

জন্ম শতবর্ষ সম্বরে

ম্রামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

#### জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

# স্থামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

নবম খণ্ড



উদ্বোধন কার্যালয় কলিকাতা প্ৰকাশক খাৰী জানাত্মানক উৰোধন কাৰ্যালয় কলিকাতা-৩

বেলুড় শ্রীরামক্বন্ধ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক্ সর্বস্বদ্ধ সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ কৃষ্ণাসপ্রমী, ১৩৬৭

মূত্রক শ্রীগোশালচন্দ্র রায় নাজানা প্রিন্টিং ওত্মার্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড ২৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, ক্লিক্ডিন্ট্র-১৩

#### প্রকাশকের নিবেদন

'বামীজীর বাণী ও রচনা'র নবম থণ্ডে প্রধানতঃ কথোপকথন-মূলক বিষয়গুলি—বামীজীর সহিত দেশে ও বিদেশে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বে-সব কথাবার্তা হইরাছিল, তাহা সন্নিবেশিত হইল। এগুলি' তাঁহার বক্তা ও লেখার মতোই জীবনপ্রদ, উপরন্ধ জাতিগত ব্যক্তিগত নালা সমস্তার সমাধানের স্থাচিন্তিত ইকিতে পরিপূর্ণ।

খামীজীর শিক্ত শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র চক্রবর্তী 'খামি-শিক্ত-সংবাদ' (পূর্ব ও উত্তর) চ্ই খণ্ডে খামীজীর উদ্দীপনামর বহু কথা লিপিবদ্ধ করিরাছেন, দীর্ঘকাল ধরিয়া এই গ্রন্থ বহু দেশদেবক ও আধ্যাত্মিক সাধককে অম্প্রাণিত করিয়া আসিতেছে। চ্ই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থটি এখানে সর্বাগ্রে ক্রমিক অধ্যায়-অম্পারে—বথাসন্তব তারিখ ও ঘটনার অম্কর্জমে সাজানো হইয়াছে। কথোপকখনের পটভূমিকার জন্ম বভটুকু বর্ণনা প্রয়োজন, ততটুকুই রাখা হইয়াছে; মূল পৃত্তকের অধ্যায়মুখে লিখিত বিষয়স্টী ও মাঝে মাঝে লিখিত লেখকের মন্তব্য বর্জিত হইয়াছে।

ভাগনী নিবেদিতা লিখিত 'Notes of Some Wanderings with the Swami Vivekananda'—'বামীজীর দহিত হিমালয়ে' নামে বাংলায় প্রকাশিত; এ পুত্তকথানির অধ্যায়-শিরোনামা দব ঠিক রাখা হইয়াছে, কিন্তু মূল পুত্তকের বর্ণনা- ও সমালোচনা-মূলক জংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে, ভধু বামীজীর মতামত ও কথাগুলিই নির্বাচিত হইয়াছে। প্রয়োজনীয় পটভূমিকা ও ধারাবাহিকতা যথাসম্ভব রাখা হইয়াছে।

'বামীজীর কথা' অংশটি শ্বতিকথা-মূলক। শ্বতিকথা বাহারা লিখিরাছেন, তাঁহাদের অনেকে স্বামীজীর শিক্ত—মথা স্বামী শুদ্ধানন্দ স্বামীজীর সন্ন্যাসী শিক্ত, হরিপদ মিত্র গৃহস্থ শিক্ত, প্রিয়নাথ সিংহ একাধারে তাঁহার কাল্যবন্ধু ও শিক্ত। এই লেখাগুলিতে স্বামীজীর বিভিন্ন ভাবের চিত্র ফুটিরা উঠিরাছে। এখানেও বর্ণনাংশ কিছু বাদ দিয়া স্বামীজীর কথাবার্তাই চন্ত্রন করা হইরাছে। সমগ্র রস আস্বাদনের জক্ত পাঠকগণ মূল পুত্তক-পাঠে আরুই হইবেন, আশা করি।

সর্বলেবে 'কথোপকথন' পুত্তকটি সন্ধিবেশিত হইল। এটি প্রধানত দেশেরী ও বিদেশের সংবাদপত্ত-প্রতিনিধিগণের সাক্ষাৎকারের প্রকাশিত বিবৃত্তি। এখানেও বর্ণনা—বিশেষত সমালোচন। সংক্ষিপ্ত করিয়া কথোপকথনে খামীজী। কর্তৃক প্রকাশিত মতামতের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। শেষেয় দিকে করেকটি প্রশ্নোত্তরের বিবরণ দিপিবদ্ধ আছে।

এই গ্রহাবদীর অন্তাপ্ত থতের স্থার এই খণ্ড ছাপাইবার আংশিক ব্যয়
ভারত- ও পশ্চিমবন্ধ-সরকার বহন করিয়া আমাদের রুভক্তভাভাজন হইয়াছেন।
তথ্যপঞ্জী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া এই খণ্ড মুদ্রণযোগ্য করিতে বাঁহারা
আমাদের সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেও আমরা ধল্পবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

# সূচীপত্ৰ

| বিৰয়                                        | পতাৰ                     |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| স্বামি-শিষ্য-সংবাদ                           | <b>&gt;</b> < <b>e</b> > |
| ( ৪৬ অধ্যাদ্ধ—১৮৯৭ চ্ইতে ১৯০২ )              |                          |
| স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে                      | २৫৯—७२१                  |
| ( ১২ অধ্যায়— ১৮৯৮, মার্চ হইতে সেপ্টেম্বর )  |                          |
| স্বামীন্দীর কথা                              | ७२३—8७०                  |
| স্বামীন্দীর অফুট স্বতি                       | ८७७                      |
| यांगीकीत कथा                                 | ৩৫ ৭                     |
| খামীজীর সহিত কয়েকদিন                        | <i>6</i> 60              |
| শামীজীর শ্বতি                                | •60                      |
| তিনদিনের স্বতিলিপি                           | 872                      |
| কথোপকথন                                      | <i>७</i> ८८ — ८०८        |
| লণ্ডনে ভারতীয় যোগী                          | 800                      |
| ভারতের জীবনত্রত                              | 809                      |
| ভারত ও ইংগও                                  | 888                      |
| ইংলণ্ডে ভারভীয় ধর্মপ্রচারক                  | 865                      |
| খামীজীর সহিত মাত্রায় এক ঘণ্টা               | 8 <b>¢¢</b>              |
| ভারত ও অক্তান্ত দেশের নানা সমস্তা আলোচনা     | ৪৬০                      |
| পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্মাদীর প্রচার      | 848                      |
| ভাতীয় ভিত্তিতে হিন্দ্ধর্মের পুনর্বোধন       | 89¢                      |
| ভারতীয় নারী—ভাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্কৎ | 896                      |
| হিন্দুধর্মের সীমানা                          | 879                      |
| প্রমোভর                                      | ৪৮৬                      |
| তথ্যপঞ্জী                                    | 869                      |
| নিৰ্দেশিকা                                   | <b>679</b>               |

# স্বামি-শিষ্য-সংবাদ

#### প্রথম সংস্করণের নিবেদন

'স্বামি-শিশ্ব-সংবাদ' প্রকাশিত হইল। দেশ, সমাজ, আচার, নীতি, ধর্ম প্রভৃতি ষে-সকল বিষয়ের কর্তব্যাকর্তব্য অহুধাবন এবং মীমাংসা করিতে যাইয়া মানব-মন সন্দেহে দোলায়মান হইয়া দিঙ্নিৰ্ণয়ে অক্ষম হয়, ভভৰিষয় সম্বন্ধে পূজাপাদাচার্ব ঐবিবেকানন্দ স্বামীজীর অলোকিক দ্রদৃষ্টি অসাধারণ বছদর্শিতা তাঁহাকে কি মীমাংসায় উপনীত করাইয়াছিল, গ্রন্থকার এই পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিথ পরিচয় দিবার প্রয়ত্ত করিয়াছেন। তথু তাহাই নহে, যে শক্তিমান পুরুষের অভুত প্রতিভা এবং দিব্য চরিত্রবলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উভয় জগভের মনীষিগণই শুম্ভিত হইয়া অনতিকালপূর্বে তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন, সেই মহামহিম স্বামী ঐবিবেকানন লোকচক্ষ্র অস্তরালে, মঠে সর্বদা কিরূপ উচ্চভাবে কালক্ষেপ করিতেন, কিরূপ স্নেহে তাঁহার শিশ্ববর্গকে সর্বদা শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদান করিতেন, নিজ গুরুলাত্রগণকে কিরুপ উচ্চ সম্মান প্রদান করিতেন এবং সর্বোপরি নিজ গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবকে জীবনে-মরণে কিরপে ভাবে অমুসরণ করিতেন, মধ্যে মধ্যে ভদ্বিয়ের পরিচয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করা হইয়াছে। আবার স্বামীজীর মডামড লিপিবদ্ধ করিতে অগ্রদর হইবার গুরুতর দায়িত্ব অন্নভব করিয়া গ্রন্থকার পুস্তকথানির আভোপাস্ত স্বামীন্দীর বেলুড়-মঠন্থ গুরুভাতৃগণের দারা সংশোধিত করাইয়া লইয়াছেন। গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয়সকলের স্থানকালাদির নির্ণয়ও ষণাদাধ্য বিভাগ করিয়া পুস্তকখানিকে তুই খণ্ডেং বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ।…

> বিনীত নিবেদক— শ্রীসারদানন্দ

<sup>&</sup>gt; শিশ্ব —শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী।

২ বর্তমান সংগ্রহে হুই খণ্ডের অধ্যায়গুলি একই ক্রমিক সংখ্যাত্মসারে নিবন্ধ হইল।

### দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদন হইতে

গত সাত বংসর যাবং 'স্বামি-শিক্স-সংবাদ' 'উষোধন' পত্তে ধারাবাহিকক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদিনে পুস্তকাকারে 'উষোধন' আফিস হইতে প্রকাশিত হইল।

খামীজী বখন প্রথমবার বিলাত হইতে আদিরা কলিকাতা বাগবাজার ৺বলরাম বহুর বাড়িতে অবস্থান করেন, তখন হইতে শিশ্রের সহিত খামীজীর নানারণ বিচার ও শাস্তপ্রসঙ্গ হইত। পূজনীয় মহেন্দ্রনাথ গুপু মহাশয় ঐ সময়ে একদিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ দিন তিনি শিশ্রকে বলেন যে, খামীজীর সহিত ষে-সব প্রসঙ্গ হয়, তাহা যেন সে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে। মাস্টার মহাশয়ের আদেশে শিশ্র সেই-সকল প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল —তাহাতেই বিস্তৃত আকারে 'খামি-শিশ্য-সংবাদ' লিখিত হইয়াছে।……

মাঘ, ১৩১>

#### স্থান—কলিকাতা, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যারের বাটী, বাগবাঞার কাল—ফেব্রুআরি ( শেব সপ্তাহ ), ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাভ হইতে ভারতে ফিরিবার পর তিন চারদিন হইল স্বামীজী কলিকাতার পদার্পণ করিয়াছেন। আজ মধ্যাহ্নে বাগবাজারের রাজবল্পতপাড়ায় শ্রীরামক্লফ-ভক্ত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের বাজিতে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ। সংবাদ পাইয়া বহু ভক্ত আজ তাঁহার বাজিতে সমাগত হইতেছেন। শিক্তও লোকমুখে সংবাদ পাইয়া মুখ্যে মহাশয়ের বাজিতে বেলা প্রায় ২॥টার সময় উপহিত হইল। স্বামীজীর সঙ্গে শিক্তের এখনও আলাপ হয় নাই। শিক্তের জীবনে স্বামীজীর দর্শনলাভ এই প্রথম।

শিশ্ব উপস্থিত হইবামাত্র স্থামী তুরীয়ানন্দ তাহাকে স্থামীজীর নিকটে লইয়া যাইয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। স্থামীজী মঠে আসিয়া শিশুরচিত একটি 'শ্রীরামকৃষ্ণভোত্র' পাঠ করিয়া ইতঃপূর্বেই তাহার বিষয় শুনিয়া-ছিলেন; শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তগরিষ্ঠ নাগ-মহাশয়ের' কাছে ভাহার বে যাতায়াত আছে—ইহাও স্থামীজী জানিয়াছিলেন।

শিশু স্বামীজীকে প্রণাম করিরা উপবেশন করিলে স্বামীজী তাহাকে সংস্কৃতে
সম্ভাষণ করিয়া নাগ-মহাশয়ের কুশলাদি জিজ্ঞানা করিলেন এবং তাঁছার
স্মামুষিক ত্যাগ, উদ্ধাম ভগবদমুরাগ ও দীনভাব বিষয় উল্লেখ করিছে
করিতে বলিলেন—'বয়ং ভন্ধান্তেবাদ্ হভাং মধুকর স্বং খলু রুভী'ং।
কথাগুলি নাগ-মহাশয়কে লিখিয়া জানাইতে শিশুকে আদেশ করিলেন।
পরে বছ লোকের ভিড়ে আলাপ করিবার স্থবিধা হইভেছে না দেখিয়া,
তাহাকে ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে পশ্চিমের ছোট ঘরে লইয়া গিয়া শিশুকে
'বিবেকচ্ডামণি'র এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন:

মা ভিষ্ট বিষন্ তব নান্ত্যপায়ঃ সংসারসিক্ষোন্তরণেহস্ত্যপায়ঃ।

১ শ্রীরামক্ষের গৃহী-ভক্ত ছর্গাচরণ নাগ

२ অভিজ্ঞানশকুস্কলন্—কালিদাস

#### স্বামীকীর বাণী ও রচনা

### বেনৈৰ যাতা যতন্বোহত পারং তমেৰ মাৰ্গং তৰ নিৰ্দিশামি ॥

এবং তাহাকে আচার্য শঙ্করের 'বিবেকচ্ড়ামণি' নামক গ্রন্থানি পাঠ করিছে আদেশ করিলেন।

নানাপ্রসঙ্গ চলিতেছে এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল যে, 'মিরর''সম্পাদক প্রীযুক্ত নরেজনাথ সেন স্থামীজীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।
স্থামীজী বলিলেন, 'তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।' নরেজবারু ছোট ঘরে
আসিয়া বলিলেন এবং আমেরিকা ও ইংলও সম্বন্ধে স্থামীজীকে নানা
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। উত্তরে স্থামীজী বলিলেন:

আমেরিকাবাদীর মতো এমন সহদয়, উদারচিত্ত, অতিথিদেবাপরায়ণ, নব নব ভাবগ্রহণে একাস্ত সমুৎস্থক জাতি জগতে আর বিতীয় দেখা যায় না। আমেরিকায় যা কিছু কাজ হয়েছে, তা আমার শক্তিতে হয়নি; আমেরিকার লোক এত সহদয় বলেই তাঁরা বেদাস্কভাব গ্রহণ করেছেন।

ইংলণ্ডের কথায় বলিলেন: ইংরেজের মতো conservative (প্রাচীন বীতিনীতির পক্ষণাতী) জাতি জগতে আর বিতীয় নেই। তারা কোন নৃতন ভাব সহজে গ্রহণ করতে চায় না, কিন্তু অধ্যবসায়ের সহিত ষদি তাদের একবার কোন ভাব ব্রিয়ে দেওয়া যায়, তবে তারা কিছুতেই তা আর ছাড়ে না। এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞা অন্ত কোন জাতিতে মেলে না। সেইজক্ত তারা সভ্যতায় ও শক্তি-সঞ্চয়ে জগতে সর্বপ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে।

উপযুক্ত প্রচারক পাইলে আমেরিকা অপেকা ইংলণ্ডেই বেদান্ত-প্রচারকার্য ছায়ী হইবার অধিকতর সম্ভাবনা, ইহা জানাইরা স্বামীজী বলিলেন:

আমি কেবল কাজের পত্তন মাত্র ক'রে এসেছি। পরবর্তী প্রচারকগণ ঐ পদ্ম অহসরণ করলে কালে অনেক কাজ হবে। নরেক্রবাবু। এইরূপ ধর্মপ্রচার দারা ভবিশ্বতে আমাদের কি আশা আছে ?

<sup>্</sup>ত 'হে বিছন্! ভয় পাইও না, তোমার বিনাশ নাই; সংসার-সাগর পার হইবার উপায় আছে। বে পর্থ অফান্থন করিয়া শুদ্ধসন্ত্ব যোগিগণ এই সংসার-সাগর পার হইয়াছেন; সেই পথ আমি তোমার নির্দেশ করিয়া দিতেছি।'

২ 'Indian Mirror' পত্ৰিকা

শানীনী। আমাদের দেশে আছে মাত্র এই বেদান্তথম। পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনার আমাদের এখন আর কিছু নেই বললেই হয়। কিছু এই সার্বভৌম বেদান্তবাদ—যা সকল মতের, সকল পথের লোককেই ধর্মলাভে সমান অধিকার প্রদান করে—এর প্রচারের দারা পাশ্চাত্য সূভ্য জগৎ জানতে পারবে, ভারতবর্বে এক সমরে কি আশ্চর্ব ধর্মভাবের ক্ষুরণ হয়েছিল এবং এখনও রয়েছে। এই মতের চর্চার পাশ্চাত্য জাতির আমাদের প্রতি শ্রন্ধা ও সহায়ভূতি হবে—অনেকটা এখনই হয়েছে। এইরূপে ষথার্থ শ্রন্ধা ও সহায়ভূতি লাভ করতে পারলে আমরা তাদের নিকট এইক জীবনের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা ক'রে জীবন-সংগ্রামে অধিকতর পটু হবো। পক্ষান্তরে তারা আমাদের নিকট এই বেদান্তয়ত শিক্ষা ক'রে পারমার্থিক কল্যাণলাভে সমর্থ হবে।

নরেজবার্। এই আদান-প্রদানে আমাদের রাজনৈতিক কোন উন্নতির আশা আছে কি ?

শামীনী। ওরা (পাশ্চাত্যেরা) মহাপরাক্রান্ত বিরোচনের' সন্তান; ওদের
শক্তিতে পঞ্চুত ক্রীড়াপ্তলিকার মতো কাজ করছে; আপনারা বদি
মনে করেন, আমরা এদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঐ সূল পাঞ্চেতিক শক্তিপ্রয়োগ করেই একদিন খাধীন হবো, তবে আপনারা নেহাত ভূল বুবছেন।
হিমালয়ের সামনে সামান্ত উপলথও বেমন, ওদের ও আমাদের ঐ শক্তিপ্রয়োগকুশলতায় তেমনি প্রভেদ। আমার মত কি জানেন? আমরা
এইরপে বেদান্তোক্ত ধর্মের গৃঢ় রহস্ত পাশ্চাত্য জগতে প্রচার ক'রে, ঐ
মহাশক্তিধরগণের শ্রুভা ও সহাহুড়তি আকর্ষণ ক'রে ধর্মবিষয়ে চিরদিন
ওদের গুরুহানীয় থাকব এবং ওরা ইহলোকিক অভান্ত বিষয়ে আমাদের
গুরু থাকবে। ধর্ম জিনিসটা ওদের হাতে হেড়ে দিয়ে ভারতবাদী বেদিন
পাশ্চাত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির
জাতিত্ব একেবারে ঘুচে বাবে। দিনরাত চীৎকার ক'রে ওদের—'এ
দেও, ও দেও' বললে কিছু হবে না। আদান-প্রদানরূপ কাজের হারা
বধন উভরপক্ষের ভিতর শ্রুভা ও সহাহুড়তির একটা টান দাড়াবে, তথন
আর টেচামেচি করতে হবে না। গুরা আপনা হতেই সব করবে।

অহর, দেহাস্ববাদী, ভোগবাদী—অইবা: ছান্দোগ্য উপ, ইন্স-বিরোচন-সংবাদ

আমার বিশাস—এইরপে, ধর্মের চর্চার ও বেদান্তধর্মের বছল প্রচারে এদেশ ও পাশ্চাত্য দেশ—উভরেরই বিশেব লাভ। রাজনীতিচর্চা এর তুলনার আমার কাছে গৌণ (secondary) উপায় ব'লে বোধ হয়। আমি এই বিশাস কাজে পরিণত করতে জীবনক্ষয় ক'রব। আপনারা ভারতের কল্যাণ অক্সভাবে সাধিত হবে বুঝে থাকেন তো অক্সভাবে কাজ ক'রে যান।

নরেন্দ্রবার সামীজীর কথায় সমতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বাদে উঠিয়া গেলেন। শিশু স্বামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি শুনিয়া অবাক হইয়া তাঁহার দীপ্ত মৃতির দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিল।

নরেশ্রবাব্ চলিয়া গেলে পর, গোরন্দিণী সভার জনৈক উভোগী প্রচারক স্থামীজীর সলে দেখা করিতে উপস্থিত হইলেন। পুরা না হইলেও ইহার বেশভ্যা অনেকটা সন্মাসীর মতো—মাথায় গেল্লয়া রভের পাগড়ি বাঁধা, দেখিলেই বুঝা যায় ইনি হিলুয়ানী। গোরন্ধা-প্রচারকের আগমন-বার্তা পাইয়া স্থামীজী বাহিরের ঘরে আসিলেন। প্রচারক স্থামীজীকে অভিবাদন করিয়া গোমাতার একখানি ছবি তাঁহাকে উপহার দিলেন। স্থামীজী উহা হাতে দইয়া নিকটবর্তী অপর এক ব্যক্তির হাতে দিয়া তাঁহার সহিত নিয়লিখিত আলাপ করিয়াছিলেন:

স্বামীকী। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য কি ?

প্রচারক। আমরা দেশের গোমাতাগণকে কদাইরের হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকি। স্থানে স্থানে পিঁজরাপোল স্থাপন করা হইয়াছে। দেখানে রুগ্ন, অকর্মণ্য এবং কদাইরের হাত হইতে ক্রীত গোমাতাগণ প্রতিপালিত হন।

খামীজী। এ অতি উত্তম কথা। আপনাদের আয়ের পছা কি ?

প্রচারক। দয়াপরবশ হইয়া আপনাদের জায় মহাপুরুষ বাহা কিছু দেন, তাহা দারাই সভার ঐ কার্য নির্বাহ হয়।

সামীনী। স্থাপনাদের গচ্ছিত কত টাকা আছে ?

প্রচারক। মারোয়াড়ী বণিকসম্প্রদায় এ কার্যের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক। তাঁহারা এই সৎকার্যে বহু অর্থ দিয়াছেন।

- খামীনী। মধ্য-ভারতে এবার ভন্নানক ছুর্ভিক্ষ হয়েছে। ভারত গভর্নমেণ্ট নর লক্ষ লোকের অনশনে মৃত্যুর ভালিকা প্রকাশ করেছেন। আপনাদের শভা এই ছুর্ভিক্ষকালে কোন সাহায্যদানের আরোজন করেছে কি ?
- প্রচারক। আমরা ছভিকাদিতে সাহাষ্য করি না। কেবলমাত্র গোমাভাগণের রক্ষাকরেই এই সভা স্থাপিত।
- খামীজী। যে ছভিকে আপনাদের জাতভাই লক্ষ লক্ষ মান্ত্র মৃত্যুম্থে পতিত হ'ল, সামর্থ্য সন্ত্রেও আপনারা এই ভীষণ ছদিনে ভাদের অন্ন দিয়ে সাহায্য করা উচিত মনে করেননি ?
- প্রচারক। না। লোকের কর্মফলে—পাপে এই ত্র্ভিক হইয়াছিল; 'ষেমন কর্ম ভেমনি ফল' হইয়াছে।

প্রচারকের কথা ভনিয়া স্বামীন্সীর বিশাল নয়নপ্রান্তে যেন অগ্নিকণা স্থৃরিত হইতে লাগিল, মুখ আরক্তিম হইল; কিন্তু মনের ভাব চাপিয়া বলিলেন:

বে দভা-সমিতি মাহুষের প্রতি সহাহুভূতি প্রকাশ করে না, নিজের ভাই অনশনে মরছে দেখেও তার প্রাণরক্ষার জন্ম এক মৃষ্টি অর না দিয়ে পশুপক্ষিরক্ষার জন্ম রাশি রাশি অর বিতরণ করে, তার সক্ষে, আমার কিছুমাত্র সহাহুভূতি নেই; তার ঘারা সমাজের বিশেষ কিছু উপকার হয় ব'লে আমার বিখাস নেই। কর্মকলে মাহুষ মরছে—এরপে কর্মের দোহাই দিলে জগতে কোন বিষয়ের জন্ম চেষ্টাচরিত্র করাটাই একেবারে বিফল ব'লে সাব্যন্ত হয়। আপনাদের পশুরক্ষার কাজটাও বাদ যায় না। ঐ কাজ সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে—গোমাভারা নিজ নিজ কর্মকলেই ক্যাইদের হাতে যাচ্ছেন ও মরছেন, আমাদের ওতে কিছু ক্রবার প্রয়োজন নেই।

- প্রচারক। (একটু অপ্রতিভ হইয়া) হাঁ, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য; কিন্তু শাস্ত্র বলে—গরু আমাদের মাতা।
- স্বামীজী। (হাসিতে হাসিতে) হাঁ, গল্প আমাদের যে মা, তা আমি বিলকণ বুঝেছি—তা না হ'লে এমন সৰ কৃতী সম্ভান আর কে প্রসৰ করবেন ?

হিন্দুখানী প্রচারক ঐ বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া (বোধ হয় খামীজীর বিষম বিজ্ঞপ তিনি ব্ঝিতেই পারিলেন না) খামীজীকে বলিলেন যে, সেই সমিতির উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার কাছে কিছু ভিক্ষাপ্রার্থী। খামীজী। আমি তো সন্থাসী ফকির লোক। আমি কোথার অর্থ পাবো, বাতে আপনাদের সাহায্য ক'রব ? তবে আমার হাতে যদি কখনও অর্থ হয়, আগে মাছবের সেবার ব্যয় ক'রব ; মাছবকে আগে বাঁচাতে হবে— আনদান, বিভাদান, ধর্মদান করতে হবে। এ-সব ক'রে যদি অর্থ বাকী থাকে, তবে আপনাদের সমিতিতে কিছু দেওয়া যাবে।

কথা শুনিয়া প্রচারক মহাশয় স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। তথন স্বামীজী আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন:

কি কথাই বললে! বলে কিনা—কর্মফলে মাহ্যব মরছে, তাদের দয়।
ক'রে কি হবে ? দেশটা যে অধঃপাতে গেছে, এই তার চূড়ান্ত প্রমাণ।
তোদের হিন্দুধর্মের কর্মবাদ কোথার গিয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলি ? মাহ্যব
হয়ে মাহ্যবের জন্তে বাদের প্রাণ না কাদে, তারা কি আবার মাহ্যব ?

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর সর্বান্ধ খেন ক্লোভে তৃ:থে শিহ্রিয়া। উঠিল। পরে স্বামীজী শিশুকে বলিলেন:

আবার আমার সঙ্গে দেখা ক'রো।

- শিশু। আপনি কোথার থাকিবেন ? হয়তো কোন বড় মাহ্যবের বাড়িতে থাকিবেন। আমাকে তথার যাইতে দিবে তো ?
- খামীনী। সম্প্রতি আমি কখন আলমবাজার মঠে, কখন কানীপুরে গোপাললাল নীলের বাগানবাড়িতে থাকব। তুমি সেথানে যেও।

শিশ্ব। মহাশম, আপনার সঙ্গে নির্জনে কথা কহিতে বড় ইচ্ছা হয়।

वात्रीको। छारे रत-- এक निन ताबिट्ड (य.स.) थ्र तनास्थित कथा रूति।

শিশু। মহাশর, আপনার সঙ্গে কতকগুলি ইংরেজ ও আমেরিকান আসিয়াছে শুনিয়াছি, তাহারা আমার বেশভূষা ও কথাবার্তার কট হইবে না তো ?

- স্বামীজী। তারাও সব মাহ্রয—বিশেষতঃ বেদান্তথর্মনিষ্ঠ। তোমার সঙ্গে স্থানাপ ক'রে তারা খুশী হবে।
- শিশু। মহাণয়, বেদান্তে অধিকারীর বে-সব লকণ আছে, তাহা আপনার
  পাশ্চাত্য শিশুদের ভিতরে কিরুপে আদিল শোদ্ধে বলে—অধীতবেদবেদান্ত, কৃতপ্রায়শ্চিত, নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাস্ক্রানকারী, আহার-বিহারে
  পরম সংযত, বিশেষতঃ চতুঃসাধনদপার না হইলে বেদান্তের অধিকারী হয়

না। আপনার পাশ্চাত্য শিক্ষেরা একে অব্রাদ্ধণ, তাহাতে অশন-বসনে অনাচারী; তাহারা বেদাস্তবাদ ব্বিল কি করিয়া?

খামীজী। তাদের সঙ্গে আলাপ করেই বুঝতে পারবে, তারা বেদান্ত বুঝেছে কি না।

অনন্তর স্বামীজী কয়েকজন ভক্তপরিবেটিত হইয়া বাগবাজারের শ্রীযুক্ত বলরাম বস্থ মহাশয়ের বাটীতে গেলেন। শিশু বটতলায় একখানা 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দরজীপাড়ায় নিজ বাসার দিকে অগ্রসর হইল।

२

## স্থান—কলিকাতা হইতে কাশীপুর যাইবার পথে ও গোপাললাল শীলের বাগানে

কাল-ক্ষেত্রতারি বা মার্চ, ১৮৯৭ খুঃ

স্বামীকী আৰু প্ৰীযুক্ত গিরিশচক্র ঘোষণ মহাশয়ের বাটীতে মধ্যাহে বিপ্রাম করিতেছিলেন। শিশু সেধানে আসিয়া প্রণাম করিয়া দেখিল, আমীজী তথন গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে বাইবার জন্ম প্রস্তুত্ব। গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে। শিক্তকে বলিলেন, 'চল্ আমার সদে।' শিশু সম্মত হইলে স্বামীকী তাহাকে সলে লইয়া গাড়িতে উঠিলেন; গাড়ি ছাড়িল। চিৎপুরের রান্তায় আসিয়া গলাদর্শন হইবামাত্র স্বামীকী আপন মনে স্বর্ব করিয়া আর্ত্তি করিতে লাগিলেন, 'গলা-তর্গল-র্মণীয়-জ্কা-কলাপং' ইত্যাদি। শিশু মুখ হইয়া দে অভ্ত স্বরলহ্রী নি:শব্দে শুনিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গত হইলে একথানা রেলের ইঞ্জিন চিৎপুর 'হাইড়লিক বিজের' দিকে ষাইতেছে দেখিয়া স্বামীকী শিশুকে বলিলেন, 'দেখ্ দেখি কেমন দিলির মতো বাজেছ।' শিশু বলিল:

ইহা তো জড়। ইহার পশ্চাতে মাছবের চেতনশক্তি কিয়া করিতেছে,

১ বিখ্যাত নট ও নাট্যকার শ্রীরামকুক-ভক্ত গিরিশচন্দ্র যোষ

২ ব্যাসকৃত 'বিশ্বনাথস্তবঃ'

তবে তো ইহা চলিতেছে। ঐকপে চলায় ইহার নিজের বাহাছরি আর কি আছে ?

সামীজী। বলু দেখি চেতনের লক্ষণ কি ?

শিষ্য। কেন মহাশন্ন, বাহাতে বৃদ্ধিপূর্বক ক্রিয়া দেখা যান্ন, তাহাই চেতন।
খামীজী। বা nature-এর against ebel (প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ)
করে, তাই চেতন; তাতেই চৈতত্তের বিকাশ রয়েছে। দেখু না, একটা
সামাত্ত পিঁপড়েকে মারতে বা, সেও জীবনরক্ষার জন্ত একবার rebel
(লড়াই) করবে। বেখানে struggle (চেটা বা পুরুষকার), বেখানে
rebellion (বিজ্ঞাহ), সেখানেই জীবনের চিহ্ন—সেখানেই চৈতত্তের
বিকাশ।

শিশু। মাহুষের ও মহুশুজাতিসমূহের সম্বন্ধেও কি ঐ নিয়ম খাটে ?

শামীজী। খাটে কি না একবার জগতের ইতিহাসটা পড়ে দেখু না।
দেখুবি, তোরা ছাড়া আর সব জাতি সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে।
তোরাই কেবল জগতে আজকাল জড়বৎ পড়ে আছিস্। তোদের
hypnotise (বিমোহিত) ক'রে ফেলেছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে
অন্তে বলেছে—তোরা হীন, তোদের কোন শক্তি নেই। তোরাও
তাই ওনে আজ হাজার বচ্ছর হ'তে চ'লল ভাবছিদ—আমরা হীন,
সব বিষয়ে অকর্মণ্য! ভেবে ভেবে তাই হয়ে পড়েছিস। (নিজের
শরীর দেখাইয়া) এ দেহও তো ভোলের দেশের মাটি বেকেই জয়েছে।
আমি কিছ কখনও ওরুপ ভাবিনি। তাই দে্না, তাঁর (ঈখরের)
ইচ্ছায়, বারা আমাদের চিরকাল হীন মনে করে, তারাই আমাকে
দেবতার মতো খাতির করেছে ও করছে। তোরাও যদি ঐরুপ
ভাবতে পারিদ—'আমাদের ভিতর অনম্ভ শক্তি, অপার জ্ঞান, অদম্য
উৎসাহ আছে' এবং অনস্তের ঐ শক্তি জাগাতে পারিস তো ভোরাও
আমার মতো হ'তে পারিস।

শিশ্য। এরপ ভাবিবার শক্তি কোথায়, মহাশয়? বাল্যকাল হইতেই ঐ কথা শোনায় ও ব্ঝাইয়া দেয়, এমন শিক্ষক বা উপদেষ্টাই বা কোথায়? লেখাপড়া করা আফকাল কেবল চাকরিলাভের জন্ত,— এই কথাই আমরা সকলের নিকট হইতে শুনিয়াছি ও শিথিয়াছি।

- ষানীজী। তাই তো খানরা এনেছি খন্তরণ শেখাতে ও দেখাতে। তোরা খানাদের কাছ থেকে ঐ তন্ত শেখ, বোঝ, অহত্তি কর্—তারণর নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পদ্দীতে পদ্দীতে ঐ তাব ছড়িয়ে দে। সকলকে গিয়ে বল্—'ওঠ, জাগো, আর ঘ্মিও না; সকল খতাব, সকল ছঃথ ঘুচাবার শক্তি তোমাদের নিজের ভিতর রয়েছে, এ কথা বিখাস করো, তা হলেই ঐ শক্তি জেগে উঠবে।' ঐ কথা সকলকে বল্ এবং সেই সঙ্গে সানা কথায় বিজ্ঞান দর্শন ভূগোল ও ইতিহাসের মৃল কথাগুলি mass-এর (সাধারণের) ভেতর ছড়িয়ে দে। আমি অবিবাহিত যুবকদের নিয়ে একটি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) তৈয়ায় ক'রব—প্রথম তাদের শেখাব, তারপর তাদের দিয়ে এই কাল করাবো, মতলব করেছি।
- শিশু। কিন্তু মহাশন্ধ, ঐরূপ করা তো অনেক অর্থসাপেক। টাকা কোথায় পাইবেন ?
- সামীনী। তুই কি বলছিন? মাহবেই তো টাকা করে। টাকার মাহবে করে, এ কথা কবে কোথার শুনেছিন? তুই যদি মন মুধ এক করতে পারিন, কথার ও কাজে এক হ'তে পারিন তো জলের মতো টাকা আপনা-আপনি তোর পারে এনে পড়বে।
- শিশু। আছা মহাশয়, না হয় খীকারই করিলাম যে, টাকা আদিল এবং
  আপনি এরপে সংকার্থের অন্তর্গান করিলেন। তাহাতেই বা কি ?
  ইতঃপূর্বেও কত মহাপুরুষ কত ভাল ভাল কাজ করিয়া গিয়াছেন।
  সে-সকল এখন কোথায় ? আপনার প্রতিষ্ঠিত কার্থেরও সময়ে এরপ
  দশা হইবে নিশ্চয়। তবে এরপ উভ্যমের আবশুক্তা কি ?
- খামীজী। পরে কি হবে সর্বদা এ কথাই যে ভাবে, ভার ধারা কোন কাজই হ'তে পারে না। বা সভ্য ব'লে ব্ঝেছিস, ভা এখনি ক'রে ফেল্; পরে কি হবে না হবে, দে কথা ভাবধার দরকার কি ? এভটুত্ব ভো জীবন—ভার ।ভভর অভ ফলাফস থভালে কি কোন কাজ হ'তে পারে ? ফলাফলছাভা একমাত্র ভিনি (ঈখর) যা হয় করবেন। সেক্থায় ভোর কাজ ক'বে বা।

বলিতে বলিতে গাড়ি বাগানবাড়িতে পঁছছিল। কলিকাতা হইতে অনেক লোক স্বামীজীকে দুৰ্ঘন করিতে সেদিন বাগানে স্বাসীয়েছেন। স্বামীজী গাড়ি হইতে নামিয়া ঘরের ভিতর বাইয়া বলিলেন এবং তাঁহাদিপের সকলের সহিত কথা কহিতে লাগিলেন; স্বামীজীর বিলাতী শিশু শুভউইন সাহেব সাক্ষাং 'সেবা'র মতো অনতিদ্রে দাঁড়াইয়া ছিলেন; ইতঃপূর্বে তাঁহার সহিত পরিচয় হওয়ায় শিশু তাঁহারই নিকট উপরিত হইল এবং উভয়ে মিলিয়া স্বামীজী সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।

সন্ধ্যার পর স্বামীজী শিশুকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুই কি কঠোপনিষদ কণ্ঠস্থ করেছিস ?'

শিশু। না মহাশন্ধ, শাহরভাশুসমেত উহা পড়িয়াছি মাত্র।

স্বামীজী। উপনিষদের মধ্যে এমন স্থলর গ্রন্থ আর দেখা বার না। ইচ্ছা হর ভোরা এ-খানা কণ্ঠে ক'রে রাখিস। নচিকেভার মতো শ্রন্থা সাহস বিচার ও বৈরাগ্য জীবনে স্থানুবার চেটা কর্। শুধু পড়লে কি হবে ?

শিষ্য। রূপা করুন, যাহাতে দাসের ঐ-সকল অমুভূতি হয়।

স্বামীজী। ঠাকুরের কথা শুনেছিস তো? তিনি বলতেন, 'কুপা-বাডাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' কেউ কাকেও কিছু ক'রে দিতে পারে কি রে বাপ? নিজের নিয়তি নিজের হাতে—গুরু এইটুকু কেবল ব্ঝিয়ে দেন মাত্র। বীজের শক্তিতেই গাছ হয়, জল ও বায় কেবল তার সহায়ক মাত্র।

শিশ্ব। বাহিরের সহায়তারও আবশ্রক আছে, মহাশয় ?

খামীজী। তা সাছে। তবে কি জানিস—ভেতরে পদার্থ না থাকলে শত সহায়তায়ও কিছু হয় না। তবে সকলেরই আত্মাহভূতির একটা সময় আসে, কারণ সকলেই বন্ধ। উচ্চনীচ-প্রভেদ করাটা কেবল ঐ বন্ধবিকাশের তারতম্যে। সময়ে সকলেরই পূর্ণ বিকাশ হয়। তাই শাস্ত্র বলেছেন, 'কালেনাত্মনি বিক্ষতি'।

শিশু।ু কবে আর এরপ হবে মহাশর? শালুমুখে শুনি, কভ জন্ম আমরা অজ্ঞানভার কাটাইয়াছি!

শামীজী। ভয় কি ? এবার যধন এধানে এসে পড়েছিস, তখন এবারেই

হয়ে যাবে। মৃক্তি, সমাধি—এ-সব কেবল ব্রহ্মপ্রকাশের পথের প্রতিবন্ধগুলি দ্ব ক'রে দেওয়া। নত্বা আছা স্থের মতো সর্বদা অলছেন। অজ্ঞানমেদ তাঁকে ঢেকেছে মাত্র। সেই মেঘকেও সরিয়ে দেওয়া আর স্থেরও প্রকাশ হওয়া। তথনি ভিছতে হ্রন্মগ্রহিং' ইভ্যাদি অবহা হওয়া; যত পথ দেখছিস, সবই এ পথের প্রতিবন্ধ দ্র করতে উপদেশ দিছে। বে বে-ভাবে আত্মাহভব করেছে, সে সেইভাবে উপদেশ দিয়ে গিয়েছে। উদ্দেশ্য সকলেরই কিন্তু আত্মজ্ঞান—আত্মদর্শন। এতে সর্ব জাতি—সর্ব জীবের সমান অধিকার। এটাই সর্ববাদিসম্মত মৃত।

শিক্স। মহাশয়, শাজের ঐ কথা যথন পড়ি বা শুনি, তথন আজও আত্মবস্তুর প্রত্যক্ষ হইল না ভাবিয়া প্রাণ যেন ছটফট করে।

ষামীজী। এবই নাম ব্যাকুলতা। ঐটে ষত বেড়ে ষাবে, ততই প্রতিবদ্ধরূপ মেঘ কেটে যাবে, ততই প্রদা দৃঢ়তর হবে। ক্রমে আত্মা
'করতলামলকবং' প্রত্যক্ষ হবেন। অমুভূতিই ধর্মের প্রাণ। কতকগুলি
আচার-নিয়ম সকলেই মেনে চলতে পারে, কতকগুলি বিধি-নিষেধ
সকলেই পালন করতে পারে; কিছু অমুভূতির জন্ম ক-জন লোক
ব্যাকুল হয় ? ব্যাকুলতা—ঈশ্বরলাভ বা আত্মজানের জন্ম উন্মাদ হওয়াই
যথার্থ ধর্মপ্রাণতা। ভগবান্ শ্রীকৃফের জন্ম গোপীদের বেমন উদ্দাম
উন্মন্ততা ছিল, আত্মদর্শনের জন্মও সেইরূপ ব্যাকুলতা চাই। গোপীদের
মনেও একটু একটু পুক্র-মেন্ধে-ভেদ ছিল। ঠিক ঠিক আত্মজানে
ঐ ভেদ একেবারেই নেই।

( 'গীডগোবিন্দ' সমমে কথা তুলিয়া বলিতে লাগিলেন ) •

জন্মদেবই সংস্কৃত ভাষার শেষ কবি। তবে জন্মদেব ভাষাপেক্ষা অনেক স্থলে jingling of words (শ্রুতিমধুর বাক্যবিক্তাসের) দিকে বেশী নজন্ম রেখেছেন। দেখ দেখি গীডগোবিন্দের 'পডতি পডত্রে' ইড্যাদি ক্লোকে জন্মাগ-ব্যাকুসভার কি culmination (পরাকাঠা) কবি

<sup>&</sup>gt; यूक्क छेर्शनिका शश्र

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শক্ষিতভবত্নপর্বানন্।
 রচয়তি শয়নং সচকিতনয়নং পশ্চতি তব পদ্মানন্।

দেখিয়েছেন! আত্মদর্শনের জন্ত এক্লণ অনুরাগ হওয়া চাই, প্রাণের ভেতরটা ছটফট করা চাই। আবার বৃন্দাবনদীলার কথা ছেড়ে কুককেত্রের কৃষ্ণ কেমন হাদয়গ্রাহী তাও দেখু! অমন ভয়ানক যুদকোলাহলেও রুফ্ড কেমন স্থির, গভীর, শাস্ত! যুদ্ধকেতেই অর্জুনকে গীতাবলছেন, ক্ষত্ৰিয়ের স্বধর্ম—যুদ্ধ করতে লাগিয়ে দিচ্ছেন! এই ভয়ানক যুদ্ধের প্রবর্তক হয়েও নিজে শ্রীকৃষ্ণ কেমন কর্মহীন — অস্ত্র ধরলেন না ! যে দিকে চাইবি, দেখবি জ্রীরুঞ্-চরিত্র perfect ( সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ )। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি, যোগ—তিনি খেন সকলেরই মৃতিমান্ বিগ্রহ! জীক্তফের এই ভাবটিরই আঞ্চকাল বিশেষভাবে আলোচনা চাই। এখন বৃন্দাবনের বাঁশীবাজানো কৃষ্ণকেই কেবল দেখলে চলবে না, ভাতে জীবের উদ্ধার হবে না। এখন চাই গীতারূপ সিংহনাদকারী এক্তিফের পূজা; ধহুধারী রাম, মহাবীর, মা-কালী এঁদের পূজা। তবে তো লোকে মহা উভ্তমে কর্মে লেগে শক্তিমান্ হয়ে উঠবে। আমি বেশ ক'রে বুঝে দেখেছি, এদেশে এখন যারা ধর্ম ধর্ম করে, ভাদের অনেকেই full of morbiditycracked brains অথবা fanatic (মজ্জাগত তুর্বলতা-সম্পন্ন, বিকৃত-মন্তিক অথবা বিচারশৃক্ত ধর্মোন্মাদ )। মহা রক্ষোগুণের উদ্দীপনা ভিন্ন এখন তোদের না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল। দেশ ঘোর তমো-তে ছেম্নে ফেলেছে। ফলও তাই হচ্ছে—ইহজীবনে দাসম্ব, পরলোকে নরক।

শিশু। পাশ্চাত্যদেশীয়দের রজোভাব দেখিয়া আপনার কি আশা হয়, তাহারা ক্রমে সান্তিক হইবে ?

খামীজী। নিশ্চর। মহারজোগুণসম্পর তারা এখন ভোগের শেষ সীমার উঠেছে। তাদের যোগ হবে না তো কি পেটের দারে লালায়িত তোদের হবে ? তাদের উৎকৃষ্ট ভোগ দেখে আমার 'মেঘদ্ভে'র 'বিদ্যুদ্ধং ললিতবসনাং'' ইত্যাদি চিত্র মনে প'ড়ত। আর তোদের ভোগের ভেতর হচ্ছে কি না—স্যাতস্যাতে ঘরে হেঁড়া কাঁথার ভারে বছরে বছরে শোরের মতো বংশবৃদ্ধি—begetting a band of famished beggars and

বিভাদন্ত: ললিতবসনাঃ সেক্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গা তায় প্রহত্তমুরজাঃ বিশ্বসন্তীরবোবন্ ।—কালিদাস

slaves (একপাল ক্থাত্র ভিক্ক ও ক্রীতদাসের জন্ম দেওরা)! ভাই বলছি এখন মাহবকে রজোগুণে উদ্দীপিত ক'রে কর্মপ্রাণ করতে হবে। কর্ম—কর্ম—কর্ম। এখন 'নাস্তঃ পন্থা বিছ্যতেইরনায়'—এ ছাড়া উদ্ধারের আর অক্ত পথ নেই।

শিশু। মহাশয়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ কি রজোগুণসম্পন্ন ছিলেন ?
বামীজী। ছিলেন না ? এই তো ইতিহাস বলছে, তাঁরা কত দেশে উপনিবেশ
স্থাপন করেছেন—তিব্বত, চীন, হুমাত্রা, হুদ্র জাপানে পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছেন। রজোগুণের ভেতর দিয়ে না গেলে উন্নতি
হ্বার জো আছে কি ?

কথার কথার রাত্রি হইল। এমন সময় মিস মূলার (Miss Muller)
আসিয়া পঁছছিলেন। ইনি একজন ইংরেজ মহিলা, স্বামীজীর প্রতি বিশেষ
আদ্ধাসম্পন্না। স্বামীজী ইহার সহিত শিল্পের পরিচর করাইয়া দিলেন।
অলক্ষণ বাক্যালাপের পরেই মিস মূলার উপরে চলিয়া গেলেন।

- স্বামীজী। দেখছিস কেমন বীরের জাত এরা! কোথায় বাড়ি-ঘর, বড় মাহুষের মেয়ে, তবু ধর্মলাভের আশায় কোথায় এসে পড়েছে!
- শিশু। হাঁ মহাশয়, আপনার ক্রিয়াকলাপ কিন্তু আরও অভুত। কত সাহেব-মেম আপনার সেবার জন্ত সর্বদা প্রস্তুত। এ কালে এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা।
- খানীজী। (নিজের দেহ দেখাইরা) শরীর যদি থাকে, তবে আরও কত দেখির; উৎসাহী ও অহরাগী কতকগুলি যুবক পেলে আমি দেশটাকে তোলপাড় ক'রে দেব। মান্রাজে জন-কতক আছে। কিছ বাঙলার আমার আশা বেশী। এমন পরিছার মাথা অন্ত কোথাও প্রায় জন্মে না। কিছ এদের muscles-এ (মাংসপেশীতে) শক্তিনেই। Brain ও muscles (মন্তিছ ও মাংসপেশী) সমানভাবে developed (হুগঠিত, পরিপুই) হওরা চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet (লোহার মতো শক্ত সাত্ত ও তীক্ত বৃদ্ধি থাকলে সমগ্র জগৎ পদানত হর)।

সংবাদ আদিল, স্বামীজীর থাবার প্রস্তুত হইরাছে। স্বামীজী শিক্তকে বলিলেন, 'চল্, আমার থাওরা দেখবি।' আহার করিতে করিতে তিনি বলিতে লাগিলেন, 'মেলাই তেল-চর্বি থাওরা ভাল নয়। লুচি হ'তে কটি ভাল। লুচি রোগীর আহার। মাছ, মাংস, fresh vegetable (তাজা তরিতরকারি) থাবি, মিষ্টি কম।' বলিতে বলিতে প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যারে, ক-থানা কটি থেয়েছি? আর কি থেতে হবে?' কত থাইয়াছেন তাহা স্বামীজীর শ্রেণ নাই। ক্ষা আছে কিনা তাহাও ব্রিতে পারিতেছেন না!

আরও কিছু থাইয়া স্বামীলী আহার শেষ করিলেন। শিক্তও বিদার গ্রহণ করিয়া কলিকাতার ফিরিল। গাড়ি না পাওয়ার পদত্রজে চলিল; চলিতে চলিতে ভাবিতে লাগিল, কাল আবার কথন স্বামীজীকে দর্শন করিতে আদিবে।

9

#### স্থান—কাশীপুর, ৺গোপাললাল শীলের বাগান কাল—মার্চ, ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাভ হইতে ফিরিয়া স্বামীনী কয়েক দিন কাশীপুরে
৺গোপাললাল শীলের বাগানে অবস্থান করিতেছিলেন, শিশু তথন প্রতিদিন
সেধানে যাতারাত করিত। স্বামীনীর দর্শনমানসে তথন বহু উৎসাহী ব্বকের
সেধানে ভিড় হুইত। কেহু উৎস্ক্রের বশবর্তী হুইয়া, কেহু ভত্বারেষী
হুইয়া, কেহু বা স্বামীনীর জ্ঞান-গরিমা পরীক্ষা করিবার অশু তথন স্বামীনীকে
দর্শন করিতে আসিত। প্রশ্নকর্তারা স্বামীনীর শান্তব্যাধ্যা শুনিয়া মৃশ্ব হুইয়া
বাইত; স্বামীনীর কঠে বীণাপাণি বেন সর্বদা অবস্থান করিতেন।

কলিকাতা বড়বাজারে বহু পণ্ডিতের বাস। ধনী মারোরাড়ী বণিকগণের অরেই ইহারা প্রতিপালিত। স্বামীজীর স্থনাম অবগত হইরা কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত স্বামীজীর সঙ্গে তর্ক করিবার জন্ত একদিন এই বাগানে উপস্থিত হন। শিশু সেদিন সেধানে উপস্থিত ছিল। আগত্তক পণ্ডিভগণের সকলেই সংস্কৃতভাষার অনর্গল কথাবার্তা বলিতে পারিতেন। তাঁহারা আসিরাই মণ্ডলীপরিবেটিত স্থামীজীকে সভাষণ করিয়া সংস্কৃতভাষার কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন। স্থামীজীক সংস্কৃতেই তাঁহাদিগকে উত্তর দিতে লাগিলেন। পণ্ডিভেরা সকলেই প্রায় এক সলে চীৎকার করিয়া সংস্কৃতে স্থামীজীকে দার্শনিক কূট প্রশ্নসমূহ করিতেছিলেন এবং স্থামীজী প্রশান্ত গভীরভাবে ধীরে ধীরে তাঁহাদিগকে এ-বিষয়ক নিজ মীমাংসাভোতক দিলাক্তভালি বলিতেছিলেন। ইহাত বেশ মনে আছে যে, স্থামীজীর সংস্কৃতভাষা পণ্ডিভগণের ভাষা অপেকা শ্রুতিমধ্র ও স্কলিত হইতেছিল। পণ্ডিভগণেও ঐ কথা পরে স্থীকার করিয়াছিলেন।

সংস্কৃতভাষায় স্বামীজীকে এরপে অন্তর্গন কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া তাঁহার গুরুজাত্গণও সেদিন শুন্ধিত হইয়াছিলেন। কারণ, গত ছয় বৎসর কাল ইওরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানকালে স্বামীজী বে সংস্কৃত-আলোচনার তেমন স্থবিধা পান নাই, তাহা সকলেরই জানা ছিল। শাস্তদর্শী এই সকল পণ্ডিতের সলে এরপ তর্কালাপে সেদিন সকলেই বৃঝিতে পারিয়াছিল, স্বামীজীর মধ্যে অভুত শক্তির ক্ষ্রণ হইয়াছে। সেদিন এ সভায় রামরুফানন্দ, শিবানন্দ, যোগানন্দ, তুরীয়ানন্দ ও নির্মলানন্দ মহারাজ্গণ উপস্থিত ছিলেন।

বাদে স্বামীলী সিদ্ধান্তপক্ষ এবং পণ্ডিতগণ পূর্বপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।
শিয়ের মনে পড়ে, বিচারকালে স্বামীলী এক হলে 'অন্তি' হলে 'বন্তি' প্রয়োগ করার পণ্ডিতগণ হাসিয়া উঠেন; তাহাতে স্বামীলী তৎক্ষণাৎ বলেন, 'পণ্ডিতানাং দাসোহহং ক্ষন্তব্যমেতৎ অলনম্'। পণ্ডিতেরাও স্বামীলীর এইরপ দীন ব্যবহারে মুগ্র হইরা যান। অনেকক্ষণ বাদাহ্যবাদের পর সিদ্ধান্তপক্ষের মীমাংসা পর্যাপ্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ স্বীকার করিলেন এবং প্রীতিসম্ভাবণ করিয়া গমনোন্তত হইলেন। ত্ই-চারি জন স্বাগদ্ধক ভত্তলোক ঐ সমর তাঁহাদিগের পদ্দাৎ গমন করিয়া জিল্লাসা করিলেন, 'মহাদ্যগণ, স্বামীলীকে কিরণ বোধ হইল ?' তত্ত্বরে বরোজ্যের পণ্ডিত বলিলেন, 'ব্যাকরণে গভীর ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও স্বামীলী শাল্পের গৃঢ়ার্থজ্ঞা, মীমাংসা করিতে স্বিতীয় এবং স্বীর প্রতিভাবনে বাদ্ধগুনে অভ্নত পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন।'

পণ্ডিভগণ চলিয়া গেলে স্বামীনী শিষ্তকে বলেন যে, পূর্বপক্ষকারী উক্ত পণ্ডিভগণ পূর্বমীমাংসা-শাল্পে স্পণ্ডিভ। স্বামীনী উত্তরমীমাংসা-পক্ষ অবলয়নে তাঁহাদিগের নিকট জ্ঞানকাণ্ডের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিতগণও তাঁহার দিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ব্যাকরণগত একটি ভূল ধবিয়া পণ্ডিতগণ যে বিজ্ঞাপ কবিয়াছিলেন, তাহাতে স্বামীন্দী বলেন যে, অনেক বংসর যাবং সংস্কৃতে কথাবার্তা না বলায় তাঁহার এক্ষণ ভ্রম হইয়াছিল। পণ্ডিতগণের উপর সেম্বন্ত তিনি কিছুমাত্র দোষারোপ করেন নাই। এ বিষয়ে স্বামীন্দী ইহাও কিছু বিলয়াছিলেন:

পাশ্চাত্যদেশে বাদের মূল বিষয় ছেড়ে এভাবে ভাষার সামান্ত ভূল ধরা প্রতিপক্ষের পক্ষে মহা অসৌজন্ত। সভ্যসমাজ এরপ ছলে ভাষটাই নেয়— ভাষার দিকে লক্ষ্য করে না। ভোদের দেশে কিন্তু থোসা নিয়েই মারামারি চলছে—ভেতরকার শস্তের সন্ধান কেউ করে না।

পরে স্বামীনী শিশ্যের সঙ্গে দেদিন সংস্কৃতে স্বালাপ করিতে স্বারম্ভ করিলেন। শিশুও ভাঙা ভাঙা সংস্কৃতে স্বাব দিতে লাগিল, তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার স্বস্থ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এদিন হইতে শিশ্য স্বামীনীর স্ক্রেথে তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই মধ্যে মধ্যে দেবভাষার কথাবার্তাঃ কহিত।

'সভ্যতা' কাহাকে বলে, ইহার উত্তরে সেদিন স্বামীন্সী বলেন :

বে সমাজ বা বে জাতি আধ্যাত্মিক ভাবে বত অগ্রসর, সে সমাজ ও সে জাতি তত সভ্য। নানা কল-কারখানা ক'রে এইক জীবনের হুখ-সাছ্মন্য বৃদ্ধি করতে পারলেই বে জাতিবিশেষ সভ্য হয়েছে, তা বলা চলে না। বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা লোকের হাহাকার ও অভাবই দিন দিন বৃদ্ধি ক'রে দিছে, পরন্ধ ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা সর্বসাধারণকে আধ্যাত্মিক উন্নতির পহা প্রদর্শন ক'রে লোকের এইক অভাব এককালে দ্র করতে না পান্নলেও নিঃসন্দেহে অনেকটা কমাতে সমর্থ হয়েছিল। ইদানীস্থন কালে এ উভয় সভ্যতার একত্ম সংযোগ করতেই ভগবান্ প্রীরামক্ষণদেব জন্মগ্রহণ করেছেন। একালে একদিকে বেমন লোককে কর্মতংপর হ'তে হবে, অপরদিকে তাদের জেমনি গভীর অধ্যাত্মজান লাভ করতে হবে। এক্ষণে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বভ্যতার অক্টোভ-সংমিশ্রণে জগতে এক নব্যুগের অভ্যাত্ম হবে।

এ-কথা স্বামীন্ধী সেদিন বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন; ঐ কথা বুঝাইতে বুঝাইতে একছলে বলিয়াৰ্ছিলেন:

আর এক কথা—ওদেশের লোকেরা ভাবে, যে যত ধর্মপরায়ণ ছবে, সে বাইরের চালচলনে তত গভীর হবে, মুথে অক্ত কথাটি থাকবে না। এক দিকে আমার মুখে উলার ধর্মকথা শুনে ওদেশের ধর্মবাজকেরা বেমন অবাক হয়ে যেত, বক্তৃতার শেষে বন্ধুবাল্ববদের সঙ্গে ফটিনাটি করতে দেখে আবার তেমনি অবাক হয়ে যেত। মুখের উপর কথন কথন বলেও ফেলত, 'স্বামীনী, আপনি একজন ধর্মবাজক; সাধারণ লোকের মতো এরপ হাসি-ভামাসা করা আপনার উচিত নয়। আপনার ও-রকম চপলতা শোভা পায় না।' তার উত্তরে আমি বলভাম, We are children of bliss—why should we look morose and sombre (আমরা আনন্দের সন্থান, বিরস মুখে থাকব কেন) ? এ কথা শুনে ভারা মর্ম গ্রহণ করতে পারত কি না সন্দেহ।

সেদিন স্বামীজী ভাবসমাধি ও নির্বিকল্পনমাধি সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন:

মনে কর, একজন হম্মানের মতো ভক্তিভাবে ঈশরের সাধনা করছে। ভাবের যত গাঢ়তা হ'তে থাকবে, ঐ সাধকের চলন-বলন ভাবভদী এমন কি শারীরিক গঠনাদিও ঐরপ হয়ে আসবে। 'জাতাস্তরপরিণাম''— ঐরপেই হয়। ঐরপ একটা ভাব নিয়ে সাধক ক্রমে 'তদাকারাকারিত' হয়ে যায়। কোন প্রকার ভাবের চরমাবস্থার নামই ভাবসমাধি। আর আমি দেহ নই, মন নই, বৃদ্ধি নই—এইরপে 'নেতি, নেতি' করতে করতে জানী সাধক চিমাত্রসভায় অবস্থিত হ'লে নির্বিকল্প-সমাধিলাভ হয়়। এক একটা ভাব নিয়েই সিদ্ধ হ'তে বা ঐ ভাবের চরমাবস্থায় পৌছতে কত জন্মের চেটা লাগে! ভাবরাজ্যের রাজা আমাদের ঠাকুর কিন্তু আঠারটি ভাবে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। ভাব-মৃথে না থাকলে তার শ্রীর থাকত না—এ-কথাও ঠাকুর বলতেন।

কথায় কথায় শিশু ঐদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'মহাশয়, ঐদেশে কিরূপ আহারাদি ক'রতেন ?' উত্তরে স্বামীজী বলিলেন, 'ওদেশের মতোই খেতাম। আমরা সন্মাসী, আমাদের কিছুতেই জাত বার না।'

১ দ্রপ্তবা : যোগস্ত্র—৪।২

এদেশে কি প্রণালীতে কার্য করিবেন, সে সম্বন্ধে স্বামীজী এদিন বলেন:

মান্ত্রাক্ত ও কলিকাতার তৃইটি কেন্দ্র ক'রে সর্ববিধ লোককল্যাণের জক্ত নৃতন ধরনে সাধুসন্ত্রাদী তৈরি করতে হরে। Destruction (ধ্বংস) ছারা বা প্রাচীন রীতিগুলি অথথা ভেঙে সমাজ বা দেশের উন্নতি করা বান্ধ না। সর্বকালে সর্বদিকে উন্নতিলাভ constructive process-এর (গঠনমূলক প্রণালী) ছারা অর্থাৎ প্রাচীন রীতিগুলিকে নৃতনভাবে পরিবর্তিত করেই গড়া হয়েছে। ভারতবর্ষের ধর্মপ্রচারক-মাত্রই পূর্ব পূর্ব মূগে ঐভাবে কাজ ক'রে গেছেন। একমাত্র বৃদ্ধদেবের ধর্ম destructive (ধ্বংসমূলক) ছিল। সেজভা ঐ ধর্ম ভারত থেকে নিমূল হয়ে গিয়েছে।

স্বামীজী এভাবে কথা কহিতে কহিতে বলিতে লাগিলেন:

একটি জীবের মধ্যে এক্ষবিকাশ হ'লে হাজার হাজার লোক সেই আলোকে
পথ পেয়ে অগ্রসর হয়। ত্রক্ষজ্ঞ পুরুবেরাই একমাত্র লোকগুরু—এ-কথা
সর্বশাস্ত্র ও যুক্তি ছারা সমর্থিত হয়। অবৈদিক অশাস্ত্রীয় কুলগুরুপ্রথা স্বার্থপর
ত্রাক্ষণেরাই এদেশে প্রচলন করেছে। সেজ্তু সাধন করেও লোক এখন সিদ্ধ বা ত্রক্ষজ্ঞ হ'তে পাছে না। ধর্মের এ-সকল গ্রানি দ্র করতেই ভগবান্
শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীর ধারণ ক'রে বর্তমান যুগে জগতে অবতীর্ণ ছয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত সার্বভৌম মত জগতে প্রচারিত হ'লে জগতের এবং জীবের মঙ্গল হবে। এমন অভুত মহাসমন্বর্গাচার্য বহুশতানী যাবং ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেননি।

স্বামীজীর একজন গুরুভাতা এই সময়ে জিজ্ঞানা করিলেন, 'তুমি ওদেশে সর্বদা সর্বসমক্ষে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া প্রচার করিলে না কেন ?'

স্বামীনী। ওরা দর্শন-বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞানগরিমা চূর্ণ ক'রে দিতে না পারলে কোন কিছু করা যায় না। তর্কে থেই হারিয়ে যারা ষথার্থ তরাঘেষী হয়ে আমার কাছে আগত, তাদের কাছে ঠাকুরের কথা কইতুম। নতুবা একেবারে অবতারবাদের কথা বললে ওরা ব'লত, 'ও আর তুমি নৃতন কি ব'লছ?

🕶 আমাদের প্রভূ ঈশাই তো রয়েছেন।'

তিন-চারি ঘণ্টা কাল এক্সপে মহানন্দে অভিবাহিত করিয়া শিশু সেদিন শক্তান্ত আগৰকদের সহিত কলিকাভায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। 8

#### স্থান-কলিকাতা, বাগবাজার কাল--১৮৯৭ ( ? )

কয়েক দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে ৺বলরাম বস্তর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। প্রাতে, বিপ্রহরে বা সন্ধ্যায় তাঁহার কিছুমাত্র বিরাম নাই; কারণ বহু উৎসাহী যুবক, কলেজের বহু ছাত্র—ভিনি এখন যেখানেই থাকুন না কেন, তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া থাকে। স্বামীজী সকলকেই সাদরে ধর্ম ও দর্শনের জটিল তত্ত্বলি সহজ্ব ভাষায় বুঝাইয়া দেন; স্বামীজীর প্রতিভার নিকট তাহারা সকলেই বেন অভিভূত হইয়া নীরবে অবস্থান করে।

আজ স্বগ্রহণ—সর্বপ্রাদী গ্রহণ। জ্যোতির্বিদ্গণও গ্রহণ দেখিতে
নানাহানে গিয়াছেন। ধর্মপিপাস্থ নরনারীগণ গলালান করিতে বহুদ্র
হইতে আসিয়া উৎস্থক হইয়া গ্রহণবেলা প্রতীক্ষা করিতেছেন। স্বামীজীর
কিন্ত গ্রহণসহন্ধে বিশেষ কোন উৎসাহ নাই। শিশ্র আজ স্বামীজীকে
নিজহন্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইবে—স্বামীজীর আদেশ। মাছ, তরকারি ও
রন্ধনের উপযোগী অক্তান্ত প্রব্যাদি লইয়া বেলা ৮টা আন্দান্ত সে ৺বলরামবাব্র
বাড়ি উপস্থিত হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'তোদের
দেশের মতো রায়া করতে হবে; আর গ্রহণের পূর্বেই খাওয়া দাওয়া শেক
হওয়া চাই।'

বলরামবাবৃদের বাড়িতে মেরেছেলেরা কেছই এখন কলিকাভার নাই।
স্তরাং বাড়ি একেবারে খালি। শিশ্ব বাড়ির ভিতরে রন্ধন-শালার গিরা
রন্ধন আরম্ভ করিল। শ্রীরামকৃষ্ণগভপ্রাণা বোগীন-মা নিকটে দাঁড়াইরা
শিশ্বকে রন্ধন-সম্বন্ধীয় সকল বিষয় যোগাড় দিতে ও সময়ে সময়ে দেখাইয়া
দিয়া সাহাষ্য করিতে লাগিলেন এবং স্বামীজী মধ্যে মধ্যে ভিতরে আসিয়া
রালা দেখিয়া ভাহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন; আবার কখনও বা
'দেখিস মাছের 'জ্ল' যেন ঠিক বাঙালদিশি ধরনে হয়' বলিয়া রন্ধ করিতে
লাগিলেন।

ভাত, মৃগের দাল, কই মাছের ঝোল, মাছের টক ও মাছের স্কুলি রারা প্রায় শেব হইরাছে, এমন সময় স্বামীজী স্নান করিয়া আদিয়া নিজেই পাতা

করিয়া খাইতে বদিলেন। এখনও রান্নার কিছু বাকি আছে বলিলেও শুনিলেন না, আবদেরে ছেলের মতো বলিলেন, 'যা হয়েছে শীগগীর নিয়ে আয়,-আমি আর বসতে পাচ্ছিনে, থিদের পেট জলে বাচ্ছে।' শিক্স কাজেই তাড়াডাড়ি আগে স্বামীজীকে মাছের স্ক্রনি ও ভাত দিয়া গেল, স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ খাইতে আরম্ভ করিলেন। অনম্ভর শিশু বাটিতে করিয়া স্বামীদ্রীকে অস্ত সকল ভরকারি আনিয়া দিবার পর যোগানন্দ প্রেমানন্দ প্রমূধ অক্তাস্ত সন্ন্যাসী মহারাজগণকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতে লাগিল। শিশু কোন-কালেই রন্ধনে পটু ছিল না; কিছ স্বামীকী আজ ভাহার রন্ধনের ভূমনী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কলিকাভার লোক মাছের স্বন্ধনির নামে খ্ব ঠাটা ভাষাদা করে, কিন্তু তিনি সেই স্কুনি খাইয়া খুণী হইয়া বলিলেন, 'এমন কখনও খাই নাই। কিন্তু মাছের 'জুল'টা ধেমন ঝাল হয়েছে, এমন আর কোনটাই হয় নাই।' টকের মাছ খাইয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এটা ঠিক ষেন বর্ধমানী ধরনের হয়েছে।' অনম্ভর দুধি সন্দেশ গ্রহণ করিয়া স্বামীজী ভোজন শেষ করিলেন এবং আচমনান্তে ঘরের ভিতর খাটের উপর উপবেশন করিলেন। শিশু স্বামীঞ্চীর সম্মুখের দালানে প্রসাদ পাইতে বসিল। স্বামীকী ভামাক টানিভে টানিভে বলিলেন, 'যে ভাল রাঁধতে পারে না, সে ভাল সাধু হ'তে পারে না-মন শুদ্ধ না হ'লে ভাল স্থাত্ রালা एक्र ना।'

কিছুক্ষণ পরে চারিদিকে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্বীকণ্ঠের উল্পনি শুনা যাইতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, 'এরে গেরন লেগেছে— আমি ঘুমোই, তুই আমার পা টিপে দে।' এই বলিয়া একটুকু ভক্রা অহভব করিতে লাগিলেন। শিশুও তাঁহার পদসেবা করিতে করিতে ভাবিল, 'এই পুণ্যক্ষণে গুরুপদসেবাই আমার গলাসান ও জপ।' এই ভাবিয়া শিশু শাস্ত মনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে লাগিল। গ্রহণে সর্বগ্রান' হইয়া ক্রমে চারিদিক সন্ধ্যাকালের মতো তমসাচ্ছর হইয়া গেল ৮

গ্রহণ ছাড়িয়া ষাইতে ষধন ১৫।২০ মিনিট বাকি আছে, তখন স্বামীজী উঠিয়া মুধ হাত ধুইয়া তামাক খাইতে খাইতে শিশ্বকে পরিহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'লোকে বলে, গেরনের সময় যে যা করে, সে নাকি তাই কোটিগুলে পায়; তাই ভাবলুম মহামায়া এ শরীরে স্থনিদ্রা দেননি, যদি এই সময় একটু স্মৃতে পারি তো এর পর বেশ ঘুম হবে, কিন্তু তা হ'ল না; জোর ১৫ মিনিট ঘুম হয়েছে।'

অনন্তর সকলে স্বামীজীর নিকট আদিয়া উপবেশন করিলে স্বামীজী শিশুকে উপনিষদ সহজে কৈছু বলিতে আদেশ করিলেন। শিশু ইভঃপূর্বে কথনও স্বামীজীর সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই। তাহার বুক ত্রত্র করিতে লাগিল। কিছু স্বামীজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। স্ক্তরাং শিশু উঠিয়া 'পরাঞ্চি থানি ব্যত্পৎ স্বয়স্থঃ' মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করিতে লাগিল, পরে 'গুরুভক্তি' ও 'ত্যাগের' মহিমা বর্ণন করিয়া ব্রক্ষজ্ঞানই যে পরম পুরুষার্থ, ইহা মীমাংদা করিয়া বিদয়া পড়িল। স্বামীজী পুনঃ পুনঃ করতালি দারা শিশ্রের উৎসাহ-বর্ধনার্থ বলিতে লাগিলেন, 'আহা! স্কল্ব বলেছে।'

অনস্তর শুদ্ধানন্দ, প্রকাশানন্দ (তথন ব্রহ্মচারী) প্রভৃতি শিশ্বকে স্বামাজী কিছু বলিতে আদেশ করিলেন। শুদ্ধানন্দ ওজনিনী ভাষায় 'ধ্যান' সম্বদ্ধে নাতিদীর্ঘ এক বক্তা করিলেন। অনম্ভর প্রকাশানন্দ প্রভৃতিও এরপ করিলে স্বামীজী উঠিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় আগমন করিলেন। তখনও সদ্ধ্যা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা বাকি আছে। সকলে ঐ স্থানে আসিলে স্বামীজী বলিলেন, 'তোদের কার কি জিজ্ঞান্ত আছে, বল্।'

ভদানন জিঞাসা করিলেন, 'মহাশয়, ধ্যানের স্বরূপ কি ?'

- স্বামীজী। কোন বিষয়ে মনের কেন্দ্রীকরণের নামই ধ্যান। এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন ষে-কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়।
- শিক্স। শাজে বে সবিষয় ও নির্বিষয়-ভেদে দিবিধ ভাবের ধ্যান দৃষ্ট ছয়,
  উহার অর্থ কি ?—এবং উহার মধ্যে কোন্টি বড় ?
- সামীজী। প্রথম কোন একটি বিষয় নিয়ে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। এক সময় আমি একটা কালো বিন্দুতে মন:সংষম করতাম। ঐ সময়ে শেবে আর বিন্দুটাকে দেখতে পেতুম না, বা সামনে যে রয়েছে ভা ব্রতে

পারত্ম না, মন নিরোধ হয়ে বেড, কোন বৃত্তির তরক উঠত না—
বেন নিরাত সাগর। ঐ অবহার অতীন্দ্রির সভ্যের ছায়া কিছু কিছু
দেখতে পেতৃম। তাই মনে হয়, বে-কোন সামায়্র বায়্ বিষয় ধরে ধ্যান
অভ্যাস করলেও মন একাপ্র বা ধ্যানছ হয়। তবে বাতে বায় মন
বসে, সেটা ধরে ধ্যান অভ্যাস করলে মন শীত্র ছির হয়ে বায়। তাই
এদেশে এত দেবদেবীমৃতির প্রা। এই দেবদেবীর প্রা থেকে আবায়
কেমন art develop (শিরের উয়তি) হয়েছিল। বাক্ এখন সে
কথা। এখন কথা হচ্ছে বে, ধ্যানের বহিরালয়ন সকলের সমান বা
এক হ'তে পারে না। বিনি বে বিষয় ধরে ধ্যানসিদ্ধ হয়ে গেছেন,
তিনি সেই বহিরালয়নেয়ই কীর্তন ও প্রচার ক'রে গেছেন। তারপর
কালে তাতে মনঃছিয় করতে হবে, এ-কথা ভূলে বাওয়ায় সেই
বহিরালয়নটাই বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপায়টা (means) নিয়েই
লোকে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, উদ্দেশ্যটার (end) দিকে লক্ষ্য কমে গেছে।
উদ্দেশ্য হচ্ছে মনকে বৃত্তিশৃয়্য করা—তা কিন্ত কোন বিষয়ে তয়য় না
হ'লে হবার জোনেই।

- শিশু। মনোবৃত্তি বিষয়াকারা হইলে তাহাতে আবার ব্রহ্মের ধারণা কিরুপে হইতে পারে ?
- স্বামীজী। বৃত্তি প্রথমত: বিষয়াকারা বটে, কিন্তু ঐ বিষয়ের জ্ঞান থাকে না;
  তথন শুদ্ধ 'মন্তি' এই মাত্র বোধ থাকে।
- শিশু। মহাশয়, মনের একাগ্রতা হইলেও কামনা বাসনা উঠে কেন ?
- সামীজী। ওগুলি পূর্বের সংস্কারে হয়। বৃদ্ধদেব যথন সমাধিস্থ হ'তে যাচ্ছেন, তথন 'মার্ব'-এর অভ্যাদয় হ'ল। 'মার' বলে একটা কিছু বাইরে ছিল না, মনের প্রাক্সংস্কারই ছায়ারূপে বাইরে প্রকাশ হয়েছিল।
- শিশু। তবে বে শুনা যায়, সিদ্ধ হইবার পূর্বে নানা বিভীবিকা দেখা যায়, তাহা কি মন:কলিড ?
- শামীনী। তা নয় তো কি ? সাধক অবশ্য তথন ব্ৰতে পায়ে না বে, এগুলি তার মনেরই বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বাইরে কিছুই নেই। এই বে অগৎ দেখছিন, এটাও নেই। সকলই মনের ক্রনা। মন বধন বৃত্তিশৃস্ত হয়, তথন তাতে ব্রহ্মান্ডাস দর্শন হয়, তথন 'বং বং লোকং মনসা

শংবিভাতি' সেই সেই লোক দর্শন করা বার। বা সবর করা বার, তাই
সিক হয়। এরপ সত্যসকর অবহা লাভ হলেও বে সমনস্থ থাকতে
পারে এবং কোন আকাজ্ঞার দাস হয় না, সে-ই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে।
আর ঐ অবহা লাভ ক'রে যে বিচলিত হয়, সে নানা সিদ্ধি লাভ ক'রে
পরমার্থ হ'তে ভ্রষ্ট হয়।

এই কথা বলিতে বলিতে সামীজী পুন: পুন: 'শিব' শিব' নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে আবার বলিলেন, 'ত্যাগ ভিন্ন এই গভীর জীবন-সমস্থার রহস্তভেদ কিছুতেই হবার নয়। ত্যাগ—ত্যাগ, এ-ই বেন তোদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। 'সর্বং বস্তু ভয়ায়িতং ভূবি নৃণাং বৈরাগ্য-মেবাভয়ম''।'

0

#### স্থান—দক্ষিণেখর কালীবাড়ি ও আলমবাজার মঠ কাল—মার্চ ( ১ম সপ্তাহ ), ১৮৯৭

স্বামীজী যথন দেশে ফিরিয়া আদেন, মঠ তথন আলমবাজারে ছিল।
প্রীরামক্রফদেবের জুন্মোৎসব। দক্ষিণেশরে রানী রাসমণির কালীবাড়িতে
এবার উৎসবের বিপুল আয়োজন হইয়াছে। স্বামীজী তাঁহার কয়েকজন
শুকুল্রাভাসহ বেলা ১টা-১০টা আন্দাজ সেথানে উপস্থিত হইয়াছেন।
তাঁহার নয় পদ, শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উফীষ। জনসঙ্গ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া
ইতন্তত: ধাবিত হইভেছে—তাঁহার সেই অনিন্দ্য-ক্ষর রূপ দর্শন করিবে,
পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে এবং প্রীমুখের সেই জলম্ভ অয়িশিধাসম বাণী শুনিয়া
বল্প হইবে বলিয়া। স্বামীজী প্রীপ্রীজগন্মাভাকে ভূমির্চ হইয়া প্রেণাম করিলে
সঙ্গে সহ্ল সহল্র শির অবনত হইল। পরে ৺রাধাকান্তকে প্রণাম
করিয়া ভিনি এইবার ঠাকুরের গৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোঠে

এখন আর ভিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাড়ির চতুর্দিক মুখরিত হইতেছে। শত সহস্র দর্শক লইয়া কলিকাতা হইতে হোরমিলার কোম্পানির জাহাজ বার বার বাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরজে স্থরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাজ্জা, ধর্মপিপাসা ও অহ্বোগ মুর্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণপার্ধদগণরূপে ইতন্ততঃ বিরাজ করিতেছে।

সামীজীর সহিত আগত তৃইটি ইংরেজ মহিলাও উৎসবে আসিয়াছেন।
স্থামীজী তাঁহাদের সলে করিয়া পবিত্র পঞ্চটী ও বিলম্ল দর্শন করাইতেছেন।
শিশু উৎসবসম্বীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত তব স্থামীজীর হতে প্রদান করিল।
স্থামীজীও উহা পড়িতে পঞ্জিতে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।
যাইতে যাইতে শিশ্বের দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, 'বেশ হয়েছে,
আরও লিখবে।'

পঞ্চনীর একপার্থে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইরাছিল।
সিরিশবার্ পঞ্চনীর উত্তরে গলার দিকে মুখ করিয়া বসিয়াছিলেন এবং
তাঁহাকে ঘিরিয়া অক্সান্ত ভক্তগণ প্রীরামক্ষয়-গুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে আত্মহারা
হইরা বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে বহু লোকের সলে স্বামীকী সিরিশবার্ব
নিকট উপস্থিত হইরা 'এই যে ঘোষজ!' বলিয়া সিরিশবার্কে প্রণাম
করিলেন। সিরিশবার্ও তাঁহাকে করজোড়ে প্রতিনমন্ধার করিলেন। সিরিশবার্কে পূর্ব কথা শারণ করাইয়া স্বামীকী বলিলেন, 'ঘোষজ, সেই একদিন
আর এই একদিন।' সিরিশবার্ও স্বামীকীর কথার সমতি জানাইয়া বলিলেন,
'তা বটে; তর্ এখনও সাধ যায় আরও দেখি।' এইরূপে উভ্রের মধ্যে
যে-সকল কথা ছইল, তাহার মর্ম বাহিরের লোকের অনেকেই গ্রহণ করিতে
সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্বামীকী পঞ্চবটীর উত্তর-পূর্ব
দিকে অবস্থিত বিষর্কের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সেদিন দক্ষিণেশর ঠাকুরবাড়ির সর্বত্তই একটা দিব্যভাবের বক্তা এরিপে বহিরা যাইভেছিল। এইবার সেই বিরাট জনসভ্য স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিভে উদ্গ্রীর হইরা দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও স্বামীজী লোকের

<sup>&</sup>gt; মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ

কলরবের অপেক্ষা উচ্চৈ: স্বরে বক্তৃতা করিতে পারিলেন না। অগত্যা বক্তৃতার তিনী পরিত্যাগ করিয়া তিনি আবার ইংরেজ মহিলা হুইটিকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তর্গণবের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিতে লাগিলেন।

বেলা ভিনটার পর স্বামীজী শিশুকে বলিলেন, 'একখানা গাড়ি দেখ্— মঠে খেতে হবে।' অনম্বর আলমবাজার পর্যন্ত ঘাইবার ভাড়া হই আনা ঠিক করিয়া শিশু গাড়ি লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজী স্বন্ধং গাড়ির একদিকে বিসায়া এবং স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিশুকে স্বশুদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে স্বগ্রাসর হইতে লাগিলেন। যাইতে ষাইতে শিশুকে বলিতে লাগিলেন:

কেবল abstract idea (শুদ্ধ ভাব মাত্র) নিয়ে পড়ে থাকলে কি হবে? এ-সব উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে তো mass (ভানসাধারণ)-এর ভেতর এ-সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই বে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ—এর মানেই হচ্ছে ধর্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। ওর একটা দোষও আছে। সাধারণ লোকে ঐ সকলের প্রকৃত ভাব না বুঝে ঐ সকলে মন্ত হয়ে যায়, আর ঐ উৎসব-আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজক্ত ওগুলি ধর্মের বহিরাবরণ—প্রকৃত ধর্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয়, এ কথা সত্য।

কিছ বারা ধর্ম কি, আত্মা কি, এ-সব কিছুমাত্র ব্যতে পারে না, তারা ঐ উৎসব-আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম ব্যতে চেটা করে। মনে কর্, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে বারা সব এসেছে তারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাববে। যার নামে এত লোক একত্র হয়েছিল, তিনি কে, তার নামেই বা এত লোক এল কেন—এ কথা তাদের মনে উদিত হবে। বাদের তাও না হবে, তারাও এই কীর্তন দেখতে ও প্রসাদ পেতেও অভতঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে বাবে। তাতে তাদের উপকার বই অপকার হবে না।

শিশু। কিন্তু মহাশর, ঐ উৎসব-কীর্তনই বদি সার বলিয়া কেছ বৃবিয়া লয়, তবে সে আর অধিক অগ্রসর হইছে পারে কি ? আমাদের দেশে বগীপ্ৰা, মকলচণ্ডীর পূজা প্রভৃতি বেমন নিভানৈমিত্তিক হইরা দাঁড়াইয়াছে, ইহাও নেইরূপ একটা হইরা দাঁড়াইবে। মরণ পর্যন্ত লোকে এসৰ করিয়া বাইভেছে, কিন্তু কই এমন লোক ভো দেখিলাম না, বে এসকল পূজা করিতে করিতে ব্রহ্মক্ত হইরা উঠিল!

- খামীজী। কেন ? এই যে ভারতে এত ধর্মবীর জয়েছিলেন, তাঁরা তো সকলে ঐগুলিকে ধরে উঠেছেন এবং অত বড় হয়েছেন। ঐগুলিকে ধরে সাধন করতে করতে যথন আত্মার দর্শনলাভ হয়, তথন আর ঐ-সকলে আঁট থাকে না। তর্ লোকসংগ্রহের জন্ত অবভারকর মহা-পুরুষেরাও ঐগুলি মেনে চলেন।
- শিশ্য। লোক-দেখানো মানিতে পারেন—কিন্ত আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবং অলীক বোধ হয়, তখন তাঁহাদের কি আবার এ-সকল বাহ্য লোকব্যবহারকে সভ্য বলিয়া মনে হইতে পারে ?
- শামীজী। কেন পারবে না? সত্য বলতে আমরা বা ব্ঝি তাও তো relative (আপেক্ষিক)—দেশকালপাত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অতএব সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে অধিকারিভেদে। ঠাকুর বেমন বলতেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও-কালিয়া রেঁবে দেন, কোন ছেলেকে বা সাগুপথ্য দেন, সেইক্লপ।

দেখিতে দেখিতে গাড়ি আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইল। শিশ্য গাড়িভাড়া দিয়া খামীজীর দলে মঠের ভিতরে চলিল এবং খামীজীর পিপাসা পাওয়ায় জল আনিয়া দিল। খামীজী জল পান করিয়া জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং মেজেতে পাতা শতরঞ্জির উপর অর্থশায়িত হইয়া অবস্থান করিছে লাগিলেন। খামী নিরঞ্জনানন্দ পার্থে বিদিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এমন ভিড় উৎসবে আর কথন হয়নি। যেন কলকাতাটা ভেঙে এসেছিল।' খামীজী। তা হবে না ? এর পর আরও কত কী হবে!

- শিশু। মহাশন্ন, প্রভ্যেক ধর্মসম্প্রদান্তেই দেখা যার—কোন-না-কোন বাফ্ উৎসব-আমোদ আছেই। কিন্তু কাহারও সদে কাহারও মিদ নাই। এমন বে উদার মহম্মদের ধর্ম, ভাহার মধ্যেও ঢাকা শহরে দেখিরাছি শিরা-স্থানিতে লাঠালাঠি হর!
- त्यांगीको। मच्छानात्र इत्नाहे एकी व्यक्ताधिक इत्त। एत्त अथानकात्र छात्र कि

জানিস ?—সম্প্রদায়বিহীনতা। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জয়ে-ছিলেন। তিনি সব মানতেন—আবার বলতেন, ত্রন্ধজানের দিক দিয়ে দেখলে ও-সকলই মিথ্যা মারামাত্র।

- শিশু। ষহাশয়, আপনার কথা ব্ঝিতে পারিতেছি না; মধ্যে মধ্যে আষার
  মনে হয়, আপনারাও এইয়পে উৎসব-প্রচারাদি করিয়া ঠাকুরের
  নামে আর একটা সম্প্রদায়ের স্ত্রপাত করিতেছেন। আমি নাগমহাশয়ের মুখে ভনিয়াছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত,
  বৈফব, ব্রহ্মজানী, মুসলমা্ন, এটান সকলের ধর্মকেই তিনি বছমান
  দিতেন।
- খামীজী। তুই কি ক'রে জানলি, আমরা সকল ধর্মমতকে ঐরপে বছমান দিই না ?

এই বলিয়া স্বামীজী নিরশ্বন মহারাজকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এরে, এ বাঙাল বলে কি ?'

শিশু। মহাশয়, কুপা করিয়া ঐ কথা আমায় ব্ঝাইয়া দিন।

- সামীনী। তুই তো আমার বক্তৃতা পড়েছিল। কই, কোথার ঠাকুরের নাম করেছি ? খাঁটি উপনিষদের ধর্মই তো অগতে বলে বেড়িয়েছি।
- শিয়। তা বটে। কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া দেখিতেছি, আপনার রামকৃষ্ণগত প্রাণ। যদি ঠাকুরকে ভগবান্ বলিয়াই জানিয়া থাকেন, তবে কেন স্বসাধারণকে ভাহা একেবারে বলিয়া দিন না।
- স্বামীজী। আমি যা ব্ঝেছি তা বলছি। তুই যদি বেদান্তের অবৈভমতটিকে ঠিক ধর্ম ব'লে থাকিস, তা হ'লে লোককে তা ব্ঝিয়ে দে না কেন?
- শিশু। আগে অভ্তৰ করিব, তবে তো বুঝাইব। ঐ মত আমি পড়িয়াছি মাত্র।
- খামীলী। তবে আগে অন্তত্তি কর্। তারপর লোককে ব্রিয়ে দিবি।

  এখন লোকে প্রত্যেকে বে এক একটা মতে বিশাস ক'রে চলেছে—

  ভাতে ভোর ভো বলবার কিছু অধিকার নেই। কারণ তৃইও এখন
  ভালের মভো একটা ধর্মমতে বিশাস ক'রে চলেছিস বই ভো নর।
- শিক্ত। হা, আমিও একটা বিশাস করিরা চলিয়াছি বটে; কিছ আমার প্রমাণ
  —শাল্প। আমি শাল্পের বিরোধী মত মানি না।

- স্বামীন্সী। শাল্প মানে কি ? উপনিষদ্ প্রমাণ হ'লে বাইবেল জেন্দাবেন্ডাই বা প্রমাণ হবে না কেন ?
- শিশু। এই সকল গ্রন্থের প্রামাণ্য স্বীকার করিলেও বেদের মতো উহারা তো স্থার প্রাচীন গ্রন্থ নয়। স্থাবার স্থাত্মতত্ত্ব-সমাধান বেদে ধেমন স্থাছে, এমন তো স্থার কোথাও নাই।
- স্বামীজী। বেশ, তোর কথা না হয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভিন্ন আর কোথাও যে সভ্য নেই, এ কথা বলবার ভোর কি অধিকার ?
- শিশু। বেদ ভিন্ন অস্তু সকল ধর্মগ্রন্থে সত্য থাকিতে পারে, ভবিষয়ের বিক্রন্ধে আমি কিছু বলিতেছি না; কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মানিয়া ষাইব। আমার ইহাতে খুব বিশাস।
- স্বামীজী। তা কর্, তবে স্বার কারও ধদি ঐরপ কোন মতে থ্ব বিশাস হয়, তবে তাকেও ঐ বিশাসে চলে ষেতে দিন। দেখবি—পরে তুই ও সে একই জায়গায় পৌছবি। মহিমন্তবে পড়িসনি ?—'তমনি পয়সামর্ণব ইব''।

ত্ররী সাংখ্যং বোগঃ পশুপতিমতং বৈক্বমিতি প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুক্টিল নানাপথজুবাং নৃণামেকো পমান্ত্রমসি পরসামর্ণব ইব।

—শিবসহিন্ন: ভোত্ৰস্

৬

## স্থান-ক্ষিকাতা, বাগবাজার কাল-মার্চ, ১৮৯৭

স্বামীজী করেকদিন বাবং কলিকাতাতেই অবস্থান করিতেছেন। বাগবাজারের বলরাম বস্থ মহাশয়ের বাড়িতেই রহিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে
পরিচিত ব্যক্তিদিগের বাটাতেও ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। আজ প্রাতে শিশু
স্বামীজীর কাছে আসিয়া দেখিল, স্বামীজী এরপে বাহিরে বাইবার জ্ঞা
প্রস্তুত হইয়াছেন। শিশুকে বলিলেন, চল, আমার সঙ্গে বাবি'। বলিতে
বলিতে স্বামীজী নীচে নামিতে লাগিলেন; শিশুও পিছু চলিল। একথানি
ভাড়াটিয়া গাড়িতে তিনি শিশু-সঙ্গে উঠিলেন; গাড়ি দক্ষিণম্থে চলিল।
শিশু। মহাশয়, কোথায় বাওয়া হইবে ?
স্বামীজী। চল্না, দেখবি এখন।

এইরপে কোথায় ষাইতেছেন সে বিষয়ে শিশ্বকে কিছুই না বলিয়া গাড়ি বিজন খ্রীটে উপস্থিত হইলে কথাচ্ছলে বলিতে লাগিলেন, 'তোদের দেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার জন্ম কিছু মাত্র চেষ্টা দেখা যায় না। তোরা লেখাপড়া ক'রে মাহ্ম হচ্ছিদ, কিছু যারা তোদের স্থগুংখের ভাগী, সকল সময়ে প্রাণ দিয়ে সেবা করে, তাদের শিক্ষা দিতে—তাদের উন্নত করতে ভোরা কি করছিদ ?'

শিশু। কেন মহাশন্ধ, আজকাল মেয়েদের জন্ত ক্ষ্ল কলেজ হইয়াছে। কৃত স্ত্ৰীলোক এম-এ, বি-এ পাদ করিতেছে।

খামীজী। ও তো বিলাতি ঢংএ হচ্ছে। তোদের ধর্মশান্ত্রান্থশাসনে, তোদের দেশের মডো চালে কোথার কটা স্থল হয়েছে ? দেশে পুরুষদের মধ্যেও তেমন শিক্ষার বিস্তার নেই, তা আবার মেয়েদের ভেতর। গবর্নমেণ্টের statisticsএ (সংখ্যাস্চক তালিকার) দেখা যার, তারতবর্ষে শতকরা ১০।১২ জন মাত্র শিক্ষিত, তা বোধ হয় মেয়েদের মধ্যে one per cent (শতকরা একজন)ও হবে না। তা না হ'লে কি দেশের এমন তুর্দশা হয় ? শিক্ষার বিস্তার—জ্ঞানের উয়েষ—এ-সব না হ'লে দেশের উয়তি কি ক'রে হবে ? তোরা দেশে বে কয়জন লেখা পড়া

শিখেছিস—দেশের ভাবী আশার খল—দেই কয়জনের ভেতরেও ঐ বিষয়ে কোন চেষ্টা উভ্তম দেখতে পাই না। কিছ জানিস, সাধারণের ভেতর আর মেরেদের মধ্যে শিক্ষাবিন্তার না হ'লে কিছু হবার জো নেই। দেজগু আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রন্মচারী ও ব্রন্মচারিণী তৈরি ক'রব। ত্রন্সচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'বে দেশে দেশে গাঁরে গাঁরে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে বত্নপর হবে। আর ব্রন্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে ঐ কাব্দ করতে হবে। পুরুষদের জন্ম যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও দেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিতা ব্রন্মচারিণীরা এসকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নেবে। পুরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকলার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে। ছাত্রীদের ধর্মপরায়ণ ও নীতিপরায়ণ করতে হবে। কালে যাতে তারা ভাল গিন্নী ভৈরী হয়, তাই করতে হবে। এই সকল মেয়েদের সন্তানসন্ততিগণ পরে ঐসকল বিষয়ে আরও উন্নতি লাভ করতে পারবে। যাদের মা শিক্ষিতা ও নীতিপরায়ণা হন, তাঁদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়। মেয়েদের তোরা এখন ধেন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপাদন-যত্ত্ৰ) ক'রে তুলেছিল। রাম রাম ! এই কি তোদের শিক্ষার ফল হ'ল ? মেরেদের আগে তুলতে হবে, massকে (জনসাধারণকে) জাগাতে হবে; ভবে তো দেশের কল্যাণ-ভারতের কল্যাণ।

গাড়ি এইবার কর্নপ্রালিস্ খ্লীটের ব্রাহ্মসমাজ ছাড়াইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া গাড়োয়ানকে বলিলেন, 'চোরবাগানের রাস্তায় চল্।' গাড়ি যখন ঐ রাস্তায় প্রবেশ করিল, তখন স্বামীজী শিল্পের নিকট প্রকাশ করিলেন, 'মহাকালী পাঠশালা'র স্থাপয়িত্রী তপন্থিনী মাতা তাঁহার পাঠশালা দর্শন করিতে আহ্বান করিয়া তাঁহাকে চিঠি লিখিয়াছেন। ঐ পাঠশালা তখন চোরবাগানে একটা দোতলা ভাড়াটিয়া বাড়িতে ছিল। গাড়ি থামিলে ত্ই-চারিজন ভত্রলোক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপরে লইয়া গেলেন এবং ভপন্থিনী মাতা দাঁড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিলেন। অয়কণ পরেই তপন্থিনী

মাভা খামীভীকে দক্ষে করিয়া একটি ক্লাদে লইয়া গেলেন। কুমারীরা দুঁাড়াইয়া স্বামীজীকে অভ্যৰ্থনা করিল এবং মাতাজীর আদেশে প্রথমত: 'শিবের ধ্যান' হুর করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিল। কিরূপ প্রণালীতে পাঠশালায় পূজাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, মাতাজীর জাদেশে কুমারীগণ পরে তাহাই করিয়া দেখাইতে লাগিল। স্বামীজীও উৎফুল্ল-মনে এ সকল দর্শন করিয়া অতা এক শ্রেণীর ছাত্রীদিগকে দেখিতে চলিলেন। বুদা মাতাজী স্বামীজীর সঙ্গে সকল ক্লাস ঘুরিতে পারিবেন না বলিয়া স্থলের তুই-ভিন্ট শিক্ষককে আহ্বান করিয়া সকল ক্লাস ভাল করিয়া স্বামীজীকে দেখাইবার ব্দুপ্র বিলয়া দিলেন। অনস্তর স্বামীকী সকল ক্লাস ঘুরিয়া পুনরায় মাতাকীর নিকটে ফিরিয়া আদিলে মাতাজী একজন কুমারীকে তথন ডাকিয়া আনিলেন এবং রঘুবংশের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। ছাত্রীটিও উহার সংস্কৃতে ব্যাখ্যা করিয়া স্বামীজীকে শুনাইল। স্বামীজী শুনিয়া সম্ভোষ প্রকাশ করিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারকল্পে মাতান্ধীর অধ্যবসায় ও যত্নপরতার এতদূর সাফল্য দর্শন করিয়া তাঁহার ভূরসী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মাতাজী তাহাতে বিনীতভাবে বলিলেন, 'আমি ভগবতী-জ্ঞানে ছাত্রীদের সেবা করিয়া থাকি, নতুবা বিভালয় করিয়া যশোলাভ করিবার বা অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।'

বিভালর-সম্মীয় কথাবার্তা সমাপন করিয়া স্বামীন্দী বিদায় লইতে উত্যোগ করিলে মাতান্দী স্থলসম্বন্ধ মতামত লিপিবদ্ধ করিতে দর্শকদিগের জন্ত নিদিট খাতায় (Visitors' Book) স্বামীন্দীকে মতামত লিখিতে বলিলেন। স্বামীন্দীও ঐ পরিদর্শক-পৃস্তকে নিজ মত বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিলেন। লিখিত বিষয়ের শেষ ছত্রটি শিশ্বের এখনও মনে আছে—'The movement is in the right direction' ( ত্রীশিক্ষার প্রচেটাটি ঠিক পথে চলেছে )।

অনস্তর মাতাজীকে অভিবাদন করিয়া স্বামীজী পুনরায় গাড়িতে উঠিলেন এবং শিশ্রের সহিত স্ত্রীশিক্ষা সহছে নিয়লিখিতভাবে কথোপকথন করিতে করিতে বাগবাজার অভিমুধে অগ্রসর হইতে লাগিলেন:

সামীলী। এঁর (মাতাজীর) কোথার জয়! সর্বস্ব-ভ্যাগী—ভবু লোকছিতের জয় কেমন বজুবতী! স্ত্রীলোক না হ'লে কি ছাত্রীদের এমন ক'রে শিক্ষা দিতে পারে ? সবই ভাল দেখলুম; কিন্তু ঐ বে কতকগুলি গৃহী পুৰুষ মাস্টার রয়েছে—এটে ভাল বোধ হ'ল না। শিক্ষিতা বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের ওপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্বথা রাখা উচিত। এদেশে দ্বীবিভালয়ে পুরুষ-সংশ্রব একেবারে না রাখাই ভাল।

- শিশু। কিন্তু মহাশয়, গাগী থনা শীলাবতীর মতো গুণবতী শিক্ষিতা স্থীলোক দেশে এখন পাওয়া যায় কই ?
- শামীজী। দেশে কি এখনও এরপ স্ত্রীলোক নেই ? এ সীতা সাবিত্রীর দেশ, প্ণ্যক্ষেত্র ভারতে এখনও মেরেদের বেমন চরিত্র সেবাভাব স্নেহ্ দয়া তৃষ্টি ও ভক্তি দেখা বায়, পৃথিবীর কোথাও তেমন দেখলুম না। ওদেশে (পাশ্চাভ্যে) মেরেদের দেখে আমার অনেক সময় স্ত্রীলোক বলেই বোধ হ'ত না—ঠিক যেন পুরুষ মাহ্যয়! গাড়ি চালাছে, অফিনে বেরুছে, স্কুলে বাছে, প্রফেসরি করছে! একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনি। এদের ভেতরে জ্ঞানালোক দিতে চেটা করলিনে। ঠিক ঠিক শিক্ষা পেলে এরা ideal (আদর্শ) স্ত্রীলোক হ'তে পারে।
- শিশ্ব। মহাশয়, মাতাজী ছাত্রীদিগকে ষেভাবে শিক্ষা দিতেছেন, তাহাতে কি ঐরপ ফল হইবে? এই সকল ছাত্রীয়া বড় হইয়া বিবাহ করিবে, এবং উহার অল্পকাল পরেই অক্ত সকল জ্রীলোকের মতো হইয়া ষাইবে। মনে হয়, ইহাদিগকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাইতে পারিলে ইহারা সমাজের এবং দেশের উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিতে এবং শাজ্রাক্ত উচ্চ আদর্শ লাভ করিতে পারিত।
- খামীজী। ক্রমে সব হবে। দেশে এমন শিক্ষিত লোক এখনও জন্মায়নি, যারা সমাজ-শাদনের ভয়ে ভীত না হয়ে নিজের মেয়েদের অবিবাহিতা রাখতে পারে। এই দেখ না—এখনও মেয়ে বার-তের বংসর পেরুতে না পেরুতে লোকভয়ে—সমাজভয়ে বে দিয়ে ফেলে। এই সেদিন consent (সম্মতিস্চক) আইন করবার সময় সমাজের নেতারা লাখো লোক জড়ো ক'রে চেঁচাতে লাগলো 'আমরা আইন চাই না'। অন্ত দেশ হ'লে সভা ক'রে চেঁচানো দ্রে থাকুক, লজ্জায় মাথা গুঁজে লোক ঘরে বনে থাকত ও ভাবত আহাদের সমাজে এখনও এ-হেন কলম্ব রয়েছে।

- শিশু। কিন্তু মহাশন্ত্র, সংহিতাকারগণ একটা কিছু না ভাবিয়া চিস্তিয়া কি আর বাল্যবিবাহের অহুমোদন করিয়াছিলেন? নিশ্চয় উহার ভিতর একটা গৃঢ় রহস্ত আছে।
- সামীজী। কি রহস্টা আছে?
- শিক্ত। এই দেখুন, অল্প বন্ধসে মেন্মেদের বিবাহ দিলে তাহারা স্বামিগৃহে আদিয়া কুলধর্মগুলি বাল্যকাল হইতে শিথিতে পারিবে। শশুর-শাশুড়ীর আশ্রয়ে থাকিয়া গৃহকর্ম-নিপুণা হইতে পারিবে। আবার পিতৃগৃহে বয়ন্থা কক্ষার উচ্চুজ্ঞল হওয়ার বিশেষ সন্তাবনা; বাল্যকালে বিবাহ দিলে তাহার আর উচ্চুজ্ঞল হইবার সন্তাবনা থাকে না; অধিকন্ত লজ্জা, নম্রতা, সহিষ্কৃতা ও শ্রমশীলতা প্রভৃতি ললনা-স্থলভ গুণগুলি তাহাতে বিকশিত হইয়া উঠে।
- ষামীজী। অক্তপক্ষে আবার বলা যেতে পারে যে, বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রদান ক'রে অধিকাংশ মৃত্যুমুথে পতিত হয়; তাদের সন্তান সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ, পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল না হ'লে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মাবে কেমন ক'রে? লেখাপড়া শিথিয়ে একটু বয়স হ'লে বে দিলে সেই মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের ঘারা দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে—এই বাল্য-বিবাহ। বাল্য-বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে।
- শিশু। কিন্তু মহাশয়, আমার মনে হয়, অধিক বয়দে বিবাহ দিলে মেয়েরা গৃহকার্থে তেমন মনোষোগী হয় না। শুনিয়াছি, কলিকাতার অনেক হলে শাশুড়ীরা রাঁথে ও শিক্ষিতা বধ্রা পায়ে আলতা পরিয়া বিসয়া থাকে। আমাদের বাদাল দেশে এরপ কখনও হইতে পায় না।
- স্থামীন্তা। ভাল মন্দ সব দেশেই আছে। আমার মতে সমাজ সকল দেশেই আপনা আপনি গড়ে। অতএব বাল্য-বিবাহ তুলে দেওয়া, বিধবাদের পুনরায় বে দেওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আমাদের কাজ হচ্ছে ত্ত্বী পুক্ষ—সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে ভারা নিজেয়াই কোন্টি ভাল, কোন্টি মন্দ

সব ৰ্ঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তথন আর জোর ক'রে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না।

শিষ্য। মেয়েদের এখন কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন ?

খামীজী। ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকলা, রন্ধন, সেলাই, শরীরপালন—এ-সব বিষয়ের স্থুল মর্মগুলিই মেল্পেলের শেখানো উচিত। নভেল-নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়। মহাকালী পাঠশালাটি অনেকটা ঠিক পথে চলছে; তবে কেবল প্জাপদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদাধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অহুরাগ জয়ে দিতে হবে। সাতা, সাবিত্রী, দমল্পী, লীলাবতী, খনা, মীরা এঁদের জীবনচরিত্র মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন এরপে গঠিত করতে হবে।

—গাড়ি এইবার বাগবাজারে ৺বলরাম বস্থ মহাশন্তের বাড়িতে পৌছিল।
স্বামীজী অবতরণ করিয়া উপরে উঠিলেন এবং তাঁহার দর্শনাভিলাধী হইয়া
বাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে মহাকালী পাঠশালার
বৃত্তান্ত আতোপান্ত বলিতে লাগিলেন।

পরে 'রামকৃষ্ণ মিশনের' সভ্যদের কি কি কাজ করা কর্তব্য, তবিষয়ে আলোচনা করিতে করিতে বিভাদান ও জ্ঞানদানের শ্রেষ্ঠত্ব বহুধা প্রতিপাদন করিতে লাগিলেন। শিশুকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'Educate, educate ( শিক্ষা দে, শিক্ষা দে), নাক্ষঃ পদ্বা বিভতেহয়নায় ( এ ছাড়া অন্ত পথ নেই )।' শিক্ষাদানের বিরোধী দলের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, 'বেন পেহলাদের দলে মাসনি।' ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'শুনিসনি? ক-অক্ষর দেখেই প্রহলাদের চোখে জল এসেছিল—তা আর পড়াশুনো কি ক'রে হবে ? অবশ্র প্রহলাদের চোখে প্রেমে জল এসেছিল, আর মূর্থদের চোধে জল ভয়ে এসে থাকে। ভজ্জদের ভেতরেও অনেকে ঐ রকমের আছে।' সকলে ঐকথা শুনিয়া হাস্থা করিছে লাগিলেন। স্বামী বোগানন্দ ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ভোমার বখন যে দিকে বোঁক উঠবে—ভার একটা ছেন্তনেন্ত না হ'লে ভো আর শান্তি নেই; এখন বা ইচ্ছা হচ্ছে, ভাই হবে।'

9

# স্থান—কলিকাতা, বাগবাঞ্জার কাল—( মার্চ १ ), ১৮৯৭

আজ দশ দিন হইল শিশ্য স্বামীজীর নিকটে ঋথেদের সায়নভাশ্য পাঠ করিতেছে। স্বামীজী বাগবাজারের ৺বলরাম বস্ত্রর বাড়িতে জ্বস্থান করিতেছেন। ম্যাক্সম্পর (MaxMuller)-এর মুক্তিত বহু সংখ্যায় সম্পূর্ণ ঝথেদ গ্রন্থখানি কোন বড়লোকের বাড়ি হইতে জ্বানা হইয়াছে। নৃতন গ্রন্থ, তাহাতে আবার বৈদিক ভাষা, শিশ্তের পড়িতে পড়িতে জনেক স্থলে বাধিয়া যাইতেছে। তাহা দেখিয়া স্বামীজী সম্নেহে তাহাকে কখন কখন 'বাঙাল' বলিয়া ঠাটা করিতেছেন এবং ঐ স্থলগুলির উচ্চারণ ও পাঠ বলিয়া দিতেছেন। বেদের জ্বাদিত্ব প্রমাণ করিতে সায়ন ফে জ্বুত যুক্তিকৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বামীজী তাহার ব্যাখ্যা করিতে করিতে কথনও ভাশ্যকারের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন, জাবার কখনও বা প্রমাণপ্রয়োগে ঐ পদের গ্রার্থ সম্বন্ধে স্বয়ং ভিয়মত প্রকাশ করিয়া সায়নের প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন।

এরপে কিছুক্ষণ পাঠ চলিবার পর স্বামীজী ম্যাক্সমূলর-এর প্রদক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিতে লাগিলেন:

মনে হ'ল কি জানিস—সায়নই নিজের ভাগ্য নিজে উদ্ধার করতে
ম্যাক্সমূলর-রূপে পুনরায় জন্মছেন। আমার অনেক দিন হতেই ঐ ধারণা।
ম্যাক্সমূলরকে দেখে সে ধারণা আরও যেন বন্ধমূল হয়ে গেছে। এমন
অধ্যবসায়ী, এমন বেদবেদান্তসিদ্ধ পণ্ডিত এ দেশে দেখা যায় না! তার
উপর আবার ঠাকুরের (শ্রীরামক্রফদেবের) প্রতি কি অগাধ ভক্তি! তাঁকে
অবতার ব'লে বিখাস করে রে! বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম—কি ব্যুটাই
করেছিল! বুড়ো-বুড়ীকে দেখে মনে হ'ত, যেন বলিঠ-অক্লম্ভীর মতো
হটিতে সংসার করছে!—আমায় বিদায় দেওয়ার কালে বুড়োর চোথে জল
পড়ছিল!

শিক্ত। আছো মহাশয়, সায়নই যদি ম্যাক্সমূলর হইরা থাকেন ভো পুণ্যভূমি ভারতে না ভারিয়া মেচ্ছ হইরা ভারিলেন কেন ? স্বামীকী। অজ্ঞান থেকেই সাহৰ 'আমি আৰ্ব, উনি মেচ্ছ' ইভ্যাদি অহভব ও বিভাগ করে। কিন্তু যিনি বেদের ভায়কার, জ্ঞানের জ্ঞলম্ভ মৃতি, তাঁর পকে আবার বর্ণাশ্রম, জাতিবিভাগ কি ?—তাঁর কাছে ও-সব একেবারে অর্থশৃত্য। ভীবের উপকারের জন্য তিনি যথা ইচ্ছা জন্মাতে পারেন। বিশেষতঃ যে দেশে বিভা ও অর্থ উভরই আছে, দেখানে না জন্মালে এই প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছাপাবার খরচই বা কোথায় পেতেন? ভনিসনি ?—East India Company (ইন্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি) এই ঋথেদ ছাপাতে নয়লক্ষ টাকা নগদ দিয়েছিল। তাতেও কুলোয়নি। এদেশের (ভারতের) শত শত বৈদিক পণ্ডিতকে মাদোহার৷ দিয়ে এ কাব্দে নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিভা ও জ্ঞানের জন্ম এইরূপ বিপুল অব্ব্যয়, এইরূপ প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণা এ দেশে এ যুগে কেউ কি কখন দেখেছে ? ম্যাক্সমূলর নিজেই ভূমিকায় লিখেছেন যে, তিনি ২৫ বংসর কাল কেবল manuscirpt ( পাণ্ডুলিপি ) লিখেছেন; ভারপর ছাপতে ২০ বংসর লেগেছে! ৪৫ বংসর একখানা বই নিয়ে এইরূপ লেগে পড়ে থাকা সামাত্ত মাহুষের কাজ নয়। এতেই বোঝ্; সাধে কি আর বলি, তিনি সায়ন!

ম্যাক্সমূলর সহক্ষে এরূপ কথাবার্তা চলিবার পর আবার গ্রন্থপাঠ চলিতে লাগিল। এইবার 'বেদকে অবলম্বন করিয়াই স্পষ্টির বিকাশ হইয়াছে'— সায়নের এই মত স্বামীজী দর্বধা সমর্থন করিয়া বলিলেন:

'বেদ' মানে অনাদি সত্যের সমষ্টি; বেদপারগ ঋষিগণ ঐসকল সত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন; অতীন্দ্রিয়দর্শী ভিন্ন আমাদের মতো সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে দে-সকল প্রত্যক্ষ হয় না; তাই বেদে ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রার্থ-ন্দ্রী;—পৈতা গলায় ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণাদি জাতিবিভাগ পরে হয়েছিল। বেদ শব্দাত্মক অর্থাৎ ভাবাত্মক বা অনস্ত ভাবরাশির সমষ্টি মাত্র। 'শব্দ' পদের বৈদিক প্রাচীন অর্থ হচ্ছে স্ক্ষভাব, যা পরে স্থূলাকার গ্রহণ ক'রে নিজেকে প্রকাশিত করে। স্থৃতরাং যথন প্রলয় হয়, তথন ভাবী সৃষ্টির স্ক্ষ বীজুসমূহ বেদেই সম্পৃটিত থাকে। তাই পুরাণে প্রথমে মীনাবভারে বেদের উদ্ধার দৃষ্ট হয়। প্রথমাবভারেই বেদের উদ্ধার-সাধন হ'ল। তারপর সেই বেদ থেকে ক্রমে সৃষ্টির বিকাশ হ'তে লাগল; অর্থাৎ বেদনিছিত শকাবলখনে বিশের সকল বুল পদার্থ একে একে তৈরী হ'তে লাগল। কারণ, সকল বুল পদার্থেরই ক্ষম রূপ হচ্ছে শব্দ বা ভাব। পূর্ব পূর্ব কয়েও এরূপে ক্ষষ্ট হয়েছিল। এ কথা বৈদিক সম্ক্যার ময়েই আছে 'ক্ষাচন্দ্র-মসৌ ধাতা যথাপূর্বমকরেরৎ দিবঞ্চ পৃথিবীং চাস্তরীক্ষমথো স্থঃ।' বুঝলি ?

শিশু। কিন্তু মহাশয়, কোন জিনিদ না থাকিলে কাহার উদ্দেশে শব্দ প্রযুক্ত হইবে ? আর পদার্থের নামসকলই বা কি করিয়া তৈয়ারী হইবে ? স্বামীনী। আপাতভ: তাই মনে হয় বটে। কিন্তু বোক্—এই ঘটটা ভেঙে গেলে ঘটাছের নাশ হয় কি? না। কেন না, ঘটটা হচ্ছে সুল; কিন্ত ঘটঘটা হচ্ছে ঘটের স্ক্র-বা শব্দাবস্থা। এরপে সকল পদার্থের শব্দাবস্থাটি হচ্ছে এসকল জিনিসের স্ক্রাবস্থা। আর আমরা দেখি শুনি ধরি ছুঁই যে জিনিসগুলো, সেগুলো হচ্ছে এরপ স্ক্ষ-বা শব্দবিস্থায় অবস্থিত পদার্থসকলের স্থূল বিকাশ। ষেমন কার্য আর তার কারণ। অবং ধ্বংস হয়ে বেলেও জগদোধাত্মক শব্দ বা স্থুল পদার্থদকলের স্থান্ধ স্থারপসমূহ ত্রন্ধা কারণরূপে থাকে। ভগৰিকাশের প্রাক্ষালে প্রথমেই কৃন্ম স্বরূপসমূহের সমগ্রীভূত ঐ পদার্থ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এবং তারই প্রকৃতস্বরূপ শদগর্ভাত্মক অনাদি নাদ 'ওঁ'কার আপনা আপনি উঠতে থাকে। ক্রমে ঐ সমষ্টি হ'তে এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থের প্রথমে সৃদ্ধ প্রতিক্বতি বা শান্ধিক রূপ ও পরে স্থুলরূপ প্রকাশ পায়। এ শন্ধই ব্রহ্ম—শন্ধই বেদ। ইহাই সায়নের অভিপ্রায়। বুঝলি?

শিশ্ব। মহাশন্ধ, ভাল বুঝিতে পারিতেছি না।

শামীজী। জগতে যত ঘট আছে, সবগুলো নই হলেও ঘটশন থাকতে যে পারে, তা তো ব্রেছিস? তবে জগৎ ধ্বংস হলেও বা যে-সব জিনিসগুলোকে নিয়ে জগৎ, সেগুলো সব ভেঙে চুরে গেলেও ভভ্ডোধাত্মক শন্তুলি কেন না থাকতে পারবে? আর তা থেকে পুনঃস্টি কেনই বা না হ'তে পারবে?

শিক্স। কিন্তু মহাশয়, 'ঘট' 'ঘট' বলিয়া চীৎকার করিলেই তো ঘট তৈরী হয় না। খামীজী। তুই আমি ঐরপে চীৎকার করলে হয় না; কিছ সিদ্ধদয় বাজ্ব ঘটন্থতি হবামাত্র ঘট প্রকাশ হয়। সামাল্য সাধকের ইচ্ছাতেই যথন নানা অঘটন-ঘটন হ'তে পারে—তথন সিদ্ধদয়য় ব্রন্ধের কা কথা। স্টির প্রাকালে ব্রন্ধ প্রথম শনাত্মক হন, পরে 'ওঁ'কারাত্মক বা নাদাত্মক হয়ে যান। তারপর পূর্ব পূর্ব কয়ের নানা বিশেষ বিশেষ শন্ধ, যথা—'ভৃ: ভূব: খং' বা 'গো মানব ঘট পট' ইত্যাদি ঐ 'ওঁ'কার থেকে বেকতে থাকে। সিদ্ধদয়য় ব্রন্ধে ঐ ঐ শন্ধ ক্রমে এক একটা ক'রে হবামাত্র ঐ ঐ জিনিসগুলো অমনি তথনি বেরিয়ে ক্রমে বিচিত্র জগতের বিকাশ হয়ে পড়ে। এইবার বুঝলি—শন্ধ কিরূপে স্প্রের্থক মূল ?

শিষ্য। হাঁ, একপ্রকার বুঝিলাম বটে। কিন্তু ঠিক ঠিক ধারণা ছইতেছে না। স্বামীজী। ধারণা হওয়া—প্রত্যক্ষ অফ্রভব করাটা কি সোজা রে বাপ পুমন মধন ব্রহ্মাবগাহী হ'তে থাকে, তথন একটার পর একটা ক'রে এই সব অবস্থার ভিতর দিয়ে গিয়ে শেষে নির্বিকল্পে উপস্থিত হয়। সমাধিম্থে প্রথম বুঝা যায়—জগৎটা শব্দময়, তারপর গভীর 'ওঁ'কার ধ্বনিতে সব মিলিয়ে যায়।—তারপর তাও শুনা যায় না। তাও আছে কি নেই—এরপ বোধ হয়। এটেই হচ্ছে অনাদি নাদ, তারপর প্রত্যক্-ব্রহ্মে মন মিলিয়ে যায়। বস্—সব চুপ।

স্বামীজীর কথায় শিয়ের পরিষ্কার বোধ হইতে লাগিল, স্বামীজী ঐ-সকল অবস্থার ভিতর দিয়া অনেকবার স্বয়ং সমাধি-ভূমিতে গমনাগমন করিয়াছেন, নতুবা এমন বিশদভাবে এ-সকল কথা কিরুপে বুঝাইয়া বলিতেছেন? শিশু অবাক হইয়া শুনিতে ও ভাবিতে লাগিল,—নিজের দেখা-শুনা জিনিস নাহইলে কথনও কেহ এরূপে বলিতে বা বুঝাইতে পারে না।

বামীজী বলিতে লাগিলেন: অবতারকল্প মহাপ্রধেরা সমাধিভদের পর আবার ধধন 'আমি-আমার' রাজতে নেমে আসেন, তথন প্রথমেই অব্যক্ত নাদের অন্তত্ত করেন; ক্রমে নাদ স্থাপট্ট হল্পে 'ওঁ'কার অন্তত্তব করেন, 'ওঁ'কার থেকে পরে শব্দমন্ন জগতের প্রভাতি করেন, তারপর সর্বশেষে পুল ভূত-জগতের প্রত্যক্ষ করেন। সামান্ত সাধকের কিছু অনেকা কটে কোনক্ষণ নাদের পারে গিয়ে ব্রক্ষের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করতে পারলে পুনরায় সুল জগতের প্রত্যক্ষ হয় যে নিয়ভূমিতে—দেখানে আর নামতে প্রারে না। ব্রক্ষেই মিলিয়ে যায়—'কীরে নীরবং'।

এই দকল কথা হইতেছে, এমন দময় মহাকৰি প্রীযুক্ত গিরিশচক্র ঘোষ মহাশয় দেখানে উপস্থিত হইলেন। স্বামীকী তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশলপ্রমাদি করিয়া পুনরায় শিশুকে পাঠ দিতে লাগিলেন। গিরিশবাব্ও তাহা নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলেন এবং স্বামীকীর এরপে অপূর্ব বিশদভাবে বেদব্যাখ্যা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া বিদিয়া রহিলেন।

পূর্ব বিষয়ের অহুসরণ করিয়া স্বামীজী পুনরায় বলিতে লাগিলেন:

বৈদিক ও লৌকিক ভেদে শব্দ আবার দ্বিধা বিভক্ত। 'শব্দজি-প্রকাশিকার'' এ বিষয়ের বিচার দেখেছি। বিচারগুলি থুব চিস্তার পরিচায়ক বটে, কিন্তু Terminologyর (পরিভাষার) চোটে মাথা গুলিয়ে ওঠে!

এইবার গিরিশবাব্র দিকে চাহিয়া স্বামীজী বলিলেন—'কি জি. সি, এ-সব তো কিছু পড়লে না, কেবল কেষ্ট-বিষ্টু, নিয়েই দিন কাটালে।'

গিরিশবার্। কি আর প'ড়ব ভাই ? অত অবসরও নেই, বৃদ্ধিও নেই যে ওতে সেঁধুব। তবে ঠাকুরের রূপায় ও-সব বেদবেদান্ত মাথায় রেথে এবার পাড়ি মারব। তোমাদের দিয়ে তাঁর ঢের কাজ করাবেন ব'লে ও-সব পড়িয়ে নিয়েছেন, আমার ও-সব দরকার নেই।

এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু সেই প্রকাণ্ড ঋথেদ গ্রন্থখানিকে পুন: পুন: প্রাথাম করিতে ও বলিতে লাগিলেন—'জয় বেদরূপী শ্রীরামরুফের জয়'।

স্বামীজী অন্তমনা হইয়া কি ভাবিভেছিলেন, ইতোমধ্যে গিরিশবাব্ বলিয়া উঠিলেন, 'হাঁ, হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদবেদান্ত তো ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, জনহত্যা, মহা-পাতকাদি চোথের সামনে দিনরাত ঘ্রছে, এর উপায় ভোমার বেদে কিছু বলেছে? ঐ অমুকের বাড়ির গিন্নি, এককালে যার বাড়িতে রোজ পঞ্চাশধানি পাতা প'ড়ত, সে আল তিন দিন হাঁড়ি চাপায়নি; ঐ অমুকের বাড়ির ক্লন্ত্রীকে গুণ্ডাগুলো অত্যাচার ক'রে মেরে ফেলেছে; ঐ অমুকের বাড়িতে

ক্রণহত্যা হয়েছে, অমৃক জোচোরি ক'রে বিধবার সর্বন্ধ হরণ করেছে—এ-সকল রহিত করবার কোন উপায় তোমার বেদে আছে কি ?' সিরিশবার্ এইরূপে সমাজের বিভীষিকাপ্রদ ছবিগুলি উপর্গরি অন্ধিত করিয়া দেখাইতে আরম্ভ করিলে স্বামীজী নির্বাক্ত হইয়া রহিলেন। অগতের তু:থকষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজীর চক্ষে জল আদিল। তিনি তাঁহার মনের এরপ ভাব আমাদের জানিতে দিবেন না বলিয়াই বেন উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ইতোমধ্যে গিরিশবাবু শিশ্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'দেখলি বালাল, কত বড় প্রাণ! তোর স্বামীজীকে কেবল বেদজ্ঞ পণ্ডিত ব'লে মানি না; কিন্তু ঐ যে জীবের তৃঃথে কাদতে কাদতে বেরিয়ে গেল, এই মহাপ্রাণতার জন্ম মানি। চোথের সামনে দেখলি তো মাহুষের তৃঃথকষ্টের কথাগুলো শুনে কঙ্গণায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে স্বামীজীর বেদ-বেদান্ত সব কোথায় উড়ে

- শিগু। মহাশয়, আমাদের বেশ বেদ পড়া হইতেছিল; আপনি মায়ার জগতের কি কতকগুলো ছাইভন্ম কথা তুলিয়া স্বামীজীর মন খারাপ ক্রিয়া দিলেন।
- গিরিশবাব্। জগতে এই ছঃখকষ্ট, আর উনি দে দিকে একবার না চেয়ে চুপ ক'রে বদে কেবল বেদ পড়ছেন! রেখে দে তোর বেদ-বেদাস্ত।
- শিষা। আপনি কেবল হাদয়ের ভাষা শুনিতেই ভালবাদেন, নিজে হাদয়বান্
  কি না! কিছ এই সব শাল্প, যাহার আলোচনায় জগৎ ভূল হইয়া বায়,
  ভাহাতে আপনার আদ্র দেখিতে পাই না। নত্বা এমন করিয়া আজ
  রসভক করিতেন না।
- গিরিশরাব্। বলি জ্ঞান আর প্রেমের পৃথক্ষটা কোথায় আমায় ব্রিয়ে দে দেখি। এই দেখ না, ভোর গুরু (স্থামীজী) যেমন পণ্ডিত তেমনি প্রেমিক। তোর বেদও বলছে না 'সং-চিং-আনন্দ' তিনটে একই জিনিব? এই দেখ না, স্থামীজী অত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিলেন, কিছ যাই জগতের হৃংখের কথা শোনা ও মনে পড়া, অমনি জীবের হৃংখে কাদতে লাগলেন। জ্ঞান আর প্রেমে যদি বেদবেদান্ত বিভিন্নতা প্রমাণ ক'রে থাকেন তো অমন বেদ-বেদান্ত আমার মাথার থাকুন।

শিশ্ব নির্বাক হইরা ভাবিতে লাগিল, 'সভাই তো গিরিশবার্র সিদ্ধান্তগুলি বেদের অবিরোধী।'

ইতোমধ্যে স্বামীজী স্বাবার ফিরিয়া স্বাসিলেন এবং শিশুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'কি রে ভোদের কি কথা হচ্ছিল ?'

- শিশু। এই সব বেদের কথাই হইতেছিল। ইনি এ-সকল গ্রন্থ পড়েন নাই, কিন্তু নিদ্ধান্তগুলি বেশ ঠিক ঠিক ধরিতে পারিয়াছেন—বড়ই আশ্চর্যের বিষয়।
- স্বামীজী। গুল্লভক্তি থাকলে সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ হয়—পড়বার শুনবার দরকার হয় না। তবে এরণ ভক্তি ও বিশাস জগতে তুর্লভ। ওর (গিরিশবাব্র) মতো বাঁদের ভক্তি বিশাস, তাঁদের শাল্প পড়বার দরকার নেই। কিন্তু ওকে (গিরিশবাব্কে) imitate (অফুকরণ) করতে গেলে অল্রের সর্বনাশ উপস্থিত হবে। ওর কথা শুনে যাবি, কিন্তু কথন ওর দেখাদেখি কাজ করতে যাবি না।

শিশু। আছে হাঁ।

- স্বামীনী। আজে হাঁ নয়। যা বলি দে-সব কথাগুলি বুঝে নিবি, মুর্থের মতো সব কথায় কেবল সায় দিয়ে যাবি না। আমি বললেও বিশাস করবিনি। বুঝে তবে নিবি। আমাকে ঠাকুর তাঁর কথা সব বুঝে নিতে সর্বদা বলতেন। সদ্যুক্তি, তর্ক ও শাস্ত্রে যা বলেছে, এই সব নিয়ে পথে চলবি। বিচার করতে করতে বুদ্ধি পরিদার হয়ে যাবে, তবে ভাইতে বৃদ্ধ পরিদার হয়ে যাবে, তবে ভাইতে বৃদ্ধ পরিদার হ
- শিশু। হাঁ। কিন্তু নানা লোকের নানা কথার মাথা ঠিক থাকে না। এই একজন (গিরিশবার্) বলিলেন, 'কি হবে ও-সৰ পড়ে?' আবার এই আপনি বলিভেছেন বিচার করিতে। এখন করি কি?
- স্বামীন্দী। স্বামাদের উভয়ের কথাই সন্তিয়। তবে ছুই standpoint ( দিক )
  থেকে স্বামাদের ত্-জনের কথাগুলি বলা হচ্ছে—এই পর্যস্ত । একটা
  স্বাস্থা স্বাচ্চ, বেখানে যুক্তি তর্ক সব চুপ হয়ে বায় 'ম্কাস্থাদনবং'। স্বার
  একটা স্বস্থা স্বাচ্চ, বাতে বেদাদি শাস্ত্রগ্রের স্বালোচনা পঠন-পাঠন
  করতে করতে সভ্যবস্থ প্রভাক্ষ হয়। তোকে এসব পড়ে শুনে বেতে
  হবে, তবে তোর সভ্য প্রভাক্ষ হবে। বুঝলি ?

নির্বোধ শিশু স্বামীকীর ঐরপ আদেশলাভে গিরিশবাব্র হার হইল মনে করিয়া গিরিশবাব্র দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, শুনিলেন জো স্বামীকী আমায় বেদবেদান্ত পড়িতে ও বিচার করিতেই বলিলেন।' গিরিশবাব্। তা তুই করে যা। স্বামীকীর আশীর্বাদে তোর তাই করেই সব ঠিক হবে।

স্বামী সদানন্দ এই সময়ে সেথানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন, 'প্রয়ে, এই জি. সি-র মুথে দেশের তুর্দশার কথা শুনে প্রাণটা আঁকুপাঁকু করছে। দেশের জ্ব্রু করতে পারিস্?' সদানন্দ। মহারাজ! যোত্তুম—বান্দা তৈয়ার হায়।

স্বামীন্দী। প্রথমে ছোটখাট scale-এ (হারে) একটা relief centre (সেবাশ্রম) খোল্, যাতে গরীব-ছঃথীরা সব সাহায্য পাবে, রোগীদের সেবা করা হবে, যাদের কেউ দেখবার নেই—এমন অসহায় লোকদের জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবা করা হবে। বুঝলি ?

সদানন। জো ত্কুম মহারাজ!

আধার বলতেন!

খামীজী। জীবদেবার চেয়ে আর ধর্ম নেই। দেবাধর্মের ঠিক ঠিক অন্থর্চান করতে পারলে অতি সহজেই সংসারবন্ধন কেটে যায়—'মৃক্তিঃ করফলায়তে'।

এইবার গিরিশবাবুকে সংখাধন করিয়া স্বামীজী বলিলেন:

দেখ, গিরিশবার্, মনে হয় এই জগতের হুংখ দ্র করতে আমার যদি হাজারও জন্ম নিতে হয়, তাও নেবো। তাতে যদি কারও এতটুকু হুংখ দ্র হয় তো তা ক'রব। মনে হয়, খালি নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? সকলকে সঙ্গে নিয়ে ঐ পথে বেতে হবে। কেন বলো দেখি এমন ভাব ওঠে? গিরিশবার্। তা না হ'লে আর তিনি (ঠাকুর) তোমায় সকলের চেয়ে বড়

এই বলিয়া গিরিশবারু কার্যান্তবে বাইবেন বলিয়া বিদায় লইলেন।

4

## স্থান—আলমবাজার মঠ, কলিকাভা কাল—এপ্রিল, ১৮৯৭

প্রথমবার বিলাভ হইতে ফিরিয়া স্বামীন্ধী বখন কিছুদিন কলিকাভায় ছিলেন, ভখন বছ উৎসাহী যুবক তাঁহার নিকট বাভায়াত করিত। দেখা গিয়াছে, সেই সময় স্বামীন্ধী স্ববিবাহিত যুবকগণকে ব্রন্ধার্য ও ত্যাগের বিষয় সর্বদা উপদেশ দিতেন এবং সন্ন্যাস স্বধবা স্থাপনার মোক্ষ ও জগতের কল্যাণার্থ সর্বস্থ ত্যাগ করিতে বছধা উৎসাহিত করিতেন। স্থামরা তাঁহাকে স্থনেক সময় বলিতে শুনিয়াছি, সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে কাহারও বর্ণার্থ স্থার্থ স্থান তিন্ন হয় না। তিনি সর্বদা ত্যাগের উচ্চাদর্শ উৎসাহী যুবকদের সমক্ষে স্থাপন করিতেন এবং কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে এইরূপ স্থান্থ প্রকাশ করিলে তাহাকে সমধিক উৎসাহ দিতেন ও কুপা করিতেন। এই সময় কতিপন্ন ভাগ্যবান্ যুবক সংসার-আপ্রম ত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বায়াসাপ্রমে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যে চারিজনকে স্থামীন্ধী প্রথম সন্ন্যাস দেন, তাহাদের সন্ন্যাসত্রগ্রহণের দিন শিক্স স্থান্য ব্যক্ত ছিল।

ইহাদের মধ্যে একজনকে যাহাতে সন্মাস না দেওরা হর, সেজগু স্বামীজীর গুরুপ্রাত্পণ তাঁহাকে বহুধা অহুরোধ করেন। স্বামীজী তত্ত্তরে বলিয়াছিলেন, 'আমরা ষ্দি পাপী তাপী দীন হংখী পতিতের উদ্ধারসাধনে পশ্চাৎপদ হই, তা হ'লে কে আর তাকে দেখবে? তোমরা এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবাদী হইও না।' স্বামীজীর বলবতী ইচ্ছাই পূর্ণ হইল। অনাধশরণ স্বামীজী নিজ রূপাঞ্জনে তাহাকে সন্মাস দিতে কৃতসহল্ল হইলেন।

শিশু আৰু ত্ই দিন হইতে মঠেই বহিয়াছে। স্বামীনী শিশুকে বলিলেন, ''তুই তো ভটচাম বামূন; আগামী কাল তুই-ই এদের আছে করিয়ে দিবি,

১ নিজানন্দ, বিরজানন্দ, প্রকাশানন্দ ও নির্ভয়ানন্দ

২ শাস্ত্রমতে যাঁহারা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে নিজেদের শ্রাদ্ধ ঐ সময়ে করিয়া -লইতে হয়, কারণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে লৌকিক বা বৈদিক কোন বিষয়ে আর অধিকার থাকে না।

পরদিন এদের সন্ন্যাস দিব। আজ পাঁজি-পুঁথি সৰ পড়ে-শুনে দেখে নিস্।<sup>স</sup>্থি সাজা আজা শিরোধার্থ করিয়া লইল।

শ্রামান্তে যথন বন্ধচারিচতুইয় নিজ নিজ পিও অর্পণ করিয়া পিওাদি লইয়া গলায় চলিয়া গেলেন, তথন স্বামীনী শিশুরে মনের অবহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'এ-সব দেখে শুনে ভোর মনে ভয় হয়েছে— নারে?' শিশু নতমন্তকে সম্বতি জ্ঞাপন করায় স্বামীন্দী শিশুকে বলিলেন:

সংসারে আজ থেকে এদের মৃত্যু হ'ল, কাল থেকে এদের নৃতন দেহ, নৃতন চিস্তা, নৃতন পরিচ্ছদ হবে—এরা বন্ধবীর্ধে প্রদীপ্ত হয়ে জলস্ত পাবকের মতো অবস্থান করবে। ন ধনেন ন চেজ্যুয়া…ত্যাগেনৈকে অমৃতত্মানভঃ।

স্বামীজীর কথা শুনিয়া শিশু নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ন্যাদের কঠোরতা শ্বরণ করিয়া তাহার বৃদ্ধি শুন্তিত হইয়া গেল, শাস্ত্রজানের আফালন দ্রীভূত হইল।

কৃতপ্রাদ্ধ ব্রহ্মচারিচতুইয় ইতোমধ্যে গলাতে পিণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আসিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। স্বামীজী তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন:

তোমরা মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠব্রত গ্রন্থণে উৎসাহিত হয়েছ; ধন্য তোমাদের জন্ম, ধন্য তোমাদের গর্ভধারিণী—'কুলং পবিত্রং জননী' কৃতার্থা'।

সেইদিন রাত্রে আহারাস্তে স্বামীজী কেবল সন্ন্যাসধর্ম বিষয়েই কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসত্রতগ্রহণোৎস্ক্ক ত্রন্ধচারিগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন:

'আআনো দ্যোক্ষার্থং জগদ্ধিতার চ'—এই হচ্ছে সন্ন্যাদের প্রকৃত উদেশ্র।
সন্ন্যাদ না হ'লে কেউ কথনও ব্রহ্মজ্ঞ হ'তে পারে না—এ কথা বেদ-বেদাস্থ
খোষণা করছে। যারা বলে—এ সংসার্গজ্ঞ ক'রব, ব্রহ্মজ্ঞও হবো—তাদের
কথা আদপেই শুনবিনি। ও-সব প্রচ্ছন্নভোগীদের ভোকবাক্য। এতটুকু
সংসারের ভোগেচ্ছা যার রয়েছে, এতটুকু কামনা যার রয়েছে, এ কঠিন পদ্মা
ভেবে ভার ভর; তাই আপনাকে প্রবোধ দেবার জন্ম ব'লে বেড়ার, 'একুল

১ 'উপনিযদ'

ওকুল ত্কুল রেখে চলতে ছবে'। ও পাগলের কথা, উন্মন্তের প্রলাপ, জ্পান্তীয় অবৈদিক মত। ত্যাগ ছাড়া মৃক্তি নেই। ত্যাগ ছাড়া পরাভক্তি লাভ হয় না। ত্যাগ—ত্যাগ। 'নাক্তঃ পদা ব্বিভত্থেয়নায়'। স্বীভাতেও আছে—'কাম্যানাং কর্মণাং স্থাসং সন্মাসং ক্বন্নো বিত্তঃ''।

সংসারের ঝঞ্চাট ছেড়ে না দিলে কারও মৃক্তি হয় না। সংসারাশ্রমে বে রয়েছে, একটা না একটা কামনার দাস হয়েই বে সে এরপে বন্ধ রয়েছে, ওতেই তা প্রমাণ হচ্ছে। নৈলে সংসারে থাকবে কেন? হয় কামিনীর দাস, নয় অর্থের দাস, নয় মান যশ বিভা ও পাণ্ডিভ্যের দাস। এ দাসত্ব থেকে বেরিয়ে পড়লে তবে মৃক্তির পছায় অগ্রসর হ'তে পারা যায়। বে যতই বলুক না কেন, আমি ব্ঝেছি, এ-সব ছেড়ে-ছুড়ে না দিলে, সয়্লাস গ্রহণ না করলে কিছুতেই জীবের পরিত্রাণ নেই, কিছুতেই ব্রক্ষান লাভের সম্ভাবনা নেই।

শিষ্য। মহাশয়, সন্মাস গ্রহণ করিলেই কি সিদ্ধিলাভ হয় ?

খামীজী। সিদ্ধ হয় কি না হয় পরের কথা। তুই ষতক্ষণ না এই ভীষণ সংসারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে পড়তে পারছিস—যতক্ষণ না বাসনার দাসত্ব ছাড়তে পারছিস—ততক্ষণ ভোর ভক্তি মৃক্তি কিছুই লাভ হবে না। ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সিদ্ধি ঋদ্ধি অভি তুদ্ধ কথা।

শিষ্য। মহাশয়, সয়াসের কোনরূপ কালাকাল বা প্রকার-ভেদ আছে কি ?
খামীজী। সয়াসধর্ম-সাধনের কালাকাল নেই। শ্রুতি বলছেন, 'বদহরেব
বিরজেৎ ভদহরেব প্রজেৎ'—যথনি বৈরাগ্যের উদয় হবে, তথনি
প্রজ্যা করবে। যোগবাশিষ্ঠেও রয়েছে—

যুবৈৰ ধৰ্মশীলঃ স্থাদ্ অনিভ্যং ধলু জীবিজং । কো হি জানাভি কস্থান্ত মৃত্যুকালো ভবিশ্বভি ॥

—জীবনের অনিত্যতাবশত: 'ব্ৰকালেই ধর্মশীল হবে। কে জানে কার কখন দেহ বাবে? শাজে চতুর্বিদ সন্ন্যাসের বিধান দেখতে পাওয়া বার —বিহুৎ সন্ন্যাস, বিবিদিষা সন্ন্যাস, মর্কট সন্ধ্যাস এবং আতৃর সন্ন্যাস। হঠাৎ ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হ'ল, তথনি সন্ন্যাস নিম্নে বেরিয়ে পড়লে—

১ গীতা, ১৮া২

এটি পূর্ব জন্মের সংস্থার না থাকলে হয় না। এরই নাম 'বিছৎ সন্ন্যাস'। আত্মতত্ব জানবার প্রবল বাসনা থেকে শাস্ত্রপাঠ ও সাধনাদি ঘারা খ-খরপ অবগত হবার জন্ম কোন ব্রহ্ম পুরুষের কাছে সন্ন্যাস নিয়ে স্বাধ্যায় ও সাধন ভজন করতে লাগলো—একে 'বিবিদিষা সন্মাদ' বলে। সংসারের তাড়না, স্বন্ধনবিয়োগ বা অস্ত কোন<sup>'</sup>কারণে কেউ কেউ বেরিয়ে পড়ে সন্ন্যাস নেয়; কিন্তু এ বৈরাগ্য স্থায়ী হয় না, এর নাম 'মর্কট সন্ন্যাদ'। ঠাকুর বেষন বলতেন, 'বৈরাগ্য নিয়ে পশ্চিমে গিরে আবার একটা চাকরি বাগিয়ে নিলে; তারপর চাই কি পরিবার আনলে वा जावात (व क'रत (कनरन।' जात এक প্রকার সন্নাস जाहि, ষেমন মৃম্যুর্, রোগশখ্যায় শায়িত, বাঁচবার আশা নেই, তথন তাকে সন্ন্যাদ দেবার বিধি আছে। সে যদি মরে তো পবিত্র সন্ন্যাসত্রত গ্রহণ क'रत भरत रान-भन्न जरम এই পুर्गा ভान जम शरा । जान यनि বেঁচে যায় তো আর গৃহে না গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের চেষ্টায় সন্ন্যাদী হয়ে কাল্যাপন করবে। তোর কাকাকে শিবানন্দ স্বামী 'আতুর সন্ন্যাস' দিয়েছিলেন। সে মরে গেল, কিন্তু এরপে সন্মাদগ্রহণে ভার উচ্চ জন্ম হবে। সন্ন্যাস না নিলে কিন্তু আত্মজানলাভের আর উপায়ান্তর নেই।

শিশ্ব। মহাশয়, গৃহীদের তবে উপায় ?

- শামীজী। স্কৃতিবশতঃ কোন-না-কোন জন্মে তাদের বৈরাগ্য হবে। বৈরাগ্য এলেই হয়ে গেল—জন্ম-মৃত্যু-প্রহেলিকার পারে যাবার আর দেরী হয় না। তবে সকল নিয়মেরই ত্-একটা exception (ব্যতিক্রম) আছে। ঠিক ঠিক গৃহীর ধর্ম পালন করেও ত্-একজন মৃক্ত পুরুষ হ'তে দেখা যায় ৢ যেমন আমাদের মধ্যে 'নাগ-মহাশর'।
- াশস্ত। মহাশয়, বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস বিষয়ে উপনিষ্ণাদি গ্রন্থেও বিশ্ব উপদেশ পাওয়া যায় না।
- শামীজী। পাগলের মতো কি বলছিন? বৈরাগ্যই উপনিষদের প্রাণ।
  বিচারজনিত প্রজাই উপনিষদ্-জ্ঞানের চরম লক্ষ্য। তবে আমার বিশান,
  জুগবান বৃদ্দেবের পর থেকেই ভারতবর্ষে এই ভ্যাগত্রত বিশেষরূপে
  প্রচারিত হয়েছে এবং বৈরাগ্য ও বিষয়বিত্ফাই ধর্মের চরম লক্ষ্য ব'লে
  বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধর্মের সেই ভ্যাগ-বৈরাগ্য ছিন্দুধর্ম absorb

( নিজের ভিতর হজম ) ক'রে নিয়েছে। ভগবান বৃদ্ধের স্থায় ড্যাগী মহাপুরুষ পৃথিবীতে আর জ্যায়নি।

শিশ্ব। তবে কি মহাশন্ধ, বৃদ্ধদেব জন্মাইবার পূর্বে দেশে ত্যাগ-বৈরাগ্যের অক্সতা ছিল এবং দেশে সন্মাসী ছিল না ?

শামীজী। তাকে বললে? সন্ন্যাসাধ্বম ছিল, কিন্তু উহাই জীবনের চরমলক্ষ্য ব'লে সাধারণের জানা ছিল না, বৈরাগ্যে দৃঢ়তা ছিল না, বিবেক-নিষ্ঠা ছিল না। সেই জন্ম বৃদ্ধদেব কত ধোগী, কত সাধুর কাছে গিয়ে শাস্তি পেলেন না। তারপর 'ইহাসনে গুলুতু মে শরীরং'' ব'লে আত্মজান লাভের জন্ম নিজেই বলে পড়লেন এবং প্রবৃদ্ধ হয়ে তবে উঠলেন। ভারতবর্ষের এই যে সব সন্মাসীর মঠ-ফঠ দেখতে পাচ্ছিস—এ-সব বৌদ্ধদের অধিকারে ছিল, হিন্দুরা সেই সকলকে এখন তাদের রঙে রঙিয়ে নিজন্ম ক'রে বসেছে। ভগবান বৃদ্ধদেব হতেই যথার্থ সন্মাসাধ্রমের স্ত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্মাসাধ্রমের মৃতকল্পালে প্রাণসঞ্চার ক'রে গেছেন।

স্বামীজীর গুরুলাতা স্বামী রামক্ষণানন্দ বলিলেন, 'বুদ্ধদেব জ্মাবার আগেও ভারতে আশ্রম-চতুইয় যে ছিল, সংহিতা-পুরাণাদি তার প্রমাণস্থল।' স্বামীজী। মন্বাদি সংহিতা, পুরাণসকলের অধিকাংশ এবং মহাভারতের

অনেকটাও সেদিনকার শাস্ত। ভগবান্ বৃদ্ধ ভার ঢেবু আগে।
রামকৃষ্ণানন্দ। তা হ'লে বেদে, উপনিষদে, সংহিভায়, পুরাণে বৌদ্ধর্যের
সমালোচনা নিশ্চয় থাকভ; ক্লিন্ত এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যথন বৌদ্ধধর্মের আলোচনা দেখা যায় না, তখন তৃমি কি ক'রে বলবে বৃদ্ধদেব
ভার আগেকার লোক? ছ-চারখানি প্রাচীন পুরাণাদিতে বৌদ্ধমতের
আংশিক বর্ণনা রয়েছে, তা দেখে কিন্তু বলা যায় না যে, হিন্দুর সংহিভা
পুরাণাদি আধুনিক শাস্ত।

স্বামীজী। History (ইতিহাস) পড়ে দেখ। দেখতে পাবি, হিন্দুধর্ম
বুদ্ধদেবের সব ভাৰগুলি absorb (হজম) ক'রে এত বড় হয়েছে।
বামকৃষ্ণানন্দ। আমার বোধ হয়, ত্যাগ বৈরাগ্য প্রভৃতি জীবনে ঠিক ঠিক

অফুষ্ঠান ক'রে বুদ্ধদেব হিন্দুধর্মের ভাবগুলি সন্ধীব ক'রে গেছেন মাত।

১ ললিভবিস্তর

- খামীজী। ঐ কথা কিন্তু প্রমাণ করা বার না। কারণ, বৃদ্ধদেব জন্মাবার আগেকার কোন History (প্রামাণ্য ইতিহাস) পাওয়া যার না। Historyকে (ইতিহাসকে) authority (প্রমাণ) ব'লে মানলে এ কথা খীকার করতে হয় বে, প্রাকালের খোর জন্মারে ভগবান বৃদ্ধদেবই একমাত্র জ্ঞানালোকপ্রদীপ্ত হয়ে অবহান করছেন।
  (পুনরায় সন্ন্যাসধর্মের প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।)
  - সন্মানের origin (উৎপত্তি) বখনই হোক না কেন, মানব-জন্মের goal (উদ্দেশ্য) হচ্ছে এই ত্যাগত্রত অবলম্বনে ত্রহ্মজ্ঞ হওয়া। সন্মান-গ্রহণই হচ্ছে পরম পুরুষার্থ। বৈরাগ্য উপস্থিত হবার পর যারা সংসারে বীতরাগ হয়েছে, তারাই ধন্য।
- শিশ্ব। মহাশয়, আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ত্যাসী সয়াদীদের
  সংখ্যা বাড়িয়া বাঙয়ায় দেশের ব্যাবহারিক উন্নতির পক্ষে ক্ষতি হইয়াছে।
  গৃহস্বের মুখাপেকী হইয়া সাধুরা নিজ্মা হইয়া ঘ্রিয়া বেড়ান বলিয়া
  ইহারা বলেন, সয়াদীরা সমাজ ও খদেশের উন্নতিকল্পে কোনরূপ সহায়ক
  হন না।
- স্বামীজী। লোকিক বা ব্যাবহারিক উন্নতি কথাটার মানে কি, আগে আমায় বুঝিয়ে বল্ দেখি।
- শিশু। পাশ্চাত্য ,বেমন বিভাসহায়ে দেশে অন্নবস্তের সংস্থান করিতেছে, বিজ্ঞানসহায়ে দেশে বাণিজ্ঞা-শিল্প পোশাক-পরিচ্ছদ রেল-টেলিগ্রাফ প্রভৃতি নানাবিষয়ের উন্নতিসাধন করিতেছে, সেইরূপ করা।
- খামীজী। মাছবের মধ্যে রজোগুণের অভ্যুদয় না হ'লে এ-সর হয় কি পূ
  ভারতবর্ধ মুরে দেখলুম, কোথাও রজোগুণের বিকাশ নেই। কেবল
  তমো—তমো—যোর তমোগুণে ইতরসাধারণ সকলে পড়ে রয়েছে।
  কেবল সন্মানীদের ভেতরেই দেখেছি রজঃ ও সম্বত্তণ রয়েছে; এরাই
  ভারতের মেলদণ্ড, ষথার্থ সন্মানী—গৃহীদের উপদেষ্টা। তাদের
  উপদেশ ও জানালোক পেয়েই পূর্বে অনেক সময়ে গৃহীরা জীবনসংগ্রামে
  কুত্তকার্য হয়েছিল। সন্মানীদের বহুমূল্য উপদেশের বিনিময়ে গৃহীরা
  ভাদের জনবন্ধ দেয়। এই জাদান-প্রদান না থাকলে ভারতবর্ষের লোক
  এতদিনে আমেরিকার Red Indianদের (আদিম অধিবাসীদের ) মতো

প্রান্ত extinct (উজাড়) হয়ে বেত। সয়্যাসীদের গৃহীরা ছম্ঠো থেতে দের ব'লে গৃহীরা এখনও উয়তির পথে যাচ্ছে। সয়্যাসীরা কর্মহীন নয়। তারাই হচ্ছে কর্মের fountain-head (উৎস)। উচ্চ আদর্শ-সকল তাদের জীবনে বা কাজে পরিণত করতে দেখে এবং তাদের কাছ থেকে ঐ সব idea (উচ্চ ভাব) নিয়েই গৃহীরা কর্মক্ষেত্রে জীবনসংগ্রামে সমর্থ হয়েছে ও হচ্ছে। পবিত্র সয়্যাসীদের দেখেই গৃহয়েরা পবিত্র ভাব-শুলি জীবনে পরিণত করছে এবং ঠিক ঠিক কর্মতংপর হচ্ছে। সয়্যাসীরা নিজ জীবনে ঈশ্বরার্থে ও জগতের কল্যাণার্থে সর্বস্থ-ত্যাগরূপ তত্ত্ব প্রতিফলিত ক'রে গৃহীদের সব বিষয়ে উৎসাহিত করছে, আর বিনিময়ে ভারা তাদের ত্রম্ঠো অয় দিছে। দেশের লোকের সেই অয় জয়াবার প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতাও আবার সর্বত্যানী সয়্যাসীদের আশীর্বাদেই বর্ধিত হচ্ছে। না ব্রেই লোকে সয়্যাস institution (আশ্রম)-এর নিন্দা করে। অন্ত দেশ যাই হোক না কেন, এদেশে কিন্তু সয়্যাসীরা হাল ধরে আছে বলেই সংসারসাগরে গৃহহুদের নৌকা ডুবছে না।

শিশু। মহাশয়, লোক-কল্যাণে তৎপর যথার্থ সন্মাসী কয়জন দেখিতে পাওয়া যায় ?

খামীজী। হাজার বংগর অন্তর যদি ঠাকুরের স্থায় একজন সন্ন্যাসী মহাপুরুষ আসেন তো ভরপুর। তিনি যে-সকল উচ্চ আদর্শ ও ভাব দিয়ে যাবেন, তা নিয়ে তাঁর জন্মাবার হাজার বংগর পর অবধি লোকে চলবে। এই সন্মান institution ( আশ্রম ) দেশে ছিল বলেই তো তাঁর স্থায় মহাপুরুষেরা এদেশে জন্মগ্রহণ করছেন। দোষ সব আশ্রমেই আছে, তবে অল্লাধিক। দোষ সন্তেও এতদিন পর্যন্ত যে এই আশ্রম সকল আশ্রমের শীর্ষহান অধিকার ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার কারণ কি ? যথার্থ সন্মানীরা নিজেদের মৃক্তি পর্যন্ত উপেক্ষা করেন, জগতের ভাল করতেই তাঁদের জন্ম। এমন সন্মানাশ্রমের প্রতি যদি ভোরা রুভক্ত না হ'দ্ তো ভোদের ধিক—শত ধিক।

—বলিতে বলিতে স্বামীজীর মৃথমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সন্থাসাধ্রমের গৌরবপ্রসঙ্গে স্বামীজী যেন মৃতিমান্ 'সন্থাস'রূপে শিশ্বের চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। অনস্তর ঐ আশ্রমের গৌরব তিনি প্রাণে প্রাণে অমূভব করিতে করিতে বেন অন্তর্ম্থ হইয়া আপনা আপনি মধুর স্বরে আর্ডি করিতে লাগিলেন:

বেদান্তবাক্যেষ্ সদা রমন্তঃ

ভিক্ষান্নমাত্তেণ চ তৃষ্টিমন্ত:।

অশোকমন্ত:করণে চরন্ত:

কৌপীনবন্ত: খলু ভাগ্যবন্ত: ॥'

পরে আবার বলিতে লাগিলেন:

বহুজনহিতার বহুজনহুখার সন্ন্যাসীর জন। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে বারা এই ideal (উচ্চ লক্ষা) ভূলে যার 'বৃথৈব তহু জীবনং'। পরের জক্ম প্রাণ দিতে, জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মৃছাতে, পুত্রবিরোগ-বিধুবার প্রাণে শান্তিদান করতে, জ্বজ্ঞ ইতরসাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপবোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ-বিন্তারের দারা সকলের এহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রহুপ্ত ব্রহ্ম-সিংহকে জাগরিত করতে জগতে সন্মাসীর জন্ম হয়েছে।

গুরুভাতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন:

'আত্মনো মোকার্থং জগদ্ধিতায় চ' আমাদের জন্ম; কি করছিদ দব বদে বদে ? ওঠ,—জাগ্, নিজে জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর্, নরজন্ম সার্থক ক'রে চলে যা। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।' ৯

# স্থান—আলমবাক্সার মঠ কাল—মে. ১৮৯৭

দার্জিলিও হইতে স্বামীজী কলিকাতায় ফিরিয়া আদিয়াছেন। আলমবাজার
মঠেই অবস্থান করিতেছেন। গলাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার
জন্ধনা হইতেছে। শিশু আজকাল প্রায়ই মঠে তাঁহার নিকটে বাতায়াত করে
এবং মধ্যে মধ্যে রাজিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। দীক্ষাগ্রহণে কৃতসম্বর
হইয়া শিশু স্বামীজীকে দার্জিলিঙে ইতঃপূর্বে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল।
স্বামীজী তত্তরে লিখেন, 'নাগ-মশায়ের আপত্তি না হ'লে ভোমাকে অতি
আনন্দের সহিত দীক্ষিত ক'রব।'

১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাধ। স্বামীনী আৰু শিশুকে দীকা দিবেন বলিয়াছেন। আৰু শিশ্বের জীবনে সর্বাপেকা বিশেষ দিন। শিশ্ব প্রত্যুবে গলাস্মানান্তে কতকগুলি লিচু ও অক্ত দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দান্ত আলমবাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে। শিশ্বকে দেখিয়া স্বামীন্দী রহস্থ করিয়া বলিলেন: আৰু তোকে বিলি' দিতে হবে—না ?

খামীন্দী শিশ্বকে ঐ কথা বলিয়া আবার হাশ্রম্থে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রদক্ষ করিতে লাগিলেন। ধর্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরপ একনিষ্ঠ হইতে হয়, গুরুতে কিরপ অচল বিখাদ ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরপ আছা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জ্বন্থ কিরপে প্রাণ পর্যন্ত বিদর্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়—এ-সকল প্রদক্ষও সঙ্গে সঙ্গের হার্মিত লাগিল। অনস্তর তিনি শিশ্বকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হান্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন: 'আমি ভোকে বখন বে কান্ধ করতে ব'লব, তখনি তা যখাসাধ্য করবি ভো? যদি গলার ঝাঁপ দিলে বা হাদের উপর থেকে লাফিয়ে পড়লে তোর মলল হবে ব্রে ভাই করতে বলি, ভা হ'লে তাও নির্বিচারে করতে পারবি ভো? এখনও জেবে দেখ; নত্বা সহসা গুরু ব'লে গ্রহণ করতে এগোসনি।'—এইরণে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া খামীন্দ্রী শিশ্বের বিশ্বানের দৌড়টা ব্রিতে লাগিলেন। শিশ্বও নতলিরে 'পারিব' বলিয়া প্রতি প্রশ্নর উত্তর দিতে লাগিল।

- যামীজী। যিনি এই সংসার-মারার পারে নিয়ে যান, যিনি রূপা ক'রে সমস্ত মানসিক আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই ষথার্থ গুরু । আগে শিল্ডেরা 'সমিংপাণি' হয়ে গুরুর আশ্রমে ষেত। গুরু অধিকারী ব'লে ব্রলে তাকে দীক্তি ক'রে বেদপাঠ করাতেন এবং কার্মনোবাক্যদণ্ড-রূপ ব্রতের চিহুত্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা তার কোমরে বেঁধে দিতেন। এটে দিয়ে শিল্ডেরা কৌপীন এঁটে বেঁধে রাগত। সেই মৌঞ্জিমেখলার স্থানে পরে যক্তস্ত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।
- শিশু। ভবে কি, মহাশয়, আমাদের মতো হতার পৈতা পরাটা বৈদিক প্রথা নয় ?
- স্বামীজী। বেদে কোথাও হুভোর পৈতের কথা নেই। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দনও লিখেছেন, 'অস্মিরেব সময়ে ষজ্ঞস্ত্রং পরিধাপয়েৎ।' স্তোর পৈতের কথা গোভিল গৃহস্তত্তেও নেই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্থারই শাল্পে 'উপনয়ন' বলে উক্ত হয়েছে। কিন্তু আজকাল দেশের কি ছববস্থাই না হয়েছে! শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ ক'বে কেবল কতকগুলো দেশাচার, লোকাচার, ও স্ত্রী-আচারে দেশটা ছেয়ে ফেলেছে। তাই তো ভোদের বলি, ভোরা প্রাচীন কালের মতো শান্ত্রপথ ধরে চল্। নিজেরা শ্রদাবান্ হয়ে দেশে শ্রদা নিয়ে আয়। নচিকেতার মতো শ্রদা হৃদয়ে আন্। নচিকেতার মতো বমলোকে চলে ধা—আত্মতত্ব জান্বার জন্ত, আত্ম-উদ্ধারের জন্ত, এই জন্ম-মরণ-প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংদার জন্ত যমের মুখে গেলে যদি সভালাভ হয়, তা হ'লে নিভীক হৃদয়ে যমের মুখে ষেতে হবে। ভয়ই তো মৃত্যু। ভয়ের পরণারে ষেতে হবে। আদ থেকে ভয়শূত হ। যা চলে—আপনার মোক ও পরার্থে দেহ দিতে। কি হবে কতকগুলো হাড়মানের বোঝা বয়ে 💡 ঈখরার্থে সর্বস্বত্যাগরূপ মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ ক'রে দ্ধীচি মুনির মতো পরার্থে ছাড়মাস দান কর। শান্তে বলে, যারা অধীত-বেদবেদান্ত, যারা ত্রহক, যারা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই বথার্থ গুরু; তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে— 'নাত্র কার্যবিচারণা।' এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস—'অভেনৈব नीयमाना वर्षाकाः।''

১ কঠ উপ, ১৷২৷৫

বেলা প্রায় নম্বটা হইয়াছে। স্বামীনী আৰু প্রদায় না গিয়া ঘরেই দ্রান করিলেন। স্থানাস্তে নৃতন একথানি গৈরিক বন্ধ পরিধান করিয়া মৃত্পদে ঠাকুর্ঘরে প্রবেশপূর্বক পূজার আসনে উপবেশন করিলেন। শিশু ঠাকুরঘরে প্রবেশ না করিয়া বাহিরেই প্রভীক্ষা করিয়া রহিল: স্বামীজী ডাকিলে তবে ষাইবে। এইবার স্বামীজী ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন, ঈষমুদ্রিতনয়ন, ষেন দেহমনপ্রাণ সকল স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। ধ্যানাস্তে খামীজী শিশুকে 'বাবা, আমু' ৰলিয়া ডাকিলেন। শিশু খামীজীর সম্প্রেহ আহ্বানে মৃগ্ধ হইয়া ষত্রবৎ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র चांभीकी निशास्क विनातन, 'रामाद विनातन।' এইরপ করা ছইলে বলিলেন, 'স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস্।' স্বামীজীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া শিশু আদনে উপবেশন করিল। তাহার হৎপিও তথন কি এক অনিব্চনীয় অপূর্বভাবে ত্রত্র করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর স্বামীজী তাঁহার পদাহন্ত শিশ্বের মন্তকে স্থাপন করিয়া শিশ্বকে করেকটি গুহু কথা জিজাসা করিলেন এবং শিক্স ঐ বিষয়ের ষ্ণাসাধ্য উত্তর দিলে পর মহাবীজ্মন্ত্র তাহার কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিশুকে তিনবার উহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। অনম্বর সাধনা সম্বন্ধে সামাশ্র উপদেশ প্রদান করিয়া স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে শিশ্তের নয়নপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। •••কভকক্ষণ এভাবে কাটিল, শিশু তাহা ব্ঝিতে পারিল না। অনস্তর সামীজী বলিলেন, 'গুরুদক্ষিণা দে।' শিশু বলিল, 'কি দিব?' শুনিয়া স্বামীজী অমুমতি করিলেন, 'যা, ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়। শিষ্য দৌড়িয়া ভাগুারে গেল এবং ১০৷২৫টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আদিল। স্বামীন্দীর হন্তে সেগুলি দিবামাত্র ডিনি একটি একটি করিয়া সেইগুলি সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, 'যা, ভোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া एख (भन।'

দীক্ষাগ্রহণ করিয়া শিক্স ঠাকুর্ঘর হইতে নির্গত হইবামাত্র স্বামী শুদ্ধানন্দ ঐ ঘরে স্বামীজীর নিকটে উপস্থিত হইয়া দীক্ষার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দের আগ্রহাভিশ্ব্য দেখিয়া স্বামীজীও তাঁহাকে দীক্ষাদান করিলেন।

১ তথন ব্রহ্মচারী সুধীর

অনস্তর সামীজী কতক্ষণ পরে বাহিরে আদিলেন এবং আহারান্তে শরন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শিশুও ইতিমধ্যে স্বামী শুদ্ধানন্দের সহিত সামীজীর পাত্রাবশেষ সাহলাদে গ্রহণ করিয়া আদিয়া তাঁহার পদতলে উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে তাঁহার পাদসংবাহনে নিযুক্ত হইল!

বিশ্বামান্তে সামীজী উপরের বৈঠকখানাঘরে আসিয়া বসিলেন, শিশুও এই সময়ে অবসর ব্ঝিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, পাপপুণ্যের ভাব কোণা হইতে আসিল ?'

ষামীজী। বহুছের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে। মাহ্য একছের দিকে বত এগিয়ে যায়, তত 'আমি-তুমি' ভাব—যা থেকে এই সব ধর্মাধর্ম- ছন্দুভাব এসেছে, কমে যায়। 'আমা থেকে অমুক ভিন্ন'—এই ভাবটা মনে এলে তবে অন্ত সব ছন্দুভাবের বিকাশ হ'তে থাকে এবং একছের সম্পূর্ণ অহুভবে মাহুষের আর শোক-মোহ থাকে না—'তত্র কো মোহ: ক: গোক একছমহুপশুত:।'

ষত প্রকার ত্র্বলতার অমুভবকেই পাপ বলা যার (weakness is sin)। এই ত্র্বলতা থেকেই হিংসাদ্বোদির উন্নেষ হয়। তাই ত্র্বলতা বা weakness-এরই নাম পাপ। ভেতরে আত্মা সর্বদা জল জল করছে — দে দিকে না চেয়ে হাড়মাদের কিছুত্তিমাকার থাচা এই জড় শরীরটার দিকেই স্বাই নজর দিয়ে 'আমি আমি' করছে! এটেই হচ্ছে সকল প্রকার ত্র্বলতার গোড়া। ঐ অভ্যাস থেকেই জগতে ব্যাবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব ঐ ছন্দের পারে বর্তমান।

শিশু। তাহা হইলে এই সকল ব্যাবহারিক সন্তা কি সত্য নহে ?

খামীজী। যতক্ষণ 'আমি' জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সত্য। আর যথনই 'আমি আস্থা' এই অহতেব, তথনই এই ব্যাবহারিক সত্তা মিথ্যা। লোকে যে 'পাপ পাপ' বলে, সেটা weakness ( তুর্বল্ডা )-এর ফলে—'আমি দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যথন 'আমি আস্থা' এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তথন তুই পাপপুণ্য ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে যাবি। ঠাকুর বলতেন, 'আমি মলে ঘুচিবে জ্ঞাল।'

<sup>&</sup>gt; जेलाशनियम, १

শিষ্য। মহাশয়, 'আমি'-টা বে মরিয়াও মরে না ! এইটাকে মারা বড় কঠিন। সামীজী। এক ভাবে ধ্ব কঠিন, আবার আর এক ভাবে ধ্ব সোজা। 'আমি' জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস ? যে জিনিসটে নেই, তাকে আবার মারামারি কি ? আমিদ্বরূপ একটা মিধ্যা ভাবে মাহ্ৰ hypnotised ( সমোহিত ) হয়ে আছে মাত্ৰ। ঐ ভূতটা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙে যায় ও দেখা যায়—এক আত্মা আব্রহ্মন্তম পর্যন্ত সকলের মধ্যে রয়েছেন। এইটি জানতে হবে, প্রত্যক্ষ করতে হবে। যত কিছু সাধনভজন-এ আবরণটা কাটাবার জয়। ওটা গেলেই চিৎ-পূর্ব নিজের প্রভায় নিজে জলছে দেখতে পাবি। কারণ, আত্মাই একমাত্র স্বন্ধংজ্যোতিঃ —স্বসংবেছ। যে জিনিদটে স্বসংবেছ, তাকে অন্ত কিছুর সহায়ে কি ক'রে জানতে পারা যাবে ? শ্রুতি তাই বলছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।'' তুই যা কিছু জানছিস, তা মনরূপ কারণসহায়ে। মন তো জড়; তার পেছনে শুদ্ধ আত্মা থাকাতেই মনের দ্বারা কার্য হয়। স্তরাং মন দারা দে আত্মাকে কিরূপে জানবি ? তবে এইটে মাত্র জানা ষায় যে, মন শুদ্ধাত্মার নিকট পৌছতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌছতে পারে না। জানাজানিটা এই পর্যস্ত। তারপর মন যথন বৃত্তিহীন হয়, তখনই মনের লোপ হয় এবং তখনি আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবহাকেই ভাশ্যকার শঙ্কর 'অপরোক্ষামুভৃতি' ব'লে বর্ণনা করেছেন।

শিশু। কিন্তু মহাশয়, মনটাই তো 'আমি'। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে 'আমি'টাও তো আর থাকিবে না।

খামীজী। তথন যে অবস্থা, দেটাই ষথার্থ 'আমিছের' শ্বরূপ। তথন ষে 'আমিটা' থাকবে, দেটা সর্বভৃতস্থ, সর্বগ—সর্বাস্তরা আ। যেন ঘটাকাশ ভেঙে মহাকাশ—ঘট ভাঙলে তার ভিতরকার আকাশেরও কি বিনাশ হয় রে? যে ক্ত আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে করছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্বগত আমিত্ব বা আত্মারূপে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব মনটা রইল বা পেল, ভাতে ষথার্থ 'আমি' বা আত্মার কি ?

ষা বলছি, তা কালে প্রত্যক্ষ হবে--- 'কালেনাম্মনি বিন্দতি'। প্রবণ-মনন

করতে করতে কালে এই কথা ধারণা হয়ে বাবে,—আর মনের পারে চলে যাবি। তথন আর এ প্রশ্ন করবার অবদর থাকবে না।

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বদিয়া রহিল। স্বামীজী আন্তে আ্তে ধ্মপান করিতে করিতে পুনরায় বলিলেন:

এ সহজ বিষয়টা ব্ঝাতে কত শাস্তই না লেখা হয়েছে, তবু লোকে তা ব্ঝতে পারছে না!—আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকতি আর মেয়েমান্থবের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে তুর্গভ মান্থ্য-জন্মটা কেমন কাটিয়ে দিছে! মহামায়ার আশ্চর্য প্রভাব! মা! মা!!

>0

## স্থান—কলিকাতা, বাগবাজার কাল—মে ( ১ম সপ্তাহ ), ১৮৯৭

খামীজী কয়েক দিন বাগবাজারে ৺বলরামবাব্র বাটাতে অবস্থান করিতেছেন। পরমহংসদেবের গৃহী ভক্তদিগকে তিনি একত্র হইতে আহ্বান করায় (১লামে) ৩টার পর বৈকালে ঠাকুরের বহু ভক্ত ঐ বাটাতে সমবেত হইয়াছেন। খামী খোগানন্দও তথায় উপস্থিত আছেন। খামীজীর উদ্দেশ্য একটি সমিতি গঠিত করা। সকলে উপবেশন করিলে পর খামীজী বলিতে লাগিলেন:

নানাদেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হ'তে পারে না। তবে আমাদের মতো দেশে প্রথম হ'তে সাধারণতত্ত্বে সংঘ তৈরি করা বা সাধারণের সম্মতি (ভোট) নিয়ে কাজ করাটা তত স্থবিধাজনক ব'লে মনে হয় না। ও-সব দেশের (পাশ্চাত্যের) নরনাদ্দী সমধিক শিক্ষিত—আমাদের মতো ছেবপরায়ণ নয়। তারা গুণের সম্মান করতে শিথেছে। এই দেখুন না কেন, আমি একজন নগণ্য লোক, আমাকে ওদেশে কত আদর-মত্ব করেছে, এদেশে শিক্ষাবিন্তারে যখন সাধারণ লোক সমধিক সহ্রদয় হবে, যখন মত-ফতের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে চিস্তা প্রসারিত করতে শিখবে, তখন সাধারণতত্ত্বমতে সংঘের কাজ চালাতে পারবে। সেই জক্ত এই সংঘে

একজন dictator বা প্রধান পরিচালক থাকা চাই। সকলকে তাঁর আদেশ মেনে চলতে হবে। তারপর কালে সকলের মত ল'য়ে কাল করা হবে।

আমরা যাঁর নামে সয়াসী হয়েছি, আপনারা যাঁকে জীবনের আদর্শ ক'রে সংসারাশ্রমে কার্যক্ষেত্রে রয়েছেন, যাঁর দেহাবসানের বিশ বংসরের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাভ্য অগতে তাঁর পুণ্য নাম ও অভ্ত জীবনের আশ্চর্য প্রদার হয়েছে, এই সংঘ তাঁরই নামে প্রতিষ্ঠিত হবে। আমরা প্রভূর দাস। আপনারা এ কাজে সহায় হোন।

শ্রীযুক্ত গিরিশ ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত গৃহী-ভক্তগণ এ প্রস্তাব অমুমোদন করিলে রামক্রফসংঘের ভাবী কার্যপ্রশালী আলোচিত হইতে লাগিল। সংঘের নাম রাখা হইল—'রামক্রফ-প্রচার বা রামক্রফ মিশন।' উহার উদ্দেশ্য প্রভৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।'

- উদ্দেশ্য: মানবের হিতার্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বে-সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং কার্বে তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাদের প্রচার এবং মহয়ের দৈহিক, মাননিক ও পারমার্থিক উন্নতিকল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তিবিয়ে সাহায্য করা এই 'প্রচারের' (মিশনের) উদ্দেশ্য।
- ব্রত: জগতের যাবতীয় ধর্মমতকে এক অক্ষয় সনাতন ধর্মের রূপাস্তরমাত্র-জ্ঞানে সকল ধর্মাবলমীর মধ্যে আত্মীয়তা-স্থাপনের জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণ যে কার্ষের অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহার পরিচালনাই এই 'প্রচারের' (মিশনের) ব্রত।
- কার্যপ্রণালী: মহুক্সের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্ত বিভাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অস্তান্ত ধর্মভাব রামকৃষ্ণজাবনে বেদ্ধপে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।
- ভারতবর্ষীর কার্ব: ভারতবর্ষের নগরে নগরে আচার্যব্রত-গ্রহণাভিলাষী গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীদিপের শিক্ষার জন্ম আশ্রমস্থাপন এবং যাহাতে তাঁহারা দেশ-

১ ১লা মে অমুটিত সভায় সর্বসন্মতিক্রমে সমিতি বা সংঘ স্থাপিত হয় ; •ই মে দিতীয় অধিবেশনে ইহার কার্যপ্রণালী আলোচিত হইয়া গৃহীত হয় ।

দেশাস্তরে গিয়া জনগণকে শিক্ষিত করিতে পারেন, তাহার উপায়-অবলয়ন।

বিদেশীর কার্যবিভাগ: ভারত-বহিভূতি প্রদেশসমূহে 'ব্রতধারী' প্রেরণ এবং তত্তৎদেশে স্থাপিত আশ্রমসকলের সহিত ভারতীয় আশ্রমসকলের ঘনিষ্ঠতা ও সহাত্তভিবর্ধন এবং নৃতন নৃতন আশ্রম-সংস্থাপন।

শামীজী শব্ধং উক্ত সমিতির সাধারণ সভাপতি হইলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দ কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি এবং স্বামী যোগানন্দ তাঁহার সহকারী হইলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র এটনী মহাশয় ইহার সেক্রেটারি, ডাব্ডার শশিভ্ষণ ঘোষ ও বাবু শরচন্দ্র সরকার সহকারী সেক্রেটারি এবং শিক্ত শাস্ত্রপাঠকরূপে নির্বাচিত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়্মটিও বিধিবদ্ধ হইল যে, প্রতিরবিবার ৪টার পর বলরামবাব্র বাটাতে সমিতির অধিবেশন হইবে। প্র্বোক্ত সভার পরে তিন বৎসর পর্যন্ত 'রামক্রফ মিশন'-সমিতির অধিবেশন প্রতি রবিবারে বলরাম বহু মহাশয়ের বাটাতে হইয়াছিল। বলা বাছলা স্বামীজী ষতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন, ততদিন স্থবিধামত সমিতির অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কথনও উপদেশদান এবং কথনও বা কিয়রকণ্ঠে গান করিয়া শ্রোত্বর্গকে মোহিত করিতেন।

সভাভদের পর সভাগণ চলিয়া গেলে যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'এভাবে কাজ তো আরম্ভ করা গেল; এখন দেখ্ ঠাকুরের ইচ্ছায় কতদূর হয়ে দাঁড়ায়।'

স্বামী যোগানন্দ। তোমার এ-সব বিদেশী ভাবে কাজ করা হচ্ছে। ঠাকুরের উপদেশ ক্লি এ-রকম ছিল ?

স্বামীজী। তৃই কি ক'রে জানলি এ-সব ঠাকুরের ভাব নয়? অনস্কভাবময়
ঠাকুরকে ভোরা ভোদের গণিতে বৃঝি বদ্ধ ক'রে রাখতে চাস?
আমি এ গণ্ডি ভেঙে তাঁর ভাব পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিয়ে যাব।
ঠাকুর আমাকে তাঁর পূজা-পাঠ প্রবর্তনা করতে কথনও উপদেশ দেননি। তিনি সাধনভজন, ধ্যানধারণা ও অন্তান্ত উচ্চ উচ্চ ধর্মভাব
সম্বন্ধে বে-সব উপদেশ দিয়ে গেছেন, সেগুলি উপলব্ধি ক'রে জীবকে
শিক্ষা দিতে হবে। অনস্ক মত, অনস্ক পথ। সম্প্রদায়পূর্ণ জগতে

শার একটি নৃতন সম্প্রদায় তৈরি ক'রে বেতে আমার জন্ম হয়নি।
প্রভুর পদতলে আশ্রয় পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। ত্রিজগতের লোককে
তার ভাব দিতেই আমাদের জন্ম।

যোগানৰ স্বামী প্ৰতিবাদ না করায় স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:

প্রভুর দয়ার নিদর্শন ভ্রোভৃয়: এ জীবনে পেয়েছি। তিনি পেছনে দাঁড়িয়ে এ-সব কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। যখন ক্ধায় কাতর হয়ে গাছতলায় পড়ে থাকত্ম, যখন কৌপীন আঁটবার বস্ত্রও ছিল না, যথন কপর্দকশৃষ্ম হয়ে পৃথিবীল্রমণে কতসংকল্ল, তথনও ঠাকুরের দয়ায় সর্ববিষয়ে সহায়তা পেয়েছি। আবার যথন এই বিবেকানন্দকে দর্শন করতে চিকাগোর রান্ডায় লাঠালাঠি হয়েছে, যে সমানের শতাংশের একাংশ পেলে সাধারণ মাছ্র্য উন্মাদ হয়ে যায়, ঠাকুরের ক্পায় তথন সে সম্মানও অক্লেশে হজম করেছি—প্রভুর ইচ্ছায় সর্বত্র বিজয়! এবার এদেশে কিছু কাজ ক'রে যাব, তোরা সন্দেহ ছেড়ে আমার কাজে সাহায়্য কর্, দেথবি—তাঁর ইচ্ছায় সব পূর্ণ হয়ে যাবে।

সামী যোগানন। তুমি যা ইচ্ছে করবে, তাই হবে। আমরা তোঁ চিরদিন তোমারই আজ্ঞান্থবর্তী। ঠাকুর যে তোমার ভিতর দিয়ে এ-সব করছেন, মাঝে মাঝে তা বেশ দেখতে পাচ্ছি। তবু কি জানো, মধ্যে মধ্যে কেমন থটকা আদে—ঠাকুরের কার্যপ্রণালী অন্তরূপ দেখেছি কি না; তাই মনে হয়, আমরা তাঁর শিক্ষা ছেড়ে অন্ত পথে চলছি না তো? তাই তোমায় অন্তরূপ বলি ও সাবধান ক'রে দিই।

খামীজী। কি জানিস, সাধারণ ভক্তেরা ঠাকুরকে ষতটুকু ব্বেছে, প্রভূ বাস্তবিক ততটুকু নন। তিনি অনস্কভাবময়। ব্রহ্মজ্ঞানের ইয়ন্তা হয় তো প্রভূব অগম্য ভাবের ইয়ন্তা নেই। তাঁর কণাকটাক্ষে লাখো বিবেকানন্দ এখনি তৈরী হ'তে পারে। তবে তিনি তা না ক'রে ইচ্ছা ক'রে এবার আমার ভিতর দিয়ে, আমাকে যন্ত্র ক'রে এরূপ করাচ্ছেন— তা আমি কি ক'রব—বল্?

—এই বলিয়া স্বামীজী কার্যান্তরে অক্তর গেলেন। স্বামী যোগানন্দ শিগুকে বলিতে লাগিলেন, 'আহা, নরেনের বিশ্বাসের কথা শুনলি? বলে কি না ঠাকুরের ক্বপাকটাকে লাখো বিবেকানন্দ তৈরী হ'তে পারে! কি গুরুভজি! স্থামাদের ওর শতাংশের একাংশ ভক্তি হদি হ'ত তো ধক্ত হতুম।'

শিশু। মহাশর, স্বামীজীর সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলিভেন ?

বোগানন্দ। তিনি বলতেন, 'এমন আধার এ যুগে জগতে আর আদেনি।' কথনও বলতেন, 'নরেন পুরুষ, আমি প্রকৃতি; নরেন আমার খণ্ডরঘর।' কথনও বলতেন, 'অথণ্ডের থাক।' কথনও বলতেন, 'অথণ্ডের ঘরে—বেথানে দেবদেবীসকলও ব্রহ্ম হ'তে নিজের নিজের অন্তিম্ব পৃথক্ রাথতে পারেননি, লীন হয়ে গেছেন—সাত জন ঋষিকে আপন আপন অন্তিম্ব পৃথক্ রেখে ধ্যানে নিময় দেখেছি; নরেন তাঁদেরই একজনের অংশাবভার।' কথন বলতেন, 'জগৎপালক নারায়ণ নর ও নারায়ণনামে যে হই ঋষিম্তি পরিগ্রহ ক'রে জগতের কল্যাণের জন্ম তপশ্রা করেছিলেন, নয়েন সেই নয়-ঋষির অবতার।' কথন বলতেন, 'ভক-দেবের মতো তাকে মায়া ভ্লাক্ করতে পারেনি।'

শিশ্ব। ঐ কথাগুলি কি সভ্য, না—ঠাকুর ভাবমুখে এক এক সময়ে এক এক রূপ বলিভেন ?

যোগানন। তাঁর কথা দব সভ্য। তাঁর শ্রীমুখে ভ্রমেও মিধ্যা কথা বেরুত না। শিশু। তাহা হইলে সময় সময় এরুপ ভিন্নরূপ বলিতেন কেন ?

যোগানক। তুই ব্ঝতে পারিসনি। নরেনকে ঐ সকলের সমষ্টি-প্রকাশ বলতেন। নরেনের মধ্যে ঋষির বেদজান, শহরের ত্যাগ, বুদ্ধের হৃদয়, ভকদেবের মায়ারাহিত্য ও ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ এক সঙ্গে রয়েছে, দেখতে পাল্ছিস না ? ঠাকুর তাই মধ্যে মধ্যে এক্সপ নানা ভাবে কথা কইতেন। যা বলতেন, সব সত্য।

স্বামীজী ফিরিয়া আসিয়া শিশুকে বলিলেন, 'ভোদের ওদেশে' ঠাকুরের নাম বিশেষভাকে লোকে জানে কি ?'

শিয়। মহাশর, এক নাগ-মহাশরই ওদেশ হইতে ঠাকুরের কাছে আসিয়াছিলেন; তাঁহার কাছে শুনিয়া এখন অনেকের ঠাকুরের বিষর জানিজে
কৌত্হল হইয়াছে। কিছ ঠাকুর যে ঈশরাবভার, এ কথা ওদেশের
লোকেরা এখনও জানিভে পারে নাই, কেহ কেহ উহা শুনিলেও বিশাস
কুরে না।

- বামীজী। ও-কথা বিশাস করা কি সহজ ব্যাপার। আমরা তাঁকে হাতে

   নেড়েচেড়ে দেখলুম, তাঁর নিজ মুখে ঐ কথা বারংবার শুনলুম, চিনিশ

  ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে বসবাস করলুম, তবু আমাদেরও মধ্যে মধ্যে সন্দেহ
  আসে। তা—অন্তে পরে কা কথা।
- শিশ্ব। মহাশর, ঠাকুর যে পূর্বজন্ধ ভগবান, এ কথা ডিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি ?
- স্বামীজী। কভবার বলেছেন। আমাদের স্বাইকে বলেছেন। ডিনি রখন কাশীপুরের বাগানে—যথন তাঁর শরীর যায় যায়, তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি, এই সময় যদি বলতে পারো 'আমি ভগবান', ভবে বিখাদ ক'রব—ভূমি সভ্যসভ্যই ভগবান। তখন শরীর যাবার হ্-দিন মাত্র বাকি। ঠাকুর ভখন হঠাৎ আমার দিকে ८ एस वनतन, 'त्य त्राम, त्य क्रक--त्म-हे हेमानीर व भनीत्व त्रामकृक, তোর বেদান্তের দিক দিয়ে নয়।' আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম। প্রভুর শ্রীমৃথে বার বার শুনেও আমাদেরই এখনও পূর্ণ বিখাস হ'ল না---मत्मरह, निवानाव यन मरशा मरशा चार्त्नानिङ हब्र-- छ। चनुरवद कथा আর কি ব'লব ? আমাদেরই মতো দেহবান এক ব্যক্তিকে ঈশর ব'লে নির্দেশ করা ও বিশাস করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। সিদ্ধ, ত্রদ্ধক-এ-সব ব'লে ভাবা চলে। তা ষাই কেন তাঁকে বল্ না, ভাব্ না-মহাপুক্ষ বল, ব্ৰহ্মজ্ঞ বল, তাতে কিছু আদে যায় না। কিছু ঠাকুরের মতো এমন পুরুষোত্তম জগতে এর আগে আর কখনও আসেননি। সংসারে যোর অন্ধকারে এখন এই মহাপুরুষই জ্যোতি:তত্ত-বন্ধণ। এঁর আলোভেই মাত্র্য এখন সংসার-সমূত্রের পারে চলে যাবে।
- শিশ্ব। মহাশয়, আমার মনে হয়, কিছু না দেখিলে শুনিলে বথার্থ বিশাস হয় না। শুনিরাছি, মথ্রবার্ ঠাকুরের সমজে কভ কি দেখিরাছিলেন ! ভাই ঠাকুরে তাঁর এত বিশাস হইয়াছিল।
- খামীজী। যার বিখাস হর না, তার দেখলেও বিখাস হর না; বনে করে রাধার ভূল, খপ্প ইত্যাদি। ছর্ষোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল, অর্জুনও দেখেছিল। অর্জুনের বিখাস হ'ল, ছর্ষোধন ভেলকিবাজি ভাবলে। তিনি না বুঝালে কিছু বলবার বা বুঝবার জো নেই। না দেখে না

শ্বনে কারও বোল-আনা বিধাস হয়; কেউ বার বংগর সামনে বেকে নানা বিভৃতি দেখেও সন্দেহে ভূবে থাকে। সার কথা হচ্ছে—তাঁয় কুপা; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তাঁর কুপা হবে।

শিশু। কুপার কি কোন নিয়ম আছে, মহাশয় ? খামীজী। হাঁও বটে, নাও বটে।

শিক্ত। কিরপ?

শামীজী। যারা কারমনোবাক্যে সর্বদা পবিত্র, বাদের অন্থরাগ প্রবদ, বারা সদসৎ বিচারবান্ ও ধ্যানধারণার রড, তাদের উপরই ভগবানের রূপা হয়। তবে ভগবান প্রকৃতির সকল নিরমের (natural law) বাইরে, কোন নিরম-নীতির বশীভূত নন—ঠাকুর বেমন বলতেন, 'তাঁর বালকের ঘন্তাব'—সেজ্জ দেখা বায় কেউ কোটি জয় ভেকে ভেকেও তাঁর সাড়া পায় না; আবার বাকে আমরা পাপী তাপী নান্তিক বলি, তার ভেতরে সহসা চিৎপ্রকাশ হয়ে বায়—তাকে ভগবান আবাচিত রূপা ক'রে বসেন। তার আগের জয়ের স্কৃতি ছিল, এ কথা বলতে পারিস; কিছ এ রহল্প বোঝা কঠিন। ঠাকুর কথনও বলতেন, 'তাঁর প্রতি নির্ভর কর।—বাড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা'; আবার কথনও বলতেন, 'তাঁর রুপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।'

শিশু। মহাশয়, এ ভো মহা কঠিন কথা। কোন যুক্তিই বে এখানে দাড়ীয় না।

স্বামীজী। যুক্তিতর্কের সীমা মারাধিকত জগতে, দেশ-কাল-নিমিন্তের গণ্ডির মধ্যে। তিনি দেশকালাতীত। তাঁর law (নিরম)ও বটে, আবার তিনি law (নিরম)-এর বাইরেও বটে; প্রকৃতির বা কিছু নিরম তিনিই করেছেন, হয়েছেন,—আবার দে-সকলের বাইরেও য়য়েছেন। তিনি বাকে কুপা করেন, সে সেই মুহুর্তে beyond law (নিরমের গণ্ডির বাইরে) চলে বার। সেজক্ত কুপার কোন condition (বাধাধরা নিরম) নেই; কুপাটা হচ্ছে তাঁর ধেরাল। এই জগৎ-ক্ষেটিটাই তাঁর ধেরাল—'লোকবন্ধ্ লীলাকৈবল্যং।' বিনি ধেরাল

১ বেদান্তপুত্র, ২।১।৩৩

ক'রে এমন জগৎ গড়তে-ভাঙতে পারেন, তিনি কি আর রুণা ক'রে

মহাপাপীকেও মৃক্তি দিতে পারেন না । তবে যে কারুকে সাধন-ভজন
করিরে নেন ও কারুকে করান না, সেটাও তার ধেয়াল—তার ইচ্ছা।
শিশ্য। মহাশয়, ব্রিতে পারিলাম না।

ষামীজী। বুঝে আর কি হবে? বতটা পারিস তাঁতে মন লাগিয়ে থাক্।
তা হলেই এই জগণভেলকি আপনি-আপনি ভেঙে বাবে। তবে লেগে
থাকতে হবে। কাম-কাঞ্চন থেকে মন সরিয়ে নিতে হবে, সদসংবিচার
সর্বদা করতে হবে, 'আমি দেহ নই'—এইরপ বিদেহ-ভাবে অবস্থান
করতে হবে, 'আমি সর্বগ আত্মা'—এইটি অহভব করতে হবে। এরপে
লেগে থাকার নামই পুরুষকার। এরপে পুরুষকারের সহায়ে তাঁতে
নির্ভর আসবে—সেটাই হ'ল পরমপুরুষার্থ।

খামীজী আবার বলিতে লাগিলেন: তাঁর রুণা তোদের প্রতি না থাকলে তোরা এথানে আসবি কেন? ঠাকুর বলতেন, 'বাদের প্রতি ঈশরের রুণা হয়েছে, তারা এথানে আসবেই আসবে; বেথানে-দেখানে থাক বা বাই ক্রক না কেন, এথানকার কথায়, এথানকার ভাবে দে অভিভূত হবেই হবে।' তোর কথাই ভেবে দেখ না, বিনি রুণাবলে সিদ্ধ—বিনি প্রভূর রুণা সম্যক্ র্যেছেন, সেই নাগ-মহাশরের সকলাভ কি ঈশরের রুণা ভিন্ন হয়়? 'অনেক-জন্মংনিজন্ততো বাতি পরাং গতিম্''—জন্মজনান্তরের স্কৃতি থাকলে তবে অমন মহাপ্রুষের দর্শনলাভ হয়। শাল্পে উত্তমা ভক্তির বে-সকল লক্ষণ দেখা বার, নাগ-মহাশরের সেগুলি সব ফুটে বেরিয়েছে। ঐ বে বলে 'ভূণাদিপি স্থনীচেন',' তা একমাত্র নাগ-মহাশরেই প্রত্যক্ষ করা গেল। ভোদের বাঙাল দেশ ধল্প, নাগ-মহাশরের পাদম্পর্শে পবিত্র হয়ে গেছে।'

বলিতে বলিতে খামীজী মহাকবি প্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ি বেড়াইরা আসিতে চলিলেন। সঙ্গে খামী বোগানন্দ ও শিয়। গিরিশবাব্র বাড়িতে উপস্থিত হইরা উপবেশন করিয়া খামীজী বলিতে লাগিলেন:

জি. সি., মনে আজকাল কেবল উঠছে—এটা করি, সেটা করি, তাঁর কথা জগতে ছড়িরে দিই, ইত্যাদি। আবার ভাবি—এতে বা ভারতে আর একটা

১ গীতা, ৬া৪¢

২ শিক্ষাষ্টকম্—শ্রীশ্রীচৈতক্ষচরিতামৃত

সম্প্রদায় স্থাষ্ট হয়ে পড়ে। তাই অনেক সামলে চলতে হয়। কথনও ভাবি— সম্প্রদায় হোক। আবার ভাবি—না, তিনি কারও ভাব কলাচ নষ্ট করেননি; সমদর্শিতাই তাঁর ভাব। এই ভেবে মনের ভাব অনেক সময় চেপে চলি। তুমি কি বলো?

গিরিশবার। আমি আর কি ব'লব ? তুমি তাঁর হাতের বন্ধ। বা করাবেন, তাই তোমাকে করতে হবে। আমি অত শত বুঝি না। আমি দেখছি প্রভুর শক্তি তোমার দিরে কাজ করিয়ে নিচ্ছে! সাদা চোখে দেখছি।

শামীজী। আমি দেখছি, আমরা নিজের খেরালে কান্ত ক'রে যাচ্ছি। তবে বিপদে, আপদে, অভাবে, দারিস্ত্রো ভিনি দেখা দিয়ে ঠিক পথে চালান, guide (পরিচালনা) করেন—ঐটি দেখতে পেয়েছি। কিন্তু প্রভূর শক্তির কিছুমাত্র ইয়তা করে উঠতে পারলুম না!

গিরিশবার্। তিনি বলেছিলেন, 'সব বুঝলে এখনি সব ফাঁকা হয়ে পড়বে। কে করবে, কারেই বা করাবে ?'

এইরপ কথাবার্তার পর আমেরিকার প্রসন্ধ হৈতে লাগিল। গিরিশবার্
ইচ্ছা করিয়াই বেন স্থামীজীর মন প্রসন্ধান্তরে ফিরাইয়া দিলেন। এরপ
করিবার কারণ জিজ্ঞানা করায় গিরিশবার্ জন্ত সময়ে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের শ্রীমুথে শুনেছি—এরপ কথা বেশী কইতে কইতে ওর
সংসারবৈরাগ্য ও ঈশরোদ্দীপনা হয়ে যদি একবার স্বস্কপের দর্শন হয়, সে
বে কে—এ-কথা বদি জানতে পারে, তবে আর এক মূহুর্তও তার দেহ থাকবে
না।' তাই দেখিয়াছি, সর্বদা ঠাকুরের কথাবার্তা কহিতে আরম্ভ করিলে
স্থামীজীর সয়্যাদী গুরুলাত্গণও প্রসন্ধান্তরে তাঁহার মনোনিবেশ করাইতেন।
সে বাহা হউক, আমেরিকার প্রসন্ধ করিতে করিতে স্থামীজী তাহাতেই
মাতিয়া গেলেন। ওদেশের সমৃদ্ধি, স্থী-পুরুবের গুণাগুণ, ভোগবিলান ইত্যাদি
নানা কথা বর্ণন করিতে লাগিলেন।

>>

# স্থান—শ্রীনবগোপাল বোবের বাটী, রামকুকপুর, হাওড়া কাল—৬ই কেব্রুআরি, ১৮৯৮—( মাবীপুর্ণিমা )

প্রীনামকক্ষণেবের পরম ভক্ত প্রীযুক্ত নবগোপাল বোষ মহাশর ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাওড়ার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপুরে নৃতন বসতবাটী নির্মাণ করিয়াছেন। নবগোপালবার ও তাঁহার গৃহিণীর একান্ত ইচ্ছা—স্বামীজী বারা বাটাতে প্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ স্থাপন করিবেন। স্বামীজীও এ প্রস্তাবে সমত হইয়াছেন। নবগোপালবার্র বাটাতে আজ তত্বপলক্ষ্যে উৎসব। ঠাকুরের সন্মাসী ও গৃহী ভক্তগণ সকলেই আজ তথার ঐ জন্ত সাদরে নিমন্ত্রিত। বাটীখানি আল ধ্বজ্বপতাকার পরিশোভিত, সামনের ফটকে পূর্ণঘট, কদলীর্ক্ষ, দেবদারুপাতার তোরণ এবং আম্রপত্রের ও পূজ্মালার সারি। 'জন্ম রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে রামকৃষ্ণপুর আজ প্রতিধ্বনিত।

মঠ হইতে ভিনধানি ভিদি ভাড়া করিয়া খামীজীর সদে মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ রামকৃষ্ণপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলেন। খামীজীর পরিধানে গেরুয়া রঙের বহিবাদ, মাথায় পাগড়ি—থালি পা। রামকৃষ্ণপুরের ঘাট হইতে ডিনি যে পথে নৰগোপালবাবুর বাটীতে যাইবেন, সেই পথের তুই-ধারে অগণিত লোক তাঁহাকে দর্শন করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ঘাটে নামিয়াই স্বামীজী 'ছখিনী ব্ৰাহ্মণীকোলে কে শুয়েছ আলো ক'রে! কেরে ওরে দিগমর এনেছ কুটারঘরে !' গানটি ধরিয়া স্বয়ং খোল বাজাইতে বাজাইতে অগ্রসর হইলেন; আর তুই-ভিন ধানা থোলও সলে বাজিতে শাগিল এবং সমবেত ভক্তগণের সকলেই সমন্বরে ঐ গান গাহিতে গাহিতে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। উদাম নৃত্য ও মুদক্ধনিতে পথ-ঘাট মুধরিত হইয়া উঠিল। লোকে বথন দেখিল, স্বামীজী অক্সাগ্ত সাধুগণের মতো সামান্ত পরিচ্ছদে থালি পারে মৃদক বাজাইতে বাজাইতে আসিতেছেন, তখন অনেকে তাঁহাকে প্রথম চিনিতেই পারে নাই এবং चनवरक विकान। कवित्रा नविष्य नाहेवा वनिष्ठ नानिन, 'हैनिहे विश्वविषयी খামী বিবেকানন্দ !' খামীনীর এই দীনতা দেখিয়া সকলেই একবাক্যে প্রশংসা ক্রিতে লাগিল; 'জর রাষকৃষ্ণ ধ্বনিতে গ্রাম্য পথ মুখরিত হইতে লাগিল।

গৃহীর আদর্শহল নৰগোপালবাব্র প্রাণ আজ আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে।
ঠাকুর ও তাঁছার সালোপালগণের সেবার জন্ত বিপুল আরোজন করিয়া তিনি
চতুর্দিকে ছুটাছুটি করিয়া তরাবধান করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে 'জয় রাম,
জয় রাম' বলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিতেছেন।

ক্রমে দলটি নবগোপালবাব্র বাটার খারে উপস্থিত হইবামাত্র গৃহমধ্যে লাক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। স্বামীজী মৃদল নামাইয়া বৈঠকখানা-ঘরে কিয়ংকাল বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরঘর দেখিতে উপরে চলিলেন। ঠাকুরঘরখানি মর্মরপ্রস্তরে মণ্ডিত। মধ্যস্থলে সিংহাসন, তত্ত্বপরি ঠাকুরের পোর্সিলেনের মৃতি। ঠাকুরপ্রার যে যে উপকরণের আবশ্রক, আয়োজনে তাহার কোন আদে কোন ক্রটি নাই। স্বামীজী দেখিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইলেন।

নবগোপালবাব্র গৃছিণী অপরাপর কুলবধ্গণের সহিত স্বামীজীকে প্রাণাম করিলেন এবং পাখা লইয়া তাঁছাকে ব্যক্তন করিতে লাগিলেন।

খামীজীর মূথে সকল বিষয়ের স্থ্যাতি শুনিয়া গৃছিণীঠাকুরানী তাঁছাকে লখেখন করিয়া বলিলেন, 'আমাদের সাধ্য কি যে ঠাকুরের দেবাধিকার লাভ করি? সামান্ত ঘর, সামান্ত অর্থ। আপনি আজ নিজে রূপা করিয়া ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আমাদের ধন্ত করুন।'

খামীজী তত্ত্তরে রহন্ত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ভোমাদের ঠাকুর ভো এমন মার্বেলপাথর-মোড়া ঘরে চৌদ্পুরুবে বাস করেননি; সেই পাড়া-গাঁরে খোড়ো ঘরে জন্ম, খেন-ভেন ক'রে দিন কাটিয়ে গেছেন। এখানে এমন উত্তম সেবার যদি তিনি না থাকেন তো আর কোথার থাকবেন ?' সকলেই খামীজীর কথা শুনিরা হাস্ত করিতে লাগিল। এইবার বিভৃতিভূবাল খামীজী সাক্ষাৎ মহাদেবের মতো পূজকের আসনে বিদিয়া ঠাকুরকে আহ্বান করিলেন।

পরে স্বামী প্রকাশানন্দ স্বামীন্ত্রীর কাছে বসিরা মন্ত্রাদি বসিরা দিছে লাগিলেন। পূজার নানা আদ ক্রমে স্মাধা হইল এবং নীরাজনের শাক-ঘণ্টা বাজিরা উঠিল। স্বামী প্রকাশানন্দই পূজা করিলেন।

নীরাজনাত্তে খামীজী পূজার ঘরে বসিরা বসিরাই শ্রীরামরুফদেবের প্রশতিমন্ত মূথে মূথে এইরূপ রচনা করিয়া দিলেন:

> ছাপকায় চ ধর্মত সর্বধর্মজ্বনিশে। অবভারব্যিষ্ঠায় রাষকৃষ্ণায় তে নবঃ।

সকলেই এই বন্ধ পাঠ কৰিয়া ঠাকুৰকে প্ৰণাম কৰিলে শিষ্ঠ ঠাকুৰেৰ একটি ভব পাঠ কৰিল। এইৰূপে পূজা সম্পন্ন হইল। উৎস্বাজে শিষ্ঠও স্থামীলীৰ লক্ষে গাড়িতে বামকুকপুৰেৰ ঘাটে পৌছিয়া নৌকাৰ উঠিল এবং আনন্দে নানা কথা কহিতে কহিতে বাগবাজাৰেৰ দিকে অগ্ৰহৰ হইল।

#### >2

## স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী কাল—কেব্ৰুআরি, ১৮৯৮

বেল্ড়ে গদাতীরে নীলাম্ববাব্র বাগানে স্থামীজী মঠ উঠাইয়া আনিয়াছেন'। আলমবাজার হইতে এখানে উঠিয়া আলা হইলেও জিনিসপত্র এখনও লব গুছানো হয় নাই। ইভন্তভঃ পড়িয়া আছে। স্থামীজী নৃতন বাড়িতে আলিয়া খ্ব খুলী হইয়াছেন। শিল্প উপস্থিত হইলে বলিলেন, 'দেখ্ দেখি কেমন গদা, কেমন বাড়ি! এমন স্থানে মঠ না হ'লে কি ভাল লাগে?' তখন অপরাহু।

সন্ধার পর শিশু স্বামীঞীর সহিত দোতলার দরে সাক্ষাৎ করিলে নানা প্রসন্দ হইতে লাগিল। দরে আর কেছই নাই; শিশু মধ্যে মধ্যে উঠির। স্বামীজীকে ভাষাক সাজিয়া দিভে লাগিল এবং নানা প্রশ্ন করিতে করিভে স্ববশেষে কথার কথার স্বামীজীর বাল্যকালের বিষয় জানিতে চাহিল। স্বামীজী বলিভে লাগিলেন, 'স্বল্প বর্ষ থেকেই স্বামি ভানপিটে ছিল্ম, নইলে কি নি:সন্থলে তুনিরা ঘুরে স্বাসতে পারতুম রে ?'

—ছেলেবেলার তার রামারণগান শুনিবার বড় ঝোঁক ছিল। পাড়ার নিকট বেখানে রামারণগান হইড, স্থামীলী খেলাগুলা ছাড়িয়া তথার উপহিত হইডেন; বলিলেন—রামারণ শুনিতে শুনিতে এক একদিন ভরার হইরা তিনি বাড়িষর জুলিয়া বাইজেন এবং রাভ হইরাছে বা বাড়ি বাইডে

১ ১७ই सिक्यांत्रि

হাঁবে ইত্যাদি কোন বিবরে ধেরাল থাকিত না। একদিন রামারণ-গানে ভনিলেন—হম্মান কলাবাগানে থাকে। অমনি এমন বিখাদ হইল যে, লে রাজি রামারণগান ভনিরা ঘরে আর না ফিরিয়া বাড়ির নিকটে কোন এক বাগানে কলাগাছতলার অনেক রাজি পর্যন্ত হম্মানের দর্শনা-কাচ্চার অভিবাহিত করিয়াছিলেন।

হত্তমানের প্রতি স্বামীজীর জ্গাধ ভক্তি ছিল। সন্ন্যাসী হইবার পরেও মধ্যে মধ্যে মহাবীরের কথাপ্রসঙ্গে মাভোদ্বারা হইরা উঠিতেন এবং জনেক সময় মঠে শ্রীমহাবীরের একটি প্রস্তরমূর্তি রাখিবার সঙ্কর প্রকাশ ক্রিতেন।

ছাত্রজীবনে দিনের বেশায় তিনি সমবরদ্ধদের সহিত কেবল আমোদপ্রমোদ করিয়াই বেড়াইতেন। রাত্রে ঘরের ঘার বন্ধ করিয়া পড়াগুনা করিতেন। কখন বে তিনি পড়াগুনা করিতেন, তাহা কেহ জানিতে পারিত না।

শিশু। মহাশন্ন, ত্লে পড়িবার কালে আপনি কখন কোনরূপ vision দেখিতেন (দিব্যদর্শন হইত) কি ?

শামীলী। ভূলে পড়বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ ক'রে ধ্যান করতে করতে মন বেশ ভয়য় হয়েছিল। কভক্ষণ ঐ ভাবে ধ্যান করেছিলাম, বলতে পারি না। ধ্যান শেষ হ'ল, তথনও বলে আছি, এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ ক'রে এক জ্যোভির্ময় মৃতি বাহির হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তার মুখে এক অভ্ত জ্যোভিঃ, অথচ যেন কোন ভাব নাই। মহাশাল্ক সয়্যাসী-মৃতি—মৃথিত মন্তক, হতে দও ও কমগুল্। আমার প্রতি একদৃষ্টে থানিকক্ষণ চেয়ে য়ইলেন, যেন আমায় কিছু বলবেন—এরপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তার পানে চেয়ে ছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল, তাড়াভাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। পয়ে মনে হ'ল, কেন এমন নির্বোধের মতো ভয়ে পালাল্ম, হয়তো তিনি কিছু বলতেন। আর কিন্তু সে মৃতির কথনও দেখা পাইনি। কভদিন মনে হয়েছে—
যদ্রি ফের তার দেখা পাই তো এবার আর ভয় ক'রব না—তার সঙ্গে কথা কইব। কিন্তু আর তার দেখা পাইনি।

শিশ্ব। তারপর এ বিষয়ে কিছু ভেবেছিলেন কি ? স্বামীজী। ভেবেছিলাম, কিছু ভেবে চিন্তে কিছু কূল-কিনারা পাইনি। এখন বোধ হয়, ভগবান বৃদ্ধবৈকে দেখেছিলুম।

কিছুক্দণ পরে স্বামীজ। বলিলেন: মন শুজ হ'লে, কামকাঞ্চনে বীতস্পৃষ্ট্ হ'লে কভ vision (দিব্যদর্শন) দেখা বায়—অভূত অভূত! তবে ওতে খেরাল রাখতে নেই। ঐ-সকলে দিনরাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর হ'তে পারে না। ভনিদনি, ঠাকুর বলতেন—'কভ মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচত্রারে!' আত্মাকে সাক্ষাৎ করতে হবে—ও-সব খেরালে মন দিয়ে কি হবে?

কথাগুলি বলিয়াই খামীজী তন্ময় হইয়া কোন বিষয় ভাবিতে ভাবিতে কিছুক্ষণ মৌনভাবে বহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন:

দেখ, আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কডকগুলি অভ্ত শক্তির ফ্রণ হয়েছিল। লোকের চোথের ভেডর দেখে ভার মনের ভেডরটা সব ব্রতে পারত্ম মৃহুর্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে 'করামলকবং' প্রভাক্ষ হয়ে বেড। কালকে কালকে বলে দিত্য। বাদের বাদের বলত্ম, ভাদের মধ্যে অনেকে আমার চেলা হয়ে বেড; আর বারা কোনরূপ মতলব পাকিয়ে আমার দক্ষে মিশতে আসত, ভারা ঐ শক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিকেও মাড়াত না।

বধন চিকাগো প্রভৃতি শহরে বক্তৃতা শুক্ষ করল্ম, তখন সপ্তাহে ১২।১৪টা, কখনও আরও বেদী লেকচার দিতে হ'ত; অত্যধিক শারীরিক ও মানদিক প্রমে মহা রাম্ভ হরে পড়ল্ম। বেন বক্তৃতার বিষয় সব ফুরিয়ে বেতে লাগলো। তাবত্য—কি করি, কাল আবার কোখা থেকে কি ন্তন কথা ব'লব? নৃতন ভাব আর বেন জুটত না। একদিন বক্তৃতার পরে শুরে ভারে ভারহি, তাইতো এখন কি উপায় করা যায়? ভারতে ভারতে একটু তপ্রার মতো এল। সেই অবস্থায় শুনতে পেল্ম, কে বেন আমার পাশে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছে; কত নৃতন ভাব, নৃতন কথা—সে-সব বেন ইহজয়ে শুনিনি, ভাবিগুনি! ঘূম থেকে উঠে সেগুলি শ্রেণ ক'রে রাখল্ম, আর বক্তৃতার তাই বলল্ম। এমন বে কত্দিন ঘটেছে ভার সংখ্যা নেই। শুরে প্রের এমন বক্তৃতা কত্দিন শুনেছি! কখন বা এত জোরে জোরে

তা হ'ত বে, অক্ত ঘরের লোক আওরাজ শেত ও পরদিন আযার ব'লড — 'বামীজী, কাল অত রাত্রে আপনি কার সঙ্গে এত জোরে কথা কইছিলেন?' আমি তাদের সে-কথা কোনরূপে কাটিরে দিতুম। সে এক অহুত কাও!

শিশু স্বামীজীর কথা শুনিয়া নির্বাক হইরা ভাবিতে ভাবিতে বালল, 'মহাশর, তবে বোধ হয় আপনিই স্মাদেহে এরপে বক্তৃতা করিতেন এবং সুল-দেহে কখন কথন তার প্রতিধানি বাহির হইত।'

छनिया योगोजी वनितनन, 'छा इत्त ।'

অনন্তর আমেরিকার কথা উঠিল। খামীজী বলিলেন, 'সে দেশের পুরুবের চেরে মেরেরা অধিক লিক্ষিত। বিজ্ঞান-দর্শনে তারা সব মহা পণ্ডিত; তাই তারা আমার অত থাতির ক'রত। পুরুবগুলো দিনরাত থাটছে, বিশ্রামের সময় নেই; মেরেরা স্থলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ক'রে মহা বিত্বী হরে দাঁড়িরেছে। আমেরিকার বে দিকে চাইবি, কেবলই মেরেদের রাজ্য।'

শিশু। আছো ষহাশয়, গোঁড়া ক্রিশ্চানেরা দেখানে আপনার বিপক্ষ হয় নাই ?

খামীজী। হয়েছিল বইকি। লোকে বধন আমার থাতির করতে লাগলো,
তথন পান্তীরা আমার পেছনে খ্ব লাগলো। আমার নামে কত
কুংসা কাগজে লিখে রটনা করেছিল। কত লোক আমার তার
প্রতিবাদ করতে ব'লত। আমি কিছ কিছু গ্রাহ্ম করতুম না। আমার
দৃঢ় বিখাস—চালাকি যারা জগতে কোন মহৎ কার্য হয় না; তাই
ঐ-সকল অসীল কুংসায় কর্ণপাত না ক'রে ধীরে থীরে আপনার কাজ
ক'রে বেতুম। দেখতেও পেতুম, অনেক সময়ে বারা আমার অবথা
গালমক্ষ ক'রত, তারাও অস্তত্ত হয়ে আমার শরণ নিত এবং নিজেরাই
কাগজে contradict (প্রতিবাদ) ক'রে কমা চাইত। কথন কথন
এমনও হয়েছে—আমার কোন বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে দেখে কেছ
আমার নাবে ঐ-সকল মিধ্যা কুংসা বাড়িওয়ালাকে ভনিরে দিয়েছে।
ভাই ভনে সে দোর বন্ধ ক'রে কোথায় চলে লেছে। আবি নিরম্বণ
রক্ষা করতে গিরে দেখি—সব ভোঁ ভাঁ, কেউ নেই। আবার কিছুদিন

भारत छात्राहे मछा कथा खानए (भारत खक्न्छश्च हात्र खायात हाना ह'एड धाराह । कि खानिम वावा, मरमात मगहे इनित्रा-माति ! कि मरमाहमी ख खानी कि ध-मन इनित्रामातिए छाल दि वाभ ! खन्नर वा हैएक्ट् वन्क, खायात कर्डवा कार्य क'रत हाल बाव—धारे खानि वीदित्र काळ । नञ्चा ध कि ननहा, ख कि निथरह, ख-मन निर्द्र मिनतां खानिस बाहरू दिना यहर काळ करा बात ना । धारे क्षांकिंग खानिम ना ?—

> নিশ্ব নীতিনিপুণা বদি বা ভবভ লন্ধী: সমাবিশত গছতে বা বথেটম্। অতৈব মরণমন্ত শতাকান্তরে বা ভাষাাৎ পথ: প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরা: ॥

লাকে ভার শুভিই করুক বা নিন্দাই করুক, ভোর প্রতি লন্ধীর রূপা হোক বা না হোক, আজ বা শভবর্ষ পরে ভোর দেহপাত হোক, জায় পথ থেকে বেন এই হ'সনি। কত ঝড় তুফান এড়িয়ে গেলে তবে শান্তির রাজ্যে পৌছানো বায়। বে বত বড় হয়েছে, ভার উপর তত কঠিন পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষার কাইপাথরে ভার জীবন ববে মেজে দেখে ভবে ভাকে জগৎ বড় ব'লে স্বীকার করেছে। বারা ভীক্ষ কাপুরুব, ভারাই সমৃত্রের ভরুক দেখে ভীরে নৌকা ভোবার। মহাবীর কি কিছুতে দৃক্পাত করে রে? বা হবার হোক গে, আমার ইইলাভ আগে ক'রবই ক'রব—এই হচ্ছে পুরুবকার। এ পুরুবকার না থাকলে শত দৈবও ভোর জড়ত্ব দ্ব করতে পারে না।

শিষ্ক। তবে দৈবে নির্ভরতা কি ত্র্বলভার চিহ্ন ?

ষামীজী। শাস্ত্র নির্ভরতাকে পঞ্চম পুরুষার্থ ব'লে নির্দেশ করেছে। কিন্তু আমাদের দেশে লোকে যেভাবে 'দৈব দৈব' করে, ওটা মৃত্যুর চিহ্ন, মহা-কাপুরুষভার পরিণাম, কিন্তুভিকিমাকার একটা ঈশর করানা ক'রে তার ঘাড়ে নিজের দোব-চাপানোর চেষ্টামাত্র। ঠাকুরের সেই গোহত্যা-পাপের গল্প ভনেছিল তো? সেই গোহত্যা-পাপে শেষে বাগানের মালিককেই ভূগে মরতে হ'ল। আজকাল সকলেই 'বথা নিযুক্তোহশ্যি

- ভথা করোমি' বলে পাপ-পূণ্য ছই-ই ঈশরের ঘাড়ে চালিয়ে দেয়। নিজে ধেন পদ্মপত্রে জল! সর্বদা এ ভাবে থাকতে পারলে সে ভো মৃক্ত! কিন্ত ভালো-র বেলা 'আমি', আর মন্দের বেলা 'ভূমি'—বলিহারি তালের দৈবে নির্ভরতা! পূর্ব প্রেম বা জ্ঞান না হ'লে নির্ভরের অবস্থা হতেই পারে না। যার ঠিক ঠিক নির্ভর হয়েছে, তার ভালমন্দ-ভেদবৃদ্ধি থাকে না—এ অবস্থার উজ্জল দৃষ্টান্ত আমাদের (শ্রীরামক্রকদেবের শিক্সদের) ভেতর ইদানীং নাগ-মহাশয়।
- —ৰলিতে বলিতে নাগ-মহাশয়ের প্রদৃষ্ণ চলিতে লাগিল। স্বামীজী বলিলেন, 'অমন অহুরাগী ভক্ত কি আর ছটি দেখা বায়? আহা, তাঁর সঙ্গে আবার কৰে দেখা হবে!'
- শিষ্ঠ। ডিনি শীঘ্রই কলিকাভায় আপনাকে দর্শন করিতে আসিবেন বলিয়া মা-ঠাকুরুন (নাগ-মহাশব্বের পত্নী) আমায় চিঠি লিখিয়াছেন।
- সামীজী। ঠাকুর জনক-রাজার সঙ্গে তাঁর তুলনা করতেন। স্থমন জিতেন্দ্রিয় পুরুষের দর্শন দূরে থাক, কথাও শোনা যায় না। তাঁর সঙ্গ খুব করবি। তিনি ঠাকুরের একজন সম্ভবন ।
- শিষ্য। মহাশন্ধ, ওদেশে অনেকে তাঁহাকে পাগল বলে। আমি কিছ প্রথম দিন দেখা হইতেই তাঁহাকে মহাপুক্ষ মনে করিয়াছিলাম। ভিনি আমার বড় ভালবাদেন ও রূপা করেন।
- খামীজী। অমন মহাপুরুষের সঙ্গান্ত করেছিস, তবে আর ভাবনা কিসের ? বহু জন্মের তপত্তা থাকলে তবে এরকম মহাপুরুষের সঙ্গান্ত হয়। নাগ-মহাশয় বাড়িতে কিরূপ থাকেন ?
- শিশ্ব। মহাশয়, কাজকর্ম তো কিছুই দেখি না। কেবল অতিথিসেবা লইয়াই
  আছেন; পালবাব্রা বে কয়েকটি টাকা দেন, তাহা ছাড়া গ্রাসাজ্ঞাননের
  অন্ত সহল নাই; কিন্ত ধরচপত্র একটা বড়লোকের বাড়িতে বেমন হয়
  তেমনি! নিজের ভোগের জন্ত সিকি পয়লাও ব্যর নাই—অভটা ব্যয়
  সহই কেবল পরসেবার্থ। লেবা, সেবা—ইহাই তাঁহার জীবনের মহাত্রত
  বলিয়া মনে হয়। মনে হয়, বেন ভূড়ে ভূড়ে আয়েদর্শন করিয়া তিনি
  অভির-জানে জগতের দেবা করিতে ব্যস্ত আছেন। লেবার জন্ত নিজের
  শরীয়টাকে শরীয় বলিয়া জ্ঞান কয়েন না—বেন বের্ড শ। বাত্তবিক

শরীর-জ্ঞান তাঁহার আছে কি না, সে বিবরে আমার সন্দেহ হয়। আপনি বে অবস্থাকে superconscious ( অভিচেতন ) বলেন, আমার বোধ হর তিনি সর্বদা সেই অবস্থার থাকেন।

খামীজী। তা না হবে কেন ? ঠাকুর তাঁকে কত ভালবাসতেন। তোদের বাঙাল দেশে এবার ঠাকুরের ঐ একটি সদী এসেছেন। তাঁর আলোডে পূর্ববন্ধ আলোকিত হয়ে আছে।

30

## স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী কাল—কেব্ৰুঝারি, ১৮৯৮

বেলুড়ে গৰাতীরে প্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাটী ভাড়া করিয়া আলমবাঞ্চার হইতে ঐ স্থানে মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে। সে-বার ঐ বাগানেই প্রীয়ামক্তফের জন্মভিথিপূজা' হয়। স্থামীজী নীলাম্ববার্র বাগানেই অবস্থান করিভেছিলেন।

জন্মতিথিপূজার সে-বার বিপুল আরোজন! স্বামীজীর আদেশমত ঠাকুরঘর পরিপাটী প্রব্যসম্ভাবে পরিপূর্ণ। স্বামীজী সেদিন স্বয়ং সকল বিষয়ের ভত্তা-বধান করিয়া বেড়াইভেছিলেন। পূজার ভত্তাবধান শেষ করিয়া স্বামীজী শিক্তকে বলিলেন, 'পৈতে এনেছিল্ তো ?'

শিক্ত। আজে হাঁ। আপনার আদেশমত সব প্রস্তা কিন্ত এত পৈতার যোগাড় কেন, বুঝিতেছি না।

স্বামীজী। বি-জাতিমাত্তেরই উপনয়ন-সংস্থারে অধিকার আছে। বেদ স্বয়ং তার প্রমাণস্থল। আন্ধ ঠাকুরের জন্মদিনে বারা আসবে, তাদের সকলকে পৈতে পরিয়ে দেবো। এরা সব ব্রাভ্য (পতিড) হয়ে

১ ২২শে কেব্ৰুআরি

২ ত্রাঙ্গা ক্রিয় ও বৈচ বিজাতি

গেছে। শাস্ত্র বলে, প্রায়ণিত করনেই ব্রাড্য আবার উপনয়ন-সংস্থারের অধিকারী হয়। আন ঠাকুরের গুভ জনতিথি, সকলেই তার নাম নিয়ে গুল হবে। ভাই আন সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে গৈতে পরাতে হবে। বুঝলি?

শিশু। আমি আপনার আদেশমত অনেকগুলি পৈতা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। পূজান্তে আপনার অন্তমতি অন্তসারে সমাগত ভক্তগণকে ঐগুলি পরাইয়া দিব।

শামীলী। ব্রাহ্মণেতর ভক্তদিগকে এরপ গায়ত্রী-মন্ত্র (এখানে শিক্সকে ক্ষত্রিরাদি বিজ্ঞাতির গায়ত্রী-মন্ত্র বলিরা দিলেন) দিবি। ক্রমে দেশের সকলকে ব্রাহ্মণপদবীতে উঠিয়ে নিতে হবে; ঠাকুরের ভক্তদের ভো কথাই নেই। হিন্দুমাত্রেই পরম্পর পরস্পরের ভাই। 'হোঁব না, ছোঁব না' ব'লে এদের আমরাই হীন ক'রে ফেলেছি। ভাই দেশটা হীনভা, ভীক্রতা, মূর্যভা ও কাপুক্রবতার পরাকাঠার গিয়েছে। এদের তুলতে হবে, অভরবাণী শোনাতে হবে। বলতে হবে—'ভোরাও আমাদের মতো মাহুব, ভোদেরও আমাদের মতো সব অধিকার আছে।' বুঝলি?

শিশু। আৰু হা।

স্বামীনী। এখন ধারা পৈতে নেবে, তাদের পদাল্লান ক'রে আদতে বল্। তারপর ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে স্বাই পৈতে প্রবে।

বামীজীর আদেশমত সমাগত প্রায় ৪০।৫০ জন তক্ত ক্রমে গলাসান করিয়া আসিয়া, শিয়ের নিকট গায়ত্রী-মন্ত্র লইয়া পৈতা পরিতে লাগিল। মঠে ছলসুল। পৈতা পরিয়া ভক্তগণ আবার ঠাকুরকে প্রণাম করিল, এবং স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বামীজীর ম্থারবিদ্ধ যেন শতশুণে প্রফুল হইল। ইহার কিছু পরেই শ্রীষ্ক্ত গিরিশচক্র ঘোষ মহাশয় মঠে উপস্থিত হইলেন।

এইবার ঘামীজীর আদেশে স্পীতের উদ্যোগ হইতে লাগিল, এবং মঠের স্ম্যাসীরা আজ ঘামীজীকে মনের সাথে যোগী সাজাইলেন। তাঁহার কর্পে শথ্যের কুওল, সর্বাঙ্গে কর্প্রথবল পবিত্র বিভৃতি, মন্তকে আপাদলখিত ভটাভার, বাম হতে ত্রিশ্ল, উভয় বাহতে ক্রাক্ষবলয়, গলে আজাহলখিত ত্রিবলীকৃত বড় ক্রাক্ষমালা প্রভৃতি দেওয়া হইল। এইবার সামীদ্রী পশ্চিমান্তে মৃক্ত পদাসনে বসিরা 'কৃষকং রামরামেতি' তথি মবুর খরে উচ্চারণ করিতে এবং তথাতে কেবল 'রাম রাম শ্রীরাম স্থাম' এই কথা পুনংপুনং উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। স্থামীদ্রীর স্থানিমীলিত নেত্র; হতে তানপুরার হুর বাজিতেছে। 'রাম রাম শ্রীরাম রাম' ধরনি ভিন্ন মঠে কিছুক্ষণ অন্ত কিছুই তনা গেল না! এইরণে প্রায় স্থাধিক ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তথনও কাহারও মৃথে অন্ত কোন কথা নাই। স্থামীদ্রীর কঠনিংকত রামনামন্থা পান করিরা সকলেই আন্ত মাতোয়ারা!

রামনামকীর্তনান্তে স্থামী পূর্বের স্থার নেশার ঘোরেই গাহিতে লাগিলেন
—'লীতাপতি রামচন্দ্র রঘুপতি রঘুরাল।' স্থামী সারদানন্দ 'একরপ-অরপনাম-বরণ' গানটি গাহিলেন। মৃদলের স্নিম্ব-গভীর নির্ঘোষে গলা খেন
উখলিয়া উঠিল, এবং স্থামী সারদানন্দের স্কণ্ঠ ও দলে সলে মধুর আলাপে
গৃহ ছাইয়া ফেলিল। তৎপর শ্রীরামক্রফদেব খে-সকল গান গাহিতেন, ক্রমে
সেগুলি গীত ছইতে লাগিল।

এইবার স্থামীজী সহসা নিজের বেশভ্যা খুলিয়া গিরিশবাব্কে সাদরে ঐ সকল পরাইয়া সাজাইতে লাগিলেন। নিজহত্তে গিরিশবাব্র বিশাল দেহে ভক্ষ মাধাইয়া কর্ণে কুওল, মন্তকে জটাভার, কঠে কলাক্ষ ও বাছতে কলাক্ষ-বলর দিতে লাগিলেন। গিরিশবাব্ সে সজ্জার বেন আর এক মৃতি হইরা দাড়াইলেন; দেখিয়া ভক্তগণ স্থাক হইরা গেল! স্বন্ধর স্থামীজী বলিলেন:

পর্যহংসদেব বলভেন, 'ইনি ভৈরবের অবভার।' আমাদের সঙ্গে এঁর কোনও প্রভেদ নেই।

গিরিশবার্ নির্বাক্ হইয়া বিদিয়া রহিলেন। তাঁহার সয়্যাসী গুরুলাতারা তাঁহাকে আব্ধ বেরপ সাজে সাজাইতে চাহেন, তাহাতেই তিনি রাজী। অবশেষে স্বামীজীর আদেশে একখানি গেরুয়া কাপড় আনাইয়া গিরিশবার্কে পরানো হইল। গিরিশবার্ কোন আপত্তি করিলেন না। গুরুলাতাদের ইচ্ছার তিনি আব্দ অবাধে অব্দ ঢালিয়া দিয়াছেন। এইবার স্বামীজী বলিলেন, 'বি. সি., তুমি আব্দ আমাদের ঠাকুরেয় (জীরামকৃষ্ণদেবের) কথা শোনাবে; (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) তোরা সব হির হয়ে বস্।'

গিরিশবাব্র তথমও মুখে কোন কথা নাই। খাহার অলোৎসবে আফ সকলে মিলিত হইরাছেন, তাঁহার লীলা ও তাঁহার সাক্ষাৎ পার্যপ্রাক্তর আনক্ষ দর্শন করিরা তিনি আনন্দে জড়বৎ হইরাছেন। অবশেষে গিরিশবাব্ বলিলেন, 'দ্যামর ঠাকুরের কথা আমি আর কি ব'লব? কামকাঞ্চন-ত্যাগী ভোষাদের ভার বালসর্যাসীদের সঙ্গে বে তিনি এ অধ্যক্তে একাসনে বলিতে অধিকার দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার অপার করণা অহতের করি!' কথাঙলি বলিতে বলিতে গিরিশবাব্র কঠরোধ হইরা আনিল, তিনি অন্ত কিছুই আর সেদিন বলিতে পারিলেন না!

অনস্তর খামীজী কয়েকটি হিন্দি গান গাহিলেন। এই সময়ে প্রথম পূজা শেব হওয়ায় ভক্তগণকে অলবোগ করিবার জন্ত ডাকা হইল। অলবোগ লাজ হইবার পর খামীজী নীচে বৈঠকখানা-ঘরে ষাইয়া বলিলেন। সমাগত ভক্তেরাও তাঁহাকে ঘিরিয়া বলিলেন। উপবীতধারী অনৈক গৃহস্কে সমোধন করিয়া খামীজী বলিলেন:

তোরা হচ্ছিদ বিজাতি, বছকাল থেকে ব্রাভ্য হয়ে গেছলি। আজ থেকে আবার বিলাভি হলি। প্রভাহ গার্থী-মন্ত্র অন্তভঃ এক শত বার জ্বপবি বুঝলি ?

গৃহস্ট 'বে আঞা' বলিয়া স্থামীনীর আজা শিরোধার্য করিলেন।
ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (মান্টার মহাশয়) উপস্থিত হইলেন।
স্থামীনী মান্টার মহাশয়কে দেখিয়া সাদর সম্ভাবণে আপ্যায়িত করিতে
লাগিলেন। মহেন্দ্রবার্ প্রণাম করিয়া এক কোণে দাড়াইয়াছিলেন। স্থামীনী
বারংবার বসিতে,বলায় অড়সড়ভাবে এক কোণে উপবিষ্ট হইলেন।
স্থামীনী। মান্টার মহাশয়, আজ ঠাকুরের জন্মদিন। ঠাকুরের কথা আজ

আমাদের কিছু শোনাতে ছবে।

মান্টার মহাশয় মৃত্ছাতে অবনতমতক হইয়া রহিলেন। ইভোমধ্যে আমী অথগুনন্দ মূর্নিদাবাদ হইতে প্রায় দেও মণ ওজনের তৃইটি পাঙ্করা লইয়া মঠে উপস্থিত হইলেন। অভ্ত পাঙ্করা তৃইটি দেখিতে সকলে ছুটিলেন। অনভর খামীজী প্রভৃতিকে উহা দেখানো হইলে খামীজী বলিলেন, 'ঠাকুর্ঘরে নিরে বা।'

খামী অথতানন্দকে লক্য করিয়া খামীজী শিশুকে বলিতে লাগিলেন:

দেখছিল কেমন কর্মবীর। ভয় মৃত্যু—এ-সবের জ্ঞান নেই; এক রোখে
কর্ম ক'রে বাছে 'বছজনছিতায় বছজনহুখার'।

শিশ্ব। মহাশন্ন, কত তপস্থান বলে তাঁহাতে ঐ শক্তি আসিয়াছে।

- খামীজী। তপশ্চার ফলে শক্তি আসে। আবার পরার্থে কর্ম করনেই ডপশ্চা করা হয়। কর্মধোপীরা কর্মটাকেই তপশ্চার অল বলে। তপশ্চা করতে করতে যেমন পরহিতেছা বলবতী হয়ে সাধককে কর্ম করায়, তেমনি আবার পরের অস্ত কাজ করতে করতে পরা তপশ্চার ফল— চিত্তভদ্ধি ও পরমাত্মার দর্শনলাভ হয়।
- শিশু। কিন্তু মহাশন্ন, প্রথম হইতে পরের জক্ত প্রাণ দিয়া কাজ করিতে কয় জন পারে? মনে ঐরপ উদারতা আসিবে কেন, বাহাতে জীব আত্মস্থেচ্ছা বলি দিয়া পরার্থে জীবন দিবে?
- খামীজী। তপস্তাতেই বা কর জনের মন বার ? কামকাঞ্চনের আকর্ষণে কর জনই বা ভগবান লাভের আকাজ্ঞা করে ? তপস্তাও বেমন কঠিন, নিছাম কর্মও সেরপ। স্থত্রাং বারা পরহিতে কাজ ক'রে বার, তাদের বিরুদ্ধে তোর কিছু বলবার অধিকার নেই। তোর তপস্তা ভাল লাগে, ক'রে বা; আর একজনের কর্ম ভাল লাগে—তাকে তোর নিষেধ করবার কি অধিকার আছে ? তুই বুঝি বুঝে রেখেছিস—কর্মটা আর তপস্তা নয় ?

শিশ্য। আজে হাঁ, পূর্বে তপস্তা অর্থে আমি অন্তরূপ বৃঝিতাম।

খামীজী। বেমন সাধন-ভজন অভ্যাস করতে করতে তাতে একটা রোক জন্মার, তেমনি অনিচ্ছা সন্তেও কাজ করতে করতে হাদর ক্রমে তাতে তুবে যার। ক্রমে পরার্থ কর্মে প্রবৃত্তি হর বুবলি? একবার অনিচ্ছা সন্তেও পরের সেবা ক'রে দেখ না, তপস্থার ফল লাভ হর কি না। পরার্থে কর্মের ফলে মনের আঁক-বাঁক ভেঙে যার ও মাহ্য ক্রমে অকপটে পরহিতে প্রাণ দিছে উন্মুখ হয়।

শিব। কিন্তু মহাশয়, পরহিতের প্রয়োজন কি ?

খামীজী। নিজহিতের জন্ত। এই দেহটা—বাতে 'আমি' অভিমান ক'রে বলে আছিল, এই দেহটা পরের জন্ত উৎসর্গ করেছি, এ কথা ভাবতে গেলে এই আমিঘটাকেও ভূলে বেতে হয়। অভিনে বিদেহ-বৃদ্ধি আসে। তুই যত একাগ্রতার সহিত পরের ভাষনা ভাষনি, ততটা আপনাকে ভূলে বাবি। এরপে কর্মে বধন ক্রমে চিত্তভূদ্ধি হয়ে আসবে, তথন ভোরই আত্মা সর্বজীবে সর্বঘটে বিরাজমান,—এ তত্ত দেখতে পাবি। তাই পরের হিতসাধন হচ্ছে আপনার আত্মার বিকাশের একটা উপায়, একটা পথ। এও জানবি এক প্রকারের ঈশর-সাধনা। এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে—আত্মবিকাশ। জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সাধনা হারা বেমন আত্ম-বিকাশ হয়, পরার্থে কর্ম হারাও ঠিক তাই হয়।

- শিশু। কিন্তু মহাশয়, আমি যদি দিনরাত পরের ভাবনাই ভাবিব, তবে আত্মচিস্তা করিব কখন ? একটা বিশেষ ভাব লইয়া পড়িয়া থাকিলে অভাবন্ধপী আত্মার কিরপে সাক্ষাৎকার হইবে ?
- শামীনী। আত্মজানলাভই সকল সাধনার—সকল পথের ম্থ্য উদ্দেশ্য। তুই
  বিদ সেবাপর হয়ে ঐ কর্মফলে চিত্ত ছিল লাভ ক'রে সর্বজীবকে আত্মবং
  দর্শন করতে পারিস তো আত্মদর্শনের বাকি কি রইল ? আত্মদর্শন
  মানে কি অভ্যের মতো—এই দেওয়ালটা বা কাঠখানার মতো হয়ে বসে
  থাকা ?
- শিশ্ব। তাহা না হইলেও সর্ববৃত্তির ও কর্মের নিরোধকেই তো শাল্প আত্মার ত্ব-ত্বরূপাবস্থান বলিয়াছেন ?
- যামীনী। শাস্তে বাকে 'সমাধি' বলা হয়েছে, দে অবস্থা ভো আর সহজে
  লাভ হর না। কদাচিৎ কারও হলেও আধক কাল স্থায়ী হর না।
  ভবন সে কি নিয়ে থাকবে বল্? সে-জয়্ম শাস্ত্রোক্ত অবস্থালাভের পর
  লাধক সর্বভূতে আত্মদর্শন ক'রে, অভিন্ন-জ্ঞানে সেবাপর হয়ে প্রারন্ধ
  কয় করে। এই অবস্থাটাকেই শাস্ত্রকারেরা জীবনুক্ত অবস্থা ব'লে
  গেছেন।
- শিশু। তবেই তো এ কথা দাঁড়াইতেছে মহাশন্ন যে, জীবন্মজিন অবস্থা লাভ না করিলে ঠিক ঠিক পরার্থে কাজ করা বায় না।
- খামীজী। শাস্ত্রে এ কথা বলেছে; আবার এও বলেছে বে, পরার্থে সেবাপর হ'তে হ'তে সাধকের জীবমুক্তি-অবস্থা ঘটে; নতুবা 'কর্মবোর' ব'লে একটা আলাদা পথ উপদেশ করবার শাস্ত্রে কোনই প্রয়োজন ছিল না।

শিশ্ব এভক্ষণে ব্ৰিয়া হির হইল; স্বামীজীও ঐ প্রদন্ধ ত্যাগ করিয়া কিল্ল-কঠে গান ধরিলেন:

ত্ৰিনী ব্ৰাহ্মণীকোলে কে শুন্নেছ আলো ক'ৰে।
কৈ বে ওবে দিগদর এসেছ কূটার-ঘরে ॥
মরি মরি দ্ধপ হেরি, নয়ন ফিরাডে নারি,
কদয়-সভাপহারী সাধ ধরি হুদি 'পরে ॥
ভূতলে অতুল মণি, কে এলি রে বাহুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে।
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণামাখা, হাস কাঁদ কার তরে ॥ '

গিরিশবার ও ভজেরা সকলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ঐ গান গাহিতে লাগিলেন। 'তাশিতা হেরে অবনী এসেছ কি সকাতরে'—পদটি বারবার পীত হইতে লাগিল। অতঃপর 'মজলো আমার মন-অমরা কালী-পদ-নীলকমলে' ইত্যাদি কয়েকটি গান হইবার পরে তিথিপ্জার নিয়মাহ্যায়ী একটি জীবিত মংশু বাভোগ্যমের সহিত গলায় ছাড়া হইল। তারপর মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবার জন্ম ভজ্জদিগের মধ্যে ধুম পড়িয়া গেল।

28

## স্থান—কলিকাতা, ৮বলরামবাবুর বাটী কাল—মার্চ ( ? ) ১৮৯৮

খামীজী আজ ছুই দিন বাবং বাগবাজারে বলরাম বস্থর বাটাতে অবস্থান করিতেছেন। শিশ্রের স্থতরাং বিশেষ স্থবিধা—প্রত্যন্ত তথার যাতারাত করে। অভ সন্ধ্যার কিছু পূর্বে খামীজী ঐ বাটার ছালে বেড়াইতেছেন। শিশ্র ও অভ চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। খামীজীর খোলা গা। বীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিভেছে। বেড়াইতে

শ্রীদ্বামকুক-অস্মোৎসৰ উপলক্ষে নাট্যকার সিদ্বিশচন্দ্র বোব কর্ভূক রচিত।

বেড়াইতে খামীজী শুক্লগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপভা ডিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিপ্রমের ফলে শিশুজাতির কিরূপে পুনরভ্যথান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি ম্সলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিশুজাতির অস্কর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা ডিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, ওলখিনী ভাষায় সে-সকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন বে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া খামীজী শিশুজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোহা আর্ত্তি করিলেন:

সওয়া লাথ পর এক চড়াউ। বব্ গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউ॥

অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নিকট নাম ( দীক্ষামন্ত্র ) গুনিয়া এক এক ব্যক্তিতে সপ্তরা লক্ষ অপেকাও অধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরুগোবিন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক শিয়ের অন্তর এমন অভ্যুত বীরত্বে পূর্ণ হইত বে, সে তথন সপ্তয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত। ধর্মহিমাস্ট্রক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিক্ষারিত নয়নে বেন ভেল ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোত্রক্ষ তব্ব আমীজীর মৃধ্পানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি অভ্যুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল! যখন যে বিষয়ে কথা পাড়িতেন, তথন তাহাতে তিনি এমন তয়য় হইয়া যাইতেন বে, মনে হইত ঐ বিষয়কেই তিনি ব্রি জগতের অন্ত সকল বিষয় অপেকা বড় এবং উহা লাভই মহয়জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিছুক্ৰণ পরে শিশু বলিল, 'মহাশন্ন, ইহা কিন্তু বড়ই অভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুদলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দীক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্বের ইতিহাদে এরূপ বিতীয় দৃষ্টান্ত কেখা বায় না ?

খামীলা। Common interest (একপ্রকারের খার্থচেটা) না হ'লে লোক কথনও একভাস্ত্রে খাবছ হয় না। সভা সমিতি লেকচার হার। সর্বসাধারণকৈ কথনও unite (এক) করা বায় না—বদি তাদের interest (বার্থ) না এক হয়। গুরুপোবিন্দ ব্রিয়ে দিয়েছেন যে, তদানীন্দন কালের কি হিন্দু কি মুসলমান—সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারের রাজ্যে বাস করছে। গুরুপোবিন্দ common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার স্কি) করেননি, কেবল সেটা ইতরসাধারণকে ব্রিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু-মুসলমান স্বাই তাঁকে follow (অত্সরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরপ দৃষ্টান্ড বিরল।

় রাত্রি হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী সকলকে সজে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলে সকলে তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে miracle (সিদ্ধাই) সম্বন্ধ কথাবার্তা উঠিল।

খামীজী। সিদ্ধাই বা বিভৃতি-শক্তি অতি সামাক্ত মন:সংখমেই লাভ করা যায়।
(শিশুকে উপলক্ষ্য করিয়া) তুই thought-reading (অপরের মনের
কথা ঠিক ঠিক বলা) শিখবি ? চার-পাঁচ দিনেই ভোকে ঐ বিভাটা
শিখিয়ে দিতে পারি।

শিশু। তাতে কি উপকার হবে ? স্বামীনী। কেন ? পরের মনের ভাব জানতে পারবি।

শিয়। তাতে ব্ৰহ্মবিছালাভের কিছু সহায়তা হবে কি ?

সামীজী। কিছুমাত নয়।

শিখ। তবে আমার ঐ বিভা শিবিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহাশয়, আপনি শ্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে বাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, ভাহা শুনিভে ইচ্ছা হয়।

যানীজী। আমি একবার হিমানয়ে ভ্রমণ করতে করতে কোন পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্ত বাদ করেছিলাম। সন্ধ্যার থানিক বাদে ঐ গাঁরে মাদলের খুব বাজনা শুনভে পেরে বাড়িওরালাকে জিজ্ঞাদা ক'রে ভানতে পারলুম—গ্রামের কোন লোকের উপর 'দেবভার ভর' হয়েছে। বাড়িওরালার আগ্রহাভিশব্যে এবং নিজের curiosity (কোতৃহল) চরিভার্থ করবার জন্ত ব্যাপারখানা দেখতে বাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, 🕟 বছলোকের স্মাবেশ। সমা ঝাঁকড়াচুলো একটা পাহাড়ীকে দেখিয়ে বললে, এরই উপর 'ছেবভার ভর' হরেছে। ছেখলুম, তার কাছেই একধানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। থানিক বাদে দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার দেহের স্থানে স্থানে লাগিয়ে ছ্যাকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগানো হচ্ছে! কিছ আশ্চর্বের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তার কোনও অন্ধ বা চুল দগ্ধ হচ্ছে না বা ভার মূথে কোনও কটের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না ! দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ইতিমধ্যে গাঁরের মোড়ল করজোড়ে আমার কাছে এদে ব'লল, 'মহারাজ, আপনি দয়া ক'বে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়ে দিন।' আমি তো ভেবে অহির! কি করি, সকলের অহুরোধে ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে খেতে হ'ল। গিয়েই কিন্তু আগে কুঠারখানা পরীকা করতে ইচ্ছা হ'ল। যাই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তথন কুঠারটা তবু কালো হয়ে গেছে। হাতের জালায় তো জন্মির। থিeরি-মিভার তথন সব লোপ পেয়ে গেল। কি করি, জালায় অহির হয়েও ঐ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে ধানিকটা জপ করলুম। আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা স্থন্থ হয়ে গেল। তথন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিছ ব্যাপারথানা কিছু ব্ঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আধ্রয়াভার সঙ্গে ভার কুটারে ফিরে এলুম। তথন রাভ ১২টা হবে। এনে ভয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জালায়, জার এই ব্যাপারের কিছুমাত্র রহস্তভেদ করতে পারলুম না ব'লে চিস্তায় ঘুম হ'ল না। জলস্ত কুঠারে মাহুবের শরীর দগ্ধ হ'ল না দেখে কেবলই মনে হ'তে লাগল, 'There are more things in heaven and earth...than are dreamt of in your philosophy 1'3

শিশ্ব। পরে ঐ বিষয়ের কোন স্থমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি ?

<sup>&</sup>gt; Hamlet—Shakespeare

বর্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশান্তে বা কল্পনা করা বায় না।

খাৰীখী। না। আৰু কথার কথার ঘটনাটি মনে পড়ে পেল। ভাই তাদের বলসুম।

অনম্বর খামীজী পুনরার বলিতে লাগিলেন:

ঠাকুব কিন্তু সিন্ধাই-এর বড় নিলা করতেন; বলতেন, 'এ-সকল শক্তি-' প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-ভল্নে পৌছানো বায় না।' কিন্তু মাহুষের এমনি তুর্বল মন, গৃহস্থের ভো কথাই নেই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ আনা লোক সিন্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাভ্য দেশে ঐ প্রকার বুজরুকি দেশলে লোকে অবাক হয়ে বায়। সিন্ধাই-লাভটা যে একটা ধারাপ জিনিস; ধর্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর রূপা ক'রে ব্রিয়ে দিয়ে গেছেন, ভাই ব্রুতে পেরেছি। সে-জন্ম দেখিসনি—ঠাকুরের সন্তানেরা কেউই ঐ দিকে খেয়াল রাখে না?

স্থামী যোগানন্দ এই সময়ে স্থামীজীকে বলিলেন, 'তোমার সঙ্গে মাক্রাজে যে একটা ভূতুভের দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা বাঙাল-কে বলো না।'

শিশু ঐ বিষয় ইতঃপূর্বে শুনে নাই, শুনিবার জন্ম জেদ করিয়া বসিলে অগত্যা স্বামীজী ঐ কথা এইরূপে বলিলেন:

মাজাজে যখন মন্নথবাব্ব' বাড়ীতে ছিল্ম, তথন একদিন খপ্ন দেখল্ম, মা' মারা গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হরে গেল। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখত্ম না—তা বাড়িতে লেখা তো দ্রের কথা। মন্নথবাব্কে খপ্নের কথা বলার তিনি তথনই ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্ত কলকাতার 'তার' করলেন। কারণ খপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হরে গিরেছিল। আবার, এদিকে মাজাজের বন্ধুগণ তথন আমার আমেরিকার বাবার যোগাড় ক'রে ভাড়া লাগাছিল; কিছু মারের শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেরে বেতে ইছুা ছছিল না। আমার ভাব ব্রে মন্নথবারু বললেন বে, শহরের কিছু দ্রে একজন পিশাচনিছ লোক বাস করে, সে জীবের শুভাশুত ভূত-তবিশ্বৎ সব থবর ব'লে দিতে পারে। মন্নথবাবুর অন্থবোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করতে ভার নিকট বেতে রাজী হল্ম। মন্নথবার, আমি, আলাসিদা

<sup>&</sup>gt; ৺মহেশচন্দ্র জাররত্ব মহাশরের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মধনাথ ভট্টাচার্থ মাজাজে একাউণ্টেণ্ট জেমারেল ছিলেন।

২ সামীজীয় গর্ভধারিণী

ও আর একজন খানিকটা রেলে ক'রে, পরে পারে হেঁটে দেখানে ভো দেশুর।
গিরে দেখি শ্মশানের পাশে বিকটাকার, ভাঁটকো ভূষ-কালো একটা লোক
বলে আছে। তার অহ্চরগণ 'কিড়িং মিড়িং' ক'রে মাজ্রাজি ভাষার বুঝিয়ে
'দিলে, উনিই পিশাচনিত্ব পুক্ষ। প্রথমটা লে ভো আমাদের আমদের
আনলে না। তারপর যখন আমরা কেরবার উন্ভোগ করছি, তখন আমাদের
দাঁড়াবার জন্ত অহ্রোধ করলে। সদী আলানিলাই দোভাষীর কাজ
করছিল; আমাদের দাঁড়াবার কথা বললে। ভারপর একটা পেনসিল দিয়ে
লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোকটা
concentration (মন একাগ্র) ক'রে যেন একেবারে দ্বির হয়ে প'ড়ল।
ভারপর প্রথমে আমার নাম গোজ চৌদ্পুক্ষবের থবর বললে; আর বললে বে,
ঠাকুর আমার সন্দে সন্দে নিয়ভ ফিরছেন! মায়ের মঙ্গল সমাচারও বললে!
ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বছদ্রে অভি দীল্ল বেতে হবে, ভাও বলে দিলে!
এইরপে মায়ের মঙ্গলসংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্বের সন্দে শহরে ফিরে এলুম। এনে
কলকাভার ভারেও মায়ের মঙ্গল সংবাদ পেলুম।

বোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীন্দ্রী বলিলেন:

ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; তা সেটা 'কাকতালীয়ের' স্থায়ই হোক, বা যাই হোক।

বোগানন্দ। তৃমি পূর্বে এ-সব কিছু বিখাস করতে না, তাই তোমার ঐ সকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল !

খামীজী। আমি কি না দেখে, না শুনে যা তা কতকপ্ৰলো বিশাস করি?

এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এনে জগৎ-ভেলকির সঙ্গে সঙ্গে
কত কি ভেলকিই না দেখলুম। মায়া—মায়া!! রাম রাম! আজ

কি ছাইভত্ম কথাই সব হ'ল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে
বায়। আর বে দিনরাত জানতে-অজানতে বলে, 'আমি নিত্য শুক
বৃদ্ধ মৃক্ত আত্মা', সেই ব্রহ্মক্ত হয়।

এই বলিয়া স্বামীলী ম্বেছভৱে শিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:

এইসব ছাইভন্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল সদসং বিচার করবি—আত্মাকে প্রভাক্ষ করতে প্রাণপণ বত্ব করবি। আত্মজানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। আর সবই মায়া—ভেলকিবাজি! এক প্রত্যগান্থাই স্বভিধ সভা। এ কথাটা ব্বেছি; সে জন্তই ভোলের বুঝাবার চেটা করছি। 'একমেবাবরং এক নেহ নানান্তি কিঞ্ন'।

কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজী আহারাত্তে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শিশু স্বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইরা বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজী বলিলেন, 'কাল আসবি ভো?' শিশু। আজে আসিব বইকি? আপনাকে দিনাত্তে না দেখিলে প্রাণ

ব্যাকুল হইরা ছটফট করিতে থাকে। স্বামীলী। তবে এখন আয়, রাত্রি হয়েছে।

24

স্থান—বেল্ড্, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮

আজ ছই-তিন দিন হইল স্বামীজী কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।
শরীর তেমন ভাল নাই। শিশু মঠে আসিতেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন,
'কাশ্মীর থেকে ফিরে আসা অবধি স্বামীজী কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা কন না, তন্ধ হয়ে বদে থাকেন। তুই স্বামীজীর কাছে গল্পর ক'রে স্বামীজীর মনটা নীচে আনতে চেষ্টা করিস।'

শিশু উপরে স্বামীজীর ঘরে গিয়া দেখিল, স্বামীজী মৃক্ত-পদাসনে পূর্বাস্থ হইয়া বিদিয়া আছেন, যেন গভীর ধ্যানে ময়, মৃথে হাসি নাই, প্রদীপ্ত নয়নে বহির্ম্থী দৃষ্টি নাই, যেন ভিতরে কিছু দেখিতেছেন। শিশুকে দেখিবামাত্র বলিলেন, 'এসেছিস বাবা, বোস'—এই পর্যন্ত। স্বামীজীর বামনেত্রের ভিতরটা রক্তবর্গ দেখিয়া শিশু জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার চোধের ভিতরটা লাল হইয়াছে কেন?' 'ও কিছু না' বলিয়া স্বামীজী প্নরায় স্থির হইয়া বিদিয়া রহিলেন। জনেককণ পরেও বধন স্বামীজা কোন কথা কহিলেন না, তথন শিশু অধীর হইয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিল, '৺অসরনাথে বাহা বাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহা আমাকে বলিবেন না?' পাদস্পর্নে

স্বামীজীর যেন একটু চমক ভাঙিল, যেন একটু বহিদৃষ্টি আলিল; বলিলেন, 'অমরনাথ-দর্শনের পর থেকে আমার মাথায় চক্ষিশ ঘটা যেন শিব বৃদ্দে আহেন, কিছুতেই নাবছেন না।' শিশু শুনিরা অবাক হইরা বহিল।
স্বামীজী। ৺অমরনাথ ও পরে ৺কীরভবানীর মন্দিরে থ্ব তপস্তা করেছিলাম।
যা, তামাক সেকে নিরে আয়।

. শিশু প্রফ্রমনে স্বামীনীর স্বাক্তা শিরোধার্ব করিয়া তামাক সাজিয়া দিল । স্বামীনী স্বাস্থে স্বাস্থ্য ধৃমপান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন:

অমরনাথ বাবার কালে পাহাড়ের একটা থাড়া চড়াই ভেঙে উঠেছিলুম। লে রান্ডার বাত্রীরা কেউ বার না, পাহাড়ী লোকেরাই বাওয়া-আসা করে। আমার কেমন রোক হ'ল, ঐ পথেই বাব। বাব তো বাবই। লেই পরিশ্রমে শরীর একটু দমে গেছে। ওধানে এমন কনকনে শীত বে, গায়ে বেন ছঁচ ফোটে।

শিশু। শুনেছি, উলক হয়ে ৺অমরনাথকে দর্শন করিতে হয়; কথাটা কি সত্য ? স্বামীনী। হাঁ, আমিও কৌপীনমাত্র পরে ভন্ম মেথে গুহায় প্রবেশ করে-ছিলাম; তথন শীত-গ্রীম কিছুই জানিতে পারিনি। কিছু মন্দির থেকে বেরিয়ে ঠাগুায় যেন জড় হয়ে গিয়েছিলাম।

শিশু। পায়রা দেখিয়াছিলেন কি? শুনিয়াছি সেধানে ঠাণ্ডায় কোন জীবজন্তকে বাস করিতে দেখা যায় না, কেবল কোথা হইতে এক ঝাঁক খেত পারাবত মধ্যে মধ্যে জাসিয়া থাকে।

স্বামীঞী। হাঁ, ৩।৪টা সাদা পায়রা দেখেছিলুম। তারা ওহায় থাকে কি নিকটবর্তী পাহাড়ে থাকে, তা ব্রতে পারলুম না।

শিশু। মহাশন্ন, লোকে বলে শুনিরাছি—শুহা হইন্ডে বাহিরে আদিরা হদি কেহ সাদা পাররা দেখে, তবে বুঝা বার তাহার সত্যসত্য শিবদর্শন হইল। আমীজী। শুনেছি পাররা দেখলে যা কামনা করা বায়, তাই সিদ্ধ হয়।

অনন্তর স্বামীকী বলিলেন, আদিবার কালে তিনি সকল বাত্রী বে রাত্তার কেরে, সেই রাত্তা দিয়াই শ্রীনগরে আদিয়াছিলেন। শ্রীনগরে ফিরিবার অন্তর্দিন পরেই ৺কীরভবানী দেবীকে দর্শন করিতে বান এবং সাতদিন তথার অবস্থান করিয়া ক্ষীর দিয়া দেবীর উদ্দেশে পূজা ও হোস করিয়াছিলেন। প্রতিদিন এক মণ ছবের কীর ভোগ দিতেন ও হোম করিভেন। একদিন পূজা করিতে করিতে স্বামীশীর মনে উঠিয়াছিল:

মা ভবানী এখানে সত্যসত্যই কত কাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিরাছেন! প্রাকালে ঘবনেরা আসিয়া তাঁহার মন্দির ধ্বংস করিয়া ঘাইল, অথচ এখানকার লোকগুলো কিছুই করিল না। হায়, আমি যদি তথন থাকিতাম, তবে কখনও উহা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না—এরপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মন ঘখন তৃংথে কোভে নিতান্ত পীড়িত, তথন স্পষ্ট ভনিতে পাইলেন, মা বলিতেছেন, 'আমার ইচ্ছাতেই ঘবনেরা মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, আমার ইচ্ছা—আমি জীর্ণ মন্দিরে অবস্থান করিব। ইচ্ছা করিলে আমি কি এখনি এখানে সপ্ততল সোনার মন্দির তুলিতে পারি না? তুই কি করিতে পারিস ই তোকে আমি রক্ষা করিব, না তুই আমাকে রক্ষা করিবি ?'

স্বামীজী বলিলেন, 'ঐ দৈববাণী শোনা অবধি আমি আর কোন সম্ক্র রাখিনা। মঠ-ফঠ করবার সম্কল্প ত্যাগ করেছি; মায়ের বা ইচ্ছা ভাই হবে।' শিশ্ব অবাক হইরা ভাবিতে লাগিল, ইনিই না একদিন বলিয়াছিলেন, 'বা কিছু দেখিস শুনিস তা ভোর ভেতরে অবহিত আত্মার প্রতিধ্বনিমাত্ত। বাইরে কিছুই নেই।' শিশ্ব স্পষ্ট বলিয়াও ফেলিল, 'মহাশয়, আপনি ভো বলিতেন—এই সকল দৈববাণী আমাদের ভিতরের ভাবের বাহু প্রতিধ্বনি মাত্ত।' স্বামীজী গল্পীর হইরা বলিলেন, 'তা ভেতরেরই হোক আর বাইরেরই হোক, তুই বদি নিজের কানে আমার মতো ঐরপ অশরীরী কথা শুনিস, তা হ'লে কি মিধ্যা বলতে পারিস ? দৈববাণী সত্যসত্যই শোনা বায়; ঠিক বেমন এই আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে—ভেমনি।'

শিক্ত আর বিক্লক্তি না করিয়া খামীজীর বাক্য খিরোধার্য করিয়া লইল; কারণ খামীজীর কথায় এমন এক অভ্ত শক্তি ছিল বে, তাহা না মানিয়া থাকা বাইত না—যুক্তিতর্ক বেন কোথায় ভাসিয়া খাইত!

শিশ্য এইবার প্রেভান্থাদের কথা পাড়িল। বলিল, 'মহাশন্ন, এই ফে ভূতপ্রেভাদি বোনির কথা শোনা যার, শাল্পেও বাহার ভূরোভূন্ন: সমর্থন দৃষ্ট হর, সে-সকল কি সভ্যসভ্য আছে ?

খামীজী। সভ্য বইকি। তুই যা না দেখিস, ভা কি খার সভ্য নয়? ভোর দৃষ্টির বাইরে কভ বন্ধাও দ্রদ্রাভ্তরে খুরছে। তুই দেখতে পাস না ব'লে তাদের কি আর অন্তিম্ব নেই ? তবে ঐসব ভৃতুড়ে কাণ্ডে মন দিসনে, ভাববি ভৃতপ্রেত আছে তো আছে। ভোর কান্দ হচ্ছে—এই শরীর-মধ্যে বে আত্মা আছেন, তাঁকে প্রত্যক্ষ করা। তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে ভৃতপ্রেত তোর দাসের দাস হয়ে যাবে।

শিশু। কিন্তু মহাশন্ত, মনে হয়—উহাদের দেখিতে পাইলে পুনর্জন্মাদি-বিশাস
খুব দৃঢ় হয় এবং পরলোকে আর অবিশাস থাকে না।

শামীজী। তোরা তো মহাবীর; তোরা আবার ভূতপ্রেত দেখে পরলোকে কি দৃঢ় বিশাস করবি ? এত শাস্ত্র, science (বিজ্ঞান) পড়লি—এই বিরাট বিশের কত গৃঢ়তত্ত্ব জানলি—এতেও কি ভূতপ্রেত দেখে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে ? ছি: ছি:!

শিয়। আচ্ছা মহাশয়, আপনি স্বয়ং ভূতপ্রেত কথন দেখিয়াছেন কি ?

স্বামীজী বলিলেন, তাঁহার সংসার-সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি প্রেড হইরা তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত। কখন কখন দূর দূরের সংবাদসকলও আনিয়া দিত। কিন্তু তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন তাহার কথা সকল সময়ে সত্য হইত না। পরে কোন এক তীর্ষে বাইয়া 'সে মৃক্ত হয়ে ষাক'—এইয়প প্রার্থনা করা অবধি তিনি আর তাহার দেখা পান নাই।

প্রাথানি বারা প্রেতাত্মার তৃথি হয় কি না, এই প্রশ্ন করিলে বামীজী কহিলেন, 'উহা কিছু অসম্ভব নয়।' শিক্ত ঐ বিষয়ের যুক্তিপ্রমাণ চাহিলে বামীজী কহিলেন, 'তোকে একদিন ঐ প্রসন্ধ ভালরূপে ব্যিয়ে দেব। প্রাথাদি বারা বে প্রেতাত্মার তৃথি হয়, এ বিষয়ে অকাট্য যুক্তি আছে। আজ আমার শরীর ভাল নয়, অহ্য একদিন ব্যিয়ে দেব।' শিক্ত কিছে এ জীবনে স্বামীজীর কাছে আর ঐ প্রশ্ন করিবার অবকাশ পায় নাই।

36

## স্থান—বেল্ড়, ভাড়াটিরা মঠ-বাটী কাল—নভেম্বর, ১৮৯৮

বেল্ড়ে নীলাম্ববাব্র বাগানে এখনও মঠ বহিয়াছে। অগ্রহারণ মাসের শেষ ভাগ। স্বামীজী এই সময় সংস্কৃত শাস্ত্রাদির বহুধা আলোচনার তৎপর। 'আচঙালাপ্রতিহত্তরয়ঃ' ইত্যাদি শ্লোক-তৃইটি তিনি এই সময়েই রচনা করেন। আজ স্বামীজী 'ওঁ হীং শতং' ইত্যাদি স্ববটি রচনা করিয়া শিশ্বের হাতে দিয়া বলিলেন, 'দেখিস, এতে কিছু ছন্দপতনাদি দোষ আছে কিনা।' শিশ্ব স্বীকার করিয়া উহার একখানি নকল করিয়া লইল।

খামীজী যে দিন ঐ গুবটি রচনা করেন, সে দিন খামীজীর জিহ্নায় বেন সরস্থতী আরুঢ়া হইরাছিলেন। শিশ্রের সহিত অনর্গল হুললিত সংস্কৃত ভাষার প্রায় ত্-ঘণ্টা কাল আলাপ করিয়াছিলেন। এমন হুললিত বাক্যবিক্যাস বড় বড় পণ্ডিতের মূখেও সে কখন শোনে নাই।

শিশু তথটি নকল করিয়া লইবার পর স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'দেশ, ভাবে তন্ময় হয়ে লিখতে লিখতে সময়ে সময়ে স্বামার ব্যাকরণগত স্থলন হয়; ভাই ভোদের বলি দেখে-শুনে দিতে।'

শিয়। মহাশয়, ও-সব খলন নয়---উহা আর্য প্রয়োগ।

। তুই তো বললি, কিছ লোকে তা ব্যবে কেন? এই দেদিন 'হিন্দ্ধর্ম কি?' ব'লে একটা বাঙলায় লিখল্য—তা তোদের ভেতরই কেউ কেউ বলছে, কটমট বাঙলা হয়েছে। আমার মনে হয় সকল জিনিসের মতো ভাষা এবং ভাষও কালে একঘেয়ে হয়ে যায়। এদেশে এখন এরপ হয়েছে বলে বোধ হয়। ঠাকুরের আগমনে ভাষ ও ভাষায় আবার নৃতন শ্রোত এসেছে। এখন সব নৃতন ছাঁচে গড়তে হবে। নৃতন প্রতিভার ছাপ দিয়ে সকল বিষয় প্রচার করতে হবে। এই দেখ না—আগেকার কালের সন্থাসীদের চালচলন ভেঙে গিয়ে এখন কেমন এক নৃতন ছাঁচ দাঁড়িয়ে যাছে। সমাজ এর বিরুদ্ধে বিত্তর প্রতিবাদও

১ এই প্রস্থাবলীর ষষ্ঠ থঙে 'বীরবাণী' অংশে এইবা।

করছে। কিছ ভাতে কিছু হচ্ছে কি ?—না আমরাই ভাতে ভর পাছি ? এখন এ-সৰ সন্নাদীদের দ্রদ্রান্তরে প্রচারকার্বে বেভে হবে—ছাইমাখা অর্থ-উলক প্রাচীন সর্যাসীদের বেশভূষার গেলে প্রথম ভো জাহাজেই নেবে না; এরণ বেশে কোনরপে ওদেশে পৌছলেও তাকে কারাগারে থাকতে হবে। দেশ, সভ্যতা ও সময়ের উপবোগী ক'রে সকল বিষয়ই কিছু কিছু change (পরিবর্তন) ক'রে নিডে হয়। এর পর বাঙ্জা ভাষায় প্রবন্ধ লিখব মনে করছি। সাহিত্যসেবিগণ হয়তো তা দেখে গালমন করবে। করুক, তবু বাঙলা ভাষাটাকে নৃতন ছাঁচে গড়তে চেষ্টা ক'রব। এখনকার বাঙলা-লেখকেরা লিখতে গেলেই বেশী verbs ( ক্রিয়াপদ ) use (ব্যবহার ) করে; তাতে ভাষায় জোর হয় না। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ভাব প্রকাশ করতে পারলে ভাষার বেশী জোর হয়-এখন থেকে এক্সপে লিখতে চেষ্টা কর দিকি। 'উলোধনে' ঐরূপ ভাষায় প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করবি'। ভাষার ভেডর verb ( ক্রিয়াপদ )-গুলি ব্যবহারের মানে কি জানিস ?—এরপে ভাবের pause (বিরাম) দেওয়া; সেজ্জ ভাষায় অধিক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করাটা ঘন ঘন নিঃখাদ ফেলার মভো তুর্বলভার চিহ্নমাত্র। ঐরপ করলে মনে হয়, বেন ভাষার দম নেই। সেজগুই বাঙলা ভাষায় ভাল lecture (বক্তভা) দেওরা বায় না। ভাষার উপর বার control ( দ্ধল ) আছে, দে অভ শীগগীর শীগগীর ভাব থামিয়ে ফেলে না। ভোদের ভালভাভ খেয়ে শরীর ষেমন ভেতো হয়ে গেছে, ভাষাও ঠিক সেইরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আহার চালচলন ভাব-ভাষাতে তেজবিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে-সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণম্পন্দন অহত্তুত হয়। তবেই এই যোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক survive করতে (বাঁচতে) পারবে। নভূবা অদূরে মৃভ্যুর ছায়াতে অচিরে এ দেশ ও জাতিটা মিশে বাবে।

শিশ্র। মহাশয়, অনেক কাল হইতে এ দেশের লোকের ধাতু এক রকম হইয়া গিয়াছে; উহার পরিবর্তন করা কি শীশ্র সম্ভব ?

১ তথন 'উৰোধন' পত্ৰিকা প্ৰকাশ করিবার আরোজন চলিতেছিল।

- ৰামীজী। তুই বদি পুৱানো চালটা ধারাপ বুৰে থাকিস তো বেমন বলনুম
  . নৃতন ভাবে চলতে শেখ না। তোর দেখাদেধি আরো দশজনে তাই
  করবে; তাদের দেখে আরো ৫০ জনে শিখবে—এইরূপে কালে সমস্ত
  ভাতটার ভেতর ঐ নৃতন ভাব জেগে উঠবে। আর বুঝেও বদি তুই
  সেরশ্ব কাজ না করিস, ভবে জানবি ভোরা কেবল কথায় পশুত—
  practically (কাজের বেলার) মূর্য।
- শিক্ত। আপনার কথা ভনিলে মহা সাহসের সঞ্চার হয়, উৎসাহ বল ও তেজে হার্য ভরিয়া বায়।
- বামীলী। হদয়ে জনে জনে বল আনতে হবে। একটা 'মাছ্ব' যদি তৈরী হয়, তো লাখ বক্ততার ফল হবে। মন মুখ এক ক'রে idea (ভাব)-গুলি জীবনে ফলাতে হবে। এর নামই ঠাকুর বলতেন 'ভাবের ঘরে চুরি না থাকা।' সব দিকে practical (কাজের লোক) হ'তে হবে। থিওরিতে থিওরিতে দেশটা উচ্ছর হয়ে গেল। বে ঠিক ঠিক ঠাকুরের সন্তান হবে, সে ধর্মভাবসকলের practicality (কাজে পরিণত করবার উপায়) দেখাবে, লোকের বা সমাজের কথায় জ্রাজেপ না ক'রে জাপন মনে কাজ ক'রে যাবে। তুলসীদাসের দোহায় আছে, শুনিসনি ?—

হাতী চলে বাঞারমে কুন্তা ভোঁকে হান্ধার। সাধুন্কো হুর্ভাব নেহি যব্ নিন্দে সংসার॥

—এই ভাবে চলতে হবে। লোককে জানতে হবে পোক। তাদের ভালমন্দ কথায় কান দিলে জীবনে কোন মহৎ কাজ করতে পারা যায় না। 'নায়মাল্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—শরীরে-মনে বল না থাকলে আআকে লাভ করা যায় না। পৃষ্টিকর উত্তম আহারে আলে শরীর গড়তে হবে, তবে ভো মনে বল হবে। মনটা শরীরেরই স্প্রাংশ। মনে-মুখে খুব জোর করবি। 'আমি হীন, আমি হীন' বলতে বলতে মাহুষ হীন হয়ে যায়। শাল্ককার তাই বলেছেন—

মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বন্ধো বন্ধাভিমাক্তপি। কিম্মন্তীতি সভ্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ॥

—ৰার 'মৃক্ত'-অভিমান সর্বদা জাগরক, দেই মৃক্ত হয়ে বায়; বে ভাবে 'আমি বঅ', জানবি জয়ে জয়ে ভার বন্ধনদশা। ঐত্তিক পারমার্থিক

উভয় পক্ষেই ঐ কথা সত্য জানবি। ইহ'জীবনে যারা সর্বলা হতাশচিত্ব, তাদের যারা কোন কাজ হ'তে পারে না; তারা জন্ম জন্ম হা হতাশ করতে করতে আলে ও যায়। 'বীরভোগ্যা বহুদ্ধরা'—বীরই বহুদ্ধরা ভোগ করে, এ-কথা এব সত্য। বীর হ—সর্বদা বল্ 'জভী:'। সকলকে শোনা 'মাভৈ: মাভৈ:'—ভন্নই মৃত্যু, ভন্নই পাপ, ভন্নই নরক, ভন্নই অধর্ম, ভন্নই ব্যভিচার। জগতে যত কিছু negative thoughts (নেতিবাচক ভাব) আছে, সে-সকলই এই ভন্নরূপ শন্নতান থেকে বেরিয়েছে। এই ভন্নই স্থের স্থান্ব, ভন্নই যমের যমন্ব যথান্বানে রেখেছে—নিজের নিজের গণ্ডির বাইরে কাউকে যেতে দিছে না। ভাই শ্রুতি বলছেন.

ভয়াদন্তায়িস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূৰ্য:। ভয়াদিক্ৰণ বায়্ণ মৃত্যুধবিতি পঞ্চম:॥

বেদিন ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ ভয়শৃত্য হবেন, সব এক্ষে মিশে যাবেন; স্পষ্টিরূপ অধ্যাসের লয় সাধিত হবে। তাই বলি—'অভীঃ, অভীঃ'।

— বলিতে বলিতে স্বামীকীর সেই নীলোৎপল-নয়নপ্রাস্ত বেন অক্লণরাগে রঞ্জিত হইরাছে। বেন 'অভীঃ' মূর্তিমান্ হইয়া গুরুত্বপে শিশ্তের সম্মুখে সশরীরে অবস্থান করিতেছেন।

স্থামীজী আবার বলিতে লাগিলেন: এই দেহধারণ ক'রে কত স্থাধত্থে—কত সম্পদ-বিপদের তরজে আলোড়িত হবি। কিন্তু জানবি, ও-সব
মূহর্তকাল-হায়ী। ঐ-সকলকে প্রাহ্যের ভেতর আনবিনি, 'আমি অজব অমর
চিয়য় আত্মা'—এই ভাব হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ ক'রে জীবন অভিবাহিত করতে
হবে। 'আমার জন্ম নেই, আমার মৃত্যু নেই, আমি নির্লেপ আত্মা'—এই
ধারণায় একেবারে তন্ময় হয়ে বা। একবার তন্ময় হয়ে যেতে পারলে ত্থকটের সময় আপনা-আপনি ঐ ভাব মনে উঠে পড়বে, চেটা ক'রে আর
আনতে হবে না। এই বে সেদিন বৈছনাথ দেওবরে প্রিয় মৃথ্ব্যের বাড়ি
গিয়েছিল্ম, সেখানে এমন হাঁপ ধ'রল বে প্রাণ বায়। ভেতর থেকে কিন্তু
খালে খানে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগলো—'সোহহুং সোহহুং'; বালিশে ভর

ক'রে প্রাণবায় বেরোবার অপেন্ধা করছিল্ম' আর দেখছিল্ম—ভেডর থেকে কেবল শব্দ হচ্ছে 'সোহহং সোহহং'—কেবল শুনতে লাগল্ম 'একমেবাদরং বন্ধ নেহ নানাতি কিঞ্ন!'

শিশু। (ভণ্ডিড হইরা) মহাশর, আপনার সঙ্গে কথা কহিলে, আপনার অহভৃতিসকল শুনিলে শাস্ত্রপাঠের আর প্রয়োজন হর না।

খামীজী। নারে! শান্তও পড়তে হয়। আনলাভের জন্ত শান্তপঠি একান্ত প্রয়োজন। আমি মঠে শীন্তই class (ক্লাস) থুলছি। বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত পড়া হবে, অষ্টাধ্যায়ী পড়াব।

শিয়। আপনি কি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনি পড়িয়াছেন ?

খামীজী। বখন জন্নপুরে ছিলুম, তথন এক মহাবৈয়াকরণের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর কাছে ব্যাকরণ পড়তে ইচ্ছা হ'ল। ব্যাকরণে মহাপণ্ডিড হলেও তাঁর অধ্যাপনার তত ক্ষমতা ছিল না। আমাকে প্রথম প্রের ভান্ত তিন দিন ধরে বোঝালেন, তব্ও আমি তার কিছুমাত্র ধারণা করতে পারলুম না। চার দিনের দিন অধ্যাপক বিরক্ত হয়ে বললেন, 'খামীজী! তিন দিনেও আপনাকে প্রথম প্রের মর্ম বোঝাতে পারলুম না! আমাঘারা আপনার অধ্যাপনার কোন ফল হবে না বোধ হয়।' ঐ কথা ভনে মনে তীত্র ভর্ৎসনা এল। খ্ব দ্টুসহল্প হয়ে প্রথম প্রের ভান্ত নিজে নিজে পড়তে লাগলুম। তিন ঘণ্টার মধ্যে ঐ প্রভান্তের অর্থ বেন 'করামলকবং' প্রত্যক্ষ হয়ে গেল, তারপর অধ্যাপকের কাছে গিয়ে সমন্ত ব্যাধ্যার তাৎপর্ব কথার কথার বুঝিরে বললুম। অধ্যাপক ভনে বললেন, 'আমি তিন দিন ব্ঝিয়ে বা করতে পারলুম না, আপনি তিন ঘণ্টার তার এমন চমংকার ব্যাধ্যা কেমন ক'রে উদ্ধার করলেন.?' ভারপর প্রেতিদিন জোরারের জলের মতো অধ্যারের পর অধ্যায় পড়ে বেতে লাগলুম। মনের একাগ্রতা থাকলে সব সিছ হয়—স্বমেকও চুর্ণ করতে পারা যায়।

শিক্ত। মহাশন্ন, আপনার সবই অভুত।

শ্লামীনী। অভ্ত ব'লে বিশেষ একটা কিছুই নেই। অঞ্জানতাই অন্ধকার। ভাতেই সব ঢেকে রেখে অভুত দেখার। জানালোকে সব উদ্ভিন্ন হ'লে

<sup>&</sup>gt; ডিসেম্বরের শেষ দিকে বার্ণরিবর্তনের জন্ত বৈচনাথে প্রিরনাণ স্থোপাধ্যায়ের বাড়িডে গিয়া স্বামীঞ্জী বিশেষ অক্সন্থ হইয়া পড়েন।

কিছুরই আর অভ্তম্ব থাকে না। এমন বে অঘটন-ঘটন-পটারদী বারা, তা-ও লুকিয়ে বার! থাকে জানলে সব জানা বার, তাঁকে জান্ত্রার কথা ভাব্—সেই আত্মা প্রভ্যক্ষ হ'লে শাস্ত্রার্থ 'করামলকবং' প্রভ্যক্ষ হবে। পুরাতন ঋষিগণের হয়েছিল, জার আমাদের হবে না? আমরাও মাহ্ব। একবার একজনের জীবনে বা হয়েছে, চেটা কয়লে তা অবশ্রই আবার অত্যের জীবনেও দিছ হবে। History repeats itself—বা একবার ঘটেছে, তাই বার বার ঘটে। এই আত্মা সর্বভূতে সমান। কেবল প্রতি ভূতে তাঁর বিকাশের তারতম্য আছে মাত্র। এই আত্মা বিকাশ কয়বার চেটা কয়্। দেখবি বৃদ্ধি সব বিষয়ে প্রবেশ কয়বে। আনাত্মজ্ঞ পুরুষের বৃদ্ধি একদেশদর্শিনী। আত্মজ্ঞ পুরুষের বৃদ্ধি দর্শন বিজ্ঞান সব আয়ত্ত হয়ে বাবে। দিংহগর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কয়, জীবকে অভয় দিয়ে বল্—'উভিঠত জাগ্রত প্রাণ্য বয়ান্ নিবাধত'— Arise! awake! and stop not till the goal is reached. ( ওঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌছানো পর্যন্ত্র থামিও না।)

29

## স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী কাল—১৮৯৮

আৰু ত্-দিন হইল শিশ্ব বেলুড়ে নীলাম্ববাব্ব বাগানবাটীতে স্বামীজীর কাছে বহিয়াছে। কলিকাতা হইতে অনেক যুবক এ সময় স্বামীজীর কাছে যাতায়াত করায় মঠে বেন আজকাল নিত্য-উৎসব। কত ধর্মচর্চা, কত সাধন-ভজনের উত্তম, কত দীনত্ঃধ্যোচনের উপায় স্বালোচিত হইতেছে!

আৰু খামীনী শিশুকে তাঁহার কক্ষে বাত্রে থাকিবার অন্তমতি দিয়াছেন।
এই সেবাধিকার পাইয়া শিশুরে হৃদরে আৰু আনন্দ ধরে না। প্রসাদগ্রহণান্তে সে খামীনীর পদদেবা করিতেছে, এমন সময় খামীনী বলিলেন:

এমন জারগা ছেড়ে ভূই কি না কলকাভার বেভে চাস্—এথানে ক্ষেন পৰিত্র ভাব, কেমন গলার হাওয়া, কেমন সব সাধ্র সমাগম! এমন হান কি জার কোথাও খুঁজে পাবি ?

শিশ্ব। মহাশর, বহু জন্মান্তবের তপশ্চার আপনার সদলাভ হইরাছে। এখন ৰাহাতে আৰু না মান্নামোহের মধ্যে পড়ি, কুপা করিয়া তাহা করিয়া দিন। এখন প্রভাক অহভ্ডির জন্ত মন মাঝে মাঝে বড় ব্যাকুল হয়। স্বামীজী। স্বামারও স্বমন কভ হয়েছে। কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাকুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলুম। ভারপর সন্ধ্যার সময় ধ্যান করতে করতে নিব্দের দেহ খুঁছে পেলুম না। দেহটা একেবারে নেই মনে হয়েছিল। চন্দ্র সূর্য, দেশ কাল আকাশ--- সব বেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বৃদ্ধির প্রায় অভাব रम्बिन, थात्र नीन रम तिहन्म चात्र कि! अकरू 'चर्र' हिन, जारे সে সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরপ সমাধিকালেই 'আমি' আর 'ব্ৰহ্মের' ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, বেন মহাসমূত্র—কল জল, আর কিছুই নেই, ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়। 'অবাঙ্মনসো-গোচরম্' কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা 'আমি ব্ৰহ্ম' এ-কথা সাধক যখন ভাৰছে বা বলছে তখনও 'আমি' ও 'ব্ৰহ্ম' এই চুই পদার্থ পৃথক্ থাকে—হৈডভান থাকে। তারপর ঐরপ অবস্থালাভের ব্দক্ত বারংবার চেষ্টা করেও আনতে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাডে বললেন, 'দিবারাত্র ঐ অবস্থাতে থাকলে মা-র কাল হবে না; সেজস্ত এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পারবি না, কাল করা শেব হ'লে পর

শিশু। নিংশেষ সমাধি বা ঠিক ঠিক নির্বিকল্প সমাধি হইলে তবে কি কেহই আৰু পুনরাল্প অংক্ষান আপ্রেল করিয়া বৈভভাবের রাজ্যে,—সংসারে ফিরিতে পারে না ?

আবার ঐ অবস্থা আসবে।'

খামীজী। ঠাকুর বলতেন, 'একমাত্র খাৰতারেরাই জীবহিতে ঐ সমাধি থেকে নেবে আসতে পারেন। সাধারণ জীবের আর ব্যুখান হর না; একুণ দিন-মাত্র জীবিত থেকে ভাদের দেহটা শুদ্ধ পত্রের মতো সংসাররূপ বৃক্ষ হ'তে ধনে পড়ে বার।'

- শিশু। মন বিল্পু হইরা যথন সমাধি হর, মনের কোন ভরকই যথন আর থাকে না, তথন আবার বিক্ষেপের—আবার অহংজ্ঞান লইরা সংসারে ফিরিবার সভাবনা কোথার? মনই যথন নাই, তথন কে কি নিমিত্তই বা সমাধি-অবস্থা ছাড়িয়া বৈভরাজ্যে নামিয়া আসিবে?
- শামীজী। বেদান্তশান্ত্রের অভিপ্রায় এই বে, নিংশেব নিরোধ-সমাধি থেকে পুনরাবৃত্তি হয় না; যথা—'অনাবৃত্তিঃ শকাং'। কিন্তু অবভারেরা একআধটা সামান্ত বাসনা জীবহিতকল্পে রেখে দেন। তাই ধরে আবারু superconscious state (জানাতীত ভূমি) থেকে conscious state-এ—'আমি তৃমি'-জ্ঞানমূলক বৈতভূমিতে আসেন।
- শিশ্ব। কিন্তু মহাশন্ন, যদি এক-আধটা বাসনাও থাকে, ভবে ভাহাকে
  নিংশেষ নিরোধ-সমাধি বলি কিরুপে? কারণ শাল্রে আছে, নিংশেক
  নির্বিকল্প সমাধিতে মনের সর্ব বৃত্তির, সকল বাসনার নিরোধ বা ধ্বংস
  হইয়া যার।
- খামীজী। মহাপ্রলয়ের পরে তবে স্পষ্টই বা আবার কেমন ক'রে হবে ? মহাপ্রলয়েও তো দব ত্রন্ধে মিশে যায় ? তারপরেও কিছু আবার শান্তম্থে স্প্রপ্রিপদ শোনা যায়—স্প্রী ও লয় প্রবাহাকারে আবার চলভে থাকে। মহাপ্রলয়ের পরে স্পন্তী ও লয়ের পুনরাবর্তনের মতো অবতার-পুরুষদিগের নিরোধ এবং ব্যুখানও তেমনি অপ্রাদদ্ধিক কেন হবে ?
- শিশু। আমি বদি বলি, লয়কালে পুন: স্টের বীজ ব্রন্ধে লীনপ্রায় থাকে এবং উহা মহাপ্রলয় বা নিরোধ-সমাধি নহে, কিছ স্টের বীজ ও শক্তিক —আপনি বেমন বলেন potential (অব্যক্ত) আকারধারণ মাত্র ?
- খামীজী। তা হ'লে আমি ব'লব, বে ব্রন্ধে কোন বিশেষণের আভাস নেই— ধা নির্লেপ ও নিশুর্ণ—তাঁর ধারা এই স্টেই বা কিরূপে projected (বহির্গত) হওয়া সম্ভব হয়, তার জবাব দে।
- শিষা। ইহা তো seeming projection (আপাতপ্রতীয়নান ৰহি:প্রকাশ)!

  সে কথার উত্তরে তো শাস্ত বলিয়াছে বে, ব্রহ্ম হইতে স্কটির বিকাশটা

  নক্ষরীচিকার মতো দেখা বাইতেছে বটে, কিছু বছতঃ স্কটি প্রভৃতি

  কিছুই হয় নাই। ভাব-বছ বন্ধের অভাব বা মিধ্যা মায়াশজ্ঞিবশতঃ

  এইরপ লম দেখাইতেছে।

- বানীলী। স্টেটাই বদি বিধ্যা হয়—তবে জীবের নির্বিকর-স্বাধি ও স্বাধি
  . থেকে র্যথানটাকেও তুই seeming (মিধ্যা) ধরে নিতে পারিস তো ?
  জীব বতই বন্ধন্দর ; তার আবার বন্ধের অমুভৃতি কি ? তুই বে
  'আমি আজা' এই অমুভব করতে চাস, সেটাও তা হ'লে ভ্রম, কারণ
  শাস্ত্র বলহে, You are already that (তুমি সর্বদা ব্রন্ধই হয়ে
  রয়েছে)। অতএব 'অয়মেব হি তে বন্ধ: স্মাধিমহুডিঠিসি'—তুই বে
  স্মাধিলাভ করতে চাচ্ছিদ, এটাই তোর বন্ধন।
- শিষ্ক। এ তো বড় মৃশকিলের কথা; আমি যদি ব্রশ্বই, ভবে ঐ বিষয়ের সর্বদা অহুভৃতি হয় না কেন ?
- খামীজী। Conscious plane-এ ('তুমি-আমি'র দৈভভূমিতে) ঐ কথা অমুভূতি করতে হ'লে একটা করণ বা বা বারা অমুভব করবি, তা একটা চাই। মনই হচ্ছে আমাদের সেই করণ। কিন্তু মন পদার্থটা তো জড়। পেছনে আত্মার প্রভার মনটা চেডনের মতো প্রতিভাত হচ্ছে মাত্র। পঞ্চদীকার ভাই বলেছেন, 'চিচ্ছায়াবশত: শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি দা'—চিৎস্বরূপ আত্মার ছায়া বা প্রতিবিষের আবেশেই শক্তিকে চৈতম্বময়ী ব'লে মনে হয় এবং ঐ জম্বই মনকেও চেতনপদাৰ্থ ব'লে বোধ হয়। অতএব 'মন' দিয়ে ওছ চৈতন্তবরূপ আত্মাকে যে জানতে পারবি না, এ-কথা নিশ্চয়। মনের পারে ষেতে হবে। মনের পারে ভো আর কোন করণ নেই—এক আত্মাই আছেন; স্বভরাং ঘাকে জানবি, সেটাই আবার করণস্থানীয় হয়ে দাঁড়াছে। কর্তা কর্ম করণ-এক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এজগু শ্রুতি বলছেন, 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।' ফল-কথা conscious plane-এর (বৈভভূমির) উপরে একটা অবস্থা আছে, সেখানে কর্তা-কর্ম-করণাদির হৈডভান মন নিক্ষ হ'লে তা প্ৰভাক হয়। অন্ত ভাষা নেই ব'লে ঐ অবহাটিকে 'প্রত্যক্ষ' করা বলছি; নতুবা সে অহতব-প্রকাশের ভাষা নেই! শহরাচার্য ভাকে 'অপরোক্ষামভূতি' ব'লে গেছেন। ঐ প্রত্যক্ষাহভূতি বা অপরোক্ষাহভূতি হলেও অবতারেরা নীচে নেবে এসে বৈভড়মিতে তার আভাস দেন। সে অন্তই বলে, ( আগুপুরুষের ) অহতব থেকেই বেদাদি শাল্পের উৎপত্তি হয়েছে। সাধারণ জীবের অবস্থা কিন্ত

'হনের পৃত্লের সম্অ মাপতে গিয়ে গলে ষাওয়ার' মতো; ব্য়লি ?
মোট কথা হচ্ছে বে, 'তৃই বে নিভাকাল ব্রহ্ম' এই কথাটা জানতে
হবে মাত্র; তৃই সর্বদা তাই হয়ে রয়েছিস, তবে মাঝখান থেকে একটা
জড় মন ( বাকে শাজে মায়া বলে ) এদে সেটা ব্রতে দিছে না;
সেই স্ত্র, জড়রপ উপাদানে নির্মিত মনরূপ পদার্থটা প্রশমিত হ'লে—
আত্মার প্রভার আত্মা আপনিই উদ্ভাসিত হন। এই মায়া বা মন বে
মিথ্যা, তার একটা প্রমাণ এই বে, মন নিজে জড় ও অক্কার-স্বরূপ।
পেছনে আত্মার প্রভার চেতনবৎ প্রভীত হয়। এটা যখন ব্রতে
পারবি, তখন এক অখণ্ড চেতনে মনের লয় হয়ে যাবে; তখনই অয়ড়্তি
হবে—'অয়মাত্যা ব্রহ্ম'।

অতঃপর খামীজী বলিলেন, 'তোর ঘুম পাচ্ছে বৃঝি ?—তবে শো।' শিক্ত খামীজীর পাশের বিছানায় শুইয়া নিজা ঘাইতে লাগিল। শেব রাজে সে এক অভূত খপ দেখিয়া নিজাভকে আনন্দে শয়া ত্যাপ করিল। প্রাতে গলা-মানাস্কে শিক্ত আদিয়া দেখিল খামীজী মঠের নীচের তলার বড় বেঞ্চখানির উপর পূর্বাস্ত হইয়া বসিয়া আছেন। গত রাজের খপ্ন-কথা শারণ করিয়া খামীজীর পাদপদ্ম অর্চনা করিবার জন্ত খামীজীর অহুমতি প্রার্থনা করিল। তাহার একান্ত আগ্রহে খামীজী সম্মত হইলে সে কতকগুলি ধুতুরা পূজা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া খামি-শরীরে মহাশিবের অধিষ্ঠান চিস্তা করিয়া বিধিমত তাহার পূজা করিল।

প্রান্তে সামীজী শিশুকে বলিলেন, 'তোর প্রাো তো হ'ল, কিছু বার্রাম (প্রেমানন্দ) এনে তোকে এখনি খেরে ফেলবে! তুই কিনা ঠাকুরের প্রাের বাসনে (প্রপাণ্তে) আমার পা রেখে প্রাে করলি?' কথাগুলি বলা শেষ হইতে না হইতে সামী প্রেমানন্দ সেখানে উপন্থিত হইলেন এবং সামীজী তাঁহাকে বলিলেন, 'ওরে, দেখ, আজ কি কাও করেছে!! ঠাকুরের প্রাের খালা বাসন চন্দন এনে ও আজ আমার প্রাে করেছে।' সামী প্রেমানন্দ মহারাজ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'তা বেশ করেছে; তুমি আর ঠাকুর কি ভির ?' কথা গুনিরা শিশ্ব নির্ভর হইল।

শিশ্ব গোঁড়া হিন্দু; অধান্ত দ্বে থাকুক কাহারও স্পৃষ্ট দ্রব্য পর্যন্ত খার না। একস স্বামীকী শিহুকে কথন কখন 'ভট্চার' বলিয়া ডাকিতেন। প্রাতে জনবোগসময়ে বিলাতি বিষ্টাদি খাইতে খাইতে স্বামীনী সদানন্দ্র পামীকে বলিলেন, 'ভট্চায়কে ধরে নিয়ে আয় তো।' আদেশ শুনিয়া শিশ্ব নিকটে উপস্থিত হইলে স্বামীন্ত্রী ঐ-সকল দ্রব্যের কিঞ্চিৎ ভাহাকে প্রসাদস্তরণে খাইতে দিলেন। শিশ্ব বিধা না করিয়া ভাহা গ্রহণ করিল দেখিয়া স্বামীন্ত্রী ভাহাকে বলিলেন, 'আজ কি খেলি ভা জানিস্? এগুলি ভিমের ভৈরী!' উত্তরে সে বলিল, 'বাহাই থাকুক আমার জানিবার প্রয়োজন নাই। আপনার প্রসাদরূপ অমৃত খাইয়া অমর হইলাম।' শুনিয়া স্বামীন্ত্রী বলিলেন, 'আজ থেকে ভোর জাত, বর্ণ, আভিজাত্য, পাপপুণ্যাদি অভিমান জন্মের মভো দ্র হোক—আশীর্বাদ করিছি।'

অপরাহে স্বামীজীর কাছে মান্রাজের একাউণ্টেন্ট জেনারেল বাব্ ময়ধনাধ
ভট্টাচার্য উপস্থিত হইলেন। আমেরিকা যাইবার পূর্বে মান্রাজে স্বামীজী
কয়েক দিন ইহার বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন এবং তদবধি ইনি স্বামীজীকে
বিশেষ ভক্তি-শ্রজা করিতেন। ভট্টাচার্য মহাশয় স্বামীজীকে পাশ্চাত্য দেশ ও
ভারতবর্ষ সহজে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে
ঐ-সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া এবং অন্ত নানারূপে আপ্যায়িত করিয়া
বলিলেন, 'একদিন এখানে থেকেই বান না।' ময়থবার তাহাতে রাজী হইয়া
'আর একদিন এনে থাকা যাবে' বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

76

## স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী কাল—১৮৯৮

শিশু আজ প্রাতে মঠে আসিয়াছে। স্বামীজীর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া দাঁড়াইবামাত্র স্বামীজী বলিলেন, 'কি হবে আর চাকরি ক'রে? না হয় একটা ব্যবসা কর্।' শিশু তখন এক স্থানে একটি প্রাইভেট মাস্টারি করে মাত্র। সংসারের ভার তখনও তাহার ঘাড়ে পড়ে নাই। আনন্দে দিন কাটায়। শিক্ষকতা-কার্ব-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করার স্বামীজী বলিলেন:

অনেক দিন মাস্টারি করলে বৃদ্ধি থারাপ হয়ে যায়; জ্ঞানের বিকাশ হয় না। দিনরাত ছেলের দলে থেকে থেকে ক্রমে জড়বৎ হয়ে যায়। আর মাস্টারি করিস না।

শিশ্ব। তবে কি করিব?

স্থানীজী। কেন? যদি তোর সংসারই করতে হয়, যদি অর্থ-উপায়ের স্পৃহাই থাকে, তবে যা—আমেরিকায় চলে যা। আমি ব্যবসায়ের বৃদ্ধি দেব। দেখবি পাঁচ বছরে কত টাকা এনে ফেলতে পারবি। শিশু। কি ব্যবসা করিব ? টাকাই বা কোথা হইতে পাইব ?

শামীনী। পাগলের মতো কি বকছিন? ভেতরে অদম্য শক্তি রয়েছে।
তথু 'আমি কিছু নই' ভেবে ভেবে বীর্যহীন হয়ে পড়েছিস। তুই
কেন?—সব জাতটা তাই হয়ে পড়েছে! একবার বেড়িয়ে আয়—
দেখবি ভারতেতর দেশে লোকের জীবন-প্রবাহ কেমন তরতর ক'রে
প্রবল বেগে বয়ে বাচ্ছে। আর তোরা কি করছিন? এত বিভা শিখে
পরের দোরে ভিথারীর মতো 'চাকরি দাও, চাকরি দাও' ব'লে
চেঁচাচ্ছিস। ভ্তো খেয়ে খেয়ে— দাসত্ব ক'রে ক'রে তোরা কি আর
মাহ্রব আছিস! তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজলা
সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অন্ত সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে
ধন-ধান্ত প্রস্ব করছেন, সেখানে দেহধারণ ক'রে ভোদের পেটে অয়
মেই, পিঠে কাপড় নেই! যে দেশের ধন-ধান্ত পৃথিবীর অন্ত সব দেশে
civilisation (সভ্যতা) বিতার করেছে, সেই অয়পুর্ণার দেশে ভোদের

এমন ছুর্দশা? খ্রণিত কুল্লর অপেকাও বে তোলের ছুর্দশা হয়েছে! তোরা আবার তোলের বেদবেদান্তের বড়াই করিস! বে জাত সামান্ত অরবজ্রের সংখান করতে পারে না, পরের মুখাপেকী হয়ে জীবনধারণ করে, সে জাতের আবার বড়াই! ধর্মকর্ম এখন গলার ভাসিরে আগে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিস জন্মার। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচা মাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাত্রে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তাই নিয়ে তার ওপর বৃদ্ধি খরচ ক'রে, নানা জিনিস তৈয়ের ক'রে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বৃদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে 'হা অয়, হা অয়' ক'রে বড়াছিল।

শিশ্ব। কি উপায়ে অন্ন-সংস্থান হইতে পারে, মহাশয় ?

খামীজী। উপায় ভোদেরই হাতে রয়েছে। চোথে কাপড় বেঁথে বলছিদ, 'আমি অন্ধ, কিছুই দেখতে পাই না!' চোথের বাঁধন ছিঁড়ে ফেল্, দেথবি মধ্যাহুসুর্বের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে ভো জাহাজের খালাসী হয়ে বিদেশে চলে যা। দিনী কাপড়, গামছা, হুলো, ঝাঁটা মাথায় ক'রে আমেরিকা-ইওরোপে পথে পথে ফেরি করগে। দেথবি—ভারত-জাত জিনিসের এখনও কত কদর! আমেরিকায় দেখলুম, হুগলী জেলার কতকগুলি মুসলমান এরপে ফেরি ক'রে ক'রে ধনবান্ হয়ে পড়েছে। ভাদের চেয়েও কি ভোদের বিভাব্দি কম? এই দেখ না—এদেশে বে বেনারসী শাড়ী হয়, এমন উৎক্রই কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকায় চলে যা। সে দেশে এ কাপড়ে গাউন তৈরী ক'রে বিজী করতে লেগে বা, দেখবি কত টাকা আনে।

- শিক্ত। মহাশয়, তারা বেনারসী শাড়ীর গাউন পরিবে কেন? শুনেছি, চিত্রবিচিত্র কাপড় ওদেশের মেয়েরা পছন্দ করে না।
- খামীনী। নেবে কি না, তা খামি বুঝব এখন। তুই উদ্ভাম ক'রে চ'লে যা দেখি! খামার বহু বন্ধুবাদ্ধব সে দেশে খাছে। খামি ভোকে তাদের কাছে introduce (পরিচিত) ক'রে দিছি। তাদের ভেডর ঐগুলি

অহুরোধ ক'রে প্রথমটা চালিয়ে দেবো। তারপর দেখবি—কভ লোক তাদের follow (অহুসরণ) করবে। তুই তথন মাল দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবিনি।

শিশু। ব্যবসা করিবার মূলধন কোথার পাইব ?

স্বামীকী। আমি বে ক'রে হোক ভোকে start ( আরম্ভ ) করিয়ে দেবো।
তারপর কিন্তু তোর নিজের উভ্যমের উপর সব নির্ভর করবে। 'হতো
বা প্রাপ্সাসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষাদে মহীম্'—এই চেষ্টার যদি মরে যাস
তা-ও ভাল, তোকে দেখে আরও দশ জন অগ্রসর হবে। আর
যদি success ( সফলতা ) হয়, তো মহাভোগে জীবন কাটবে।

শিশ্ব। আঞ্চে হা। কিন্তু সাহসে কুলায় না।

স্বামীজী। তাইতো বলছি বাবা, তোদের শ্রন্ধা নেই—আত্মপ্রত্যন্ত্রও নেই। কি হবে ভোদের? না হবে সংসার, না হবে ধর্ম। হয় ঐপ্রকার উত্তোগ উত্তম ক'রে সংসারে successful (গণ্য মাক্স সফল) হ— নয় তো সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে আমাদের পথে আয়। দেশ-বিদেশের লোককে ধর্ম উপদেশ দিয়ে তাঁদের উপকার কর। তবে তো আমাদের মতো ভিকা মিলবে। আদান-প্রদান না থাকলে কেউ কাক্সর দিকে চায় না। দেখছিদ তো আমরা হুটো ধর্মকথা শোনাই, ভাই গেরভেরা আমাদের হুমুঠো অর দিচ্ছে। ভোরা কিছুই করবিনি, ভোদের লোকে অর দেবে কেন? চাকরিতে গোলামিতে এত হুংখ দেখেও ভোদের চেতনা হচ্ছে না, কাজেই ছ:খও দূর হচ্ছে না! এ নিশ্চয়ই দৈবী মায়ার থেলা! ওদেশে দেখলুম, যারা চাকরি করে, parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের হান পেছনে নির্দিষ্ট। যারা নিজের উভ্তমে বিভায় বৃদ্ধিতে স্বনামধন্ত হয়েছে, তাদের বসবার জন্তই front seat ( সামনের আসনগুলি )। ও-সব দেশে জাত-ফাতের উৎপাত নেই। উত্তম ও পরিশ্রমে ভাগ্যলক্ষা বাদের প্রতি প্রদর্মা, তাঁরাই দেশের নেতা ও নিয়ন্তা বলে গণ্য হন। আর তোদের দেশে ব্যাতের বড়াই ক'রে ক'রে ডোদের অন্ন পর্যন্ত কুটছে না। একটা ছুঁচ গড়বার ক্ষমতা নেই, তোৱা আবার ইংরেমদের criticise. (দোষগুণ-বিচার) করতে যাস—আহম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন-

সংগ্রামোণবোগী বিভা, শিরবিজ্ঞান, কর্মভংপরভা শিখগে। যথন উপষ্ক হবি, তথন ভোদের আবার আদর হবে। ওরাও তথন ভোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress (কংগ্রেস— আতীয় মহাসামিতি ) ক'রে টেচামিচি করলে কি হবে ?

- শিক্ত। মহাশন্ন, দেশের সমস্ত শিক্ষিত লোকই কিন্ত উহাতে যোগদান করিতেছে।
- স্বামীজী। কয়েকটা পাস দিলে বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই ভোদের কাছে শিক্ষিত হ'ল ৷ যে বিছার উল্লেষে ইতর-সাধারণকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মাহুষের চরিত্রবল, পরার্থতৎপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিকা? যে শিকায় শীবনে নিজের পাম্বের উপরে দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা। আজকালকার এই সব স্থূল-কলেজে পড়ে ভোরা কেমন এক প্রকারের একটা dyspeptic ( অত্বীৰ্বোগাকান্ত ) জাত তৈরী হচ্ছিদ। কেবল machine (কল) এর মত খাটছিস, আর 'জায়ম্ব ভ্রিয়ম্ব' এই বাক্যের সাক্ষিত্ররূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই যে চাষাভূষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ---এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ ক'রে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্ত উৎপন্ন করছে, মূখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে! Capital ( মূলধন ) ভাদের হাতে গিয়ে পড়ছে—ভোদের মতো ভাদের অভাবের ব্দস্ত তাড়না নেই। বর্তমান শিক্ষায় তোদের বাহ্যিক হাল-চাল ৰদলে দিচ্ছে, অথচ নৃতন নৃতন উদ্ভাবনী শক্তির অভাবে ভোদের অর্থাগমের উপায় হচ্ছে না। তোরা এই সব সহিষ্ণু নীচ জাতদের ওপর এতদিন অত্যাচার করেছিস, এখন এরা ভার প্রতিশোধ নেবে। আর ভোরা 'হা চাকরি, জো চাকরি' ক'রে ক'রে লোপ পেরে ষাবি।
- শিশ্য। বহাশর, অপর দেশের তুলনার আমাদিগের উদ্ভাবনী শক্তি অর হইলেও ভারতের ইতর জাতিসকল তো আমাদের বৃদ্ধিতেই চালিত হইতেছে। অতএব ব্যাহ্মণ-কার্ম্বাদি ভক্ত জাতিদিগকে জীবনসংগ্রামে পরাজিত করিবার শক্তি ও শিক্ষা ইতর জাতিরা কোথার পাইবে ?

শামীনী। তোদের মতো ভারা কতকগুলো বই-ই না-হর না পড়েছে। তোদের মতো শার্ট কোট পরে সভ্য না-হর নাই হ'তে শিখেছে। ভাতে আর কি এল গেল! কিন্তু এরাই হছেে ভাতের মেরুদণ্ড—সব দেশে। এই ইভর শ্রেণীর লোক কান্ত বন্ধ করলে ভোরা অমবন্ধ কোধার পাবি? একদিন মেথররা কলকাভায় কান্ত বন্ধ করলে হা-হভাশ লেগে যার, তিন দিন ওরা কান্ত বন্ধ করলে মহামারীতে শহর উলাড় হয়ে যার! শ্রমনীবীরা কান্ত বন্ধ করলে ভোদের অমবন্ধ ভোটে না। এদের ভোরা ছোট লোক ভাবছিস, আর নিজেদের শিক্ষিত বলে বড়াই করছিস?

জীবনসংগ্রামে সর্বদা ব্যন্ত থাকাতে নিম্নশ্রেণির লোকদের এতদিন জানোমের হয়নি। এরা মানবর্দ্ধি-নিয়ন্ত্রিত কলের মতো একই ভাবে এতদিন কাজ ক'রে এসেছে, আর বৃদ্ধিমান চতুর লোকেরা এদের পরিশ্রমণ ও উপার্জনের সারাংশ গ্রহণ করেছে; সকল দেশেই ঐ-রকম হয়েছে। কিছ এখন আর সে কাল নেই। ইতরজাতিরা ক্রমে ঐ-কথা বৃষতে পাছে এবং তার বিক্রমে সকলে মিলে দাঁড়িয়ে আপনাদের স্থায়্য গণ্ডা আদার করতে দৃঢ়প্রতিক্র হয়েছে। ইওরোপ-আমেরিকায় ইতরজাতিরা ক্রেণে উঠে ঐ লড়াই আগে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। ভারতেও তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে ছোটলোকদের ভেতর আজকাল এত বে ধর্মঘট হচ্ছে, ওতেই ঐ-কথা বোঝা বাছেছ। এখন হাজার চেটা করলেও ভক্ত জাতেরা ছোট জাতের আর দাবাতে পারবে না। এখন ইতরজাতের স্থায়্য অধিকার পেতে সাহায়্য করলেই ভক্ত জাতদের কল্যাণ।

তাই তো বলি, তোরা এই mass (জনসাধারণ) এর ভেতর বিভার উরোব বাতে হর, তাতে লেগে বা। এদের ব্ঝিয়ে বলগে, 'ভোমরা আমাদের ভাই, শরীরের একাল; আমরা ভোমাদের ভালবালি, দ্বণা করি না।' ভোদের এই sympathy (সহায়ভৃতি) পেলে এরা শত-গুণ উৎসাহে কার্যভংগর হবে। আধুনিক বিজ্ঞানসহায়ে এদের জানোয়ের করে দে। ইতেহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সদে সদে ধর্মের গৃঢ়তক্ষণ্ডলি এদের শেখা। ঐ শিক্ষার বিনিমরে শিক্ষকগণেরও দারিত্র্য দ্বে বাবে। আদানপ্রদানে উভরেই উভরের বরুষানীর হয়ে গাঁড়াবে।

- শিশ্ব। কিন্তু সহাশর, ইহাদের ভিতর শিক্ষার বিন্তার হইলে ইহারাও তো আবার কালে আমাদের মতো উর্বরমন্তিক অথচ উন্তমহীন ও অলস হইয়া উহাদিগের অপেকা নিয়শ্রেণীর লোকদিগের পরিশ্রমের সারাংশ গ্রহণ করিতে থাকিবে?
- খামীজী। তা কেন হবে? জানোয়েব হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলেই থাকবে, চাবা চাবই করবে। জাত-ব্যবদা ছাড়বে কেন? 'সহজং কর্ম কৌজের সদোবমপি ন ত্যজেং'—এই ভাবে শিক্ষা পেলে এরা নিজ নিজ বুভি ছাড়বে কেন? জানবলে নিজের সহজাত কর্ম বাডে আরও ভাল ক'রে করতে পারে, সেই চেষ্টা করবে। ত্-দশ জন প্রতিভাশালী লোক কালে তাদের ভেতর থেকে উঠবেই উঠবে। তাদের তোরা (ভক্র জাতিরা) তোদের শ্রেণীর ভেতর ক'রে নিবি। তেজখী বিধামিত্রকে ত্রাহ্মণেরা বে ত্রাহ্মণ বলে খীকার ক'রে নিয়েছিল, তাতে ক্তির জাতি। ত্রাহ্মণদের কাছে তথন কতদ্র কৃতক্ত হয়েছিল—বল্ দেখি? ঐক্রপ sympathy (সহাফ্রড্ডি) ও সাহাম্য পেলে মাহ্নশ্ব তো দ্রের কথা পশুপক্ষীও আপনার হরে যায়।
- শিষ্য। মহাশয়, আপনি বাহা বলিতেছেন, তাহা সত্য হইলেও ভয়েতর শ্রেণীর ভিতর এখনও বেন বহু ব্যবধান বহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ভারতবর্বের ইতর জাতিদিগের প্রতি ভন্তলোকদিগের সহাত্ত্তি আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়।
- ষামীজী। তা না হ'লে কিছ তোদের (তন্ত্র জাতিদের) কল্যাণ নেই।
  তোরা চিরকাল যা ক'রে আসছিল—ঘরাঘরি লাঠালাঠি ক'রে সব
  ধ্বংস হয়ে বাবি! এই mass (জনসাধারণ) যথন জেগে উঠবে, আর
  তাদের ওপর তোদের (ভন্তলোকদের) অত্যাচার ব্বতে পারবে—তথন
  তাদের কুৎকারে তোরা কোথার উড়ে বাবি! তারাই তোদের ভেতর
  civilisation (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তথন সব ভেঙে
  দেবে। ভেবে দেখ্—গল-জাভের হাডে জমন বে প্রাচীন রোমক
  সভ্যতা কোথার ধ্বংস হয়ে গেল! এই জন্ত বলি, এইসর নীচ জাতদের
  ভেতর বিভাদান জানদান ক'রে এদের খুম ভাঙাডে বল্লীল হ।
  এরা বথন জাগবে—আর একদিন জাগবে নিশ্রেই—তথন ভারাও

ভোদের রুভ উপকার বিশ্বভ হবে না, ভোদের নিকট রুভজ হরে।

এইরপ কথোপকখনের পর স্বামীজী শিশ্বকে বলিলেন: ও-সব কথা এখন থাক; তুই এখন কি হির করলি, তা বল্। বা হয় একটা কর্। হয়, কোন ব্যবসারের চেটা দেখ, নয় তো আমাদের মতো 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগজিতায় চ' ষথার্থ সন্ত্যাসের পথে চলে আয়। এই শেব পছাই অবশু শ্রেষ্ঠ পহা, কি হবে ছাই সংসারী হয়ে? বুঝে তো দেখছিস সবই ক্ষণিক—'নলিনীদলগতজলমভিতরলং তহজীবনমভিশয়চপলম্'।' অভএব যদি এই আত্মপ্রভাৱ লাভ করতে উৎসাহ হয়ে থাকে তো আর কালবিলম্ব করিস্ নে। এখনি অগ্রসর হ। 'ষদহরেব বিরজেৎ ভদহরেব প্রজেপ'।' পরার্থে নিজ্ জীবন বলি দিয়ে লোকের দোরে দোরে গিয়ে অভয়বানী শোনা—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'।

ンダ

# স্থান—বেল্ড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী ও নৃতন মঠভূমি কাল—১ই ডিসেম্বর, ১৮৯৮

আৰু নৃতন মঠের জমিতে স্বামীজী বজ্ঞ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রতিষ্ঠা করিবেন। শিশ্র পূর্বরাত্ত হইতেই মঠে আছে ; ঠাকুর-প্রতিষ্ঠা দর্শন করিবে— এই বাসনা।

প্রাভে গলাঁথান করিয়া খামীজা ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলেন। জনস্কর
প্রকের আসনে বসিয়া প্রপাত্তে যতগুলি ফুল-বিৰণত ছিল, সব ছই হাতে
এককালে তুলিয়া লইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীপাত্তকার অঞ্জলি দিয়া
ধ্যানহ হইলেন—অপূর্ব দর্শন। তাঁহার ধর্মপ্রভা-বিভাসিত থিয়োজ্ঞল কার্সিতে

<sup>&</sup>gt; শেহসুদার, শহরাচার্ব

२ वृः উপनिषम

ঠাকুরঘর বেন কি এক অভুত আলোকে পূর্ণ হইল! প্রেমানন্দ ও অক্তান্ত সন্মালিগণ ঠাকুরঘরের ঘারে দাঁড়াইরা রহিলেন।

ধ্যানপ্জাবসানে এইবার মঠভূমিতে বাইবার আয়োজন হইতে লাগিল।
তাত্রনির্মিত কোটার বন্দিত শ্রীরামক্রফদেবের ভস্মান্থি স্বামীজী স্বরং দক্ষিণ
ক্ষকে লইয়া অগ্রগামী হইলেন। অক্যান্ত সন্মানিগণসহ শিশু পশ্চাৎ পশ্চাৎ
চলিল। শন্ধ-ঘণ্টারোলে তটভূমি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল
ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। বাইতে বাইতে স্থামীজী শিশুকে বলিলেন:

ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁথে ক'রে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটারই কি।' সেজগুই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁথে ক'রে ন্তন মঠভূমিতে নিয়ে যাছি। নিশ্য জানবি, বহু কাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতার' ঠাকুর ঐ স্থানে হির হয়ে থাকবেন।

শিশু। ঠাকুর আপনাকে কখন এই কথা বলিয়াছেন ?

খামীজী। (মঠের সাধুগণকে দেখাইয়া) ওদের মূখে ভনিসনি ?—কাশীপুরের বাগানে।

শিয়। ওঃ। সেই সময়েই বুঝি ঠাকুরের গৃহস্থ ও সন্মাদী ভক্তদের ভিতর সেবাধিকার লইয়া দলাদলি হইয়াছিল ?

শামীনী। 'দলাদলি' ঠিক নয়, একটু মন-ক্ষাক্ষি হয়েছিল। জানবি,
বাঁরা ঠাকুরের ভক্ত, বাঁরা ঠিক ঠিক তাঁর রূপা লাভ করেছেন—তা
গৃহস্থই হোন আর সয়্যাসীই হোন—তাঁদের ভেতর দল-ফল নেই,
থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আথটু মন-ক্ষাক্ষির কারণ
কি তা জানিস? প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বৃদ্ধির রঙে
রঙিয়ে এক এক জনে এক এক রক্ম দেখে ও বোঝে। তিনি বেন
মহাস্থ্র, আর আমরা বেন প্রত্যেকে এক এক রক্ম রঙিন কাচ চোথে
দিয়ে সেই এক স্থ্রকে নানা রঙ-বিশিষ্ট ব'লে দেখছি। অবশ্র এই
কথাও ঠিক বে, কালে এই থেকেই দলের স্পষ্ট হয়। তবে যারা
সৌভাগ্যক্রমে অবতারপুরুষের সাক্ষাৎ সম্পর্কে আলে, তাদের জীবংকালে এরপ 'দল-ফল' সচরাচর হয় না। সেই আত্মারাম পুরুষের
আলোতে ভাদের চোখ বলনে যায়; অহ্মার, অভিমান, হীনবৃদ্ধি

লব ভেলে বার। কাজেই 'দল-কল' করবার তাদের অবলর হয় না'; কেবল বে বার নিজের ভাবে হদয়ের পূজা দেয়।

- শিক্ত। মহাশয়, তবে কি ঠাকুরের ভক্তেরা সকলেই তাঁহাকে ভগবান্ বনিরা জানিলেও সেই এক ভগবানের স্বরূপ তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেন এবং সেজফুই তাঁহাদের শিক্ত-প্রশিক্তেরা কালে এক একটি ক্তু গণ্ডির ভিতরে পড়িয়া ছোট ছোট দল বা সম্প্রদায়সকল গঠন করিয়া বলে ?
- স্বামীজী। হাঁ, এজন্ত কালে সম্প্রদায় হবেই। এই দেখ্না, চৈডন্তদেবের এখন ত্-তিন শ সম্প্রদায় হয়েছে; বীশুর হাজার হাজার মত বেরিয়েছে; কিন্তু এ-সকল সম্প্রদায় চৈতন্তদেব ও বীশুকেই মানছে।
- শিক্স। তবে শ্রীরামক্বঞ্চদেবের ভক্তদিগের মধ্যেও কালে বোধ হয় বহু সম্প্রদায় হইবে ?
- স্বামীজী। হবে বইকি। তবে স্বামাদের এই বে মঠ হচ্ছে, তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামগ্রস্থ থাকবে। ঠাকুরের ষেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেব্রুস্থান হবে; এথান থেকে যে মহাসমন্বরের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে, তাতে জগৎ প্লাবিত হরে যাবে।

এইরপ কথাবার্তা চলিতে চলিতে সকলে মঠভূমিতে উপস্থিত হইলেন।
খামীলী স্ক্রিত কোটাটি জমিতে বিস্তীর্ণ আসনোপরি নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া
প্রণাম করিলেন। স্বাধা সকলেও প্রণাম করিলেন।

অনন্তর স্বামীজী পুনরার পূজার বিগলেন। পূজান্তে যজ্ঞান্তি প্রজানিত করিরা হোম করিলেন এবং সন্নাসী ভাতৃগণের সহায়ে সহস্তে পারসার প্রস্তুত করিরা ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। বোধ হয়, ঐ দিন ঐ স্থানে তিনি করেকটি গৃহস্থকে দীক্ষাও দিয়াছিলেন। পূজা সমাপন করিয়া স্বামীজী সাদরে সমাগত সকলকে আহ্বান ও সম্বোধন করিয়া বলিলেন:

আপনারা আজ কায়মনোবাক্যে ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রার্থনা কলন বেন মহাযুগাবভার ঠাকুর আজ থেকে বহুকাল 'বহুজনহিভায় বহুজনস্থায়' এই পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান ক'রে একে সর্বধর্মের অপূর্ব সমন্বয়-কেন্দ্র ক'রে রাখেন।

সকলেই করজোড়ে ঐরপে প্রার্থনা করিলেন। পূজান্তে স্থামীজী শিশুকে ডাকিরাবলিলেন, ঠাকুরের এই কোটা ফিরিরে নিয়ে বাবার আমাদের (সয়াসী-দের) কারও আর অধিকার নেই; কারণ আজ আমরা ঠাকুরকে এধানে বনিরেছি। অতএব তৃই-ই মাধার ক'রে ঠাকুরের এই কোটা তৃলে মঠে নিরে চল্।' শিশু কোটা স্পর্শ করিতে কৃষ্টিত হইড্রেছে দেখিয়া স্বামীনী বলিলেন, 'ভর নেই, মাধার কর্, আমার আঞা।'

শিশ্ব তথন আনন্দিত চিত্তে স্বামীনীর আন্তা শিরোধার্থ করিরা কোঁটা মাথার তুলিরা লইল এবং শ্রীশুন্দর আন্তার ঐ কোঁটার স্পর্শাধিকার লাভ করিরা আপনাকে ধন্ত জ্ঞান করিতে করিতে চলিল। অগ্রে কোঁটা-মন্তকে শিশ্ব, পশ্চাতে স্বামীনী, তারপর অন্তান্ত সকলে আদিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে স্বামীনী তাহাকে বলিলেন, 'ঠাকুর আন্ত তোর মন্তকে উঠে তোকে আশীর্বাদ করছেন। সাবধান, আন্ত থেকে আর কোন অনিত্য বিষয়ে মন দিসনে।' একটি ছোট সাঁকো পার হইবার পূর্বে স্বামীন্ত্রী শিশ্বকে পুনরায় বলিলেন, 'দেখিস, এবার খুব সাবধান, খুব সতর্কে স্বাবি।'

এইরপে নির্বিল্পে মঠে (নীলাম্বর বাবুর বাগানে) উপস্থিত হট্রা সকলেই আনন্দ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী শিক্তকে এখন কথাপ্রসঙ্গে বলিতে লাগিলেন:

ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ তাঁর ধর্মকেত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। বারো বছরের চিন্তা আমার মাথা থেকে নামলো। আমার মনে এখন কি হচ্ছে, জানিদ ? এই মঠ হবে, বিগ্যা ও সাধনার কেব্রন্থান। তোদের মতো ধার্মিক গৃহত্বেরা এর চারদিককার জমিতে ঘরবাড়ি ক'রে থাকবে, আর মাঝধানে ত্যাসী সন্মাসীরা থাকবে। আর মঠের ঐ দক্ষিণের জমিটার ইংলও ও আমেরিকার ভক্তদের থাকবার ঘর-দোর হবে। এরপ হ'লে কেমন হয় বল্ দেখি ?

শিয়। মহাশয়, আপনার এ অভুত কল্পনা!

খানীজী। কয়না কি রে ? সময়ে লব ছবে। আমি তো পদ্ধন-মাত্র ক'রে দিছি—এর পর আরও কড কি ছবে! আমি কভক ক'রে হাব; আর ভোদের ভেতর নানা idea (ভাব) দিরে হাব। ভোরা পরে সে-সব work out (কাজে পরিণত) করবি। বড় বড় principle (নীতি) কেবল শুনলে কি ছবে ? সেগুলিকে practical field-এ (কর্মজেত্রে) দাঁড় করাতে, প্রতিনিশ্বত কাজে লাগাতে ছবে। শাল্লের লখা লখা কথাগুলি কেবল পড়লে কি ছবে ? শাল্লের কথাগুলি আগে ব্যুক্তে ছবে। ভারপর জীবনে সেগুলিকে ফলাতে ছবে। ব্যুলি ? একেই বলে practical religion (কর্মজীবনে পরিণ্ড ধর্ম)।

এইরপে নানা প্রসদ চলিতে চলিতে শ্রীমং শহরাচার্বের কথা উঠিল।
শিশ্ব শ্রীশহরের বড়ই পক্ষপাতী ছিল; এমন কি, ঐ বিষয়ে তাহাকে গোঁড়া
বলিলেও বলা বাইত। স্বামীজী উহা জানিতেন এবং কেহ কোন মতের
গোঁড়া হয়, ইহা তিনি সন্থ করিতে পারিতেন না। কোন বিষয়ের গোঁড়ামি
দেখিলেই তিনি উহার বিরুদ্ধপক্ষ অবলয়ন করিতেন এবং অক্তম্র অমোঘ
যুক্তির আঘাতে ঐ গোঁড়ামির সহীর্ণ বাধ চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া দিতেন।

সামীজী। শহরের কুরধার বৃদ্ধি—তিনি বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে, কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড গভীর ছিল না; হৃদয়টাও ঐক্লপ ছিল ব'লে বোধ হয়। আবার ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল। একটি দক্ষিণী ভট্টাচার্য গোছের ছিলেন আর কি! ব্রাহ্মণেতর জাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, এ কথা বেদান্তভাব্যে কেমন সমর্থন ক'রে গেছেন! বলিহারি বিচার। বিহুরের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন-ভার পূর্বজন্মের ত্রান্ধণ-শরীরের ফলে সে ব্রহ্মন্ত হয়েছিল। বলি, আজকাল যদি এরপ কোন শুদ্রের ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়, তবে কি তোর শহরের মতে মত দিয়ে বলতে হবে যে, সে পূর্বজন্মে ব্রাহ্মণ ছিল, তাই তার হয়েছে ? ব্রাহ্মণছের এত টানাটানিতে কাজ কি রে বাবা ? বেদ তো ত্রৈবর্ণিক-মাত্রকেই বেদপাঠ ও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী করেছে। অভএব শহরের ঐ বিষয় নিয়ে বেদের উপর এই অভুত বিভাপ্রকাশের কোন প্রয়োজন ছিল না। আবার এমনি হাদয় যে কত বৌদ্ধ শ্রমণকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন—ভাদের ভর্কে হারিয়ে! আহামক বৌদ্ধলোও কি না তর্কে হার মেনে আগুনে পুড়ে মরতে গেল! শহরের ঐরপ কাজকে fanaticism (সহীৰ ধর্মোন্সাদ) ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কিন্তু দেখ্ বুজদেবের হাদয়! 'বছজনহিতার বহজনহ্বধার' কা কথা, সামাস্ত একটা ছাগশিশুর জীবনরক্ষার জন্ত নিজ-জীবন দান করতে সর্বদা প্রস্তত ! দেখ দেখি কি উদারতা-কি দয়া !

শিয়। বৃদ্ধের ঐ ভাবটাকেও কি মহাশর, অন্ত এক প্রকারের পাগলামি বলা বাইতে পারে না? একটা পশুর জয় কি না নিজের গলা দিভে গৈলেন!

১ পাওবদের পরমধার্মিক ঋষিতৃল্য পিতৃব্য।

- স্বামীলী। কিন্তু তাঁর ঐ fanaticism (ধর্মোরাদ)-এ জগতের জীবের কত কল্যাণ হ'ল—তা দেখ্! কত আশ্রম—ত্বল-কলেজ, কত public hospital (সাধারণের জন্ম হাসপাতাল), কত পশুলালার স্থাপন, কত হাপত্যবিভার বিকাশ হ'ল, তা ভেবে দেখ্! বৃদ্ধদেব জন্মাবার আগে এ দেশে এ-সব ছিল কি?—তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কতকগুলো ধর্মতত্ব—তা-ও অল্ল কর্মেকজনের জানা ছিল মাত্র। ভগবান বৃদ্ধদেব সেগুলি practical field-এ (কার্যক্রেত্রে) আনলেন, লোকের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো কেমন ক'রে কাজে লাগাতে হবে, তা দেখিয়ে দিলেন। ধরতে গেলে তিনিই যথার্থ বেদান্তের ক্রন্মূর্তি।
- শিশু। কিন্তু মহাশয়, বর্ণাশ্রমধর্ম ভাঙিয়া দিয়া ভারতে হিন্দুধর্মের বিপ্লব তিনিই ঘটাইয়া গিয়াছেন এবং সেই জ্ঞুই তৎ-প্রচারিত ধর্ম ভারত হইতে কালে নির্বাধিত হইয়াছে, এ কথা সভ্য বলিয়া বোধ হয়।
- স্বামীজী। বৌদ্ধর্মের ঐরপ তুর্দশা তাঁর teaching-এর (শিক্ষার) দোবে হয় নাই, তাঁর follower (চেলা)-দের দোবেই হয়েছিল; বেলী philosophic হয়ে (দর্শনচর্চা ক'রে) তাদের heart (হয়য়)-এর উদারতা কমে গেল। তারপর ক্রমে বামাচারের ব্যভিচার চুকে বৌদ্ধর্ম মরে গেল। অমন বীভৎস বামাচার এখনকার কোন তয়ে নেই। বৌদ্ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল 'জগয়াথক্ষেত্র'—সেধানে মন্দিরের গায়ে খোদা বাভৎস মৃতিগুলি একবার গিয়ে দেখে এলেই ঐ কথা জানতে পারবি। রামাহক ও চৈতক্ত-মহাপ্রভুর সময় থেকে পুরুষোভ্যক্ষেত্রটা বৈঞ্চবদের দখলে এসেছে। এখন উহা ঐ-সকল মহাপুরুষের শক্তিসহারে অন্ত এক মৃতি ধারণ করেছে।
- শিশু। মহাশয়, শাস্ত্রমূপে তীর্থাদি-স্থানের বিশেষ মহিমা অবগত হওয়া বায়, উহার কতটা সভ্য ?
- ষামীজী। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বথন নিত্য আজা ঈশরের বিরাট শরীর, তথন স্থান-মাহাজ্য থাকাটার বিচিত্রতা কি আছে ? স্থানবিশেষে তাঁর বিশেষ প্রকাশ কোথাও স্বতঃ এবং কোথাও ত্রুসন্থ মানবমনের ব্যাকুল আগ্রহে হয়ে থাকে। সাধারণ মানব এ-সকল স্থানে জিজাস্থ হয়ে গেলে সহজে ফল পার। এই জন্ত তীর্থাদি আজার ক'রে কালে আত্মার বিকাশ হ'তে পারে।

ভবে স্থির জানবি, এই যানবহেছের চেয়ে আর কোনও বড় ভীর্থ নেই। এখানে আত্মার বেমন বিকাশ, এমন আর কোখাও নয়। ঐ বে জগনাথের বথ, ভাও এই দেহরথের concrete form ( সুল রূপ ) মাত্র। এই দেহরথে আত্মাকে দর্শন করতে হবে। পড়েছিস না---'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি'' ইত্যাদি, 'মধ্যে বামনমাসীনং বিশে দেবা উপাসতে'—এই বামন-রূপী আত্মদর্শনই ঠিক ঠিক জগরাধদর্শন। ঐ বে বলে 'রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিশুতে'—এর মানে হচ্ছে, ভোর ভেতরে বে আত্মা আছেন, থাকে উপেকা ক'রে তুই কিছুতকিমাকার এই দেহরপ অড়পিওটাকে সর্বদা 'আমি' ব'লে ধরে নিচ্ছিদ, তাঁকে দর্শন করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। যদি কাঠের দোলায় ঠাকুর দেখে জীবের মুক্তি হ'ত, তা হ'লে বছরে বছরে কোটি জীবের মৃক্তি হয়ে বেত—আজকাল আবার রেলে যাওয়ার যে হুযোগ! ভবে ৺জগরাথের সম্বন্ধে সাধারণ ভক্তদিপের বিশাসকেও আমি 'কিছু নয় বা মিথ্যা' বলছি না। এক শ্রেণীর লোক আছে, যারা ঐ মৃতি-অবলম্বনে উচ্চ থেকে ক্রমে উচ্চতর তত্ত্বে উঠে বায়, অতএব ঐ মৃতিকে আশ্রয় ক'রে শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি যে প্রকাশিত রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই।

শিশু। তবে কি মহাশুর, মূর্থ ও বৃদ্ধিমানের ধর্ম আলাদা ?

খামীজী। তাই তো, নইলে তোর শাছেই বা এত অধিকারি-নির্দেশের হালামা কেন? সবই truth (সত্য), তবে relative truth different in degrees (আপেন্দিক সত্যে তারতম্য আছে)। মাহ্য যা কিছু সত্য ব'লে আনে, সে সকলই ঐরপ; কোনটি অল সত্য, কোনটি তার চেয়ে অধিক সত্য; নিত্য সত্য কেবল একমাত্র ভগবান। এই আত্মা জড়ের ভেতর একেবারে খুম্ছেন, 'জীব'নামধারী মাহ্যবের ভেতর তিনিই আবার কিঞ্চিৎ conscious (আগরিত) হয়েছেন। শ্রীকৃঞ্চে, বৃদ্ধ-শহরাদিতে আবার ঐ আত্মাই superconscious stage-এ—অর্থাৎ পূর্ণভাবে জাগরিত হয়ে দাড়িয়েছেন। এর উপরেও অবস্থা আছে, যা ভাবে বা ভাবার বলা যার না—'অবাঙ্মনসোগোচরম্'।

শিশু। মহাশয়, কোন কোন ভক্তসম্প্রদায় বলে, ভগবানের সহিত একটা
তাব বা সমন্ধ পাতাইয়া সাধনা করিতে হইবে। আত্মার মহিমাদির
কথা ভাহারা কিছুই বোঝে না, ভনিলেও বলে—'এ-সকল কথা ছাড়িয়া
সর্বদা ভাবে থাকো।'

বামীলী। তারা বা বলে, তা তাদের পক্ষে সত্য। ঐরপ করতে করতে তাদের ভেতরও একদিন ব্রন্ধ কেগে উঠবেন। আমরা (সয়াসীরা) বা করছি, তাও আর এক রক্ম ভাব। আমরা সংসারত্যাগ করেছি, অতএব সাংসারিক সম্বন্ধে মা-বাপ স্ত্রী-পূত্র ইত্যাদির মতো কোন একটা ভাব ভগবানে আরোপ ক'রে সাধনা করা—আমাদের ভাব কেমন ক'রে হবে? ও-সব আমাদের কাছে সমীর্ণ ব'লে মনে হয়। অবশ্রু, সর্বভাবাতীত শ্রীভগবানের উপাসনা বড় করিন। কিন্তু অমৃত্ত পাই না ব'লে কি বিষ খেতে যাব? এই আত্মার কথা সর্বদা বলবি, ভনবি, বিচার করবি। ঐরপ করতে করতে কালে দেখবি—তোর ভেতরেও সিলি (সিংহ, ব্রন্ধ) জেগে উঠবেন। ঐ সব ভাব-ধেয়ালের পারে চলে যা। এই শোন্, কঠোপনিষদে যম কি বলেছেন: উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।

এইরপে এই প্রসক সমাপ্ত হইল। মঠে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল। স্বামীজীর সঙ্গে শিক্ষও প্রসাদ গ্রহণ করিতে চলিল। २०

## স্থান—কলিকাতা কাল—১৮৯৮

আজ তিন দিন হইল স্বামীজী বাগবাজারে ৺বলরাম বস্তুর বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের ভিড়। স্বামী যোগানন্দও স্বামীজীর সঙ্গে একত্র অবস্থান করিতেছেন। আজ সিষ্টার নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া স্বামীজী আলিপুরের পশুশালা দেখিতে ঘাইবেন। শিশু উপস্থিত হইলে তাহাকে ও স্বামী যোগানন্দকে বলিলেন, 'তোরা আগে চলে যা—আমি নিবেদিতাকে নিয়ে গাড়ি ক'রে একটু পরেই যাচিছ।'……

প্রায় সাড়ে চারিটার সময় স্বামীন্দ্রী নিবেদিতাকে সঙ্গে লইয়া পশুশালায় উপস্থিত হইলেন। বাগানের তদানীস্তন স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট রায় বাহাত্ত্র রামত্রন্ধ সাক্ষাল পরম সাদরে স্বামীন্ত্রী ও নিবেদিতাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন এবং প্রায় দেড় ঘন্টাকাল তাঁহাদের অস্থগমন করিয়া বাগানের নানা স্থান দেখাইতে লাগিলেন। স্বামী ষোগানন্দও শিশ্বের সঙ্গে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

রামত্রন্ধবাব্ উভানস্থ নানা বৃক্ষ দেখাইতে দেখাইতে বৃক্ষাদির কালে কিরূপ ক্রমপরিণতি হইয়াছে তথিষয় আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নানা জীবজন্ত দেখিতে দেখিতে স্বামীজীর মধ্যে মধ্যে জীবের উদ্ভরোত্তর পরিণতি-সম্বন্ধে ডারুইনের (Darwin) মতের আলোচনা করিতে লাগিলেন। শিশুের মনে আছে, সর্প-গৃহে বাইয়া তিনি চক্রান্ধিতগাত্র একটা প্রকাশু সাপ দেখাইয়া বলিলেন, 'ইহা হইতেই কালে tortoise (কচ্ছপ) উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সাপই বছকাল ধরিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিয়া ক্রমে কঠোরপৃষ্ঠ হইয়া গিয়াছে।' কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী শিয়্তকে তামাসা করিয়া বলিলেন, 'তোরা না কচ্ছপ খাস্? ডারুইনের মতে এই সাপই কাল-পরিণামে কচ্ছপ হয়েছে; তা হ'লে তোরা সাপও খাস্!' ইহা শুনিয়া শিক্স মুণার মুখ বাঁকাইয়া বলিল, 'মহাশয়, একটা পদার্থ ক্রমপরিণতির নারা পদার্থান্তর হয়য়া গেলে যখন তাহার পূর্বের আকৃতি ও স্বভাব থাকে না, তখন কচ্ছপ খাইলেই বে সাপ খাওয়া হইল, এ কথা কেমন করিয়া বলিতেছেন ?'

শিখের কথা শুনিরা স্থামীজী ও রামএক্ষবাবু হাসিয়া উঠিলেন এবং সিষ্টার নিবেদিতাকে ঐ কথা বুঝাইরা দেওয়াতে তিনিও হাসিতে লাগিলেন। ক্রমে সকলেই বেখানে সিংহ-ব্রাজ্ঞাদি ছিল, সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রামত্রহ্মবাব্র আদেশে রক্ষকেরা সিংহ্ব্যান্তের জক্ত প্রচ্রের মাংস আনিয়া আমাদের সম্থেই উহাদিগকে আহার করাইতে লাগিল। উহাদের সাহলাদ গর্জন শুনিবার এবং সাগ্রহ ভোজন দেখিবার অল্পন্দ পরেই উভানমধ্যম্থ রামত্রহ্মবাব্র বাদাবাড়িতে আমরা সকলে উপস্থিত হইলাম। তথায় চা ও জলপানের উভোগ হইয়াছিল। আমীজী অল্পমাত্র চা পান করিলেন। নিবেদিতাও চা পান করিলেন। এক টেবিলে বসিয়া সিষ্টার নিবেদিতা-ম্পৃষ্ট মিষ্টার ও চা খাইতে সম্কৃতিত হইতেছে দেখিয়া আমীজী শিশুকে পুনঃ পুনঃ অহ্বোধ করিয়া উহা খাওয়াইলেন এবং নিজে জলপান করিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ শিশুকে পান করিতে দিলেন। অতঃপর ডারুইনের ক্রমবিকাশবাদ লইয়া কিছুক্ষণ কথোশকথন চলিতে লাগিল।

- রামবন্ধবার্। ডাক্টন ক্রমবিকাশবাদ ও তাহার কারণ ষেভাবে ব্ঝাইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আপনার অভিমত কি ?
- স্বামীজী। ডাকুইনের কথা সক্ষত হলেও evolution (ক্রমবিকাশবাদ)-এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা, এ কথা আমি স্বীকার করতে পারি না।
- রামত্রহ্মবাবু। এ বিষয়ে আমাদের দেশে প্রাচীন পণ্ডিতগণ কোনরপ আলোচনা করিয়াছিলেন কি?
- স্বামীজী। সাংখ্যদর্শনে ঐ বিষয় স্থনর আলোচিত হয়েছে। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকদিগের সিদ্ধান্তই ক্রমবিকাশের কারণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা ব'লে আমার ধারণা।
- রামব্রহ্মবারু। সংক্ষেপে ঐ সিদ্ধান্ত বুঝাইয়া বলা চলিলে ভনিতে ইচ্ছা হয়।
- খানীজী। নির জাতিকে উচ্চ জাতিতে পরিণত করতে পাশ্চাত্য মতে struggle for existence (জীবন-সংগ্রাম), survival of the fittest (বোগ্যতমের উহর্তন), natural selection (প্রাকৃতিক

নিৰ্বাচন ) প্ৰভৃতি বে-সকল নিয়ম কারণ ব'লে নিৰ্দিষ্ট হয়েছে, সে-সকল আপনার নিশ্চরই জানা আছে। পাতঞ্জ-দর্শনে কিন্ত এ-সকলের একটিও তার কারণ ব'লে সমর্থিত হরনি। পতঞ্চীর মত হচ্ছে, এক species ( ব্লাডি ) থেকে আর এক species-এ ( ব্লাডিডে ) পরিণডি 'প্রকৃতির আপুরণের' বারা ( প্রকৃত্যাপুরাৎ ) সংসাধিত হয় 🌬 আবরণ বা obstacles-এর (প্রতিবন্ধক বা বাধার) সঙ্গে দিনরার্ড struggle ( লড়াই ) ক'রে যে ওটা দাধিত হয়, তা নয়। আমার বিবেচনায় struggle ( লড়াই ) এবং competition (প্রভিৰম্বিতা) জীবের পূর্ণতালাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। হাজার জীবনকৈ ধ্বংস ক'রে যদি একটা জীবের ক্রমোয়তি হয়—যা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তা হ'লে বলতে হয়, এই evolution (ক্রমবিকাশ) বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না। সাংসারিক উন্নতির কথা স্বীকার ক'রে নিলেও আধাাত্মিক বিকাশকরে ভটা যে বিষম প্রতিবন্ধক, এ কথা স্বীকার করতেই হয়। স্থামাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়—জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতযোই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিমন্তরে ষাই হোক, উচ্চন্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির দলে দিনরাত যুদ্ধ করেই বে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায় দেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানতঃ ভ্যাগের ঘারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় বা অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। স্বতরাং obstacle ( প্রতিবন্ধক )-शुनित्क षांचा थकारणज्ञ कार्य ना व'रन कांत्रणक्ररण निर्दिण कता अवर প্রকৃতির এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত নয়। হাজার পাপীর প্রাণসংহার ক'রে জগৎ থেকে পাপ দূর করবার চেষ্টা দারা ব্দগতে পাপের বৃদ্ধিই হয়। কিন্ত উপদেশ দিয়ে দ্বীবকে পাপ থেকে। নিবৃত্ত করতে পারলে জগতে আর পাপ থাকে না। এখন দেখুন, পাশ্চাত্য Struggle Theory (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিষ্থিতা ঘারা উন্নতিলাভরণ মত )টা কভদূর horrible ( ভীবণ ) হরে দাড়াচ্ছে।

বামত্রন্ধাব্ সামীজীর কথা শুনিরা শুন্তিত হইরা রহিলেন; অবশেষে বলিলেন, 'ভারতবর্ষে এখন আগনার স্থারপ্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনে অভিজ্ঞ লোকের বিশেব প্রয়োজন হইরাছে। ঐরপ লোকেই একদেশদর্শী শিক্ষিত জনগণের ভ্রমপ্রমাদ অনুলি দিরা দেখাইয়া দিতে সমর্থ। আপনার Evolution Theory-র (ক্রমবিক্রাশবাদের) নৃতন ব্যাখ্যা শুনিরা আমি পরম আহলাদিত হইলাম।'

শিশু খামী বোগানন্দের সহিত ট্রামে করিয়া রাত্তি প্রায় ৮টার সময়
বাগবাজারে ফিরিয়া আসিল। খামীজী ঐ সময়ের প্রায় পনর মিনিট পূর্বে
ফিরিয়া বিশ্রাম করিভেছিলেন। প্রায় অর্ধবণ্টা বিশ্রামান্তে তিনি বৈঠকখানায়
আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। খামীজী অত্য পশুশালা দেখিতে
গিরা রামত্রন্ধবাব্র নিকট ক্রমবিকাশবাদের অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন
শুনিয়া উপস্থিত সকলে ঐ প্রেল বিশেষরূপে শুনিবার জন্ত ইতঃপূর্বেই
সমুৎস্কক ছিলেন। অতএব খামীজী আদিবামাত্র সকলের অভিপ্রায় ব্বিয়া
শিশু ঐ কথাই পাড়িল।

শিশ্ব। মহাশর, পশুশালার ক্রমবিকাশ সহদ্ধে বাহা বলিরাছিলেন, তাহা ভাল করিয়া ব্ঝিতে পারি নাই। অনুগ্রহ করিয়া সহজ কথার তাহা পুনরার বলিবেন কি ?

স্বামীজী। কেন, কি বুঝিসনি ?

শিক্ত। এই আপনি অভ অনেক সময় আমাদের বলিয়াছেন যে, বাছিরের শক্তিস্মৃহের সহিত সংগ্রাম করিবার ক্ষমতাই জীবনের চিহ্ন এবং উহাই উন্নতির সোপাম। আজু আবার যেন উল্টা কথা বলিলেন।

খানীজী। উলটো ব'লব কেন? তুই-ই বুৰতে পারিসনি। Animal kingdom-এ (নিয় প্রাণিজগতে) আমরা সত্য-সভ্যই struggle for existence, survival of the fittest (জীবনসংগ্রাম, বোগ্যতমের উর্বর্জন) প্রভৃতি নিয়ম স্পাই দেখতে পাই। ভাই ডারুইনের theory (ভত্ব) কভকটা সভ্য ব'লে প্রভিচ্ছাত হয়। কিন্তু human kingdom (মহন্ত-অগৎ)-এ, বেখানে rationality (জ্ঞান-বৃদ্ধি)-র বিকাশ, সেধানে এ নিয়মের উলটোই দেখা বার। মনে কর্, বাদের আমরা really great men (বাত্তবিক মহাপুরুষ) বা ideal (আদর্শ) ব'লে

জানি, তাঁদের বাহু struggle ( সংগ্রাম ) একেবারেই দেখিতে পাওয়া যার না। Animal kingdom ( সহয়েভর প্রাণিজগৎ )-এ instinct ( বাভাবিক জ্ঞান )-এর প্রাবল্য। মাহুব কিন্তু বত উন্নত হয়, ততই ভাতে rationality (বিচার-বৃদ্ধি)-র বিকাশ। এজন্ত animal kingdom (প্রাণিজগৎ)-এর মতো rational human kingdom ( বৃদ্ধিযুক্ত মহয়জগৎ )-এ পরের ধ্বংস সাধন ক'রে progress ( উরুডি ) হ'তে পারে না। মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ evolution ( পূর্ণবিকাশ ) একমাত্র sacrifice ( ত্যাগ ) হারা সাধিত হয়। যে পরের জন্ম হত sacrifice ( ত্যাগ ) করতে পারে, মাহুষের মধ্যে দে তত বড়। আর নিম্নন্তরের প্রাণিজগতে যে ষত ধ্বংস করতে পারে, সে ভত বলবান জানোয়ার হয়। স্বতরাং Struggle Theory (জীবনসংগ্রাম-তত্ব) এ উভয় রাজ্যে equally applicable (সমানভাবে উপযোগী) হ'তে পারে না। মাহুষের struggle ( সংগ্রাম ) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত control ( আয়ত্ত ) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনেক সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার বিকাশ হয়। Animal kingdom (মানবেতর প্রাণিজগৎ)-এ স্থল দেহের সংরক্ষণে যে struggle ( সংগ্রাম ) পরিলক্ষিত হয়, human plane of existence ( মান্ব-জীবন )-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্ম বা সন্ত( গুণ )বৃত্তিসম্পন্ন হবার জন্ম সেই struggle ( সংগ্রাম ) চলেছে। জীবস্ত বৃক্ষ ও পুকুরের জলে পতিত বৃক্ষচ্ছায়ার মতো মহয়েতর প্রাণীতে ও মহয়জগতে struggle ( সংগ্রাম ) বিপরীত দেখা যায়।

শিশু। তাহা হইলে আপনি আমার্দের শারীরিক উন্নতিসাধনের জ্ঞা এত করিয়া বলেন কেন ?

স্থানীজী। তোরা কি আবার মাহ্য ় তবে একটু rationality (বিচারবৃদ্ধি) আছে, এই মাত্র। Physique (দেহটা) ভাল না হ'লে মনের
সহিত struggle (সংগ্রাম) করবি কি ক'রে ? তোরা কি আর
অগতের highest evolution (পূর্ণবিকাশস্থল) 'মাহ্য'পদ্বাচ্য আছিন ? আহার নিস্তা মৈথুন ভিন্ন ভোদের আর আছে কি ? এখনও
বে চতুপদ হয়ে যাসনি, এই চের। ঠাকুর বলতেন, 'মান হ'ল আছে ষার, দেই মাহ্মন'। তোরা তো 'জায়ন্ব নিরন্ধ'-বাক্যের সাকী হয়ে।
বাদেশবাসীর হিংসার হল ও বিদেশিগণের ঘূণার আম্পদ হয়ে রয়েছিল।
তোরা animal (প্রাণী), তাই struggle (সংগ্রাম) করতে বলি।
থিওরি-ফিওরি রেখে দে। নিজেদের দৈনন্দিন কার্য ও ব্যবহার
হিরভাবে আলোচনা ক'রে দেখ্ দেখি, তোরা animal and human
planes-এর (মানব এবং মানবেতর ভারের) মধ্যবর্তী জীববিশেষ কি
না! Physique (দেহ)-টাকে আগে গড়ে তোল্। তবে তো মনের
ওপর ক্রমে আধিপত্য লাভ হবে। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লড্যঃ।'
ব্রালি ?

শিষ্য। মহাশয়, 'বলহীনেন' অর্থে ভাষ্যকার কিন্তু 'ব্রন্ধচর্যহীনেন' বলেছেন।
সামীজী। তা বলুনগে। আমি বলছি, the physically weak are
unfit for the realisation of the self ( ত্র্বল শ্রীরে আত্মসাক্ষাৎকার হয় না )।

শিষ্য। কিন্তু সৰল শরীরে অনেক জড়বৃদ্ধিও তো দেখা যায়।

খামীলী। তাদের যদি তুই যত্ন ক'রে ভাল idea (ভাব) একবার দিতে পারিস, তা হ'লে তারা যত শীগগীর তা work out (কার্যে পরিণত) করতে পারবে, হীনবীর্য লোক তত শীগগীর পারবে না। দেখছিদ না, ক্ষীণ শরীরে কাম-কোধের বেগধারণ হয় না। ভাটকো লোকগুলো শীগগীর রেগে যায়—শীগগীর কামমোহিত হয়।

শিষা। কিন্ধু এ নিয়মের ব্যতিক্রমণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

খামীজী। তা নেই কে বলছে? মনের ওপর একবার control (সংখম)
হয়ে পেলে, দেহ সবল থাক বা শুকিয়েই যাক, তাতে আর কিছু
এসে যায় না। মোট কথা হচ্ছে physique (শরীর) ভাল না হ'লে
যে আত্মজানের অধিকারীই হ'তে পারে না; ঠাকুর বলতেন, 'শরীরে
এতটুকু খুঁত থাকলে জীব সিদ্ধ হ'তে পারে না।'

কিছুক্ষণ পরে স্থামীজী রহস্ত করিয়া উপস্থিত সকলকে বলিতে লাগিলেন, 'আর এক কথা শুনেছেন, আজ এই ভটচায় বামুন নিবেদিভার এঁটো থেয়ে এনেছে। তার ছোঁয়া মিটার না হয় থেলি, তাতে তত আনে যায় না, কিছে তার ছোঁয়া জলটা কি ক'রে থেলি ?'

- শিক্ত। তা আপনিই তো আদেশ করিয়াছিলেন। গুরুর আদেশে আমি স্ব করিতে পারি। জলটা ধাইতে কিন্তু আমি নারাজ ছিলাম; আপনি পান করিয়া দিলেন, কাজেই প্রদাদ বলিয়া ধাইতে ছইল।
- খামীজী। তোর ভাতের দফা রফা হয়ে পেছে—এখন আর তোকে কেউ ভটচার বামুন বলে মানবে না!
- শিশু। না মানে নাই মান্নক। আমি আপনার আদেশে চণ্ডালের ভাতও ধাইতে পারি।

কথা শুনিয়া স্বামীন্দী ও উপস্থিত সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

22

## স্থান—বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠ-বাটী কাল—১৮৯৮

আৰু বেলা প্রায় গৃইটার সময় শিশু পদব্রজে মঠে আসিয়াছে। নীলাষরবার্ব বাগানবাটীতে এখন মঠ উঠাইয়া আনা হইয়াছে এবং বর্তমান
মঠের জমিও অল্লদিন হইল ধরিদ করা হইয়াছে। স্বামীজী শিশুকে সঙ্গে
লইয়া বেলা চারিটা আন্দাল মঠের নৃতন জমিতে বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন।
মঠের জমি তখনও জললপূর্ণ। জমিটির উত্তরাংশে তখন একখানি একতলা
কোঠাবাড়ি ছিল; উহারই সংস্থার করিয়া বর্তমান মঠ-বাড়ি নির্মিত হইয়াছে।
মঠের জমিটি বিনি ধরিদ করাইয়া দেন, তিনিও স্বামীজীর সঙ্গে কিছুদ্র পর্বস্ত
আসিয়া বিদার লইলেন। স্বামীজী শিশুসঙ্গে মঠের জমিতে ভ্রমণ করিতে
লাগিলেন এবং কথাপ্রসঙ্গে ভাবী মঠের কার্যকারিতা ও বিধিবিধান পর্যালোচনা
করিতে লাগিলেন।

ক্রমে একতলা ঘরের পূর্বদিকের বারালার পৌছিরা বেড়াইডে বেড়াইডে খামীনী বলিলেন:

এইথানে সাধুদের থাকবার ছান হবে। সাধন-ভজন ও আনচর্চার এই ষঠ প্রধান কেন্দ্রহান হবে, এই আমার অভিপ্রায়। এধান থেকে বে শক্তির অভ্যাদর হবে, তা জগৎ ছেরে ফেলবে; ষাছ্যের জীবনগতি ফিরিরে দেবে; জান ভক্তি বোগ ও কর্মের একজ সমন্বরে এখান থেকে ideals (উচ্চাদর্শ-সকল) বেরোবে; এই মঠভুক্ত সাধুদের ইক্তিতে কালে দিগ্দিগভাবে প্রাণের সকার হবে; যথার্থ ধর্মাছ্রাগিগণ সব এখানে কালে এনে জুটবে—মনে এরূপ কত কর্মনার উদ্বর হচ্ছে।

মঠের দক্ষিণ ভাগে ঐ যে জমি দেখছিস, ওথানে বিভার কেন্দ্রস্থা ছবে। ব্যাকরণ দর্শন বিজ্ঞান কাব্য অলঙ্কার শ্বতি ভক্তিশাস্ত্র আর রাজকীয় ভাষা ঐ স্থানে শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাচীন টোলের ধরনে ঐ 'বিভামন্দির' স্থাপিত হবে। বালত্রন্ধচারীরা ঐধানে বাদ ক'রে শান্ত্রপাঠ করবে। তাদের অশন-বদন সব মঠ থেকে দেওয়া হবে। এ-সব এক্ষচারীরা পাঁচ বংসর training (শিক্ষালাভ)-এর পর ইচ্ছে হ'লে গুছে ফিরে গিয়ে সংসারী হ'তে পারবে। মঠে মহাপুরুষগণের অভিমতে সন্ন্যাসও ইচ্ছে হ'লে নিতে পারবে। এই ব্রহ্মচারি-গণের মধ্যে যাদের উচ্ছুঙাল বা অসচ্চরিত্র দেখা যাবে, মঠস্বামিগণ ভাদের তথনি বহিষ্ণত ক'রে দিতে পারবেন। এখানে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে অধায়ন করানো হবে। এতে যাদের objection ( আপত্তি ) থাকবে, তাদের নেওয়া হবে না। তবে নিজের জাতিবর্ণাশ্রমাচার মেনে যারা চলতে চাইবে, তালের আহারাদির বন্দোবন্ত নিজেদের ক'রে নিতে হবে। তারা অধ্যয়ন-মাত্র সকলের সঙ্গে একতা করবে। তাদেরও চরিত্র-বিষয়ে মঠস্বামিগণ সর্বদা তীকু দৃষ্টি রাথবেন। এখানে trained (শিক্ষিত) না হ'লে কেউ সন্ন্যান্ত্রে অধিকারী হ'তে পারবে না। ক্রমে এক্লপে যথন এই মঠের কাব্র আরম্ভ हरत, ज्यन क्यन हरत वन् रम्थि ?

শিশ্ব। আপনি তবে প্রাচীনকালের মতো গুরুগৃহে ব্রন্ধ্চর্যাশ্রমের অহুষ্ঠান পুনরায় দেশে চালাইতে চান ?

খামীজী। নম তো কি ? Modern system of education-এ (বর্তমান শিকাপছতিতে) ব্রন্ধবিভা-বিকাশের অ্বোগ কিছুমাত্র নেই। পূর্বের মতো ব্রন্ধচর্বাপ্রম প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তবে এখন broad basis (উদারভাব)-এর ওপর তার foundation (ভিত্তিখাপন) করতে হবে, অর্থাৎ কালোপবোগী অনেক পরিবর্তন তাতে ঢোকাতে হবে। সে সব পরে ব'লব।

স্বামীজী স্বাবার বলিতে লাগিলেন:

মঠের দক্ষিণে ঐ বে জমিটা আছে, ঐটেও কালে কিনে নিভে হবে। ঐথানে মঠের 'অল্পত্র' হবে। এখানে যথার্থ দীনত্ব:থিগণকে নারায়ণজ্ঞানে নেবা করবার বন্দোবন্ত থাকবে। ঐ অন্নসত্র ঠাকুরের নামে প্রভিষ্টিভ হবে। ষেমন fund (টাকা) জুটবে, সেই অনুসারে অরসত্র প্রথম খুলভে হবে। চাই কি প্রথমে ছ-ভিনটি লোক নিয়ে start ( আরম্ভ ) করতে হবে। উৎসাহী বন্ধচারীদের এই অন্নসত্র চালাতে train করতে (শেখাতে) হবে ! ভাদের বোগাড়-সোগাড় ক'বে, চাই কি ভিক্ষা ক'রে এই অরমত্র চালাভে হবে। মঠ এ-বিষয়ে কোনরকম অর্থসাহাষ্য করতে পারবে না। ব্রহ্মচারীদের ওর জন্ম অর্থসংগ্রহ ক'রে আনতে হবে। সেবাসত্তে ঐভাবে পাঁচ বংসর training (শিক্ষালাভ) সম্পূর্ণ হ'লে তবে তারা 'বিভামন্দির'-শাখায় প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারবে। অন্নসত্তে পাঁচ বৎসর আর বিভাশ্রমে পাঁচ বৎসর-একুনে দশ বৎসর training-এর (শিক্ষার) পর মঠের স্বামিগণের বারা দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাসাঞ্জমে প্রবেশ করতে পারবে—অবশু বদি তাদের সন্ন্যাসী হ'তে ইচ্ছে হয় এবং উপযুক্ত অধিকারী বুঝে মঠাধ্যক্ষগণ ভাদের সন্ন্যাসী করা অভিমত করেন। তবে কোন কোন বিশেষ সদ্গুণসম্পন্ন ব্রদাবারী সম্বন্ধে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম ক'রে মঠাধ্যক্ষ তাকে যথন ইচ্ছে সন্ন্যাসদীক্ষা দিতেও পারবেন। সাধারণ এক্ষচারিগণকে কিন্তু পূর্বে যেমন বললুম, দেইভাবে ক্রমে ক্রমে সন্মাদাশ্রমে প্রবেশ করতে হবে। আমার মাথায় এই-দব idea ( ভাব ) রয়েছে।

শিশু। মহাশয়, মঠে এরপ তিনটি শাধাস্থাপনের উদ্দেশ্য কি হবে ?

খামীজী। ব্যালনি ? প্রথমে অন্নদান, তারপর বিভাগান, সর্বোপরি জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্তর এই মঠ থেকে করতে হবে। অন্নদান
করবার চেষ্টা করতে করতে ব্রহ্মচারীদের মনে পরার্থকর্মভংপরতা ও
শিবজ্ঞানে জীবসেবার ভাব দৃঢ় হবে। ও থেকে তাদের চিত্ত ক্রমে
নির্মল হয়ে তাতে সম্বভাবের ফ্রন হবে। তা হলেই ব্রহ্মচারিগণ কালে
ব্রহ্মবিভালাভের বোগ্যতা ও সন্ন্যানাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করবে।

শিশ্ব। মহাশর, জানদানই বদি শ্রেষ্ঠ হয়, তবে আর অরদান ও বিভাদানের শাখা স্থাপনের প্রয়োজন কি ?

- শামীন্দ্রী। তুই এতক্ষণেও কথাটা ব্যতে পায়লিনি! শোন্—এই অরহাহাকারের দিনে তুই ষদি পরার্থে সেবাকরে ভিক্ষা-শিক্ষা ক'রে বেরূপে
  হোক হুম্ঠো অর দীনহংখীকে দিতে পারিস, তা হ'লে জীব-জগতের ও
  তোর মধল তো হবেই—সঙ্গে সঙ্গে তুই এই সংকাজের জন্ত সকলের
  sympathy (সহাছভূতি) পাবি। ঐ সংকাজের জন্ত তোকে বিশাস
  ক'রে কামকাক্ষনবন্ধ সংসারীরা ভোর সাহাষ্য করতে অগ্রসর হবে।
  তুই বিভাদানে বা জ্ঞানদানে যত লোক আকর্ষণ করতে পারবি, তার
  সহস্রপ্তণ লোক তোর এই অ্যাচিত অয়দানে আরুই হবে। এই কাজে
  তুই public sympathy (সাধারণের সহাহ্রভূতি) যত পাবি, তত
  আর কোন কাজে পাবিনি। যথার্থ সংকাজে মাহ্র্য কেন, ভগবানও
  সহায় হন। এরূপে লোক আরুই হ'লে তথন তাদের মধ্য দিয়ে বিভা
  ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উদ্বীপিত করতে পারবি। তাই আগে অয়দান।
- শিক্ত। মহাশর, অন্নসত্ত করিতে প্রথম—হান চাই, তারপর ঐজক্ত ঘর-ঘার নির্মাণ করা চাই, তারপর কাজ চালাইবার টাকা চাই। এত টাকা কোথা হইতে আসিবে ?
- শামীজী। মঠের দক্ষিণ দিকটা আমি এখনি ছেড়ে দিচ্ছি এবং ঐ বেলতলায় একখানা চালা তুলে দিচ্ছি। তুই একটি কি ঘটি আন্ধ আতুর সন্ধান ক'রে নিয়ে এসে কাল থেকেই তাদের সেবায় লেগে যা দেখি। নিজে ভিকা ক'রে তাদের জন্ম নিয়ে আয়। নিজে রেঁধে তাদের খাওয়া। এইরূপে কিছু দিন করলেই দেখবি—তোর এই কাজে কত লোক সাহায্য করতে অগ্রসর হবে, কত টাকা-কড়ি দেবে! 'ন হি কল্যাণক্বৎ কণ্টিৎ ঘুর্গতিং তাত গচ্ছতি।''
- শিশু। হাঁ, ভাহা বটে। কিন্তু ঐরপে নিরম্ভর কর্ম করিতে করিতে কালে কর্মবন্ধন ভো ঘটতে পারে ?
- শামীজী। কর্মের ফলে যদি ভোর দৃষ্টি না থাকে এবং সকল প্রকার কামনা-বাসনার পারে যাবার যদি ভোর একান্ত অন্তরাগ থাকে, ভা হ'লে ঐ সব সংকাজ ভোর কর্মবন্ধন-মোচনেই সহায়তা করবে। ঐরপ কর্মে

১ গীতা, ৬-৪০

বন্ধন আসবে !—ও-কথা ভূই কি বলছিন ? এরণ পরার্থ কর্মই কর্ম-বন্ধনের ম্লোৎপাটনের একমাত্র উপায়। 'নাল্ল: পছা বিভতেইরনায়।'

শিশু। আপনার কথার অরসত্ত ও দেবাশ্রম সম্বন্ধ আপনার মনোভাব বিশেষ করিয়া শুনিতে প্রাণে উৎসাহ হইতেছে।

ষামীনী। গরীব-ছংখীদের জন্ম well-ventilated (বান্-চলাচলের পথ্যুক্ত) ছোট ছোট ঘর তৈরি করতে হবে। এক এক ঘরে তাদের ছ-জন কি তিন জন মাত্র থাকবে। তাদের ভালো বিছানা, পরিষার কাপড়-চোপড় সব দিতে হবে। তাদের জন্ম একজন ভাক্তার থাকবেন। হপ্তার একবার কি ছবার স্থিধামত তিনি তাদের দেখে বাবেন। সেবাশ্রমটি জন্নদত্তের ভেতর একটা ward (বিভাগ)-এর মতো থাকবে, তাতে রোগীদের ভশ্রমা করা হবে। ক্রমে বখন fund (টাকা) এসে পড়বে, তখন একটা মন্ত kitchen (রন্ধনশালা) করতে হবে। জন্মত্তে কেবল দীয়তাং নীয়তাং ভ্রাতান্ এই রব উঠবে। ভাতের ফেন গলায় গড়িয়ে পড়ে গলার জল সাদা হয়ে বাবে। এই রক্ষ জন্মত্ত হয়েছে দেখলে তবে জামার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

শিশু। আপনার যথন এরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তথন বোধ হয় কালে এ বিষয়টি ৰাম্ভবিকই হইবে।

শিষ্যের কথা শুনিয়া স্বামীজী গলার দিকে চাছিয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। পরে প্রসরমূখে সম্বেহে শিশুকে বলিলেন:

তোদের ভেতর কার কবে সিংহ জেগে উঠবে, তা কে জানে? তোদের একটার মধ্যে মা যদি শক্তি জাগিয়ে দেন তো ছনিয়াময় জমন কত জরসত্ত হবে। কি জানিদ, জান শক্তি ভক্তি—সকলই সর্বজীবে পূর্ণভাবে আছে। এদের বিকাশের তারতম্যটাই কেবল আমরা দেখি এবং একে বড়, ওকে ছোট ব'লে মনে করি। জীবের মনের ভেতর একটা পর্দা বেন মাঝখানে পড়ে পূর্ণ বিকাশটাকে আড়াল ক'রে রয়েছে। সেটা সরে গেলেই বস্, সব হয়ে গেল! তথন বা চাইবি, যা ইচ্ছে করবি, তাই হবে।

খামীজী আবার বলিতে লাগিলেন:

ঈশ্বর করেন তো এ মঠকে মহাসম্বর্গকেত্র ক'রে তুলতে হবে। ঠাকুর আমাদের সর্বভাবের সাকাৎ সম্বর্মৃতি। এ সম্বর্গের ভাবটি এখানে ভাগিরে রাখনে ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন। সর্বমতের সর্বপথের আচগুল ব্রাহ্মণ—সকলে বাতে এখানে এসে আপন আপন ideal (আদর্শ) দেখতে পার, তা করতে হবে। সেদিন বখন মঠের জমিতে ঠাকুরকে স্থাপন করল্ম, তখন মনে হ'ল, যেন এখান হ'তে তাঁর ভাবের বিকাশ হয়ে চরাচর বিশ ছেয়ে কেলছে! ,আমি তো বখাসাধ্য করছি ও ক'রব—তোরাও ঠাকুরের উদার তাব লোকদের ব্রিয়ে দে। বেদাস্ত কেবল প'ড়ে কি হবে ? Practical life (কর্মজীবন)-এ শুদ্ধাবৈত্তবাদের সত্যতা প্রমাণিত করতে হবে। শহর এ অবৈত্বাদকে জললে পাহাড়ে রেখে গেছেন; আমি এবার সেটাকে সেখান থেকে সংসারে ও সমাজের সর্বত্ত রেখে যাব ব'লে এসেছি। ্ ঘরে হরে, মাঠে ঘাটে, পর্বতে প্রান্তরে এই অবৈত্বাদের ফুলুজিনাদ তুলতে হবে। ভোরা আমার সহার হয়ে লেগে যা।

শিশ্ব। মহাশন্ন, ধ্যানসহায়ে ঐ ভাব অহভূতি করিতেই ষেন আমার ভাল লাগে। লাফাতে ঝাঁপাতে ইচ্ছা হয় না।

স্বামীজী। সেটা তো নেশা ক'রে অচেতন হয়ে থাকার মতো; শুধু এরপ থেকে কি হবে ? অধৈতবাদের প্রেরণায় কখন বা তাওৰ নৃত্য করবি, কখন বা বুঁদ হয়ে থাকবি। ভাল জিনিদ পেলে কি একা খেয়ে হুখ হয়? দশ জনকে দিতে হয় ও খেতে হয়। আত্মাহভৃতি লাভ ক'রে না-হয় তুই মৃক্ত হয়ে গেলি—তাতে জগতের এল গেল কি ? বিজগৎ মৃক্ত ক'রে নিয়ে বেতে হবে। মহামায়ার রাজ্যে আগুন ধরিয়ে দিতে হবে ! তথনই নিত্য-সত্যে প্রতিষ্ঠিত হবি। সে আনন্দের কি তুলনা আছে রে ! 'নিরবধি গগনাভম্'—আকাশকর ভূমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হবি। জীবজগতের সর্বত্র ভোর নিজ সত্তা দেখে অবাক হয়ে পড়বি ৷ স্থাবর ও জনম সমস্ত তোর আপনার সভা ব'লে বোধ হবে। তথন সকলকৈ আপনার মতো ষত্ব না ক'রে থাকতে পারবিনি। এরপ অবস্থাই হচ্ছে Practical Vedanta ( কর্মে পরিণত বেদান্তের অহভূতি )—বুঝলি। তিনি ( বন্ধ ) এক হয়েও ব্যাবহারিকভাবে বছরূপে সামনে রয়েছেন। নাম ও রূপ এই ব্যবহারের মূলে রয়েছে। বেমন ঘটের নাম-রপটা বাদ দিয়ে কি দেখতে পাস-একমাত্র মাটি, বা এর প্রকৃত সন্তা। সেরূপ ল্রমে ঘট পট মঠ-সব ভাবছিস ও দেখছিস। জ্ঞান-প্ৰতিবন্ধক এই যে অজ্ঞান, যার বাস্তব

কোন সন্তা নেই, তাই নিয়ে ব্যবহার চলছে। মাগ-ছেলে, দেহ-মন—ধা কিছু স্বই নামত্রপসহায়ে অজ্ঞানের স্পষ্টতে দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞানটা ষেই সরে দাঁড়াল, তথনি ব্রন্ধ-সন্তার অফুভূতি হয়ে গেল।

শিশ্ব। এই অঞ্চান কোথা হইতে আদিল ?

স্বামীজী। কোথেকে এল তা পরে ব'লব। তৃই বথন দড়াকে সাপ ভেবে ভয়ে দৌডুতে লাগলি, তথন কি দড়াটা সাপ হয়ে গিয়েছিল ?—না, তোর অঞ্চতাই তোকে অমন ক'রে ছুটিয়েছিল ?

শিশ্ব। অজ্ঞতা হইতেই ঐরপ করিয়াছিলাম।

সামীজী। তা হ'লে ভেবে দেখ — তুই যখন আবার দড়াকে দড়া ব'লে জানতে পারবি, তখন নিজের পূর্বকার অজ্ঞতা ভেবে হাসি পাবে কি না? তখন নামরূপ মিধ্যা ব'লে বোধ হবে কি না?

শিকা। তাহবে।

শামীজী। তা ষদি হয়, তবে নামরূপ মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। এরপে ব্রহ্মসন্তাই একমাত্র সভ্য হয়ে দাঁড়াল। এই অনস্ত স্ষ্টিবৈচিত্র্যেও তাঁর শ্বরূপের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। কেবল তুই এই অজ্ঞানের মন্দান্ধকারে এটা মাগ, এটা ছেলে, এটা আপন, এটা পর ভেষে সেই সর্ব-বিভাসক আত্মার সন্তা ব্রতে পারিসনে। যথন গুরুর উপদেশ ও নিজের বিশাস দারা এই নামরূপাত্মক জগংটা না দেখে এর মূল সন্তাটাকে কেবল অহভব করবি, তথনি আব্রহ্মশুষ পর্যন্ত সকল পদার্থে তোর আত্মাহভূতি হবে—তথনি ভিততে হদয়গ্রাছিশ্ছিত্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'' হবে।

শিশু। মহাশয়, এই অজ্ঞানের আদি-অল্ডের কথা জানিতে ইচ্ছা হয়।

খামীজী। বে জিনিসটা পরে থাকে না—সে জিনিসটা যে মিধ্যা, তা তো

বুঝতে পেরেছিস ? যে যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছে সে বলবে, অজ্ঞান আবার
কোথায় ? সে দড়াকে দড়াই দেখে—সাপ ব'লে দেখতে পায় না।

যারা দড়াকে সাপ ব'লে দেখে, তাদের ভয়-ভীতি দেখে তার হাসি পায়!

সেজক্ত অজ্ঞানের বান্তব অরপ নেই। অজ্ঞানকে সংও বলা যায় না—

অসংও বলা যায় না। 'সয়াপ্যসয়াপ্যভয়াত্মিকা নো'। যে জিনিসটা

<sup>&</sup>gt; मूखक উপनिवल, २।२।৮

এরণে মিখ্যা ব'লে প্রতিপন্ন হচ্ছে, তার বিষয়ে প্রশ্নই বা কি, আর উত্তরই

বা কি ? ঐ বিষয়ে প্রশ্ন করাটা যুক্তিযুক্তও হ'তে পারে না। কেন, তা
শোন্।—এই প্রশ্নোন্তরটাও তো দেই নামরূপ বা দেশকাল ধরে করা
হচ্ছে ? যে বন্ধবন্ধ নাম-রূপ-দেশ-কালের অতীত, তাকে প্রশ্নোন্তর দিয়ে
কি বোঝানো বায় ? এইজন্ত শাস্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি ব্যাবহারিকভাবে সভ্য—
পারমার্থিকরূপে সভ্য নয়। স্বরূপতঃ অজ্ঞানের অন্তিত্বই নেই, তা আবার
বুঝবি কি ? বর্থন ব্রন্ধের প্রকাশ হবে, তথন আর ঐরপ প্রশ্ন করবার
অবসরই থাকবে না। ঠাকুরের সেই 'মৃচি-মুটের গল্প' শুনেছিস
না ?—ঠিক তাই।—অজ্ঞানকে বেই চেনা বায়, অমনি সে পালিয়ে
বায় ।

শিশ্য। কিন্তু মহাশয়, অঞ্জানটা আসিল কোণা হইতে?

খামীজী। যে জিনিসটাই নেই, তা আবার আসবে কি ক'রে ?—থাকলে তো আসবে ?

শিশু। তবে এই জীব-জগতের কি করিয়া উৎপত্তি হইল?

স্বামীজী। এক ব্রহ্মসন্তাই তো রয়েছেন! তুই মিখ্যা নামরূপ দিয়ে তাকে রূপান্তরে নামান্তরে দেখছিস।

শিশ্ব। এই মিধ্যা নামরূপই বা কেন ? কোথা হইতে আসিল ?

সামীজী। শাস্ত্রে এই নামরূপাত্মক সংস্থার বা অজ্ঞতাকে প্রবাহরূপে নিত্যপ্রায় বলেছে। কিন্তু ওটা সাস্ত। ব্রহ্মস্তা কিন্তু সর্বদা দড়ার মতো
স্ব-সরূপেই রয়েছেন। এইজন্ম বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই বে, এই
নিধিল ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে অধ্যন্ত ইক্সজালবং ভাসমান। ভাতে ব্রহ্মের
কিছুমাত্র স্বরূপ-বৈলক্ষণ্য ঘটেনি। বুঝালি ?

শিয়। একটা কথা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। স্বামীজী। কি বল্না?

শিষ্য। এই বে আপনি বলিলেন, এই স্প্রি-স্থিতি-সন্নাদি ব্রন্ধে অধ্যন্ত, তাদের কোন স্বরূপ-সন্তা নাই—তা কি করিয়া হইতে পারে ? বে বাহা পূর্বে দেখে নাই, দে জিনিসের ভ্রম তাহার হইতেই পারে না। বে কখনও সাপ দেখে নাই, তাহার দড়াতে বেমন সর্পভ্রম হয় না; সেইরূপ বে এই স্প্রী দেখে নাই, তার ব্রন্ধে স্প্রীজ্ঞম হইবে কেন ? স্বৰাং স্ট ছিল বা আছে, ভাই স্টেশ্ৰয় হইয়াছে। ইহাভেই বৈভাপত্তি উঠিভেছে।

শাসীজী। ব্রহ্ম পুরুষ ভোর প্রশ্ন এইরূপে প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করবেন যে,
তাঁর দৃষ্টিভে স্থান্ট প্রভৃতি একেবারেই প্রতিভাত হচ্ছে না। তিনি
একমাত্র ব্রহ্মগুলাই দেখছেন। বৃজ্জ্বই দেখছেন, সাপ দেখছেন না।
তুই বদি বলিস্, 'আমি তো এই স্থান্ট বা সাপ দেখছি', তবে
ভোর দৃষ্টিদোষ দ্র করতে তিনি ভোকে রজ্জ্ব স্বরূপ বৃথিরে দিতে
চেষ্টা করবেন। যখন তাঁর উপদেশে ও বিচার-বলে তুই রজ্সন্তা
বা ব্রহ্মগুলা বৃথাতে পারবি, তথন এই অ্যাত্মক সর্পজ্ঞান বা স্থান্টজ্ঞান নাশ হয়ে যাবে। তথন এই স্থান্টিছিভিলয়রূপ অম্জ্ঞান বজ্জারাপিত ভিন্ন আর কি বলতে পারিস ? অনাদি প্রবাহরূপে এই
স্থান্টিভানাদি চলে এসে থাকে ভো থাকুক, তার নির্ণয়ে লাভালাভ
কিছুই নেই। ব্রহ্মতত্ত্ব 'করামলকবং' প্রত্যক্ষ না হ'লে এ প্রশ্নের
পর্যাপ্ত মীমাংসা হ'তে পারে না এবং হ'লে আর প্রশ্নও উঠে না,
উত্তরেরও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্মতত্তাস্থাদ তথন 'মুকাশ্বাদনবং' হয়।

শিশ্য। ভবে আর এভ বিচার করিয়া কি হইবে?

খামীজী। ঐ বিষয়টি বোঝবার জন্ম বিচার। সভ্য বন্ধ কিন্তু বিচারের পারে
—'নৈষা ভর্কেণ মভিরাপনেয়া'।'

এইরপ কথা চলিতে চলিতে শিশু স্বামীজীর সঙ্গে মঠেই আদিরা উপস্থিত ছইল। মঠে স্থালিরা স্বামীজী মঠের সন্থানী ও ব্রন্ধচারিগণকে স্থাজনার বন্ধবিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম ব্ঝাইরা দিলেন। উপরে উঠিতে উঠিতে শিশুকে বলিতে লাগিলেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যাং'।

১ , কঠোপনিষদ

২ নীলাম্বরবাবুর বাগানে অবস্থিত

२२

### স্থান--বেশুড় মঠ

#### कान-( ঐ निर्वागकाता) ১৮৯৮

- শিক্ত। স্বামীজী, আপনি এদেশে বক্তা দেন না কেন? বক্তাপ্রভাবে ইওরোপ-আমেরিকা মাতাইয়া আদিলেন, কিন্তু ভারতে ফিরিয়া আপনার ঐ বিবয়ে উত্তম ও অহুরাপ বে কেন কমিয়া গিয়াছে, তাহার কারণ ব্রিতে পারি না। পাশ্চাত্যদেশগুলি অপেক্ষা—আমাদের বিবেচনায় এখানেই ঐরপ উত্তমের অধিক প্রয়োজন।
- শ্বামীনী। এদেশে আগে ground (জমি) তৈরি করতে হবে, তবে বীজ ফললে গাছ হবে। পাশ্চাত্যের মাটিই এখন বীজ ফেলবার উপযুক্ত, খুব উর্বর। ওদেশের লোকেরা এখন ভোগের শেব সীমায় উঠেছে। ভোগে তৃপ্ত হয়ে এখন ভাদের মন ভাতে আর শান্তি পাছে না। একটা দারুণ অভাব বোধ করছে। ভোদের দেশে না আছে ভোগ, না আছে যোগ। ভোগের ইচ্ছা কভকটা তৃপ্ত হ'লে ভবে লোকে যোগের কথা শোনে ও বোঝে। অরাভাবে কীণদেহ ক্ষীণমন, রোগ-শোক-পরিভাপের জন্মভূমি ভারতে লেকচার-ফেকচার দিয়ে কি হবে?
- শিশু। কেন, আপনিই ভো কথন কখন বলিয়াছেন এদেশ ধর্মভূমি। এদেশে লোকে বেমন ধর্মকথা বুঝে ও কার্যতঃ ধর্মান্দুষ্ঠান করে, অন্তদেশে ভেমন নহে। তবে আপনার জলস্ক বাগ্মিভায় দেশ কেন না মাভিয়া উঠিবে —কেন না ফল হইবে ?
- শামী জী। ওরে ধর্মকর্ম করতে গেলে আগে ক্র্মাবভারের পূজা চাই—পেট হচ্ছেন সেই ক্র্ম। এঁকে আগে ঠাণ্ডা না করলে, ভোর ধর্মকর্মের কথা কেউ নেবে না। দেখতে পাচ্ছিস না, পেটের চিন্তাভেই ভারত অহির! বিদেশীর সঙ্গে প্রতিবন্দিতা, বাণিজ্যে অবাধ রপ্তানি, সবচেয়ে ভোদের পরস্পরের ভেতর ম্বণিত দাসমূলত দ্বাই তোদের দেশের অন্থিমজ্ঞা থেয়ে ফেলেছে। ধর্মকথা শোনাভে হ'লে আগে এদেশের লোকের পেটের চিন্তা দ্র করতে হবে। নতুবা তথু লেকচার-ফেকচারে বিশেষ কোন ফল হবে না।

শিশু। তবে আমাদের এখন কি করা প্রয়োজন ?

সামীজী। প্রথমত: কভকগুলি ত্যাগী পুরুষের প্রয়োজন—যারা নিজেদের সংসারের অন্ত না ভেবে পরের জন্ম জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হবে। আমি মঠ স্থাপন ক'রে কতকগুলি বাল-সন্মাসীকে তাই ঐরপে তৈরি করছি। শিক্ষা শেষ হ'লে এরা ঘারে ঘারে গিয়ে সকলকে ভাদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার বিষয় বৃঝিয়ে বলবে, ঐ অবস্থার উন্নতি কিন্তাবে হ'তে পারে, সে বিষয়ে উপদেশ দেবে আর সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের মহান্ সত্যগুলি সোজা কথায় জলের মতো পরিষার ক'রে তাদের ব্ঝিয়ে দেবে। তোদের দেশের mass of people (জনসাধারণ) যেন একটা sleeping Leviathan ( খুমস্ক বিরাট জলজন্ধ)! এবেশের এই যে বিখবিতালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড়জোর একজন কি তৃত্বন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্ত কিছু ক'রে উঠতে পারছে না। কি করেই বা বেচারি করকে বল ? কলেজ থেকে বেরিয়েই দেখে সে সাত ছেলের বাপ! তথন ষা তা ক'রে একটা কেরানিগিরি, বড়জোর একটা ডেপুটিগিরি জুটিয়ে নেয়। এই হ'ল শিক্ষার পরিণাম! তারপর সংসারের ভারে উচ্চকর্ম উচ্চচিন্তা করবার তাদের আর সময় কোথায়? তার নিজের স্বার্থই সিদ্ধ হয় না; পরার্থে সে আবার কি করবে?

শিক্স। তবে কি আমাদের উপায় নাই ?

শামীজী। অবশু আছে। এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে
বটে, কিন্তু নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে বে জগৎ দেখে জবাক
হয়ে বাবে। দেখিসনি নদী বা সম্জে তরজ বত নামে, তারপর সেটা
তত জোরে ওঠে? এখানেও সেইরপ হবে। দেখছিসনি—পূর্বাকাশে
অরুণোদর হয়েছে, স্র্ব ওঠার আর বিলম্ব নেই? তোরা এই সময়ে
কোমর বেঁধে লেগে বা—সংসার-ফংসার ক'রে কি হবে? তোদের
এখন কাজ হছেে দেশে-দেশে গাঁয়ে-গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের ব্রিয়ে
দেওয়া বে, আর আলিন্তি ক'রে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন
ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের ব্রিয়ে দিয়ে বলগে, 'ভাই
সব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘ্মুবে?' আর শাজের মহান্

সত্যগুলি সরল ক'রে তাদের বৃষিয়ে দিগে। এতদিন এদেশের বাক্ষণেরা ধর্মটা একচেটে ক'রে বসে ছিল। কালের প্রোত্তে তা বখন আর টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে বাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে বাক্ষণদের মতো তোমাদেরও ধর্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থীবনের অত্যাবশ্রক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও ধিক, আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক।

- শিক্স। মহাশয়, আমাদের সে শক্তি কোথায় ? আপনার শতাংশের একাংশ শক্তি থাকিলে নিজেও ধন্ত হইতাম, অপরকেও ধন্ত করিতে পারিতাম।
- শামীজী। দ্র মৃথ্! শক্তি-ফক্তি কেউ কি দেয়? ও তোর ভেতরেই রয়েছে, সময় হলেই আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়বে। তুই কাজে লেগে যা না; দেখবি এত শক্তি আসবে যে সামলাতে পারবিনি। পরার্থে এতটুকু কাজ করলে ভেতরের শক্তি জেগে ওঠে। পরের জন্ম এতটুকু তাবলে ক্রমে হলয়ে সিংহবলের সঞ্চার হয়। তোদের এত ভালবাসি, কিন্তু ইচ্ছা হয়, তোরা পরের জন্ত খেটে খেটে মরে যা—আমি দেখে খ্শী হই।
- শিশু। কিন্তু মহাশয়, যাহারা আমার উপর নির্ভর করিতেছে, তাহাদের কি হইবে?
- খামীজী। তুই ষদি পরের জন্ম প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'স্ তো ভগবান তাদের একটা উপায় করবেনই করবেন। 'ন হি কল্যাণক্বং কশ্চিৎ হুর্গতিং তাত গছতি'—গীতায় পড়েছিস তো ?
- निया। जांदक है।
- খামীজী। ত্যাগই হচ্ছে আদল কথা—ত্যাগী না হ'লে কেউ পরের জন্ত যোল আনা প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারে না। ত্যাগী সকলকে সমভাবে দেখে, সকলের সেবায় নিযুক্ত হয়। বেদাস্থেও পড়েছিস, সকলকে সমানভাবে দেখতে হবে। তবে একটি স্ত্রী ও কয়েকটি ছেলেকে বেশী আপনার ব'লে ভাববি কেন ? ভোর দোরে খ্বাং নারায়ণ কাঙালবেশে এসে জনাহারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে রয়েছেন, তাঁকে কিছু না দিয়ে

খালি নিজের ও নিজের স্ত্রী-প্রদেরই উদর নানাপ্রকার চর্ব্য-চ্ছা দিরে পূর্তি করা—সে তো পশুর কাজ।

- শিশু। মহাশর, পরার্থে কার্য করিতে সময়ে সময়ে বহু অর্থের প্রয়োজন হয়; তাহা কোথায় পাইব ?
- সামীজী। বলি, বভটুকু ক্ষমতা আছে তভটুকুই আগে কর্ না। পরসার আভাবে যদি কিছু নাই দিতে পারিস—একটা মিষ্টি কথা বা হুটো সং উপদেশও তো তাদের শোনাতে পারিস। না—ভাতেও ভোর টাকার দরকার ?

শিয়। আছে হাঁ, তা পারি।

বামীজী। 'হা পারি' কেবল মুখে বললে হচ্ছে না। কি পারিস—ভা কাজে আমার দেখা, তবে ভো জানবো আমার কাছে আসা সার্থক। লেগে যা। কদিনের জন্ম জীবন? জগতে যখন একেটা দাগ রেখে মা। নতুবা গাছ-পাণরও ভো হচ্ছে মরছে—ঐরপ জনাতে মরতে মাহুষের কখন ইচ্ছা হয় কি? আমায় কাজে দেখা যে, ভোর বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। সকলকে এই কথা শোনাগে—'ভোমাদের ভেতরে অনন্ত শক্তি রয়েছে, সে শক্তিকে জাগিয়ে ভোল।' নিজের মুক্তি নিয়ে কি হবে? মুক্তিকামনাও ভো মহা বার্থপরভা। কেলে দে ধ্যান, কেলে দে মুক্তি-ফুক্তি। আমি যে কাজে লেগেছি, সেই কাজে

শিশু অবাক হইয়া ভনিতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন:

তোরা ঐক্পে আগে জমি তৈরি করগে। আমার মতো হাজার হাজার বিবেকানন্দ পরে বক্তৃতা করতে নরলোকে শরীর ধারণ করবে; তার জন্ত ভাবনা নেই। এই দেখ না, আমাদের (প্রীরামক্তৃষ্পিশ্বদের) ভেতর বারা আগে ভাবত তাদের কোন শক্তি নেই, তারাই এখন অনাথ-আশ্রম, ছর্ভিক্ষ-ফণ্ড কত কি খুলছে! দেখছিস না—নিবেদিতা ইংরেজের মেয়ে হয়েও ভোদের সেবা করতে শিথেছে। আর তোরা তোদের নিজের দেশের লোকের জন্ত তা করতে পারবিনি? ষেধানে মহামারী হয়েছে, ষেধানে জীবের তুঃধ হয়েছে, ষেধানে ছভিক্ষ হয়েছে—চলে বা সেদিকে। নয়—য়য়েই বাবি। ভোর আমার মতো কত কীট হচ্ছে মরছে। ভাতে জগতের

কি আগছে বাছে ? একটা মহান্ উদ্বেশ্ত নিয়ে মরে বা। মরে তো বাবিই; তা ভাল উদ্বেশ্ত নিয়েই মরা ভাল। এই ভাব ঘরে ঘরে প্রচার কর, নিজের ও দেশের মনল হবে। তোরাই দেশের আশা-ভরসা। তোদের কর্মহীন দেখলে আমার বড় কট্ট হর। লেগে বা—লেগে বা। দেরি করিসনি—মৃত্যু তো দিন দিন নিকটে আগছে। পরে কর্মবি ব'লে আর বলে থাকিসনি—তা হ'লে কিছুই হবে না।

#### ২৩

### স্থান--বেলুড় মঠ

### কাল—( ঐ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮

- শিশু। স্বামীন্দী, ব্ৰহ্ম যদি একমাত্ৰ সভ্য বস্তু হন, ভবে লগতে এভ বিচিত্ৰতা দেখা যায় কেন ?
- ষামীজী। সতাই হ'ন বা আর ষাই হ'ন, ব্রহ্মবন্ধকে কে জানে বল্? জগণ্টাকেই আমরা দেখি ও সত্য ব'লে দৃঢ় বিশাস ক'রে থাকি। তবে স্ষ্টিগত বৈচিত্র্যটাকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে বিচারপথে অগ্রসর হ'লে কালে একত্বমূলে পৌছানো যায়। যদি সেই একত্বে অবস্থিত হ'তে পারতিস, তা হ'লে এই বিচিত্রতাটা দেখতে পেতিস না।
- শিয়। মহাশয়, যদি একছেই অবস্থিত ছইতে পারিব, ভবে এই প্রশ্নই বা কেন করিব ? আমি বিচিত্রতা দেখিয়াই ষধন প্রশ্ন করিতেছি, তথন উহাকে সভ্য বদিয়া অবশ্য মানিয়া লইতেছি।
- সামীন্ধী। বেশ কথা। সৃষ্টির বিচিত্রতা দেখে তাকে সত্য ব'লে মেনে
  নিয়ে একত্বের মূলামুসন্ধান করাকে শাস্ত্রে 'ব্যতিরেকী বিচার' বলে।
  অর্থাৎ অভাব বা অসত্য বস্তুকে ভাব বা সত্য বস্তু ব'লে ধরে নিয়ে
  বিচার ক'রে দেখানো বে, সেটা ভাব নয়—অভাব বস্তু। তৃই
  এরপে মিধ্যাকে সত্য ব'লে ধরে সত্যে পৌছানোর কথা বলছিস।
  কেমন ?

- শিশু। আঞা হাঁ, তবে আমি ভাবকেই সভ্য বলি এবং ভাবরাহিত্যটাকেই
  মিখ্যা বলিয়া স্বীকার করি।
- স্বামীজী। আচ্ছা। এখন দেখ, বেদ বলছে, 'একমেবাৰিডীয়ন্'; ষদি বস্তুত: এক ব্ৰশ্বই থাকেন, তবে তোর নানাত্ব তো মিধ্যা হচ্ছে। বেদ মানিস তো ?
- শিশু। বেদের কথা আমি মানি বটে। কিন্তু বদি কেছ না মানে, ভাছাকেও ভো নিরম্ভ করিতে হইবে ?
- ষামীন্দী। তা ঠিক। জড়-বিজ্ঞান সহায়ে তাকে প্রথম বেশ ক'রে ব্রিছে দেখিয়ে দিতে হয় যে, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষকেও আমরা বিশ্বাস করতে পারি না; ইন্দ্রিয়গুলিও ভূল সাক্ষ্য দেয় এবং ধথার্থ সত্য বস্থ আমাদের ইন্দ্রিয়ন্মন-বৃদ্ধির বাইরে রয়েছে। তারপর তাকে বলতে হয় মন, বৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের পারে যাবার উপায় আছে। তাকেই ঋষিরা যোগ বলেছেন। যোগ অমুষ্ঠান-সাপেক্ষ, হাতে-নাতে করতে হয়। বিশ্বাস কর্ আর নাই কর্, করলেই ফল পাওয়া যায়। ক'রে দেখ্—হয়, কি না হয়। আমি বাত্তবিকই দেখেছি—ঋষিরা যা বলেছেন, সব সত্য। এই দেখ্ —তুই যাকে বিচিত্রতা বলছিস, তা এক সময় লুগু হয়ে যায়—অমুভব হয় না। তা আমি নিজের জীবনে ঠাকুরের রুপায় প্রত্যক্ষ করেছি।

শিশু। কথন এরপ করিয়াছেন ?

খামীজী। একদিন ঠাকুর দক্ষিণেখরের বাগানে আমার ছুঁরে দিরেছিলেন;
দেবামাত্র দেখলুম ঘরবাড়ি, দোর-দালান, গাছপালা, চক্র-স্থ—সব বেন
আকাশে লয় পেরে বাচ্ছে। ক্রমে আকাশও বেন কোথায় লয় পেরে
গেল। তারপর কি বে প্রত্যক্ষ হয়েছিল, কিছুই শ্ররণ নেই; তবে মনে
আছে, ঐরপ দেখে বড় ভর হয়েছিল—চীৎকার ক'রে ঠাকুরকে
বলেছিলুম, 'ওগো, তুমি আমার কি ক'রছ গো, আমার বে বাপ-মা
আছে!' ঠাকুর তাতে হাসতে হাসতে 'তবে এখন থাক্' ব'লে ফের
ছুঁরে দিলেন। তখন ক্রমে আবার দেখলুম—ঘরবাড়ি দোর-দালান বা
বেমন সব ছিল; ঠিক সেই রকম রয়েছে! আর একদিন আমেরিকার
একটি lake-এর ( হ্রদের ) ধারে ঠিক ঐরপ হয়েছিল।

- শিক্ত। ( অবাক হইরা ) আচ্ছা মহাশর, এরণ অবহা মন্তিকের বিকারে ও . তো হইতে পারে ? আর এক কথা, এ অবহাতে আপনার বিশেষ আনন্দ উপলব্ধি হইরাছিল কি ?
- স্থানীজী। বধন বোগের ধেয়ালে নয়, নেশা ক'রে নয়, রকন-বেরক্ষের দ্য টেনেও নয়, সহজ মাহ্যের স্থাবস্থায় এ অবস্থা হয়ে থাকে, ভধন ভাকে মন্তিক্ষের বিকার কি ক'রে বলবি, বিশেষতঃ বধন আবার এক্লপ অবস্থা-লাভের কথা বেদের সঙ্গে মিলছে, পূর্বপূর্ব আচার্য ও ঋষিগণের আপ্ত-বাক্যের সঙ্গে মিলে বাচ্ছে? আমায় কি শেষে তুই বিকৃতমন্তিক্ষ ঠাওবালি?
- শিষ্য। না মহাশয়, আমি তাহা বলিতেছি না। শাল্পে ষথন শত শত এরপ একতারুভূতির দৃষ্টাস্ত রহিয়াছে, আপনি ষথন বলিতেছেন যে ইহা করামলকবং প্রভাক্ষণিদ্ধ, আর আপনার অপরোক্ষারুভূতি ষথন বেলাদি শাল্পোক্ত বাক্যের অবিসংবাদী, তথন ইহাকে মিথ্যা বলিতে সাহস হয় না। শ্রীশঙ্করাচার্যন্ত বলিয়াছেন—'ক গতং কেন বা নীতং' ইত্যাদি।
- খামীজী। জানবি, এই একজ্ঞান—বাকে তোদের শাস্তে ব্রহ্মান্থভৃতি বলে—
  তা হ'লে জীবের আর ভয় থাকে না, জ্মান্থভূার পাশ ছিন্ন হয়ে যায়।
  এই হেয় কামকাঞ্চনে বন্ধ হয়ে জীব সে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারে না।
  সেই পরমানন্দ পেলে জগতের স্থধহুংখে জীব আর অভিভূত হয় না।
- শিশু। আচ্ছা মহাশর, ষদি তাহাই হয় এবং আমরা ষদি ষথার্থ পূর্ণত্রন্ধস্বন্ধই হই, তাহা হইলে এরপে সমাধিতে স্থলাভে আমাদের ষত্ন হয়
  না কেন? আমরা তৃচ্ছ কামকাঞ্চনের প্রলোভনে পড়িয়া বারবার
  মৃত্যুমুখে ধাবমান হইতেছি কেন?
- ষামীজী। তুই মনে করছিল, জীবের সে শান্তিলাভে আগ্রহ নেই বৃঝি ?

  একটু ভেবে দেখ্—বৃঝতে পারবি, যে যা করছে, সে তা ভূমা স্থের
  আশাতেই করছে। তবে সকলে ঐ কথা বৃঝে উঠতে পারছে না।
  সে পরমানন্দলাভের ইচ্ছা আব্রহ্মন্তম পর্যন্ত সকলের ভেতর পূর্ণভাবে
  রয়েছে। আনন্দম্রপ ব্রহ্মও সকলের অন্তরের অন্তরে রয়েছেন। তুইও
  সেই পূর্ণব্রহ্ম। এই মৃহুর্তে—ঠিক ঠিক ভাবলেই ঐ কথার অন্তভূতি হয়।
  কেবল অন্তভূতির অভাব যাত্র। তুই যে চাকরি ক'রে স্বী-পুত্রের জন্ত

এত থাটছিস, তার উদ্দেশ্যও সেই সচিদানন্দলাত। সেই মোহের মারপেঁচে পড়ে ঘা থেরে থেরে ক্রমশঃ স্ব-স্বরূপে নজর আসবে। বাসনা আছে বলেই থাকা থাচ্ছিস ও থাবি। এরপে থাকা থেরে থেরে নিজের দিকে দৃষ্টি পড়বে—সকলেরই এক সময় পড়বেই পড়বে। তবে কারও এ জন্মে, কারও বা লক্ষ জন্ম পরে।

- শিশু। দে চৈতন্ত হওয়া—মহাশয়, আপনার আশীর্বাদ ও ঠাকুরের রূপা না হইলে কখনও হইবে না।
- শামীনী। ঠাকুরের রূপা-বাভাস ভো বইছেই। তুই পাল তুলে দে না।

  যথন যা করবি, খুব একাস্তমনে করবি। দিনরাভ ভাববি, আমি

  সচ্চিদানন্দ্ররূপ—আমার আবার ভয়-ভাবনা কি ? এই দেহ মন বুদ্দি—

  সবই ক্ষণিক; এর পারে যা ভাই আমি।
- শিক্স। ঐ ভাব ক্ষণিক আদিলেও আবার তথনি উড়িয়া যায় এবং ছাইভস্ম সংসার ভাবি।
- শামীজী। ও রকম প্রথম প্রথম হয়ে থাকে; ক্রমে শুধরে বাবে। তবে মনের খুব তীব্রতা, একান্তিক ইচ্ছা চাই। ভাববি যে আমি নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মৃক্তস্বভাব, আমি কি কথন অন্তায় কান্ত করতে পারি? আমি কি সামান্ত কামকাঞ্চনলোভে পড়ে সাধারণ জীবের মতো মৃশ্ধ হ'তে পারি? মনে এমনি ক'রে জোর করবি; তবে তো ঠিক কল্যাণ হবে।
- শিষ্য। মহাশয়, এক একবার মনের বেশ জোর হয়। আবার ভাবি, ভেপুটিগিরির জন্ম পরীক্ষা দিব—ধন মান হবে, বেশ মঞ্জায় থাকব।
- স্বামীজী। মনে ষধন ও-সব আসবে, তথনি বিচার করবি। তুই তো বেদান্ত পড়েছিস? ঘুম্বার সময়ও বিচারের তরোয়ালখানা শিয়রে রেখে ঘুম্বি, ধেন স্বপ্নেও লোভ সামনে না এগোতে পারে। এইরূপে জোর ক'রে বাসনা ত্যাগ করতে করতে ক্রমে বথার্থ বৈরাগ্য আসবে, তথন দেখবি স্বর্গের ঘার খুলে গেছে।
- শিক্ত। আছো সামীজী, ভক্তিশাল্পে বে বলে বেনী বৈরাগ্য হ'লে ভাব থাকে না।
- খামীজী। আরে ফেলে দে ভোর সে ভক্তিশান্ত, যাতে ও-রকম কথা আছে। বৈরাগ্য—বিষয়বিতৃঞ্চা না হ'লে, কাকবিষ্ঠার স্থায় কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ

না করলে 'ন সিধ্যতি বন্ধশতান্তরেহিশি'—বন্ধার কোটিকল্পেও জীবের মৃক্তি নেই। জপ, ধ্যান, পূজা, হোম, তপতা কেবল তীত্র বৈরাগ্য আনবার জন্ত। তা বার হয়নি, তার জানবি—নোঙর ফেলে নৌকোর্ফ দাড়টানার মতো হচ্ছে! 'ন ধনেন ন চেজ্যরা, ত্যাগেনৈকে অমৃতজ্মানতঃ।'

শিশ্ব। আচ্ছা মহাশয়, কামকাঞ্চনত্যাগ হইলেই কি সব হইল ?

- স্বামীনী। ও ত্টো ত্যাগের পরও অনেক লেঠা আছেন! এই বেমন, তারপর আসেন লোকখ্যাতি! সেটা বে-সে লোক সামলাতে পারে না। লোকে মান দিতে থাকে, নানা ভোগ এসে জোটে। এতেই ত্যাগীদের মধ্যে বার আনা লোক বাঁধা পড়ে। এই বে মঠ-ফঠ করছি, নানা রকমের পরার্থে কাঞ্চ ক'রে স্থ্যাতি হচ্ছে—কে জানে, আমাকেই বা আবার ফিরে আসতে হয়।
- শিক্ত। মহাশয়, আপনিই ঐ কথা বলিতেছেন, তবে আমরা আর হাই কোথায় ?
- খামীজী। সংসারে রয়েছিস, তাতে ভয় কি ? 'অভীরভীরভী:'—ভয় ত্যাগ
  কর্। নাগ-মহাশয়কে দেখেছিস তো ?—সংসারে থেকেও সয়্যাসীর
  বাড়া! এমনটি বড় একটা দেখা যায় না। গেরন্ত যদি কেউ হয়
  তো বেন নাগ-মহাশরের মতো হয়। নাগ-মহাশয় পূর্ববঙ্গ আলো
  ক'রে বসে আছেন। ওদেশের লোকদের বলবি—বেন তাঁর কাছে যায়,
  তা হ'লে তাদের কল্যাণ হবে।
- শিশু। মহাশন্ন, ষথার্থ কথাই বলিয়াছেন; নাগ-মহাশন্ন শ্রীরামক্কফ-লীলাসহচর, তাঁকে জীবস্ত দীনতা বলিয়া বোধ হয়!
- স্বামীনী। তা একবার বলতে ? আমি তাঁকে একবার দর্শন করতে যাব।
  তুইও যাবি ? জলে ভেলে গেছে, এমন মাঠ দেখতে আমার এক এক
  সময়ে বড় ইচ্ছা হয়। আমি যাব, দেখব। তুই তাঁকে লিখিস।
- শিশু। আমি লিখিয়া দিব। আপনার দেওভোগ ষাইবার কথা শুনিলে তিনি আনন্দে উন্নাদপ্রায় হইবেন। বহুপূর্বে আপনার একবার ষাইবার কথা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'পূর্ববল আপনার চরণধূলিতে তীর্থ হইয়া যাইবে।'

শামীজী। জানিস তো, নাগ-মহাশয়কে ঠাকুর বলতেন, 'জলস্ক জাশুন'। শিস্ত। আজে হাঁ, তা শুনিয়াছি। শামীজী। জনেক রাড হয়েছে, তবে এখন জায়—কিছু খেরে যা। শিস্ত। যে আজা।

অনম্বর কিছু প্রসাদ পাইয়া শিশ্ব কলিকাতা ষাইতে ষাইতে ভাবিতে লাগিল: সামীলী কি অভুত পুরুষ—বেন সাকাৎ জ্ঞানমূর্তি আচার্য শহর!

२8

## স্থান—বেলুড় মঠ কাল—( ঐ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮

- শিয়। স্বামীজী, জ্ঞান ও ভক্তির সামগ্রস্ত কিরুপে হইতে পারে ? দেখিতে পাই, ভক্তিপথাবলম্বিগণ আচার্য শঙ্করের নাম শুনিলে কানে হাত দেন, আবার জ্ঞানমার্গীরা ভক্তদের আকুল ক্রন্দন, উল্লাস ও নৃত্যগীতাদি দেখিয়া বলেন, ওরা পাগলবিশেষ।
- স্বামীজী। কি জানিস, গৌণ জ্ঞান ও গৌণ ভক্তি নিয়েই কেবল বিবাদ উপস্থিত হয়। ঠাকুরের সেই ভূত-বানরের গল্প শুনেছিস তো ?' শিক্ষা আজা হাঁ।
- স্বামীজী। কিন্তু মৃথ্যা ভক্তি ও মৃথ্য জ্ঞানে কোন প্রভেদ নেই। মৃথ্যা ভক্তি
  মানে হচ্ছে—ভগবানকৈ প্রেমস্বরূপে উপলব্ধি করা। তুই যদি সর্বত্ত সকলের ভেতরে ভগবানের প্রেমমূর্তি দেখতে পাস্ তো কার ওপর আর হিংসাবেষ করবি? সেই প্রেমাস্থভ্তি এতটুকু বাসনা—ঠাকুর যাকে বলতেন 'কামকাঞ্চনাস্ভি'—থাকতে হবার জ্যোনেই। সম্পূর্ণ প্রেমাস্থভ্তিতে দেহবৃদ্ধি পর্যন্ত থাকে না। আর মৃথ্য জ্ঞানের মানে

<sup>&</sup>gt; শিব-রামের যুদ্ধ হইরাছিল। এখন রামের গুরু শিব ও শিবের গুরু রাম, স্বতরাং যুদ্ধের পরে ছুক্তনের ভাবও হইল। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেতগুলির আর রামের সঙ্গী বানরগুলির মধ্যে স্বাস্তা কিচিমিচি সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়া আজ পর্যন্ত মিটিল না।

হচ্ছে সর্বত্ত একস্বান্থভূতি, আত্মস্বন্ধণের সর্বত্ত দর্শন। তাও এডটুকু অহংবৃদ্ধি থাকতে হবার জো নেই।

শিয়। তবে আপনি বাহাকে প্রেম বলেন, তাহাই কি পরমজ্ঞান ?

যামীজী। তা বই কি! পূর্ণপ্রজ্ঞ না হ'লে কারও প্রেমাস্ট্তি হয় না।
দেখছিল তো বেদান্তশাল্পে ব্রহ্মকে 'সচ্চিদানন্দ' বলে। ঐ সচ্চিদানন্দশন্ধের মানে হচ্ছে—'সং' অর্থাৎ অন্তিত্ব, 'চিং' অর্থাৎ চৈতক্ত বা
জ্ঞান, আর 'আনন্দ'ই প্রেম। ভগবানের সং-ভাবটি নিয়ে ভক্ত
ও জ্ঞানীর মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ নেই। কিন্তু জ্ঞানমার্গী ব্রন্ধের
চিং বা চৈতক্ত-সন্তাটির ওপরেই সর্বদা বেশী ঝোঁক দেয়, আর ভক্তপণ
আনন্দ-সন্তাটিই সর্বহ্মণ নম্পরে রাখে। কিন্তু চিংম্বর্মণ অমুভূতি হ্বামাত্র আনন্দস্বরূপের উপলব্ধি হয়। কারণ বা চিং, তা-ই বে আনন্দ।
শিয়া। তবে ভারতবর্ষে এত সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল কেন এবং ভক্তি ও
জ্ঞান-শাল্পেই বা এত বিরোধ কেন ?

স্বামীজী। কি জানিস, গৌণভাব নিয়েই অর্থাৎ বে ভাবগুলো ধরে মাতুষ ঠিক জ্ঞান বা ঠিক ভক্তি লাভ করতে অগ্রসর হয়, সেইগুলো নিয়েই যত লাঠালাঠি দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু তোর কি বোধ হয়? End (উদ্দেশ্য ) বড়, কি means (উপায়গুলো) বড় ? নিশ্চয়ই উদ্দেশ্য থেকে উপায় কখন বড় হ'তে পারে না। কেন না, অধিকারি-ভেদে একই উদ্দেশ্তলাভ নানাবিধ উপায়ে হয়। এই যে দেখছিস---জ্প ধ্যান পূজা হোম ইত্যাদি ধর্মের অঙ্গ, এগুলি সবই হচ্ছে উপায়। আর পরাভক্তি বা পরব্রহ্মস্বরূপকে দর্শনই হচ্ছে মুখ্য উদ্দেশ্য। অভএব একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবি—বিবাদ হচ্ছে কি নিয়ে। একজন বলছেন-প্ৰমুখো হয়ে ব'লে ভগবানকে ডাকলে হুবে ওাঁকে পাওয়া ষায়; আর একজন বলছেন—না, পশ্চিমমুধো হয়ে বসতে হবে, তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হয়তো একজন বছকাল পূর্বে পুবমুখো হয়ে ব'লে ধ্যানভজ্জন ক'রে দিশরলাভ করেছিলেন; তাঁর চেলারা তাই দেখে অমনি ঐ মত চালিয়ে দিয়ে বলতে লাগলো, পূবমুখো হয়ে না বসলে क्रेयतमां कथनहे हत ना। चात धकमम तमाम-तम कि कथा? পশ্চিমমুখো ব'লে অমুক ভগবান লাভ করেছে, আমরা ওনেছি বে!

আমরা তোদের ঐ মত মানি না। এইরূপে সব দল বেঁধেছে। একজন হয়তো হরিনাম অপ ক'রে পরাভক্তি লাভ করেছিলেন; অমনি শাস্ত তৈরী হল—'নান্ডোব গতিরক্তথা'। কেউ আবার 'আলা' ব'লে সিভ হলেন, তথনি তাঁর আর এক মত চলতে লাগলো। আমাদের এখন দেখতে হবে-এই সকল জগ-পূজাদির খেই ( আরম্ভ ) কোথায়। সে থেই হচ্ছে শ্ৰদ্ধা; সংস্কৃতভাষায় 'শ্ৰদ্ধা' কথাটি বোঝাবার মডো শব্দ আমাদের ভাষার নেই। উপনিষদে আছে, ঐ প্রদা নচিকেভার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির ছারাও শ্রছা-কথার সমৃদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্রনিষ্ঠা' বললে সংস্কৃত **ল্লন্ত্রা ক্রিল্লাল্য ক্রি** মনে বে-কোন তত্ত্ব হোক না, ভাবতে থাকলৈই দেখতে পাবি, মনের গতি ক্রমেই একত্বের দিকে চলেছে বা সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অহুভূতির দিকে যাচ্ছে। ভক্তি এবং জ্ঞান-শাস্ত্র উভয়েই ঐরপ এক একটি নিষ্ঠা জীবনে আনবার জন্ত মাহুষকে বিশেষভাবে উপদেশ করছে। যুগপরস্পরায় বিকৃত ভাব ধারণ ক'রে সেইসব মহান্ সভ্য ক্রমে দেশাচারে পরিণত হয়েছে। শুধু বে ভোদের ভারতবর্ষে ঐক্ধপ হয়েছে তা নয়-পৃথিবীর সকল জাতিতে ও সকল সমাজেই এক্সপ হয়েছে। আর বিচারবিহীন সাধারণ জীব ঐগুলো নিয়ে সেই অবধি বিবাদ ক'রে মরছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে; ভাই এত লাঠালাঠি চলেছে।

শিশ্ব। মহাশন্ধ, তবে এখন উপান্ন কি ?

খানীজী। পূর্বের মতো ঠিক ঠিক শ্রদ্ধা খানতে হবে। খাগাছাগুলো উপড়ে ফেলতে হবে। সকল মতে সকল পথেই দেশকালাতীত সত্য পাওয়া যার বটে, কিন্তু সেগুলোর উপর অনেক আবর্জনা পড়ে গেছে। সেগুলো সাফ ক'রে ঠিক ঠিক তত্ত্ত্ত্তি লোকের সামনে ধরতে হবে; তবেই তোদের ধর্মের ও দেশের মঙ্গল হবে।

শিশ্ব। কেমন করিয়া উহা করিতে হইবে?

খামীজী। কেন ? প্রথমত: মহাপুরুষদের পূজা চালাতে হবে। বারা দেইসৰ সনাতন তত্ত্ব প্রত্যক্ষ ক'রে গেছেন, তাঁদের—লোকের কাছে ideal (আদর্শ বা ইষ্ট)-রূপে থাড়া করতে হবে। বেমন ভারতবর্ষে জীরাবচন্ত্র, শ্রীকৃক্ষ, বহাবীয় ও জীরাবক্ষ। দেশে শ্রীরাবচন্ত্র ও বহাবীরের পূজা চালিরে দে দিকি। বৃন্ধাবনলীলা-ফীলা এখন রেখে দে। গীডানিংহনাদকারী শ্রীকৃক্ষের পূজা চালা, শক্তিপূজা চালা।

শিশু। কেন, বৃন্দাবনদীলা মন্দ কি ?

খানীজী। এখন জীক্নকের ঐক্নপ পূজার ভোগের দেশে ফল হবে না। বানী বাজিরে এখন আর দেশের কল্যাণ হবে না। এখন চাই মহাভ্যাপ, মহানিষ্ঠা, মহাধৈর্ব এবং স্বার্থগন্ধপুত শুক্র কিনহারে মহা উভম প্রকাশ ক'রে সকল বিষয় ঠিক ঠিক জানবার জন্ধ উঠে পড়ে লাগা।

শিশু। মহাশন্ধ, তবে আপনার মতে বৃন্ধাবন-দীলা কি সভ্য নহে ?

- খামীজী। তাকে বলছে? ঐ লীলার ঠিক ঠিক ধারণা ও উপলব্ধি করতে বড় উচ্চ সাধনার প্রয়োজন। এই ঘোর কাম-কাঞ্চনাসন্ধির সময় ঐ লীলার উচ্চ ভাব কেউ ধারণা করতে পারবে না।
- শিয়। মহাশর, তবে কি আপনি বলিতে চাহেন, যাহারা মধুর-সধ্যাদি ভাব-অবলম্বন এখন সাধনা করিতেছে, ভাহারা কেহই ঠিক পথে যাইতেছে না?
- শামানী। আমার তো বোধ হর, ডাই—বিশেষতঃ আবার বারা মধ্রতাবের নাধক ব'লে পরিচয় দেয়, তারা; তবে ছ-একটি ঠিক ঠিক লোক থাকলেও থাকতে পারে। বাকি নব আনবি ঘোর তমোভাবাপর full of morbidity (মানসিকছর্বলতা-সমাচ্ছর)! তাই বলছি, দেশটাকে এখন তুলতে হ'লে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তিপূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে ভোদের এবং দেশের কল্যাণ। নতুবা উপায় নেই।
- শিশু। কিন্তু মহাশন্ন, শুনিরাছি ঠাকুর ( শ্রীরামকুঞ্চদেব ) তো সকলকে লইরা সংকীর্তনে বিশেষ আনন্দ করিতেন।
- ষামীনী। তাঁৰ কথা খতৰ। তাঁৰ সদে জীবেৰ তুলনা হয়? তিনি লব ৰতে সাধন ক'বে দেখিয়েছেন—সকলগুলিই এক তথে পোঁছে দেয়। তিনি বা কৰেছেন, তা কি তুই আমি করতে পারব? তিনি বে কে ও কত বড়, তা আমরা কেউই এখনও ব্রুতে পারিনি! এল্ডই আমি তাঁৰ কথা বেখানে সেখানে বলি না। তিনি বে কি ছিলেন, তা

ভিনিই জানতেন; তাঁর দেহটাই কেবল মাহুবের মতো ছিল, কিছ চালচলন সব খডর অমাহুবিক ছিল!

শিস্ত। আচ্ছা মহাশন্ধ, আপনি তাঁহাকে অবভার বলিয়া মানেন কি ? স্বামীজী। ভোর অবভার কথার মানেটা কি, ভা আগে বলু ?

- শিষ্য। কেন? বেমন শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাস, বৃদ্ধ, ঈশা ইত্যাদি পুরুবের মতো পুরুষ।
- শামীজী। তুই বাঁদের নাম করলি, আমি ঠাকুর (প্রীরামক্রফ)-কে তাঁদের সকলের চেয়ে বড় ব'লে আনি—মানা তো ছোট কথা। থাক্ এখন সেকথা, এইটুকুই এখন শুনে রাখ্—সমন্ত্র- ও সমাজ-উপবােগী এক এক মহাপুক্রব আনেন ধর্ম উদ্ধার করতে। তাঁদের মহাপুক্রব বল্ বা অবভার বল্, ভাভে কিছু আলে বায় না। তাঁরা সংসারে এসে জীবকে নিজ জীবন গঠন করবার ideal (আদর্শ) দেখিয়ে বান। বিনি বখন আলেন, তখন তাঁর ছাচে গড়ন চলতে থাকে, মাহ্মব ভৈরী হয় এবং সম্প্রদায় চলতে থাকে। কালে এ-সকল সম্প্রদায় বিক্বভ হ'লে আবার এক্রপ অন্তর্গারক আলেন। এই প্রথা প্রবাহরূপে চলে আসছে।
- শিশু। মহাশয়, তবে আপনি ঠাকুরকে অবতার ব'লে ঘোষণা করেন না কেন ? আপনার তো শক্তি—বাগ্মিতা যথেষ্ট আছে।
- খামীজী। তার কারণ, আমি তাঁকে অক্সই ব্ৰেছি। তাঁকে এত বড় মনে হয় বে, তাঁর সহছে কিছু বলতে গেলে আমার ভয় হর—পাছে সভ্যের অপলাপ হয়, পাছে আমার এই অক্সশক্তিতে না কুলোর, বড় করতে গিয়ে তাঁর ছবি আমার চঙে এঁকে তাঁকে পাছে ছোট ক'রে ফেলি!
- শিক্স। আজকাল অনেকে তো তাঁহাকে অবভার বলিয়া প্রচার করিতেছে! স্বামীনী। তা করক। বে বেমন ব্বেছে, সে তেমন করছে। তোর এরপ বিশাস হয় তো তুইও কর্।
- শিশ্ব। আমি আপনাকেই সম্যক ব্ৰিতে পারি না, তা আবার ঠাকুরকে!
  মনে হয়, আপনার কৃপাকণা পাইলেই আমি এ জলে ধন্ত হইব।

অভ এইধানেই কথার পরিসমাপ্তি হইল এবং শিশু স্বামীকীর পদ্ধৃণি ক্ষমা গৃহে প্রভ্যাগ্যন করিল।

## হান—বেল্ড মঠ কাল—( ঐ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮

- শিষ্য। স্বামীজী! ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যাহারা গৃহস্ব, তাহাদের উপায় কি ? তাহাদের তো দিনরাত ঐ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়।
- খামীজী। কাম-কাঞ্চনের আসন্ধি না গেলে ঈশরে মন বায় না, তা গেরন্তই হোক আর সন্মাসীই হোক। ঐ ঘুই বস্তুতে বতক্ষণ মন আছে, জানবি ততক্ষণ ঠিক ঠিক অহুরাগ, নিঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আসবে না।
- শিশ্ব। তবে গৃহস্থদিগের উপার ?
- খামীজী। উপায় হচ্ছে ছোটখাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ ক'রে নেওয়া, আর
  বড় বড় গুলিকে বিচার ক'রে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশরলাভ
  হবে না, 'বদি ত্রন্ধা খয়ং বদেং'—বেদকর্তা ত্রন্ধা খয়ং তা বললেও
  হবে না।
- শিশ্ব। আছো মহাশন্ধ, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই কি বিবন্ধ-ত্যাগ হয় ?
- খামীজী। তা কি কখন হয় ? তবে সন্ন্যাসীয়া কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাপ করতে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা করছে ; আর গেরন্তরা নোঙর ফেলে নোকায় দাঁড় টানছে—এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখন মেটে কি রে ? 'ভূষ এবাভিবর্ধতে'—দিন দিন বাডতেই থাকে।
- শিশ্ব। কেন ? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হ**ইলে শে**ষে ভো বিভৃষ্ণা আসিতে পারে ?
- খামীজী। দূর ছোড়া, তা ক-জনের আসতে দেখেছিস? ক্রমাগত বিষয়ভোগ করতে থাকলে, মনে সেই-সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়, দাগ পড়ে যায়, মন বিষয়ের রঙে র'ঙে যায়। ত্যাগ, ত্যাগ—এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।
- শিশ্ব। কেন মহাশন্ধ, ঋষিবাক্য ভো আছে—'গৃহের্ পঞ্চেন্তিন্ন-নিগ্রহন্তপঃ,
  নির্ভরাগত গৃহং ভপোবনন্'—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইন্দ্রিন্দ্রনকলকে বিষয়
  কর্বাৎ রূপরসাদি-ভোগ হইডে বিরভ রাখাকেই তপতা বলে; বিষরের
  প্রতি অমুরাগ দূর হইলে গৃহই তপোবনে পরিণত হয়।

- খামীজী। গৃহে থেকে খারা কাম-কাঞ্চন ভ্যাগ করতে পারে, ভারা বস্ত;
  কিন্তু তা ক-জনের হয় ?
- শিশ্ব। কিন্তু মহাশয়, আপনি তো ইডঃপূর্বেই বলিলেন বে, সন্মাসীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন-ভ্যাগ হয় নাই।
- খানীজী। তা বলেছি; কিন্তু এ-কথাও বলেছি বে, তারা ত্যাগের পথে চলেছে;
  তারা কানকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের
  কানকাঞ্চনাসজিটাকে এখনও বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আন্মোন্নতির
  চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে বে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই
  এখনও আনেনি।
- শিশু। কেন মহাশন্ন, তাহাদিগের মধ্যেও তো অনেকেই ঐ আদক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে ?
- বামীজী। বাবা করছে, তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হবে; তাদেরও কামকাঞ্চনাসন্তি ক্রমে কমে বাবে। কিন্তু কি জানিস—'বাচ্ছি বাব, হচ্ছে
  হবে' বারা এইরূপে চলেছে, তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দ্রে।
  'এখনই ভগবান লাভ ক'রব, এই জরেই ক'রব'—এই হচ্ছে বীরের কথা।
  এরূপ লোকে এখনই সর্বন্ধ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়; শাল্প তাদের
  সম্বন্ধেই বলেছেন, 'বদহরের বিরক্তেৎ ভদহরের প্রক্তেং'—ব্যন্ত বৈরাগ্য
  আসবে, তখনই সংসার ত্যাগ করবে।
- শিশ্ব। কিন্তু সহাশন্ন, ঠাকুর ভো বলিতেন—ঈশবের রূপা হইলে, তাঁহাকে ভাকিলে ভিনি এইসকল আসজি এক দণ্ডে কাটাইরা দেন।
- খাৰীকী। হাঁ, তাঁর কুপা হ'লে হয় ৰটে, কিছ তাঁর কুপা পেতে হ'লে আগে ভছ পৰিত্ৰ হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে পৰিত্ৰ হওয়া চাই, ভবেই তাঁর কুপা হয়।
- নিত্ত। কিন্তু কারমনোবাক্যে সংব্য করিতে পারিলে রূপার আর দরকার কি । তাহা হইলে তো আমি নিজেই নিজের চেটার আছোরতি করিলাম।
- नारीको। जूरे शांवनत क्रिंडा क्विक्त त्याप जत जीव क्रमा एव।

  Struggle (जेक्स वा भूक्यकांत्र) ना क'त्व वत्म थांक्, त्यवि क्यन ७
  क्रमा कृत ना।

- শিক্ত। ভাল হইব, ইহা বোৰ হয় সকলেয়ই ইচ্ছা; কিন্তু কি তুৰ্গক্য স্ত্তে

  বে মন নীচগানী হয়, ভাহা বলিভে পাহ্নি না; সকলেয়ই কি মনে
  ইচ্ছা হয় না বে, আমি সং হইব, ভাল হইব, ঈশর লাভ করিব ?
- খামী দী। যাদের ভেতর ওরণ ইচ্ছা হয়েছে, তাদের ভেতর জানবি
  Struggle (উত্তম বা চেটা) এসেছে এবং ঐ চেটা ক্রতে করতেট্
  ঈখরের দয়া হয়।
- শিশু। কিন্তু মহাশন্ধ, অনেক অবভার-জীবনে ভো ইহাও দেখা যায়—
  যাহাদের আমরা ভরানক পাপী ব্যভিচারী ইভ্যাদি মনে করি,
  ভাহারাও সাধনভন্তন না করিয়া ভাঁহাদের রূপার অনায়াদে উপরলাভে
  সক্ষম হইয়াছিল—ইহার অর্থ কি ?
- খামীজী। জানবি—ভাদের ভেতর ভরানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে করতে বিভ্ঞা এসেছিল, অশান্তিতে ভাদের হৃদর জলে বাচ্ছিল; হৃদরে এত অভাব বোধ হচ্ছিল বে, একটা শান্তি না পেলে ভাদের দেহ ছুটে বেড। ভাই ভগবানের দ্য়া হয়েছিল। তমোওপের ভেতর দিয়ে এ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল।
- শিক্স। তমোগুণ বা বাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেও ভো তাহাদের ঈশবলাভ হইয়াছিল ?
- খামীজী। হাঁ, তা হবে না কেন ? কিছ পায়ধানার দোর দিয়ে না চুকে
  সদর দোর দিয়ে বাড়িতে ঢোকা ভাল নয় কি ? এবং ঐ পথেও তো
  'কি ক'রে মনের এ অশান্তি দ্র করি'—এইরপ একটা বিষম হাঁকপাকানি ও চেটা আছে।
- শিশু। তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, বাহারা ইক্রিয়াদি দমন ও কামকাঞ্চন ত্যাপ করিয়া ঈশরলাত করিতে উত্তত, তাহারা প্রকারবাদী
  ও থাবলখী; এবং বাহারা কেবলমাত্র তাহার নামে বিশাস ও নির্ভর
  করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দ্র
  করিয়া অভে পরম পদ দেন।
- খানীজী। হাঁ, ডবে এক্সণ লোক বিরল; সিদ্ধ হ্বার পর লোকে এদেরই 'রূপাসিদ্ধ' বলে। জানী ও ভক্ত—এ উভরেরই মতে কিন্তু ভাগেই হচ্ছে মূলময়।

- শিশ্ব। তাহাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্ত ঘোষ মহাশর একদিন আমার বলিরাছিলেন, 'রুপাপক্ষে কোন নিরম নেই; যদি থাকে, তবে তাকে রূপা বলা যার না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা।'
- যামীলী। তা নর রে, তা নর; ঘোষত বৈধানকার কথা বলেছে, শেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিরম আছেই আছে। বে-আইনী কারধানটা হচ্ছে শেব কথা, দেশকালনিমিত্তের অভীত ছানের কথা; দেখানে Law of Causation (কার্য-কারণ-সম্বদ্ধ) নেই, কাজেই সেধানে কে কারে রূপা করবে? সেধানে সেব্য-সেবক ধ্যাতা-ধ্যের, জ্ঞাতা-জ্ঞের এক হরে যার—সব সমরদ।
- শিশু। আৰু তবে আদি। আপনার কথা শুনিয়া আৰু বেদ-বেদান্তের সার বুঝা হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বর মাত্র করা হইতেছিল। স্বামীকারে পদধূলি লইয়া শিশু কলিকাডাভিমুখে অগ্রসর হইল।

## স্থান—বেপুড়মঠ কাল—( ঐ নির্মাণকাল ) ১৮৯৮

শিষ্য। স্বামীজী, ধাছাধাতের সহিত ধর্মাচরণের কিছু সম্বন্ধ আছে কি ? স্বামীজী। স্বর্জবিশ্বর আছে বইকি।

শিষ্য। মাছ-মাংস খাওয়া উচিত এবং স্থাৰখক কি ?

- খামীজী। থ্ৰ থাবি বাবা! ভাতে যা পাপ হবে তা আমার।' ভোদের দেশের লোকগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখ্ দেখি—মূখে মলিনভার ছায়া, বৃকে সাহস-ও উভ্যম্মতা, পেটটি বড়, হাতে পায়ে বল নেই, ভীক্ষ ও কাপুক্ষয়!
- শিশু। মাছ-মাংস থাইলে যদি উপকারই হইবে, তবে বৌদ্ধ ও বৈফবধর্মে , অহিংসাকে 'পরমো ধর্ম:' বলিয়াছে কেন ?

১ আমিব-নিরামিব আহার-বিষয়ে স্বামীকী অধিকারী-বিচার করিতেন।

- বামীলী। বৌদ্ধ ও বৈক্ষবধর্ম আলাদা নয়। বৌদ্ধর্ম মরে বাবার সময়

   হিন্দুধর্ম তার কতকগুলি নিয়ম নিজেদের ভেতর চুকিয়ে আপনার ক'রে
  নিয়েছিল। ঐ ধর্মই এখন ভারতবর্ষে বৈক্ষবধর্ম বলে বিখ্যাত।
  'অহিংসা পরমো ধর্মঃ'—বৌদ্ধর্মের এই মত খ্ব ভাল, তবে অধিকারী
  বিচার না ক'রে বলপূর্বক রাজ-শাসনের হারা ঐ মত জনসাধারণ সকলের
  উপর চালাতে গিয়ে বৌদ্ধর্ম দেশের মাধাটি একেবারে থেয়ে দিয়ে গেছে।
  ফলে হয়েছে এই বে, লোকে পিপড়েকে চিনি দিছেে, আর টাকার জক্ত
  ভাইয়ের সর্বনাশ করছে। অমন 'বক-ধার্মিক' এ জীবনে অনেক দেখেছি!
  অগ্রপক্ষে দেখ্—বৈদিক ও মন্ক্র ধর্মে মংশ্র-মাংস ধাবার বিধান
  রয়েছে, আবার অহিংসার কথাও আছে। অধিকারি-বিশেষে হিংসা
  ও অধিকারি-বিশেষে অহিংসা-ধর্মপালনের ব্যবস্থা আছে। শ্রুতি বলছেন
  —'মা হিংশ্রাং সর্বভূতানি'; মহও বলেছেন—'নিবৃত্তিন্ধ মহাফলা'।
- শিশু। কিন্তু এমন দেখিয়াছি মহাশয়, ধর্মের দিকে একটু ঝোঁক হইলেই লোক আগে মাছ-মাংস ছাড়িয়া দেয়। অনেকের চক্ষে ব্যক্তিচারাদি শুরুতর পাপ অপেকাও বেন মাছ-মাংস খাওয়াটা বেনী পাপ!—এ ভাবটা কোথা হইতে আসিল?
- শিষ্ক। আজাই।। আমাদের দেশে অখনের ব্যারাম বলিয়া কোন ব্যারাম নাই। এদেশে আসিয়া ঐ ব্যারামের নাম শুনিরাছি। দেশে আমরা গুবেলাই মাছ-ভাত থাইরা থাকি।
- খামীজী। তা খুব থাবি। খাসপাতা থেয়ে যত পেটবোগা বাবাজীর দলে দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ও-সৰ সম্বত্তণের চিহ্ন নয়, মহা তমোগুণের ছারা—

মৃত্যুর ছারা। সম্বর্ধের চিহ্ন হচ্ছে—মুখে উজ্জ্বভা, জ্বরে জ্বন্তু উৎসাহ, tremendous activity (প্রচণ্ড কর্মভৎপরতা); আর ভ্রোপ্ত:পর লক্ষণ হচ্ছে আলক্ষ, জড়ভা, মোহ, নিজ্রা—এই সব।

শিক্ত। কিন্তু মহাশন্ধ, মাছ-মাংদে তো ব্ৰেল্ডৰ বাড়ার।

- বানীলী। আমি তো তাই চাই। এখন রজোগুণেরই দরকার। দেশের বে-সব লোককে এখন সম্বর্থনী ব'লে মনে করছিল, তাদের ভেতর পনের আনা লোকই বোর তমোভাবাপর। এক আনা লোক সম্বর্থনী মেলে তো ঢের! এখন চাই প্রবল রজোগুণের ভাগুর উদীপনা। দেশ বে ঘোর তমসাচ্ছর, দেখতে পাচ্ছিদ'না ? এখন দেশের লোককে মাছ-মাংস ধাইয়ে উভামী ক'রে তুলতে হবে, জাগাতে হবে, কার্যতংপর করতে হবে। নতুবা ক্রমে দেশস্ক লোক জড় হয়ে যাবে, গাছ-পাথরের মতো জড় হয়ে যাবে। তাই বলছিল্য, মাছ-মাংস ধ্ব থাবি।
- শিশ্ব। কিন্তু মহাশয়, মনে যথন সম্বগুণের অভ্যক্ত ফুর্ভি হয়, তথন মাছ-মাংসে স্পৃহা থাকে কি ?
- যানীলী। না, তা থাকে না। সন্তশুণের যথন থুব বিকাশ হয়, তথন মাছমাংদে ক্লচি থাকে না। কিন্তু সন্তশুণ-প্রকাশের এইদব লক্ষণ জানবি—
  পরের জন্ত সর্বস্থ-পণ, কামিনী-কাঞ্চনে সম্পূর্ণ জনাসন্তি, নিরভিমানতা,
  জহংবুদ্দিশ্নতা। এইদব লক্ষণ যার হয়, তার জার animal-food
  (জামিবাহার)-এর ইচ্ছা হয় না। জার বেথানে দেখবি, মনে এসব
  ওণের ফুর্তি নেই, জথচ জহিংদার দলে নাম লিখিয়েছে—দেখানে
  জানবি হয় ভগুমি, না হয় লোকদেখানো ধর্ম। তোর যথন ঠিক ঠিক
  সন্তগুণের অবহা হবে তথন জামিবাহার ছেড়ে দিস।
- শিষ্য। কিন্ত মহাশয়, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তো আছে 'আহারগুছো সম্বন্ধী'— গুদ্ধ বন্ধ আহার করিলে সম্বর্গের বৃদ্ধি হয়, ইত্যাদি। অভএব সম্বর্গী হইবার অন্ত রক্ষা ও তমোগুণোদীপক পদার্থসকলের ভোজন পূর্বেই ত্যাপ করা কি এখানে শ্রুতির অভিপ্রায় নহে ?
- খানীজী। ঐ শ্রুতির অর্থ করতে গিরে শ্রুরাচার্থ বলেছেন—'আহার'-অর্থ ,'ইক্রির-বিষয়', আর শ্রীরামাছজবানী 'আহার'-অর্থে থাড থরেছেন। আমার মত হচ্ছে উহিচ্ছের ঐ উভর মতের সামঞ্জ ফ'রে নিডে হবে।

কেবল দিনমাভ থাভাথাতের বাদৰিচার ক'রে জীবনটা কাটাতে হবে, না ইন্দ্রিরশংবস করভে হবে ? ইন্দ্রিরশংবসটাকেই মুধ্য উদ্দেশ্য ব'লে ধরতে হবে ; আর ঐ ইক্রিরসংবনের অস্তই ভাল-মন্দ ধাছাধাছের অর-বিভয় বিচার করতে হবে। শাস্ত্র বলেন, থাত জিবিধ লোবে ছ্ট ও পরিভ্যাল্য হয়: (১) জাতিহুট—বৈমন পৌরাজ, রশুন ইভ্যাদি। (২) নিষিত্ত ই—বেষন বল্লরার দোকানের ধাবার, দশগণা মাছি মরে প'ড়ে রয়েছে, রান্তার ধূলোই কত উড়ে পড়ছে। (৩) আশ্ররজ্ট —বেষন অসং লোকের বারা স্পৃষ্ট অরাদি। পাত কাতিত্ই ও निमिष्ठक्षे राष्ट्रकि नी, छा नकन नमायहे पूर नकत वांचा रहा। किन्छ अरमण अमिरक नमत अरकवादार छेर्छ (शहर । दकवन भारतान দোবটি—বা বোগী ভিন্ন অন্ত কেউ প্রান্ন ব্যতেই পারে না, ভা নিমেই যত লাঠালাঠি চলছে, 'ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা' ক'রে ছুঁৎমার্গীর দল দেশটাকে ঝালাপালা করেছে। তাও ভালমন্দ লোকের বিচার নেই; গলায় একগাছা হুছো থাকলেই হ'ল, তার হাতে অন্ন খেতে ছুঁৎমার্গী-দের আর আপত্তি নেই। খাতের আপ্রয়দোষ ধরতে পারা একমাত্র ঠাকুরকেই দেখেছি। এমন খনেক ঘটনা হয়েছে, যেখানে ভিনি কোন কোন লোকের ছোঁয়া খেডে পারেননি। বিশেষ অহুসন্ধানের পর জানতে পেবেছি--বাত্তবিক্ট সে-সকল লোকের ভিতর কোন-না-কোন বিশেষ দোষ ছিল। ভোদের যত কিছু ধর্ম এখন দাড়িয়েছে গিয়ে ভাতের হাড়ির মধ্যে! অপর জাভির ছোঁরা ভাতটা না খেলেই যেন ভগৰান-লাভ হয়ে গেল! শাল্পের মহান্ সভ্যসকল ছেড়ে কেবল খোসা निष्यरे बाबाबावि हन्दर।

শিক্ত। মহাশর, ভবে কি আপনি বলিভে চান, সকলের স্পৃষ্ট আর খাওয়াই আমালের কর্তব্য ?

বারীজী। তা কেন ব'লব? আমার কথা হচ্ছে তুই বামূন, অপর আতের অন্ন নাই থেলি; কিছ তুই সব বামূনের অন্ন কেন থাবিনি? তোরা রাটীশ্রেণী বলে বারেন্দ্র বামূনের অন্ন থেতে আপত্তি হবে কেন? আর বারেন্দ্র বা ভোলেন্ন অন্ন না থাবে কেন? মারাঠী, ভেলেন্দী ও কনোজী বামূনই বা ভোলেন্ন অন্ন না থাবে কেন? কলকাতার আতবিচারটা আবও কিছু মজার। দেখা যার, অনেক বাম্ন-কারেতই হোটেলে ভাত মারছেন; তাঁরাই আবার ম্থ পুঁছে এনে নমাজের নেতা হচ্ছেন; তাঁরাই অন্তের জন্ম জাতবিচার ও অর-বিচারের আইন করছেন! বলি এনব কপটাদের আইনমত কি নমাজকে চলতে হবে? ওদের কথা ফেলে দিয়ে সনাতন ঋবিদের শাসন চালাতে হবে, তবেই দেশের কল্যাণ।

শিশ্ব। তবে কি মহাশন্ন, কলিকাতার অধুনাতন সমাজে ঋবিশাসন চলিতেছে না ?

খামীজী। শুধু কলকাতায় কেন? আমি ভারতবর্ষ তয় তয় ক'য়ে খুঁজে দেখেছি, কোথাও ঋষিশাসনের ঠিক ঠিক প্রচলন নেই। কেবল লোকাচার, দেশাচার আর জী-আচার—এতেই সকল জায়গায় সমাজ শাসিত হচ্ছে। শাস্ত্রফাল্ল কি কেউ পড়ে—না, প'ড়ে সেইমত সমাজকে চালাতে চায়?

শিশু। তবে মহাশয়, এখন আমাদের কি করিতে হইবে ?

ষামীজী। ঋবিগণের মত চালাতে হবে; মহ, ষাজ্ঞবদ্ধ্য প্রভৃতি ঋবিদের
মল্লে দেশটাকে দীক্ষিত করতে হবে। তবে সমরোপযোগী কিছু কিছু
পরিবর্তন ক'রে দিতে হবে। এই দেখনা ভারতের কোথাও আর
চাতুর্বর্গ্য-বিভাগ দেখা যার না। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রের, বৈশ্ব, শূক্র—
এই চার জাতে দেশের লোকগুলোকে ভাগ করতে হবে। সব বাম্ন
এক ক'রে একটি ব্রাহ্মণজাত গড়তে হবে। এইরূপ সব ক্ষত্রির, সব
বৈশ্ব, সব শৃক্রদের নিয়ে অন্ত ভিনটি জাত ক'রে সকল জাতিকে
বৈদিক প্রণালীতে আনতে হবে। নতুবা শুধু 'ভোমার হোঁব না'
বললেই কি দেশের কল্যাণ হবে রে ? ক্থনই নর।

## ছান—বেলুড় মঠ কাল—( ঐ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮

শিশু। স্বামীলী, বর্তমান কালে স্বামাদের সমাজ ও দেশের এত চুর্দশা হইরাছে কেন?

স্বামীনী। তোরাই সে জন্ম দায়ী।

শিষ্য। বলেন কি ? কেমন করিয়া?

খামীজী। বছকাল থেকে দেশের নীচ জাতদের ঘেরা ক'রে ক'রে ভোরা এখন জগতে রুণাভাজন হয়ে পড়েছিস!

শিশ্য। কবে আবার আমরা উহাদের ম্বণা করিলাম ?

প্রামীন্দ্রী। কেন ? ভটচাবের দল তোরাই তো বেদবেদান্তাদি যত সারবান্
শাল্পপ্রিল রান্ধণেতর জাতদের কথনও পড়তে দিসনি, তাদের ছুঁসনি,
তাদের কেবল নীচে দাবিয়ে রেথেছিল, স্বার্থপরতা থেকে তোরাই তো
চিরকাল ঐরপ ক'রে আসছিল। রান্ধণেরাই তো ধর্মশাল্পগুলিকে
একচেটে ক'রে বিধি-নিষেধ তাদেরই হাতে রেথেছিল; আর ভারতবর্বের
অক্যাক্ত জাতগুলিকে নীচ ব'লে ব'লে তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিয়েছিল
বে, তারা সত্যসতাই হীন। তুই যদি একটা লোককে খেতে ভতে
বদতে সর্বন্ধণ বলিস, 'তুই নীচ, তুই নীচ'—তবে সময়ে তার ধারণা হবেই
হবে, 'আমি সত্যসতাই নীচ।' ইংরেজীতে একে বলে hypnotise
(হিপ্নোটাইজ) বা মন্ত্রম্ম করা। রান্ধণেতর জাতগুলির একটু একটু
ক'রে চমক ভাওছে। রান্ধণদের তল্পেমন্তে তাদের আহা কমে বাচ্ছে।
পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে রান্ধণদের সব তুকভাক 'এখন ভেঙে পড়ছে,
পদ্মার পান্ধ ধনে যাবার মতো, দেখতে পাচ্ছিস তো ?

শিশ্ব। আজা হাঁ, আচার-বিচারটা আজকাল ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িতেছে।
সামীজী। পড়বে না ? ব্রাদ্ধণেরা যে ক্রমে ঘোর অনাচার-অত্যাচার
আরম্ভ করেছিল। খার্থপর হয়ে কেবল নিজেদের প্রভূত্ব বজার রাধবার
অন্ত কত কি অভূত অবৈদিক, অনৈতিক, অবোজিক মত চালিয়েছিল।
ভার ফলও হাতে হাতেই পাছে।

শিক্ত। কি ফল পাইভেছে, মহাশর ?

- শামীজী। ফলটা কি দেখতে পাচ্ছিদ না? তোরা বে ভারতের অপর সাধারণ জাভগুলিকে থেরা করেছিলি, তার জক্তই এখন তোদের ছাজার বছরের দাসত্ব করতে ছচ্ছে, তাই তোরা এখন বিদেশীর স্থণাত্বল ও স্বদেশবাসিগণের উপেক্ষাত্বল ছরে রয়েছিল।
- শিখা। কিছ মহাশয়, এখনও তো ব্যবহাদি আহ্মণদের মতেই চলিতেছে;
  গর্ভাগান হইতে বাবতীয় ক্রিয়াকলাপেই লোকে আহ্মণেরা বেরূপ
  বলিতেছেন, নেইরূপই করিতেছে। তবে আপনি ঐরূপ বলিতেছেন কেন ?
  বামীজী। কোথায় চলছে ? শাল্লোক্ত দশবিধ সংভার কোথায় চলছে ?
  আমি তো ভারতবর্ষটা সব ঘুরে দেখেছি, সর্বত্রই শ্রুভি-স্বভি-বিগর্হিত
  দেশাচারে সমাজ শানিত হচ্ছে! লোকাচার, দেশাচার ও স্ত্রী-আচার—
  এই এখন সর্বত্র স্থতিশাল্ল হরে দাড়িয়েছে! কে কার কথা শুনছে ? টাকা
  দিতে পারলেই ভটচাবের দল যা-তা বিধি-নিবেধ লিখে দিতে রাজী
  আছেন! কয়জন ভটচাম বৈদিক কয়-গৃত্ব-ও প্রোভ-স্ত্র পড়েছেন ?
  ভারপর দেখ্—বাঙলায় রঘুনন্দনের শাসন, আর একটু এগিয়ে দেখবি
  মিতাক্রায় শাসন, আর একদিকে গিয়ে দেখ মহুস্থতির শাসন চলেছে!
  ভোরা ভাবিস—সর্বত্র বৃথি একমত চলেছে! সেল্লেই আমি চাই—বেদের
  প্রতি লোকের সম্মান বাড়িয়ে বেদের চর্চা করাতে এবং সর্বত্র বেদের
- শিশু। মহাশন্ন, তাহা কি এখন আর চলা সম্ভবপর ?

শাসন চালাভে।

- খামীজী। বেদের সকল প্রাচীন নিয়মই চলবে না বটে, কিন্তু সময়োপবোগী বাদ-সাদ দিয়ে নিয়মগুলি বিধিবদ্ধ ক'রে নৃতন হাঁচে গড়ে সমাজকে দিলে চলবে না কেন ?
- শিক্ত। মহাশয়, আমার ধারণা ছিল অন্ততঃ মহুর শাসনটা ভারতে সকলেই এখনও মানে।
- শানীলী। কোথার মানছে ? ভোলের নিজেনের দেশেই বেখ্ না—ভত্রের
  বামাচার ভোলের হাড়ে হাড়ে চুকেছে। এমন কি, আধুনিক বৈক্ষব
  ,ধর্ম—যা মুক্ত বৌদ্ধর্মের কছালাবশিষ্ট—ভাতেও খোর বামাচার চুকেছে।
  এ অবৈদিক বামাচারের প্রভাবটা ধর্ব করতে হবে।

- निश्च। महानश्च, अ भरकाकांत्र अथन महत्व कि १
- বানীলী। ভূই কি বলছিল, ভীক কাপুরুষ ? অসম্ভব ব'লে ব'লে ভোৱা দেশটা নলালি। মাছবের চেটার কি না হয় ?
- শিক্ত। কিন্তু মহাশর, মহু বাজ্ঞবন্ধ্য প্রভৃতি ক্ষিপণ কেশে পুনরার না জন্মালে উহা সম্ভবপর মনে হয় না।
- খামীজী। আরে, পবিত্রতা ও নিংখার্থ চেষ্টার জন্মই তো তাঁরা মহু-যাজ্ঞবদ্ধ্য হয়েছিলেন, না আর কিছু! চেষ্টা করলে আমরাই যে মহু-যাজ্ঞবদ্ধ্যের চেয়ে ঢের বড় হ'তে পারি! আমাদের মতই বা তথন চলবে না কেন?
- শিশু। মহাশয়, ইতঃপূর্বে আপনিই তো বলিলেন, প্রাচীন আচারাদি দেশে চালাইতে হইবে। তবে ময়াদিকে আমাদেরই মতো একজন বলিয়া উপেকা করিলে চলিবে কেন ?
- খামীজী। কি কথায় কি কথা নিয়ে এলি! তুই আমার কথাই ব্যভে পারছিদ না। আমি কেবল বলেছি বে প্রাচীন বৈদিক আচারগুলি সমাজ- ও সমরোপধাসী ক'রে ন্তন ছাঁচে গড়ে ন্তনভাবে দেশে চালাতে হবে। নয় কি ?
- শিশ্ব। আজাই।।
- খানীজী। তবে ও কি বলছিলি? ভোৱা শান্ত পড়েছিস, আমার আশা-ভরদা ভোরাই। আমার কথাগুলি ঠিক ঠিক বুঝে সেইভাবে কাজে লেগে বা।
- শিশু। কিন্তু মহাশয়, আমাদের কথা শুনিবে কে? দেশের লোক উহা লইবে কেন?
- খামীজী। তুই বদি ঠিক ঠিক বোঝাতে পারিস এবং বা বলবি তা হাতে-নাতে ক'রে দেখাতে পারিস তো অবশ্য নেবে। আর তোতাপাধীর নতো বদি কেবল শ্লোকই আওড়াস, বাক্যবাগীশ হয়ে কাপুরুষের মডো কেবল অপরের দোহাই দিস ও কাজে কিছুই না দেখাস, তা হ'লে ভোর কথা কে শ্লনবে বল্?
- শিক্ত। সহাশর, সমাজ-সংস্থার সময়ে এখন সংক্ষেপে ছুই-একটি উপদেশ দিন।

- বামীলী। উপদেশ তো তোকে ঢের দিল্ম; একটি উপদেশও অন্ততঃ কাজে
  পরিণত কর্। অগৎ দেখুক বে, ভোর শাল্প পড়া ও আমার কথা শোনা
  সার্থক হয়েছে। এই বে মন্বাদি শাল্প পড়ালি, আরও কড কি পড়ালি,
  বেশ ক'রে তেবে দেখু—এর মূল ভিন্তি বা উদ্দেশ্ত কি। সেই ভিন্তিটা
  বজার রেখে সার সার তত্তগুলি ও প্রাচীন ঋবিদের মত সংগ্রহ কর্ এবং
  সময়োপবোগী মতসকল তাতে নিবদ্ধ কর্; কেবল এইটুকু লক্ষ্য রাখিল,
  বেন সমগ্র ভারতবর্ষের সকল জাতের, সকল সম্প্রদারেরই ঐসকল নিরমপালনে বথার্থ কল্যাণ হয়। লে দেখি ঐরপ একখানা স্বৃতি; আরি
  দেখে সংশোধন ক'রে দেবো'ধন।
- শিশ্ব। মহাশয়, ব্যাপারটি সহজ্পাধ্য নহে; কিন্তু ঐরপে শ্বভি লিখিলেও উহা চলিবে কি ?
- শামীনী। কেন চলবে না? তুই লেখু না। 'কালো হুন্নং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথী'—খদি ঠিক ঠিক লিখিল ভো একদিন না একদিন চলবেই। আপনাতে বিশাল রাখ্। ভোরাই ভো পূর্বে বৈদিক ঋবি ছিলি। শুধু শরীর বদলিরে এলেছিল বইতো নম্ন ? আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, ভোদের ভেতর অনম্ভ শক্তি রয়েছে! সেই শক্তি জাগা; ওঠ, ওঠ, লেগে পড়, কোমর বাঁধ্। কি হবে ছ-দিনের ধন-মান নিয়ে? আমার ভাব কি জানিল? আমি মৃক্তি-ফুক্তি চাই না। আমার কাজ হচ্ছে—ভোদের ভেতর এই ভাবগুলি জাগিয়ে দেওয়া; একটা মাহ্যব ভৈরি করতে লক্ষ জন্ম যদি নিতে হুন্ন, আমি ভাতেও প্রস্তুত।
- শিষ্য। কিছ মহাশন্ন, ঐরপ কার্বে লাগিয়াই বা কি হইবে? মৃত্যু তো পশ্চাতে।
- খামীজী। দূর ছোঁড়া, মরতে হন্ন একবারই মরবি। কাপুরুবের মতো অহরহ: মৃত্যু-চিস্তা ক'রে বারে বারে মরবি কেন ?
- শিয়। আছা মহাশন্ন, মৃত্যু-চিন্তা না হন্ন নাই করিলাম, কিন্তু এই অনিত্য সংসাবে কর্ম করিয়াই বা ফল কি ?
- चांत्रीको। ওরে, মৃত্যু বধন অনিবার্গ, তধন ইট-পাটকেলের মডো মরার চেরে
  বীরের মডো মরা ভাল। এ অনিভ্যু সংসারে ছ্-দিন বেনী বেঁচেই বা
  লাভ কি ? It is better to wear out than rust out—অরাকীর্ণ

হরে একটু অকটু ক'রে করে করে মরার চেয়ে বীরের মতো অপরের এডটুকু কল্যাণের অন্তও লড়াই ক'রে মরাটা ভাল নয় কি ?

শিশ্ব। আলে ইয়া। আপনাকে আজ অনেক বিরক্ত করিলাম।

শামীজী। ঠিক ঠিক জিজাহ্বর কাছে ছ-রাজি বকলেও আমার প্রান্তি বোধ হয় না, আমি আহারনিজা ভ্যাগ ক'রে অনবরত বকতে পারি। ইছ্ছা করলে ভো আমি হিমালয়ের গুছায় সমাধিত্ব হয়ে বলে থাকতে পারি।

আর আজকাল দেখছিল ভো মায়ের ইচ্ছায় কোথাও আমার খাবার ভাবনা নেই, কোন-না-কোন রকম জোটেই জোটে। তবে কেন এরপ করি না ? কেনই বা এদেশে রয়েছি ? কেবল দেশের দশা দেখে ও পরিণাম ভেবে আয় ছির থাকতে পারিনে। সমাধি-ফ্রাধি তুচ্ছ বোধ হয়, 'তুচ্ছং বন্দাপদং' হয়ে যায়। ভোদের মলল-কামনা হচ্ছে আমার জীবনব্রতা। বে দিন ঐ ব্রত শেব হবে, লে দিন দেহ ফেলে টোচা দৌড় মারব!

শিশু মন্ত্রমুথের মতো খামীজীর ঐ-সকল কথা শুনিয়া শুন্তিত হৃদরে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কতক্ষণ বদিয়া রহিল। পরে বিদায়গ্রহণের আশার তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া বলিল, 'মহাশয়, আজ তবে আলি।' খামীজী। আসবি কেন রে? মঠে থেকেই যা না। সংসারীদের ভেতর গেলে মন আবার মলিন হয়ে বাবে। এখানে দেখ—কেমন হাওয়া, গঙ্গার তীর, সাধুরা সাধনভজন করছে, কত ভাল কথা হচ্ছে। আর কলকাতার গিয়েই ছাইভন্ম ভাববি।

শিশু সহর্বে বলিল, 'আচ্ছা মহাশয়, তবে আজ এথানেই থাকিব।' স্থামীজী। 'আজ' কেন রে? একেবারে থেকে যেতে পারিস না? কি হবে ফের সংসারে গিয়ে?

শিশু স্বামীশীর ঐ কথা শুনিরা মন্তক স্ববনত করিয়া রহিল; মনে
যুগপৎ নানা চিস্তার উদয় হওয়ায় কোনই উত্তর দিতে পারিল না।

### **হান—বেগ্**ড মঠ কাল—( ঐ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮

যামীলীর শরীর সম্প্রতি অনেকটা হাই; মঠের নৃতন জমিতে বে প্রাচীন বাড়িটি ছিল, তাহার ঘরগুলি নেরামত করিয়া বানোপবাঙ্গী করা হইতেছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র জমিটি মাটি ফেলিয়া ইতঃপূর্বেই সমতল করা হইরা গিরাছে। আমীলী আজ অপরাহে শিক্তকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘ্রিয়া বেড়াইতেছেন। আমীলীর হত্তে একটি দীর্ঘ ষষ্টি, গায়ে গেল্যা রঙের ফ্লানেলের আলখালা, মন্তক অনাবৃত। শিশ্রের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণমূখে ফটক পর্যন্ত গিরা পুনরায় উত্তরাক্তে ফিরিতেছেন— এইরূপে বাড়ি হইতে ফটক ও ফটক হইতে বাড়ি পর্যন্ত বারংবার পদচারণা করিতেছেন। দক্ষিণ পার্থে বিষত্তকমূল বাঁথানো হইতেছে; ঐ বেলগাছের অনুবে দাড়াইয়া আমীলী এইবার ধীরে ধীরে গান ধরিলেন:

গিরি, গণেশ আমার শুভকারী।
বিষয়ক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন,
গণেশের কল্যাণে গোরীর আগমন,
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী,
আগবে কড দণ্ডী যোগী কটাধারী।

—গান গাহিতে গাহিতে শিয়কে বলিলেন: হেখা 'আসবে কত হণ্ডী বোগী ভটাধারী'! বুঝলি? কালে এখানে কত সাধু-সন্মাসীয় সমাগম হবে!
—বলিতে বলিতে বিষতক্ষমূলে উপবেশন করিলেন এবং বলিলেন, 'বিষতক্ষমূল বড়ই পবিজ স্থান। এখানে ব'সে ধ্যানধারণা করলে শীল্ল উদীপনা হয়। ঠাঁকুর এ-কথা বলতেন।'

শিশ্ব। মহাশন্ন, বাহারা আত্মানাত্মবিচারে রড, ডাহাদের স্থানাস্থান, কালা-কাল, গুদ্ধি-অগুদ্ধি-বিচারের আবশুক্তা আছে কি ?

খানীজী। বাদের আত্মজানে 'নিষ্ঠা' হয়েছে, তাঁদের ঐসৰ বিচার করবার প্রয়োজন নেই বটে, কিছ ঐ নিষ্ঠা কি অমনি হলেই হ'ল ? কড গাধ্যসাধনা করতে হয়, তবে হয়। ভাই প্রথম প্রথম এক-আর্ধটা বাহ্ন, অবলম্বন নিয়ে নিজের পারের ওপর দাঁড়াবার চেটা করতে হয়। পরে বধন আক্ষাননিষ্ঠা লাভ হয়, তখন কোন অবলম্বনের আর দরকার থাকে না।

শান্তে বে নানা প্রকার সাধনমার্গ নির্দিষ্ট হয়েছে, সে-সব কেবল ঐ আত্মলান-লাভের জন্ত। তবে অধিকারিভেদে সাধনা ভিন্ন ভিন্ন। কিছু ঐ-সব সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম; এবং বতক্ষণ কর্ম, ততক্ষণ আত্মার দেখা নেই। আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলি শান্ত্রোক্ত সাধনরূপ কর্ম দারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্মের নিজের সাক্ষাৎ আত্ম-প্রকাশের শক্তি নেই; কতকগুলি আবরণকে দ্র ক'রে দের মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভার আপনি উদ্ভাসিত হয়। বুঝলি? এইজন্ত ভোর ভান্যকার বলছেন, 'ব্রক্ষজানে কর্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নেই।'

- শিশু। কিন্তু মহাশয়, কোন না কোনরপ কর্ম না করিলে যখন আত্ম-প্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাস হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্মই তো জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।
- খামীজী। কার্বকারণ-পরস্পরা-দৃষ্টিতে আপাততঃ এরপ প্রতীয়মান হয়
  বটে। মীমাংসা-শাল্পে এরপ দৃষ্টি অবলয়ন করেই 'কাম্য কর্ম নিশ্চিত
  ফল প্রদেব করে'—এ-কথা বলা হয়েছে। নির্বিশেষ আত্মার দর্শন কিছ
  কর্মের ছারা হ্বার নয়। কারণ আত্মজ্ঞানপিপাত্মর পক্ষে বিধান এই
  যে, সাধনাদি কর্ম করবে, অথচ তার ফলাফলে উদাসীন থাকবে।
  তবেই হ'ল—এ-সব সাধনাদি কর্ম সাধকের চিত্তভদ্ধির কারণ ভির
  আর কিছুই নয়; কারণ ঐ সাধনাদির ফলেই যদি আত্মাকে সাক্ষাৎ
  প্রত্যক্ষ করা বেত, তবে আর শাল্পে সাধককে ঐ-সব কর্মের ফল
  ত্যাগ করতে ব'লত না। অতএব মীমাংসাশাল্পোক্ত ফলপ্রস্থ কর্মবাদের
  নিরাকরণকল্লেই গীতোক্ত নিছাম কর্মধোগের অবতারণা করা হয়েছে।
  বুঝলি ?
- শিশু। কিন্তু মহাশয়, কর্মের ফলাফলেরই যদি প্রত্যাশা না রাখিলাম, তবে কটকর কর্ম করিতে প্রবৃত্তি হুইবে কেন ?
- সামীজী। শরীরধারণ ক'রে সর্বক্ষণ একটা কিছু না ক'রে থাকতে পারা যায় না। জীবকে যথন কর্ম করতেই হচ্ছে, তথন যেভাবে কর্ম করলে

2-77

আত্মার দর্শন শেরে মৃজিলাভ হর, দেভাবে কর্ম করভেই নিষার কর্মবোগে বলা হয়েছে। আর ভূই বে বললি 'প্রবৃত্তি হবে কেন ?', ভার
উত্তর হছে এই বে, যড কিছু কর্ম করা বার ভা সবই প্রবৃত্তিমূলক;
কিন্তু কর্ম ক'রে ক'রে বধন কর্ম থেকে কর্মান্তরে, জর্ম থেকে জন্মান্তরেই
কেবল গতি হ'তে থাকে, তখন লোকের বিচারপ্রবৃত্তি কালে আপনাআপনি জেগে উঠে জিজ্ঞানা করে—এই কর্মের অন্ত কোথার? তথনি
সে গীতাম্থে ভগবান বা বলেছেন, 'গহনা কর্মণো গতিঃ'—তার মর্ম
ব্রুতে পারে। অভ্যাব বখন কর্ম ক'রে ক'রে আর শান্তিলাভ হয় না,
ভখনই সাধক কর্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহধারণ ক'রে কিছু একটা নিয়ে
ভো থাকতে হবে—কি নিয়ে থাকবে বল্? ভাই ছ-চারটে সংকর্ম
ক'রে বায়, কিন্তু ঐ কর্মের ফলাক্ষলের প্রত্যাশা রাখে না। কারণ,
তখন ভারা জেনেছে বে, ঐ কর্মকলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অন্থর নিহিত
আছে। সেই জন্মই বন্ধজ্ঞেরা সর্বকর্মভ্যাগী—লোক-দেখানো ছ-চারটে
কর্ম করণেও ভাতে ভাঁদের কিছুমাত্র আঁট নেই। এঁরাই শাল্রে নিছাম
কর্মযোগী ব'লে কথিত হয়েছেন।

শিশু। তবে কি মহাশয়, নিকাম একজের উদ্দেশুহীন কর্ম উন্মত্তের চেটাদির স্থায় ?

শামীজী। তাকেন? নিজের জন্ত, আপন শরীর-মনের হুখের জন্ত কর্ম নাকরাই হচ্ছে কর্মফল ত্যাগ করা। ব্রদ্ধন্ত নিজ হুখাবেবণই করেন না, কিন্ত অপরের কল্যাণ বা বথার্থ হুখলাভের জন্ত কেন কর্ম করবেন না? তারা ফলাসদরহিত হরে বা-কিছু কর্ম ক'রে বান, তাতে জগভের হিত হয়—সে-সব কর্ম 'বহুজনহিতার বহুজনহুখার' হয়। ঠাকুর বলতেন, 'ভাদের, পা কখনও বেচালে পড়ে না।' তারা বা বা করেন, তাই অর্থবিভ হয়ে দাঁড়ার। উত্তরচরিতে পড়িসনি—'গ্রীণাং প্নরাভানাং বাচমর্থো-হুখাবিভ।'—গ্রিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখনও নির্থক বা মিথ্যা হয় না। মন বখন আ্যার লীন হয়ে বৃত্তিহীন-প্রার হয়, তখনই [ঠিক ঠিক] 'ইহামুব্রফলভোগবিরাগ' জন্মার অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার হুখভোগ করবার বাসনা থাকে না—মনে আর সংকল্প-বিকল্পের ভরত্ব থাকে না। কিন্ত ব্যুখানকালে অর্থাৎ সমাধি

বা ঐ বৃত্তিহীন অবহা থেকে নেমে মন বধন আবার 'আমি-আমার' রাজ্যে আনে, তখন পূর্বকৃত কর্ম বা অভ্যাস বা প্রায়ক্তনিত সংখারবণে দেহাদির কর্ম চলতে থাকে। মন তখন প্রায়ই superconscious (অতিচেডন) অবহার থাকে; না থেলে নর, তাই থাওরা-দাওরা থাকে—দেহাদি-বৃদ্ধি এত অর বা ক্ষীণ হয়ে বায়। এই অতিচেডন ভূমিতে পৌছে বা বা করা বায়, তাই ঠিক ঠিক করতে পারা বায়; সে-সব কাজে খীবের ও জগতের বর্ধার্থ হিত হয়, কারণ তখন কর্তার মন আর অর্থপরতার বা নিজের লাভ-লোকসান থতিয়ে দ্যিত হয় না। ঈশর superconscious state-এ (জ্ঞানাভীত ভূমিডে) সর্বদা অবহান করেই এই জগজেপ বিচিত্র সৃষ্টি করেছেন; এ স্টিডে সেইজ্যু কোন কিছু imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা বায় না। এইজ্যুই বলছিল্ম, আত্মন্তের ফলাস্করহিত কর্মাদি অক্ষীন বা অসম্পূর্ণ হয় না—তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

- শিষা। আপনি ইত:পূর্বে বলিলেন, জ্ঞান ও কর্ম পরস্পরবিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞানে কর্মের তিলমাত্র স্থান নাই, অথবা কর্মের বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মদর্শন হয় না, তবে আপনি মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ—মধ্যে মধ্যে দেন কেন? এই সেদিন আমাকেই বলিতেছিলেন, কর্ম কর্ম—নাক্তঃ পদ্যা বিশ্বতেহয়নায়।
- খামীজী। আমি ছনিয়া খ্রে দেখলুম, এদেশের মতো এত অধিক তামদ-প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বাইরে সাহিকতার ভান, ভেতরে একেবারে ইট-পাটকেলের মতো জড়ম—এদের দারা জগতের কি কাজ হবে? এমন অকর্মা, অলস, শিশ্লোদরপরায়ণ জাত ছনিয়ায় কতদিন আর বেঁচে থাকতে পারবে? ওদেশ (পাশ্র্টাত্রা) বেড়িয়ে আগে দেখে আয়, পরে আমার ঐ কথার প্রতিবাদ করিস। তাদের জীবনে কত উত্তম, কত কর্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ! তোদের দেশের লোকগুলোর বক্ত খেন হদরে কয় হয়ে রয়েছে, ধমনীতে খেন আর রক্ত ছটজে পারছে না, সর্বাদে paralysis (পক্ষাযাত) হয়ে খেন এলিয়ে পড়েছে! আমি তাই এদের ভেতর রজোগুণ বাড়িয়ে কর্মতৎপরতা দারা এদেশের লোকগুলোকে আগে এহিক জীবনসংগ্রামে

সমর্থ করতে চাই। শরীরে বল নেই, হানয়ে উৎসাহ নেই, মন্তিং প্রতিভা নেই! কি হবে রে, কড়পিওওলো বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের ভেতর সাড় আনতে চাই-এক্স আমার প্রাণাম্ভ পণ। ৰেদান্তের আমোঘ মন্তৰলে এদের জাগাব। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'--এই অভয়বাণী শোনাতেই আমার জন্ম। তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। বা গাঁরে-গাঁরে দেশে-দেশে এই অভয়বাণী আচঙালব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধ'রে ধ'রে বল্গে বা—ভোমরা অমিভবীর্য, অমৃতের অধিকারী। এইভাবে আগে রক্তঃশক্তির উদ্দীপনা কর্— জীবনসংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তারপর মুক্তিলাভের কথা তাদের বল্। আগে ভেতরের শক্তি জাগ্রত ক'রে দেশের লোককে নিব্দের পায়ের ওপর দাঁড় করা, উত্তয় অশন-বসন, উত্তয় ভোগ আগে করতে শিথ্ক, ভার পর সর্বপ্রকার ভোগের বন্ধন থেকে কি ক'রে মুক্ত হ'তে পারবে, তা বলে দে। আলস্ত, হীনবুদ্ধিতা, কণটভায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে! বৃদ্ধিমান লোক এ দেখে কি হির হয়ে থাকতে পারে? কানা পার না? মান্রাজ, বছে, পাঞ্চাব, বাঙলা—বেদিকে চাই, কোথাও বে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাবছিস--আমরা শিকিত। কি ছাই মাথামুও শিখেছিস ? কতকগুলি পরের কথা ভাষাস্তরে মৃথস্থ ক'রে মাথার ভেতরে পুরে পাস ক'রে ভাবছিস, আমরা শিক্ষিত! ছ্যাং! ছ্যাং! এর নাম আবার শিক্ষা!! ভোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানিগিরি, না হয় একটা ছাট্ট উকিল হওয়া, না হয় বড়জোর কেরানিগিরিরই রপান্তর একটা ভেপুটিগিরি চাকরি--এই তো! এতে তোদেরই বা कि ह'न, ब्यांत मिलांदरे वा कि ह'न? এकवांत छाथ भूरन मिथ, ষর্ণপ্রস্থ ভারতভূমিতে অরের জন্ম কি হাহাকারটা উঠেছে! ভোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি ?—কখনও নয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, অন্নের সংস্থান কর্—চাকরি ঋথুরি ক'রে নয়; নিজের চেষ্টায় পাশ্চাভ্যবিজ্ঞানসহায়ে নিভ্য নৃভন পছা আবিষার ক'রে। ঐ অরবজ্ঞের সংখান করবার জন্তই আমি িলোকগুলোকে রজোগুণ-তৎপর হ'তে উপদেশ দিই। অরবস্তাভাবে

চিন্তার চিন্তার দেশ উৎসর হরে গেছে—তার তোরা কি করছিন?
কেলে দে তোর শাল্লফাল্ল গলাজনে। দেশের লোকগুলোকে আগে
অরসংস্থান করবার উপার শিধিরে দে, তারপর ভাগবত পড়ে শোনাস।
কর্মতৎপরতা বারা ঐহিক অভাব দ্র না হ'লে ধর্ম-কথার কেউ
কান দেবে না। তাই বলি আগে আপনার ভেতর অন্তর্নিহিত
আত্মশক্তিকে জাগ্রত কর্, তারপর দেশের ইতরসাধারণ সকলের
ভেতর বতটা পারিস ঐ শক্তিতে বিশাস জাগ্রত ক'রে প্রথম অরসংস্থান, পরে ধর্মলাভ করতে তাদের শেখা। আর বসে থাকবার
সময় নেই। কখন কার মৃত্যু হবে, তা কে বলতে পারে?

কথাগুলি বলিতে বলিতে ক্ষোভ তৃঃখ ও কক্ষণার সহিত অপূর্ব এক তেজের মিলনে স্বামীজীর বদন উদ্ভাসিত হইরা উঠিল। চক্ষে বেন অগ্নিজ্লিক বাহির হইতে লাগিল। তাঁহার তথনকার সেই দিব্যম্তি অবলোকন করিয়া ভয়ে ও বিশায়ে শিক্ষের আর কথা সরিল না! কভক্ষণ পরে স্বামীজী পুনরায় বলিলেন:

ক্রিপ কর্মতৎপরতা ও আত্মনির্ভরতা কালে দেশে আসবেই আসবে— বেশ দেখতে পাচ্ছি; There is no escape (গতাস্তর নেই); ... ঠাকুরের জন্মাবার সময় হতেই পূর্বাকাশে অন্ধণোদর হয়েছে; কালে তার উদ্ভির ছটার দেশ মধ্যাহ্ছ-সূর্যকরে আলোকিত হবে।

# স্থান—বেলুড় মঠ কাল—( ঐ নির্মাণকালে ) ১৮৯৮

মঠ-বাটা নির্মাণ হইয়াছে, দামাক্ত একটু-আধটু বাহা বাকি আছে, বামীজীর অভিমতে বামী বিজ্ঞানানন্দ তাহা শেষ করিতেছেন। স্বামীজীর শরীর তত ভাল নর, তাই ডাজ্ঞারগণ তাঁহাকে নৌকায় করিয়া গলাবক্ষে সকাল-সন্ধ্যা বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাব্দের বজরাখানি কিছুদিনের জন্ত মঠের সামনে বাঁধা রহিয়াছে। স্বামীজী ইচ্ছামত কখন কখন ঐ বজরায় করিয়া গলাবক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আৰু রবিবার। শিশু মঠে আসিরাছে এবং আহারাত্তে স্বামীনীর বরে বিসিরা স্বামীনীর সহিত কথোপকখন করিতেছে। মঠে এই সময় স্বামীনী সন্মাসী ও বালব্রন্ধচারিগণের জন্ম কতকগুলি নিয়ম বিধিবন্ধ করেন, গৃহস্থদের সঙ্গ হুতে দ্রে থাকাই ঐগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; বথা—পৃথক আহারের স্থান, পৃথক বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি। ঐ বিষয় লইরাই এখন কথাবার্তা হুইতে লাগিল।

শামীলী। গেরন্তদের গারে-কাপড়ে আজকাল কেমন একটা সংব্যহীনতার গদ্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরন্তরা সাধুদের বিছানায় না বসে, না শোয়। আগে শাত্রে পড়তুম বে, এরপ পাওয়া যায় এবং সেল্লন্ত সন্মাসীরা গৃহস্থদের গদ্ধ সইতে পারে না। এখন দেখছি—ঠিক কথা। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চললে বালত্রন্ধচারীদের কালে ঠিক ঠিক সন্মাস হবে। সন্মাস-নিষ্ঠা দৃঢ় হ'লে পর গৃহস্থদের সহিত সমভাবে মিলে-মিলে থাকলেও আর ক্ষতি হবে না। কিছু এখন নিয়মের গণ্ডির ভেতর না রাখলে সন্মাসী-ত্রন্ধচারীরা সব বিগড়ে যাবে। যথার্থ ত্রন্ধচারী হ'তে হ'লে প্রথম প্রথম সংব্য সম্বন্ধ কঠোর নিয়ম পালন ক'রে চলতে হয়, স্ত্রীলোকের নাম-গদ্ধ থেকে তো দ্বে থাকতেই হয়, তা ছাড়া স্ত্রীসন্ধীদের সক্ষও ত্যাগ করতেই হয়।

গুহস্থাশ্রমী শিশু স্বামীজীর কথা শুনিয়া স্বন্ধিত হইয়া রহিল এবং মঠের সন্মাসী-ব্রন্ধচারীদিগের সহিত পূর্বের মতো সমভাবে বিশিতে পারিবে না ভাবিরা বিমর্ব হাইরা কহিল, 'কিন্ত মহাশর, এই মঠ ও মঠন্থ বাবভীর লোককে আমার বাড়ি-ঘর জ্বী-পুত্রের অপেকা অধিক আগনার বলিরা মনে হর। ইহারা সকলে বেন কভকালের চেনা! মঠে আমি বেমন সর্বভোম্ধী খাধীনতা উপভোগ করি, জগতের কোধাও আর ভেমন করি না!' খামীজী। যত ভন্দত্ব লোক আছে, স্বারই এধানে এরপ অহুভূতি হবে।

বার হয় না, সে জানবি এখানকার লোক নয়। কড লোক হজুগে
মেতে এসে আবার বে পালিয়ে বায়, উহাই তায় কায়ণ। এজচর্ববিহীন,
দিনরাত অর্থ অর্থ ক'য়ে ঘূরে বেড়াছে, এমন সব লোকে এখানকার
ভাব কখনও বৃঝতে পায়ের না, কখনও মঠের লোককে আপনার ব'লে
মনে কয়বে না। এখানকার সয়্যাদীয়া সেকেলে ছাই-মাখা, মাথায়-জটা,
চিম্টে-হাতে, ঔয়ধ-দেওয়া সয়্যাদীদের মতো নয়; তাই লোকে দেখে
ভানে কিছুই বৃঝতে পায়ে না। আমাদের ঠাকুরের চালচলন ভাব—
সকলই নৃতন ধয়নের ছিল, তাই আময়াও সব নৃতন য়কয়ের; কথন
সেজে-গুলে বক্তৃতা দিই, আবার কখন 'হয় হয় ব্যোম্ ব্যোম্' ব'লে
ছাই মেধে পাহাড়-জললে ঘোর তপভায় মন দিই!

শুধু সেকেলে পাঁজি-পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলে রে ? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উবেল প্রবাহ তর্তর্ ক'রে এখন দেশ জুড়ে বরে বাছে । তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না ক'রে কেবল পাহাড়ে বসে ধ্যানস্থ থাকলে এখন আর কি চলে ? এখন চাই গীতার ভগবান বা বলেছেন—প্রবল কর্মযোগ, হদরে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ করা। তবে তো দেশের লোকগুলো সব জেগে উঠবে, নতুবা তুমি ষে তিমিরে, তারাও সেই তিমিরে।

বেলা প্রায় অবসান। স্বামীজী গদাবক্ষে ভ্রমণোপবোগী সাজ করিয়া নীচে
নামিলেন এবং মঠের জমিতে বাইয়া পূর্বদিকে এখন বেখানে পোন্তা
গাঁখা হইয়াছে, সেধানে পদচারণা করিয়া কিছুক্ষণ বেড়াইতে লাগিলেন।
পরে বজরাখানি ঘাটে আনা হইলে স্বামী নির্ভয়ানন্দ, স্বামী নিত্যানন্দ
ও শিশুকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় উঠিলেন।

নৌকার উঠিয়া খামীজী ছাতে বদিলে শিক্ত তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। গদার কৃত্র কৃত্র তরকগুলি নৌকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া কলকল শব্দ করিভেছে, যুহুল মলয়ানিল প্রবাহিত ছইভেছে, আকাশের পশ্চিমদিক এখনও সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয় নাই, ভগবান মরীচিমালী অন্ত বাইতে এখনও অর্থবণ্টা বাকি। নোকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। খামীজীর মূপে প্রফুলভা, নয়নে কোমলভা, কথার উদাদীনভা! সে এক ভাবপূর্ণ রূপ—বুঝানো অসম্ভব!

এইবার দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইরা নৌকা অন্তর্ক বায়্বলে আরও উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি দেখিরা শিক্ত ও অপর সন্ন্যাসিদ্বর প্রশাম করিল। স্বামীজী কিন্তু কি এক গভীর ভাবে আত্মহারা হইরা এলো-থেলো ভাবে বসিরা রহিলেন! শিক্ত ও সন্ন্যাসীরা পরস্পরে দক্ষিণেশরের কন্ত কথা বলিতে লাগিল, সে-সকল কথা বেন তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্টই হইল না। দেখিতে দেখিতে নোকা পেনেটির দিকে অগ্রসর হইল। শেনেটিতে ৺গোবিক্ষকুষার চৌধুরীর বাগানবাটার ঘাটে নৌকা কিছুক্ষণের জন্ত বাঁধা হইল। এই বাগানখানিই ইতঃপূর্বে একবার মঠের জন্ত ভাড়া করিবার প্রস্তাব হইরাছিল। স্বামীজী অবতরণ করিয়া বাগান ও বাটী বিশেষরূপে পর্ববেক্ষণ করিয়া বলিলেন, 'বাগানটি বেশ, কিন্তু কলকাতা থেকে অনেক দ্র; ঠাকুরের শিক্ত (ভক্ত)দের ষেতে আসতে কট্ট হ'ড; এখানে মঠ বে হয়নি, তা ভালই হয়েছে।'

এইবার নৌকা আবার মঠের দিকে চলিল এবং প্রায় এক ঘণ্টাকাল নৈশ অন্ধকার ভেদ করিয়া চলিতে চলিতে মঠে আদিয়া উপস্থিত হইল।

### ছান—বেল্ড় মঠ কাল—১৮৯৯ খঃ প্রারম্ভ

শিশ্ব অত নাগ-মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া মঠে আসিয়াছে।
খামীজী। (নাগ-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া) ভাল আছেন ভো?
নাগ-মহাশয়। আপনাকে দর্শন করতে এলাম। জয় শহর! জয় শহর!

সাক্ষাৎ শিব-দর্শন হ'ল।

কথাগুলি বলিয়া নাগ-মহাশয় করজোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। স্থামীজী। শরীর কেমন আছে ?

নাগ-মহাশয়। ছাই হাড়মাদের কথা কি জিজ্ঞাসা করছেন? আপনার দর্শনে আৰু ধন্ত হলাম. ধন্ত হলাম।

ঐরপ বলিয়া নাগ-মহাশয় স্বামীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। স্বামীজী। (নাগ-মহাশয়কে তুলিয়া)ও কি করছেন ?

- নাগ-ম:। আমি দিব্য চক্ষে দেখছি, আজ সাক্ষাৎ শিবের দর্শন পেলাম। জন্ম ঠাকুর রামকৃষ্ণ!
- খামীজী। (শিশুকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিদ, ঠিক ভক্তিতে মাছ্য কেমন হয়!
  নাগ-মহাশয় তন্ময় হয়ে গেছেন, দেহবৃদ্ধি একেবারে গেছে! এমনটি
  আর দেখা যার না। (প্রেমানন্দ খামীকে লক্ষ্য করিয়া) নাগমহাশয়ের জন্ম প্রাণাদ নিয়ে আয়।
- নাগ-ম:। প্রসাদ! প্রসাদ! (স্বামীজীর প্রতি করজোড়ে) আপনার দর্শনে আজ আমার ভবক্ধা দূর হয়ে গেছে।

মঠে বন্ধচারী- ও সন্নাসিগণ উপনিষদ পাঠ করিতেছিলেন। স্বামীন্ধী তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'আন্ধ ঠাকুরের একজন মহাভক্ত এসেছেন। নাগ মহাশন্তের শুভাগমনে আন্ধ তোদের পাঠ বন্ধ থাকলো।' সকলেই বই বন্ধ করিয়া নাগ-মহাশন্তের চারিদিকে ঘিরিয়া বদিল। স্বামীন্ধীও নাগ-মহাশন্তের সমূধে বদিলেন।

খামীজী। (সকলকে লক্ষ্য করিয়া) দেখছিস! নাগ-মহাশয়কে দেখ; ইনি গেরন্ড, কিন্তু জগৎ আছে কি নেই, এঁর সে জ্ঞান নেই; সর্বদা তম্মর হয়ে আছেন! (নাগ-মহাশয়কে লক্ষ্য করিয়া) এই সব ব্রক্ষচারীদের ও আমাদের ঠাকুরের কিছু কথা শোনান।

নাগ-ম:। ও কি বলেন। ও কি বলেন। আমি কি ব'লব ? আমি আপনাকে দেখতে এসেছি; ঠাকুরের লীলীর সহায় মহাবীরকে দর্শন করতে এসেছি;

ঠাকুরের কথা এখন লোকে ব্রবে। अप রামকৃষ্ণ! अप রামকৃষ্ণ!

স্বামীজী। স্বাপনিই বথার্থ রামকৃষ্ণদেবকে চিনেছেন। স্বামরা ঘুরে ঘুরেই মরলুম।

নাগ-ম:। ছি! ও-কথা কি বলছেন! আপনি ঠাকুরের ছায়া—এপিঠ আর ওপিঠ; যার চোখ আছে, সে দেথুক।

श्रामीको। এ-मर रव मर्ठ-कर्ठ इल्ह, এ कि ठिक इल्ह ?

নাগ-ম:। আমি কৃত্ৰ, আমি কি বৃঝি ? আপনি বা করেন, নিশ্চয় জানি তাতে জগতের মঙ্গল হবে—মঙ্গল হবে।

অনেকে নাগ-মহাশয়ের পদ্ধৃতি লইতে ব্যস্ত হওয়ায় নাগ-মহাশয় উয়াদের মতো হইতেন। স্বামীজী সকলকে বলিতেন, 'বাতে এঁর কট হয়, তা ক'রো না।' শুনিয়া সকলে নিরস্ত হইতেন।

স্বামীকী। আপনি এসে মঠে থাকুন না কেন? আপনাকে দেখে মঠের ছেলেরা সব শিধবে।

নাগ-ম:। ঠাকুরকে ঐ কথা একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, 'গৃহেই থেকো।' তাই গৃহেই আছি; মধ্যে মধ্যে আপনাদের দেখে ধতা হয়ে বাই।

স্বামীন্দী। আমি একবার আপনার দেশে বাব।

নাগ-ম:। ( আনন্দে উন্মন্ত হইয়া ) এমন দিন কি হবে ? দেশ কাশী হয়ে যাবে, কাশী হয়ে যাবে। সে অদৃষ্ট আমার হবে কি ?

খামীজী। আমার তো ইচ্ছা আছে। এখন মা নিয়ে গেলে হয়।

নাগ-ম:। আপনাকে কে ব্ঝবে—কে ব্ঝবে । দিব্য দৃষ্টি না খুললে চিনবার জো নেই। একমাত্র ঠাকুরই চিনেছিলেন; আর সকলে তাঁর কথার বিশাস করে মাত্র, কেউ ব্রতে পারেনি।

শামীজী। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা, দেশটাকে লাগিরে তুলি—মহাবীর বেন নিজের শক্তিমতায় অনাহাপর হরে ঘুমুচ্ছে—সাড়া নেই, শব্দ নেই। সনাভন বর্মভাবে একে কোনরপে জাগাতে পারলে ব্যাব, ঠাকুরের ও আমাদের আসা সার্থক হ'ল। কেবল ঐ ইচ্ছাটা আছে—মৃক্তি-ফুক্তি তুল্ছ বোধ হয়েছে। আপনি আশীর্বাদ কক্ষন বেন কৃতকার্য হওয়া বার। নাগ-ম:। ঠাকুরের আশীর্বাদ। আপনার ইচ্ছার গতি ফেরার এমন কাকেও দেখি না; বা ইচ্ছা করবেন, ভাই হবে।

- शामीको। कर किहूरे रम ना--जान रेक्टा जिन्न किहूरे रम ना।
- নাগ-ম:। তাঁর ইচ্ছা আর আপনার ইচ্ছা এক হরে গেছে; আপনার বা ইচ্ছা, তা ঠাকুরেরই ইচ্ছা। জর রামকৃষ্ণ। জয় রামকৃষ্ণ।
- সামীজী। কাজ করতে মজবৃত শরীর চাই; এই দেখুন, এদেশে এসে অবধি শরীর ভাল নেই; ওদেশে বেশ ছিলুম।
- নাগ-ম:। শরীর ধারণ করলেই—ঠাকুর বলতেন—'ঘরের টেক্স দিতে হয়।' রোগশোক সেই টেক্স। আপনি যে মোহরের বাক্স; ঐ বাক্সের খ্ব যত্ন চাই। কে করবে ? কে ব্ঝবে ? ঠাকুরই একমাত্র ব্ঝেছিলেন। জয় রামকৃষণ! জয় রামকৃষণ!
- স্বামীকী। মঠের এরা আমায় যতে রাথে।
- নাগ-ম:। যাঁরা করছেন তাঁদেরই কল্যাণ, বুঝুক আর নাই বুঝুক। সেবার কমতি হ'লে দেহ রাখা ভার হবে।
- খানীজী। নাগ-মহাশয়! কি ষে করছি, কি না করছি—কিছু ব্রতে পাচ্ছিনে। এক এক সময়ে এক এক দিকে মহা ঝোঁক আসে, সেই মতো কাজ ক'রে যাচিছ, এতে ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, কিছু ব্রতে পারছি না।
- নাগ-ম:। ঠাকুর যে বলেছিলেন—'চাবি দেওয়া রইল।' তাই এখন ব্রতে দিচ্ছেন না। ব্যামাত্রই লীলা ফুরিয়ে যাবে।

খানীন্ধী একদৃষ্টে কি ভাবিভেছিলেন। এমন সময়ে খানী প্রেমানন্দ ঠাকুরের প্রসাদ লইরা আসিলেন এবং নাগ-মহাশর ও অক্সান্ত সকলকে দিলেন। নাগ-মহাশর ত্ই হাতে করিয়া প্রসাদ মাধার তুলিয়া 'অর রামক্রফ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকলে দেখিয়া অবাক। প্রসাদ পাইয়া সকলে বাগানে পারচারি করিতে লাগিলেন। ইভোমধ্যে খানীন্দী একথানি কোদাল লইয়া আত্তে আত্তে মঠের পুকুরের পূর্বপারে মাটি কাটিভেছিলেন—নাগ-মহাশর দর্শনখাত্র তাঁহার হস্ত ধরিয়া বলিলেন, 'আষরা থাকতে আপনি ও কি করেন ?' স্বামীত্রী কোদাল ছাড়িয়া মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে গর বলিতে লাগিলেন :

ঠাকুরের দেহ বাবার পর একদিন শুনল্ম, নাগ-মহাশয় চার-পাঁচ দিন উপোস ক'রে তাঁর কলকাতার খোলার ঘরে পড়ে আছেন; আমি, হরি ভাই ও আর একজন মিলে তো নাগ-মহাশয়ের কুটারে গিয়ে হাজির; দেখেই লেপম্ডি ছেড়ে উঠলেন। আমি বলল্ম—আপনার এখানে আজ ভিকা পেতে হবে। অমনি নাগ-মহাশয় বাজায় থেকে চাল, হাঁড়ি, কাঠ প্রভৃতি এনে রাঁথতে শুক্ল করলেন। আমরা মনে করেছিল্ম—আমরাও খাব, নাগ-মহাশয়েকও খাওয়াব। রায়াবায়া ক'রে তো আমাদের দেওয়া হ'ল; আমরা নাগ-মহাশয়ের জয়্ম সব রেখে দিয়ে আহায়ে বলল্ম। আহারের পর, ওঁকে খেতে বাই অম্বোধ করা আর তথনি ভাতের হাঁড়ি ভেঙে ফেলে কপালে আঘাত ক'রে বলতে লাগলেন—'যে দেহে ভগবান-লাভ হ'ল না, সে দেহকে আবার আহার দিব ?' আমরা তো দেখেই অবাক! অনেক ক'রে পরে কিছু খাইয়ে তবে আমরা ফিরে এল্ম। আমীজী। নাগ-মহাশয় আরু মঠে থাকবেন কি ? শিয়। না। ওঁর কি কাল আছে, আরুই যেতে হবে।

নৌকা আদিলে শিশ্ব ও নাগ-মহাশন্ন স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া কলিকাতা অভিমূপে রওনা হইলেন।

### স্থান—বেল্ড়, ভাড়াটিরা মঠ-বাটী কাল—( ৩য় সপ্তাহ ) জামুআরি, ১৮৯৯

আলমবাজার হইতে বেলুড়ে নীলাম্ববাব্র বাগানে যথন মঠ উঠিয়া আলে, তাহার অলনে পরে স্থামীজী তাহার গুরুলাত্গণের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ঠাকুরের ভাব জনসাধাপের মধ্যে প্রচারকল্পে বাঙলা ভাষার একখানি সংবাদপত্রের প্রাহির করিতে হইবে। স্থামীজী প্রথমতঃ একখানি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রস্তাব করেন। কিন্তু উহা বিস্তর ব্যয়সাপেক হওয়ায় পাক্ষিক পত্র বাহির করিবার প্রস্তাবই সকলের অভিমত হইল এবং স্থামী ত্রিগুণাতীতের উপর উহার পরিচালনের ভার অপিত হইল। স্থামী ত্রিগুণাতীত এইরূপে কার্যভার গ্রহণ করিয়া ১৩০৫ সালের ১লা মাঘ ঐ পত্র প্রথম প্রকাশ করিলেন। স্থামীজী ঐ পত্রের 'উলোধন' নাম মনোনীত করেন।

পত্রের প্রস্তাবনা স্বামীকী নিক্ষে লিখিরা দেন এবং কথা হয় যে, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তগণ এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিবেন। সভ্যরূপে পরিণভ 'রামক্বফ মিশনের' সভ্যগণকে স্বামীক্ষী এই পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে এবং ঠাকুরের ধর্মসম্বনীয় মত পত্রসহায়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে অহুরোধ করিয়াছিলেন। পত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইলে শিষ্য একদিন মঠে উপস্থিত হইল। শিষ্য প্রশাম করিয়া উপবেশন করিলে স্বামীক্ষী তাহার সহিত 'উদ্বোধন' পত্র সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন:

স্বামীজী। (পত্রের নামটি বিকৃত করিয়া পরিহাসচ্চলে) 'উদ্ধন' দেখেছিস ? শিশু। আন্তেইনা; স্থানর হয়েছে।

খামীজী। এই পত্তের ভাব ভাষা—সব নৃতন ছাচে গড়তে হঁবে। শিষ্য। কিরুণ ?

ষামীজী। ঠাকুরের ভাব তো সন্ধাইকে দিতে হবেই; অধিকন্ধ বাঙলা ভাষায় নৃতন ওজবিতা আনতে হবে। এই বেমন—কেবল ঘন ঘন verb use (ক্রিয়াপদের ব্যবহার) করলে, ভাষার দম কমে যায়। বিশেষণ দিয়ে verb (ক্রিয়াপদ)-এর ব্যবহারগুলি কমিয়ে দিতে হবে। তুই এরপ প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ কর্। আমার আগে দেখিয়ে তবে উষোধনে ছাপতে দিবি।

- শিশু। মহাশয়, স্বামী ত্রিগুণাতীত এই পত্রের জন্ম বেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা অক্সের পক্ষে অসম্ভব।
- খামীজী। তৃই বৃঝি মনে করছিল, ঠাকুরের এইলব সন্থাসী সম্ভানেরা কেবল গাছতলার ধূনি জালিরে বলে থাকতে জরেছে ? এদের বে বথন কার্য-ক্ষেত্রে অবজীর্ণ হবে, তথন তার উভ্তম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি ক'রে করতে হয়, তা শেখ্। এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে জিগুণাতীত লাধনভজন ধ্যানধারণা পর্বস্ত হেড়ে দিয়ে কাজে নেবেছে। এ কি কম sacrifice ( স্বার্থত্যাগ )-এর কথা! আমার প্রতি কতটা ভালবাদা থেকে এ কর্মপ্রবৃদ্ধি এসেছে বল্ দেখি! Success ( কাজ হাসিল ) ক'রে তবে ছাড়বে!! ভোদের কি এমন রোক আছে?
- শিশু। কিন্তু মহাশন্ন, গেরুয়াপরা সন্ধাসীর গৃহীদের থারে থারে ঐরপে বোরা আমাদের চক্ষে কেমন কেমন ঠেকে।
- শামীজী। কেন ? পত্রের প্রচার তোগৃহীদেরই কল্যাণের জন্ত । দেশে নবভাবপ্রচারের হারা জনসাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এই ফলাকাজ্রারহিত
  কর্ম বৃঝি তুই সাধন-ভজনের চেয়ে কম মনে করছিল ? আমাদের
  উদ্দেশ্য জীবের হিতসাধন। এই পত্রের আয় হারা টাকা জমাবার
  মতলব আমাদের নেই। আমরা সর্বত্যাপী সন্ন্যাসী, মাগহেলে নেই বে,
  তাদের জন্ত কিছু রেখে বেতে হবে। Success (কাজ হাসিল) হয়
  তো এর income (আয়টা) সমন্তই জীবনসেবাকয়ে ব্যয়িত হবে।
  হানে হানে সত্র-গঠন, সেবাশ্রম-ছাপন, আরও কত কি হিতকর কাজে
  এর উদ্ভ অর্থের সন্থার হ'তে পারবে। আমরা তো গৃহীদের মতো
  নিজেদের,রোজগারের মতলব এঁটে এ কাজ করছি না। তথু পরহিতেই
  আমাদের সকল movement (কাজকর্ম)—এটা জেনে রাখবি।
  - শিশু। তাহা হইলেও—সকলে এভাব লইভে পারিবে না।
  - স্বামীলী। নাই বা পারলে। তাতে আমাদের এল গেল কি ? আমরা criticism ( সমালোচনা ) গণ্য ক'রে কান্ধে অগ্রসর হইনি।
- শিষ্ঠ। মহাশয়, এই পত্ত ১৫ দিন অন্তর বাহির হইবে; আমাদের ইচ্ছা সাপ্তাহিক হয়।

- খানীজী। তা তো বটে, কিন্ত funds (টাকা) কোথার ? ঠাকুরের ইচ্ছার টাকার বোগাড় হ'লে এটাকে পরে দৈনিকও করা বেতে পারে। রোজ লক্ষ কপি ছেপে কলকাভার গলিতে গলিতে free distribution (বিনামূল্যে বিভরণ) করা বেতে পারে।
- শিশ্ব। আপনার এ সরব্ল বড়ই উত্তম।
- খামীজী। আমার ইচ্ছে হয়, কাপজটাকে পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভোকে editor (সম্পাদক) ক'রে দেবো। কোন বিষয়কে প্রথমটা পায়ে দাঁড় করাবার শক্তি ভোদের এখনও হয়নি। সেটা কয়তে এইসব সর্বত্যাগী সাধ্রাই সক্ষম। এরা কাল ক'রে ক'রে মরে বাবে, তবু হটবার ছেলে নয়। ভোরা একটু বাধা পেলে, একটু criticism (সমালোচনা) ভনলেই ছনিয়া আঁধার দেখিস!
- শিশু। সেদিন দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীত প্রেসে ঠাকুরের ছবি পূজা করিয়া তবে কাজ আরম্ভ করিলেন এবং কার্বের সফলতার জন্ম আপনার রুপা প্রার্থনা করিলেন।
- খামীজী। আমাদের centre (কেন্দ্র) তো ঠাকুরই। আমরা এক একজন সেই জ্যোতি:কেন্দ্রের এক একটি ray (কিরণ)। ঠাকুরের পূজা ক'রে কাজটা আরম্ভ করেছে—বেশ করেছে। কই আমায় তো পূজোর কথা কিছু বললে না।
- শিশ্ব। মহাশর, তিনি আপনাকে তয় করেন। ত্রিগুণাতীত স্বামী আমার কল্য বলিলেন, 'তুই আগে স্বামীজীর কাছে গিয়ে জেনে আয়, পত্রের ১ম সংখ্যা বিষয়ে তিনি কি অভিমত প্রকাশ করেছেন, তারপর আমি তাঁর সজে দেখা ক'রব।'
- স্বামীজী। তুই গিয়ে বলিস, স্বামি তার কাজে খ্ব খ্নী হয়েছি। তাকে স্বামার স্বেহানীর্বাদ জানাবি। স্বার তোরা প্রত্যেকে ষতটা পারবি, তাকে সাহাষ্য করিস। ওতে ঠাকুরের কাজই করা হবে।

কথাগুলি বলিয়াই স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং আবশুক হইলে ভবিশ্বতে 'উবোধনে'র জন্ত ত্রিগুণাতীত স্বামীকে স্বারগু টাকা দিতে আদেশ করিলেন। ঐ দিন রাত্রে আহারান্তে স্বামীজী পুনরার শিক্ষের সহিত 'উবোধন' পত্র সহস্কে এরপ আলোচনা করিয়াছিলেন: খামীজী। 'উৰোধনে' সাধারণকে কেবল positive ideas ( গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। Negative thought (বেডি-বাচক ভাব) মাত্রুষকে weak ( তুর্বল ) ক'রে দেয়। দেপছিল না, বে-সকল মা বাপ ছেলেদের দিনরাভ লেখাপড়ার জন্ম ভাড়া দের, বলে এটার কিছু হবে না, বোকা, গাধা'—ভাদের ছেলেগুলি অনেকস্থলে তাই হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেদের ভাল বললে—উৎসাহ দিলে, সময়ে নিশ্চয় ভাল হয়। ছেলেদের পক্ষে যা নিয়ম, children in the region of higher thoughts (ভাবরান্ত্যের উচ্চন্তরে যারা শিশু, তাদের ) সম্বন্ধেও তাই। Positive ideas ( গঠনমূলক ভাৰগুলি ) দিতে পারলে সাধারণে মাহুষ হয়ে উঠবে ও নিজের পারে দাঁড়াতে শিখবে। ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, কবিতা, শিল্ল সকল বিষয়ে যা চিস্তা ও চেষ্টা মাহুষ করছে, তাতে ভূল না দেখিয়ে ঐ-সব বিষয় কেমন ক'রে ক্রমে ক্রমে আরও ভাল রকমে করতে পারবে, তাই ব'লে দিতে হবে। ভ্রমপ্রমাদ দেখালে মান্নবের feeling wounded (মনে আঘাত দেওয়া) হয়। ঠাকুরকে দেখেছি—যাদের আমরা হেয় মনে করতুম, তাদেরও তিনি উৎসাহ দিয়ে জীবনের মতি-গতি ফিরিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষা দেওয়ার রকমটা অভুত !

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী একটু ছির হুইলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বাবার বলিতে লাগিলেন:

ধর্মপ্রচারটা কেবল যাতে তাতে এবং যার তার উপর নাক সিঁটকানো ব্যাপার ব'লে যেন ব্রিসনি। Physical, mental, spiritual (শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক) সকল ব্যাপারেই মাছ্যকে positive ideas (গঠনমূলক ভাব) দিতে হবে। কিন্তু যেনা ক'রে নয়। পুরস্পারকে যেনা ক'রে ক'রেই তোদের অধঃপতন হয়েছে। এখন কেবল positive thought (গঠনমূলক ভাব) ছড়িয়ে লোককে তুলতে হবে। প্রথমে এরপে সমন্ত হিঁছুলাভটাকে তুলতে হবে, ভারপর জগংটাকে তুলতে হবে। ঠাকুরের অবতীর্ণ হওয়ার কারণই এই। ভিনি লগতে কারও ভাব নট্ট করেননি। মহা-অধঃপতিত মাছ্যকেও ভিনি অভয় দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে তুলে নিয়েছেন। আমাদেরও তাঁর পদাক্ষরণ ক'রে সকলকে তুলতে হবে, জাগাতে হবে। বুঝলি ? ভোদের history, literature, mythology (ইভিছাস, সাহিত্য, প্রাণ) প্রভৃতি সকল শান্তগ্রহ ৰাছ্বকে কেবল ভয়ই দেখাছে! মাছ্বকে কেবল বলছে—'ভূই নরকে বাবি, ভোর আর উপার নেই!' তাই এত অবসরতা ভারতের অহিমজ্জার প্রবেশ করেছে। সেই জন্ত বেদ-বেদান্তের উচ্চ উচ্চ ভারতালি সাদা কথার মাছ্বকে ব্রিয়ে দিতে হবে। সদাচার, সন্থ্যহার ও বিভা শিক্ষা দিয়ে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালকে এক ভূমিতে দাঁড় করাতে হবে। 'উদ্বোধন' কাগজে এই-সব লিখে আবালর্দ্ধবনিভাকে ভোল্ দেখি। তবে জানব—ভোর বেদ-বেদান্ত পড়া সার্থক হয়েছে। কি বলিস—পারবি ?

শিক্ষ। আপনার আশীর্বাদ ও আদেশ হইলে সকল বিষয়েই সিদ্ধকাম হইব বলিয়া মনে হয়!

খামীজী। আর একটা কথা—শরীরটাকে খুব মজবুত করতে ভোকে শিখতে

হবে ও সকলকে শেখাতে হবে। দেখছিসনে এখনও রোজ
আমি ভামবেল কবি। রোজ সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াবি; শারীরিক
পরিশ্রম করবি। Body and mind must run parallel (দেহ
ও মন সমানভাবে চলবে)। সব বিষয়ে পরের ওপর নির্ভর করলে
চলবে কেন? শরীরটা সবল করবার প্রয়োজনীয়তা ব্যুতে পারলে
নিজেরাই তখন ঐ বিষয়ে ষত্র করবে। সেই প্রয়োজনীয়তা-বোধের
জন্মই এখন education-এর (শিক্ষার) দরকার।

৩২

## স্থান—বেলুড় ষঠ কাল—১৯০০

এখন স্বামীনী বেশ স্থ আছেন। শিশু রবিবার প্রাতে মঠে আসিরাছে।
স্বামীনীর পাদপদ্ম-দর্শনান্তে নীচে আসিরা স্বামী নির্মলানন্দের সহিত বেদান্তশান্তের আলোচনা করিতেছে। এমন সময়ে স্বামীন্দী নীচে নামিরা আসিলেন
এবং শিশুকে দেখিয়া বলিলেন, 'কিরে, তুলসীর সলে ভোর কি বিচার হচ্ছিল ?'
শিশু। মহাশয়, তুলসী মহারাজ বলিতেছিলেন, 'বেদান্তের ব্রহ্মবাদ কেবল
ভোর স্বামীনী আর তুই ব্বিস। আমরা কিন্তু জানি—কৃষ্ণন্ত ভগবান্
স্বরম্।'

यांगीकी। जूरे कि वननि ?

- শিষ্য। আমি বলিলাম, এক আত্মাই সত্য। কৃষ্ণ ব্ৰহ্মজ্ঞ পুৰুষ ছিলেন মৃত্য।
  তুলনী মহারাজ ভিতরে বেদান্তবাদী, বাহিরে কিন্তু বৈতবাদীর পক্ষ
  লইয়া তর্ক করেন। ঈশরকে ব্যক্তিবিশেষ বলিয়া কথা অবতারণা
  করিয়া ক্রমে বেদান্তবাদের ভিত্তি স্থান্ত প্রমাণিত করাই তাঁহার অভিপ্রায়
  বলিয়া মনে হয়। কিন্তু উনি আমায় 'বৈঞ্চব' বলিলেই আমি ঐ কথা
  ভূলিয়া ষাই এবং তাঁহার সহিত তর্কে লাগিয়া যাই।
- স্বামীনী। তুলনী ভোকে ভালবাদে কিনা, তাই এরপ ব'লে ভোকে খ্যাপায়।
  তুই চটবি কেন? তুইও বলবি, 'আপনি শৃক্তবাদী নান্তিক।'
- শিশু। মহাশয়, উপনিষদে ঈশর বে শক্তিমান্ ব্যক্তি-বিশেষ, এ কথা আছে
  কি ? লোকে কিন্তু এক্লপ ঈশরে বিশাসবান্।
- খামীজা। সর্বেখন কথনও ব্যক্তিবিশেষ হ'তে পারেন না। জীব হচ্ছে ব্যষ্টি, আর সকল জীবের সমষ্টি হচ্ছেন ঈশর। জীবের অবিভা প্রবল ; ঈশর বিভা ও অবিভার সমষ্টি মায়াকে বন্দীভূত ক'রে রয়েছেন এবং খাধীনভাবে এই খাবরজন্মাত্মক জগৎটা নিজের ভেতর থেকে project (বাহির) করেছেন। ত্রন্ধ কিন্তু ঐ ব্যষ্টি-সমষ্টির অথবা জীব ও ঈশরের পারে বর্তমান। ত্রন্ধের অংশাংশভাগ হয় না। বোঝাবার জন্তু তাঁর ত্রিপাদ, চভুম্পাদ ইত্যাদি করনা করা হয়েছে মাত্র। যে পাদে স্টি-হিতি-লয়



অধ্যাস হচ্ছে, সেই ভাগকেই শান্ত 'ইশ্বর' ব'লে নির্দেশ করেছে। অপর বিশাদ কৃটস্থ, যাতে কোনরূপ বৈত-কল্পনার ভান নেই, ভাই বন্ধ। তা ব'লে এরূপ যেন মনে করিসনি বে, ব্রহ্ম—জীবজ্ঞগৎ থেকে একটা স্বতন্ত্র বস্থ। বিশিষ্টাবৈতবাদীরা বলেন, ব্রহ্মই জীবজ্ঞগৎরূপে পরিণত হয়েছেন। অবৈতবাদীরা বলেন, তা নয়, ব্রহ্মে এই জীবজ্ঞগৎ অধ্যত্ত হয়েছে মাত্র; কিন্তু বস্তুত: ওতে ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণাম হয়নি। অবৈতবাদী বলেন, নামরূপ নিয়েই জগং। যতক্ষণ নামরূপ আছে, ততক্ষণই জগং আছে। ধ্যান-ধারণা-বলে যথন নামরূপের বিলয় হয়ে যায়, তথন এক ব্রহ্মই থাকেন। তথন ভোর, আমার বা জীব-জগতের স্বতন্ত্র সন্তার আর অহতব হয় না। তথন বোধ হয়, আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ প্রত্যক্-চৈতক্ত বা ব্রহ্ম। জীবের স্বর্গই হচ্ছেন ব্রহ্ম; ধ্যানধারণায় নামরূপের আবরণটা দূর হয়ে ঐ ভাবটা প্রত্যক্ক হয় মাত্র। এই হচ্ছে শুদ্ধাবৈতবাদের সারমর্ম। বেদ-বেদান্ত শান্ত-ফাল্র এই কথাই নানা রক্ষমে বারংবার বৃধিয়ে দিছে।

শিশু। তাহা হইলে ঈশর বে সর্বশক্তিমান্ ব্যক্তিবিশেষ—একথা স্থার সভ্য হয় কিরুপে ?

শামাজী। মনরূপ উপাধি নিয়েই মাহ্ব। মন দিয়েই মাহ্বকে সকল বিষয় ধরতে ব্রুতে হচ্ছে। কিন্তু মন যা ভাবে, তা limited (সীমাবদ্ধ) হবেই। এ-জন্ম নিজের personality (ব্যক্তিদ্ধ) থেকে ঈশরের personality (ব্যক্তিদ্ধ) করনা করা জীবের শতঃসিদ্ধ শতাব। মাহ্ব তার ideal (আদর্শ)-কে মাহ্বরূপেই ভাবতে সক্ষম। এই জরামরণসঙ্গুল জগতে এসে মাহ্বর হংখের ঠেলায় 'হা হতোহিন্দি' করে এবং এমন এক ব্যক্তির আশ্রেয় চায়, য়ায় উপর নির্ভর ক'রে সে চিন্তাশৃন্ম হ'তে পারে। কিন্তু আশ্রেয় কোথায় ? নিয়াধার সর্বজ্ঞ আ্লাই একমাত্র আশ্রেম্বল। প্রথমে মাহ্বর তা টের পায় না! বিবেক-বৈরাগ্য এলে ধ্যান-ধারণা করতে করতে সেটা ক্রমেটের পায়। কিন্তু যে বে-ভাবেই সাধন কঙ্কক না কেন, সকলেই জ্ঞাতসারে নিজের ভেতরে অবন্থিত ব্রন্ধভাবকে জাগিয়ে তুলছে। তবে আলম্বন ভিন্ন ভিন্ন হ'তে পারে। যার personal God (ব্যক্তিবিশেষ

জীবর )-এ বিশ্বাস আছে, তাকে ঐ তাব ধরেই সাধনভজন করতে হয়।
ঐকান্তিকতা এলে ঐ থেকেই কালে ব্রহ্ম-সিংহ তার ভেতরে জেগে
ওঠেন। ব্রহ্মজানই হচ্ছে জীবের goal ( লক্ষ্য )। তবে নানা পথ—নানা
মত। জীবের পারমার্থিক স্বরূপ ব্রহ্ম হলেও মনরূপ উপাধিতে অভিমান
থাকায় সে হরেক রকম সম্পেহ-সংশয় হ্থ-ছ্বংথ ভোগ করে। কিছ
নিজ্যের স্বরূপলাতে আব্রহ্মগুর পর্যন্ত সকলেই গতিশীল। যতক্ষণ না
'অহং ব্রহ্ম' এই তত্ব প্রত্যক্ষ হবে, ততক্ষণ এই জন্মমৃত্যু-গতির হাত থেকে
কাক্ষরই নিন্তার নেই। মাহ্যবজ্ম লাভ ক'রে মৃক্তির ইচ্ছা প্রবল হ'লে
ও মহাপ্রুদ্ধের রূপালাভ হ'লে—তবে মাহ্যবের আত্মজানস্পৃহা বলবতী
হয়। নতুবা কাম-কাঞ্চন-জড়িত লোকের ওদিকে মনের গতিই হয় না।
মাগ-ছেলে ধন-মান লাভ করবে ব'লে মনে যার সহয় রয়েছে, তার কি
ক'রে ব্রহ্ম-বিবিদিষা হবে ? বে সব ত্যাগ করতে প্রস্তুত, বে স্থ্য-ছ্যথ
ভাল-মন্দের চঞ্চল প্রবাহে ধীর হির শাস্ত সমনস্ক, সেই আত্মজানলাভে
যত্মপর হয়। সেই 'নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্চরাদিব কেশরী'—মহাবলে
জগজ্জাল ছির ক'রে মায়ার গণ্ডি ভেঙে গিংহের মতো বেরিয়ে পড়ে।

শিষ্য। তবে কি মহাশয়, সন্নাস ভিন্ন বন্ধজ্ঞান হইতেই পারে না?

শামীজী। তা একবার বলতে? অন্তর্বহি: উভয় প্রকারেই সন্ন্যাস অবলম্বন

করা চাই। আচার্ব শহরও উপনিষদের 'তপসো বাপ্যলিকাং''—এই

অংশের ব্যাখ্যাপ্রসদে বলছেন, লিকহীন অর্থাৎ সন্ন্যাসের বাহ্ন চিহ্নস্বরূপ

গৈরিকবসন দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ না ক'রে তপস্থা করলে ত্রধিগম্য

বন্ধভত্ব প্রভাক্ষ হয় না। বৈরাগ্য না এলে, ভ্যাগ না এলে, ভোগস্পৃহাভ্যাগ না হ'লে কি কিছু হ্বার জো আছে? 'সে যে ছেলের হাতে

মোয়া নয় যে, ভোগা দিয়ে কেড়ে থাবে।'

শিষ্য। কিন্তু সাধন করিতে করিতে ক্রমে তো ত্যাগ আদিতে পারে ? আমীজী। যার ক্রমে আদে তার আহ্মক। তুই তা ব'লে বদে থাকবি কেন ? এখনি থাল কেটে জল আনতে লেগে যা। ঠাকুর বলতেন, 'হচ্ছে-হবে

১ সুওক উপ.—৩৷২৷৪ মন্ত্রের ভান্ত জইবা

- —ও-সব মেদাটে ভাব।' পিপাসা পেলে কি কেউ বসে থাকতে পারে,
  না, জলের জন্ত ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায়? পিপাসা পায়নি, ভাই
  বসে আছিস। বিবিদিষা প্রবল হয়নি, ভাই মাগ-ছেলে নিয়ে সংসার
  করছিস।
- শিক্স। বান্তবিক কেন যে এখনও ঐক্নপ সর্বস্ব-ত্যাগের বৃদ্ধি হয় না, তাহা
  বুঝিতে পারি না। আপনি ইহার একটা উপায় করিয়া দিন।
- সামীজী। উদ্দেশ্য ও উপায়—সবই তোর হাতে। আমি কেবল stimulate ( দৈৰু জ ) ক'রে দিতে পারি। এইসব সংশাস্ত্র পড়ছিস, এমন ব্রহ্মজ্ঞ সাধুদের সেবা ও সল করছিস—এতেও যদি না ভ্যাগের ভাব আসে, তবে জীবনই বৃথা। তবে একেবারে বৃথা হবে না, কালে এর ফল তেড়েফুঁড়ে বেরুবেই বেরুবে।
- শিশু। (অধােম্থে বিষয়ভাবে) মহাশয়, আমি আপনার শরণাগভ, আমার
  মৃক্তিলাভের পছা খুলিয়া দিন, আমি বেন এই শরীরেই তত্ত হইতে
  পারি।
- স্থামীজী। (শিশ্রের অবদয়তা দর্শন করিয়া) তয় কি ? সর্বদা বিচার করবি—এই দেহগেহ, জীবজগৎ সকলই নিংশেষ মিথ্যা, স্থপ্রের মতো; সর্বদা ভাববি—এই দেহটা একটা জড় য়য়মাত্র। এতে বে আত্মারাম পুরুষ রয়েছেন, তিনিই তোর ষথার্থ স্বরূপ। মনরূপ উপাধিটাই তাঁর প্রথম ও ক্লু আবরণ, তারপর দেহটা তাঁর সুল আবরণ হয়ে রয়েছে। নিজল নির্বিকার স্বয়ংজ্যোতিঃ সেই পুরুষ এইসব মায়িক আবরণে আচ্ছাদিত থাকায় তুই তোর স্থ-স্বরূপকে জানতে পারছিল না। এই রূপ-রসে ধাবিত মনের গতি স্বস্তুদিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মনটাকে মারতে হবে। দেহটা তো সুল—এটা ম'রে পঞ্চত্তে মিশে বায়। কিছ সংস্কারের পুটলি—মনটা শীগগীর মরে না। বীজাকারে কিছুকাল থেকে আবার রক্ষে পরিণত হয়; জাবার সূল শরীয় ধারণ ক'রে জয়য়ভূসপথে গমনাগমন করে, এইরূপ যতক্ষণ না আত্মজ্ঞান হয়। সেজ্ল বলি, ধ্যানধারণা ও বিচারবলে মনকে সচ্চিদানন্দ-সাগরে ভ্বিয়ে দে। মনটা ম'রে গেলেই সব গেল—এক্ষমংস্থ হলি।
- শিশু। মহাশয়, এই উদ্ধাম উন্মন্ত মনকে এক্ষাবগাহী করা মহা কঠিন।

খানীজী। বীরের কাছে খাবার কঠিন ব'লে কোন জিনিস খাছে ?
কাপুক্ষেরাই ও-কথা বলে।—বীরাণামের করতলগতা মৃক্তি:, ন পুন:
কাপুক্ষাণাম্।' অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে মনকে সংযত কর্। গীতা
বলছেন, 'অভ্যাসেন তু কোঁজের বৈরাগ্যেণ চ গৃহুতে।' চিত্ত
হচ্ছে যেন খছে হল। রূপরসাদির খাখাতে তাতে যে তরক উঠছে,
তার নামই মন। এজন্তই মনের খরূপ সংকর্মবিকরাত্মক। ঐ সকরবিকর থেকেই বাসনা ওঠে। তারপর ঐ মনই ক্রিয়াশজিরূপে পরিণত
হয়ে স্থলদেহরূপ যন্ত্র দিয়ে কাজ করে। খাবার কর্মও যেমন অনস্ত,
কর্মের ফলও তেমনি অনস্ত। হুতরাং অনস্ত অযুত কর্মফলরূপ তরকে
মন সর্বদা তুলছে। সেই মনকে বৃত্তিশৃশ্র ক'রে দিতে হবে—পুনরায়
খছে হলে পরিণত করতে হবে, যাতে বৃত্তিরূপ তরক আর একটিও না
থাকে; তবেই বন্ধ প্রকাশ হবেন। শাস্তকার ঐ অবস্থারই খাভাস
এই ভাবে দিচ্ছেন—'ভিন্ততে হুদয়গ্রহিং' ইত্যাদি।' ব্রালি ?

শিশু। আজে হাঁ। কিন্তু ধ্যান তো বিষয়াবলম্বী হওয়া চাই ?

ষামীলী। তৃই নিজেই নিজের বিষয় হবি। তৃই সর্বগ জাত্মা—এটিই মনন ও ধ্যান করবি। জামি দেহ নই, মন নই, বৃদ্ধি নই, সুল নই, স্ক্ম নই

—এইরূপে 'নেতি নেতি' ক'রে প্রত্যক্তিভক্তরূপ স্থ-স্বরূপে মনকে
তৃবিয়ে দিবি। এরূপে মন-শালাকে বারংবার তৃবিয়ে তৃবিয়ে মেয়ে
ফেলবি। তবেই বোধস্বরূপের বোধ বা স্থ-স্বরূপে স্থিতি হবে। ধ্যাতা-ধ্যেয়-ধ্যান তথন এক হয়ে বাবে; জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-জ্ঞান এক হয়ে বাবে।
নিখিল অধ্যাসের নিরুদ্ভি হবে। একেই শাল্পে বলে—'ত্রিপ্টিভেদ'।

এরূপ অবস্থার জানাজানি থাকে না। আজ্ঞাই বখন একমাত্র বিজ্ঞাতা,
তথন তাঁকে আবার জানবি কি ক'রে? আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই চৈতক্ত,
আত্মাই সচিদানন্দ। বাকে সং বা অসং কিছুই ব'লে নির্দেশ করা বায়
না, সেই অনির্বচনীয়-মায়াশক্তি-প্রভাবেই জীবরূপী ব্রক্ষের ভেডরে জ্ঞাতা-

মৃক্তি বীরগণেরই করতলগত, কাপুরুষের নয়।

<sup>,</sup>২ গীতা, ৬।৩৫

৩ মৃত্তক উপ. হাহাদ

জেয়-জানের ভাবটা এসেছে। এটাকেই সাধারণ মাহ্ব conscious state (চেডন বা জানের অবহা) বলে। আর বেখানে এই বৈড-সংঘাত নিরাবিল ব্রন্ধতব্যে এক হরে বার, তাকে শাল্প superconscious state (সমাধি, সাধারণ জানভূষি অপেকা উচ্চাবস্থা) ব'লে এইরপে বর্ণনা করেছেন—'গুমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।'

( গভীর ভাবে মগ্ন হইয়া খামীজী বলিতে লাগিলেন )

এই জাতা-জের বা জানাজানি-ভাব থেকেই দর্শন-শাল্প বিজ্ঞান সব বেরিরেছে। কিন্তু মানব-মনের কোন ভাব বা ভাষা জানাজানির পারের বস্তকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারছে না। দর্শন-বিজ্ঞানাদি partial truth (আংশিক সভ্য)। ওরা।সেলক পরমার্থতত্বের সম্পূর্ণ expression (প্রকাশ) কথনই হ'তে পারে না। এই কন্ত পরমার্থের দিক দিয়ে দেখলে সবই মিথ্যা ব'লে বোধ হয়—ধর্ম মিথ্যা, কর্ম মিথ্যা, আমি মিথ্যা, তুই মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা। তথনই বোধ হয় বে আমিই সব, আমিই সর্বগত আত্মা, আমার প্রমাণ আমিই। আমার অন্তিবের প্রমাণের জন্ত আবার প্রমাণান্তরের অপেকা কোথার ? শাল্পে বেমন বলে, 'নিত্যমম্মং-প্রসিত্তন্ম'—নিত্যবন্ধরূপে ইহা অতঃসিত্ত—এইভাবেই আমি সর্বদা ইহা অন্তত্ত্ব করেছি। আমি ঐ অবন্ধা সত্যসত্যই দেখেছি, অম্ভৃতি করেছি। তোরাও দেখ, অম্ভৃতি কর্ আর জীবকে এই ব্রন্ধতন্ধ শোনাগে। তবে তো শান্তি পাবি।

ঐ কথা বলিতে বলিতে স্থামীজীর মৃথমণ্ডল গন্ধীর ভাব ধারণ করিল এবং তাঁহার মন বেন কোন্ এক অক্সাভরাজ্যে বাইরা কিছুক্ষণের জন্ত হির হইরা গেল! কিছুক্ষণ পরে ভিনি আবার বলিতে লাগিলেন:

এই সর্বমতগ্রাসিনী সর্বমতসমঞ্জনা ব্রহ্মবিছা নিজে অহুভব কর্, আর জগতে প্রচার কর্। এতে নিজের মঙ্গল হবে, জীবেরও কল্যাণ হবে। তোকে আজ সারকথা বল্লাম; এর চাইতে বড় কথা আর কিছুই নেই।

শিশ্ব। মহাশয়, আপনি এখন জানের কথা বলিডেছেন; আবার কখন বা ভক্তির, কখন কর্মের এবং কখন যোগের প্রাধান্ত কীর্তন করেন। উহাতে আমাদের বৃদ্ধি গুলাইরা বার। শামীলী। কি জানিস্—এই ব্রহ্মন্ত হওরাই চরম লক্ষ্য, পরম প্রুমার্থ। তবে

মাছ্য তো আর সর্বদা ব্রহ্মসংহ হয়ে থাকতে পারে না! র্থানকালে কিছু নিয়ে তো থাকতে হবে। তথন এমন কর্ম করা উচিড,
যাতে লোকের শ্রেরোলাভ হয়। এইজন্ত ভোদের বলি, অভেদবৃদ্ধিতে জীবসেবারূপ কর্ম কর্। কিছু বাবা, কর্মের এমন মারপ্যাচ

বে বড় বড় সাধ্রাও এতে বছু হয়ে পড়েন। সেইজন্ত ফলাকাজ্ফাহীন

হয়ে কর্ম করতে হয়। গীভায় ঐ কথাই বলেছে। কিছু জানবি,
ব্রহ্মন্তানে কর্মের অন্তর্পেও নেই; সংকর্ম হারা বড়জোর চিত্তভাছি

হয়। এ-জন্তই ভায়কার জানকর্মসমূহের প্রতি এত তীব্র কটাক্ষ

—এত দোষারোপ করেছেন। নিছাম কর্ম থেকে কারও কারও
ব্রহ্মজ্ঞান হ'তে পারে। এও একটা উপায় বটে, কিছু উদ্দেশ্ত হছে
ব্রহ্মজ্ঞানলাভ। এ কথাটা বেশ ক'রে জেনে রাখ্—বিচারমার্স ও অন্তর্পক্ষতা লাভ করা।

শিশু। মহাশন্ধ, একবার ভক্তি ও রাজ্যোগের উপধোগিত বলিয়া আমার জানিবার আকাজ্যা দূর ককন।

শামীনী। ঐ সব পথে সাধন করতে করতেও কারও কারও ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়ে ধায়। ভজিমার্গ—slow process (মহর গতি), দেরীতে ফল হয়, কিন্তু সহজ্ঞদাধায়। যোগে নানা বিয়; হয়তো বিভৃতিপথে মন চলে গেল, আর স্বরূপে পৌছুতে পারলে না। একমাত্র জ্ঞানপথই আন্তফ্লপ্রেদ এবং সর্বমত-সংস্থাপক ব'লে সর্বকালে সর্বদেশে সমান আদৃত। তবে বিচারপথে চলতে চলতেও মন তৃত্তর তর্কজ্ঞালে বদ্দ হয়ে বেতে পারে। এইজ্ঞা সঙ্গে ধ্যান করা চাই। বিচার ও ধ্যানবলে উদ্দেশ্যে বা ব্রহ্মতত্ত্বে পৌছুতে হবে। এইভাবে সাধন করলে goal-এ (লক্ষে) ঠিক পৌছানো বায়। আমার মতে, এই পদ্মা সহক্ষ ও আন্তিফ্লপ্রেদ।

শিশু। এইবার আমায় অ্বতারবাদ-বিষয়ে কিছু বদুন। খানীজী। তুই যে একদিনেই সব মেরে নিভে চাস্!

<sup>&</sup>gt; শঙ্করাচার্ব

শিক্ত। মহাশন্ন, মনের ধাঁধা একদিনে মিটিরা ধার ভো বারবার আর
· আপনাকে বিরক্ত করিতে হইবে না।

স্বামীজী। বে-আত্মার এত মহিমা শাল্লমূথে অবগত ছওয়া যায়, সেই আত্মজান বাদের রূপায় এক মৃহুর্তে লাভ হয়, তাঁরাই সচল ভীর্থ-অবভারপুরুষ। তাঁরা আজন্ম ব্রহ্মঞ্জ, এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মঞে কিছুমাত্র ভফাভ নেই—'ব্ৰহ্ম বেদ ব্ৰহ্মিৰ ভৰতি।' আত্মাকে তো আৱ জানা বায় না, কারণ এই আত্মাই বিজ্ঞাতা ও মস্তা হয়ে রয়েছেন—এ কথা পূর্বেই বলেছি। অতএব মাহুষের জানাজানি ঐ অবতার পর্যন্ত-বারা আত্মসংস্থ। মানব-বৃদ্ধি ঈশব সম্বন্ধে highest ideal ( স্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ ) বা গ্রহণ করতে পারে, তা ঐ পর্যন্ত। তারপর আর জানাজানি থাকে না। এরপ ত্রন্ধক্ত কদাচিৎ জগতে জন্মায়। অল্প লোকেই তাঁদের ব্ৰতে পারে। তাঁরাই শান্তােজির প্রমাণস্থল—ভবসমূত্রে আলোক-স্তম্বরণ। এই অবভারগণের সক ও রূপাদৃষ্টিতে মুহূর্তমধ্যে হৃদয়ের অন্ধকার দূর হয়ে যায়—সহসা ত্রন্ধজানের ক্ষুরণ হয়। কেন বা কি process-এ (উপায়ে) হয়, তার নির্ণয় করা যায় না। তবে হয়— হ'তে দেখেছি। ঐকৃষ্ণ আত্মসংহ হয়ে গীতা বলেছিলেন। গীতার যে ষে ছলে 'অহং' শব্দের উল্লেখ রয়েছে, তা 'অ!অপর' ব'লে জানবি। 'মামেকং শরণং ব্রন্ধ' কিনা 'আত্মসংস্থ হও'। এই আত্মন্তানই গীতার চরম লক্ষ্য। যোগাদির উল্লেখ ঐ আত্মতত্ত্বলাভের আত্মযদিক অবভারণা। এই আত্মজান যাদের হয় না, ভারাই আত্মঘাতী। 'বিনিহ্স্তাদগ্রহাৎ'—রূপরদাদির উদ্বন্ধনে তাদের প্রাণ যায়। তোরাও তো মাহ্ব--ছদিনের ছাই-ভশ্ম ভোগকে উপেক্বা করতে পারবিনি? 'জায়ত্ব এয়ত্ব'র দলে যাবি ? 'শ্রেয়:'কে গ্রহণ কর, 'প্রেয়:'কে পরিত্যাগ কর্। এই আত্মতত্ত্ব আচঙাল নবাইকে বলবি। বলতে বলতে নিজের বৃদ্ধিও পরিষার হয়ে যাবে। আর 'তত্তমনি', 'দো২হ-মিমি', 'সর্বং থবিদং ত্রহ্ম' প্রভৃতি মহামন্ত্র সর্বদা উচ্চারণ করবি এবং হাদরে সিংহের মতো বল রাথবি। ভয় কি? ভয়ই মৃত্যু—ভয়ই মহাপাতক। নবরূপী অর্কুনের ভয় হয়েছিল—তাই আত্মশংহ ভগবান্ শ্ৰীকৃষ্ণ তাঁকে গীতা উপদেশ দিলেন; তবু কি তাঁর ভয় যায়? পরে

অজুন বখন বিশরণ দর্শন ক'রে আত্মসংছ হলেন, তখন জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্ম।
হয়ে যুদ্ধ করলেন।

শিষ্য। মহাশন্ন, আত্মজান লাভ হইলেও কি কর্ম থাকে ?

যামীজী। জ্ঞানলাভের পর সাধারণে যাকে কর্ম বলে, সেরপ কর্ম থাকে না।
তথন কর্ম 'জগজিতার' হরে দাঁড়ার। আত্মজানীর চলন-বলন সবই
জীবের কল্যাণ্যাধন করে। ঠাকুরকে দেখেছি 'দেহছোহণি ন দেহন্থ:''
—এই ভাব। ঐরপ পুরুষদের কর্মের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কেবল এই কথামাত্র
বলা যায়—'লোকবন্ত, লালা-কৈবল্যম্।'

ර

স্থান—বেল্ড মঠ কাল—১৯•১

কলিকাতা জ্বিলি আর্ট একাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা বাবু রণদাপ্রদাদ দাশগুপ্ত মহাশয়কে সকে করিয়া শিশু আৰু বেল্ড় মঠে আলিয়াছে। রণদাবাবু শিল্পকলানিপুণ স্থপগুড় ও স্বামীজীর গুণগ্রাহী। আলাপ-পরিচয়ের পর স্বামীজী রণদাবাব্র সঙ্গে শিল্প-বিভা সম্বন্ধে নানা প্রসক্ষ করিতে লাগিলেন; রণদাবাব্কে উৎসাহিত করিবার জন্ম তাঁর একাডেমিতে একদিন বাইতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু নানা অস্থবিধার স্বামীজীর তথার বাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

সামীকী রণদাবাবুকে বলিতে লাগিলেন:

পৃথিবীর প্রায় সকল সভ্য দেশের শিল্প-সৌন্দর্য দেখে এলুম, কিছ বৌদ্ধর্মের প্রাতৃতাবকালে এদেশে শিল্পকলার বেমন বিকাশ দেখা বার, তেমনটি আর কোথাও দেখলুম না। মোগল বাদশাদের সময়েও ঐ বিভার

- ১ দেহেতে থাকিয়াও দেহবৃদ্ধিশৃষ্ঠ।
- ২ বেদারস্ত্র, ২জ, ১ পা, ৬৩ সু,

বিশেষ বিকাশ হয়েছিল; সেই বিভার কীর্তিশুস্তরণে আত্তও তাজমহল, জুমা মদজিদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মাহ্ব বে জিনিনটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express
(মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। বাতে idea-র expression
(ভাবের প্রকাশ) নেই, রঙ-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে
প্রকৃত art (শিল্প) বলা বার না। ঘট, বাট, পেরালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য
জিনিসপত্রগুলিও ঐরপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ ক'রে তৈরি করা
উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোলাই এক অভূত মূর্তি দেখেছিলাম।
মূর্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নীচে লেখা, 'Art unveiling nature'
অর্থাৎ শিল্প কেমন ক'রে প্রকৃতির নিবিড় অবশুর্গন অহন্তে মোচন ক'রে
ভেতরের রূপসৌন্দর্য দেখে। মূর্তিটি এমনভাবে তৈরি করেছে বেন
প্রকৃতিদেবীর রূপছ্বি এখনও স্পষ্ট বেরোয়নি; বতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু
সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মৃশ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে ভান্ধর এই ভাবটি প্রকাশ
করতে চেষ্টা করেছেন, তাঁর প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না। ঐ রকমের
original (মৌলিক) কিছু করতে চেষ্টা করবেন।

- বণদাবাব্। আমারও ইচ্ছা আছে সময়মত original modelling (নৃতন ভাবের মৃতি) সব গড়তে; কিন্তু এদেশে উৎসাহ পাই না। অর্থাভাব, তার উপর আমাদের দেশে গুণগ্রাহী লোকের অভাব।
- খামীজী। আপনি যদি প্রাণ দিয়ে যথার্থ একটি থাঁটি জিনিস করতে পারেন, গ্রাদ art-এ (শিল্পে) একটি ভাবও যথায়থ express (প্রকাশ) করতে পারেন, কালে নিশ্চয় ভার appreciation (স্মাদর) হবে। খাঁটি জিনিসের কথনও জগতে জনাদর হয়নি। এরপও শোনা যায়, এক-এক জন artist (শিল্পী) মরবার হাজার বছর পর হয়ভো ভার appreciation (সমাদর) হ'ল!
- বণদাবার্। তা ঠিক। কিন্তু আমরা থেরপ অপদার্থ হয়ে পড়েছি, তাতে 'ঘরের থেরে বনের মোষ ভাড়াতে' সাহসে কুলোয় না। এই পাঁচ বংসরের চেষ্টার আমি যা হ'ক কিছু রুভকার্য হয়েছি। আশীর্বাদ কর্মন বেন উত্তর বিফল না হয়।

শামীজী। যদি ঠিক ঠিক কাজে লেগে যান, তবে নিশ্চর successful (সফল)
হবেন। বে বে-বিষয়ে মনপ্রাণ ঢেলে থাটে, তাতে তার success
(সফলতা) তো হয়ই, তারপর চাই কি ঐ কাজের তন্ময়তা থেকে
বন্ধবিতা পর্যন্ত লাভ হয়। বে কোন বিষয়ে প্রাণ দিয়ে থাটলে ভগবান
তার সহায় হন।

বণদাবাৰু। ওদেশ এবং এদেশের শিল্পের ভেতর ভফাত কি দেখলেন ? সামীজী। প্রায় সবই সমান, originality (মৌলিকস্ব) প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায় না। এসব দেশে ফটোয়ন্ত্রের সাহায্যে এখন নানা চিত্র তুলে ছবি আঁকছে। কিন্তু বন্ধের সাহাধ্যে নিলেই originality (মৌলিকত্ব)লোপ পেয়ে যায়; নিজের idea-র expression নিডে (মনোগত ভাব প্রকাশ করতে) পারা যায় না। আগেকার ভাস্করগণ নিজ্ঞেদের মাধা থেকে নৃতন নৃতন ভাব বের করতে বা সেইগুলি ছবিতে বিকাশ করতে চেষ্টা করতেন; এখন ফটোর অহরূপ ছবি হওয়ায় মাথা খেলাবার শক্তি ও চেষ্টার লোপ হয়ে যাচ্ছে। তবে এক-একটা জাতের এক-একটা characteristic ( বিশেষত্ব ) আছে। আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, চিত্রে-ভাস্কর্ষে সেই বিশেষ ভাবের বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। এই ধক্ষন—ওদেশের গান-বাজনা-নাচের expression ( বাজ বিকাশ )-গুলি সবই pointed ( ভীব্ৰ, ভীক্ষ ); নাচছে বেন হাড পা ছুঁড়ছে! বাজনাগুলির আওয়াজে কানে বেন সভীনের খোঁচা দিছে! গানেরও ঐরপ। এদেশের নাচ আবার ধেন ছেলেছলে ভরকের মতো গড়িয়ে পড়ছে, গানের গমক মূর্ছনাডেও এক্কণ rounded movement (মোলায়েম গতি) দেখা যায়। বাজনাতেও ভাই। অতএব art ( শিল্প ) 'সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্নরূপ বিকাশ হয়। বে জাতটা বড় materialistic (জড়বাদী), তারা nature (প্রকৃতি) টাকেই ideal ( আদর্শ ) ব'লে ধরে এবং তদমূরণ ভাবের expression (বিকাশ) শিল্পে দিভে চেষ্টা করে। যে জাতটা আবার প্রকৃতির অতীত একটা ভাবপ্রাপ্তিতেই ideal (আদর্শ) ব'লে ধরে, সেটা ঐ ন্ডাবই nature-এর (প্রকৃতিগড) শক্তিসহায়ে শিরে express (প্রকাশ) করতে চেষ্টা করে। প্রথম শ্রেণীর জাতের Nature (প্রকৃতি )-ই হচ্ছে primary basis of art ( শিরের মৃল ভিত্তি ); আর বিতীয় শ্রেণীর আতঞ্জনোর Ideality (প্রকৃতির অতীত একটা ভাব ) হচ্ছে শির্কাবিকাশের মৃল কারণ। এরপে তৃই বিভিন্ন উদ্দেশ্য ধ'রে শির্কাচার অগ্রসর হলেও ফল উভয় শ্রেণীর প্রায় একই দাঁড়িয়েছে, উভয়েই নিজ নিজ ভাবে শিরোয়তি করছে। ও-সব দেশের এক একটা ছবি দেখে আপনার সভ্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য ব'লে ভ্রম হবে। এদেশের সম্বন্ধেও তেমনি—পুরাকালে স্থাপত্য-বিভার ব্যবন খুব বিকাশ হয়েছিল, তথনকার এক-একটি মৃতি দেখলে আপনাকে এই জড় প্রাকৃতিক রাজ্য ভূলিয়ে একটা নৃতন ভাবরাজ্যে নিয়ে ফেলবে। ওদেশে এখন বেমন আগেকার মজো ছবি হয় না, এদেশেও তেমনি নৃতন নৃতন ভাববিকাশকয়ে ভায়রগণের আর চেটা দেখা যায় না। এই দেখন না, আপনাদের আট স্থলের ছবিগুলোভে বেন কোন expression ( ভাবের বিকাশ ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্য-ধ্যেয় মৃতিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদীপক expression ( বহিঃপ্রকাশ ) দিয়ে আকবার চেটা করলে ভাল হয়।

রণদাবারু। আপনার কথার হৃদরে মহা উৎসাহ হয়। চেষ্টা ক'রে দেখন,

আপনার কথামত কাব্দ করতে চেষ্টা ক'রব।

## यांभीकी वनिष्ठ नागितनः

এই মনে ককন, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ কেমহরী ও ভরহরী
মৃতির সমাবেশ। ঐ ছবিগুলির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক
expression (প্রকাশ) দেখা যায় না। তা দ্রে যাক, একটাও চিত্রে
ঐ উভর ভাবের ঠিক ঠিক বিকাশ করবার চেটা কাকর নেই! আমি মা
কালীর ভীমা মৃতির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' (কালী দি
মাদার) নামক ইংরেজী কবিভাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেটা করেছি।
আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে express (প্রকাশ) করতে পারেন কি ?
বণদাবার্। কি ভাব?

খামীলী শিয়ের পানে তাকাইরা তাঁহার ঐ কবিতাটি উপর হইতে 
শানিতে বলিলেন। শিক্ত লইরা শাদিলে খামীলী রণদাবাবৃকে পড়িয়া
ভনাইতে লাগিলেন: 'The stars are blotted out' &c'.

<sup>&</sup>gt; अहेरा: रोत्रवाणी कविका शुक्क वा Complete Works

খামীজীর ঐ কবিতাটি পাঠের সময়ে শিয়ের মনে হইতে লাগিল, বেন মহাপ্রলয়ের সংহারম্তি তাহার কর্মনাসমক্ষে নৃত্য করিতেছে। রণদাবাব্ও কবিতাটি শুনিয়া কিছুক্ষণ শুরু হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ বাদে রণদাবাব্ বেন কর্মনানয়নে ঐ চিত্রটি দেখিতে পাইয়া 'বাপ' বলিয়া শুত-চকিতনয়নে খামীজীর মুখপানে তাকাইলেন।

স্বামীন্দ্রী। কেমন, এই idea (ভাবটা) চিত্রে বিকাশ করতে পারবেন ভো?

রণদাবাব্। আজে, চেষ্টা ক'রব।' কিন্তু ঐ ভাবের কল্পনা করতেই বেন মাথা ঘুরে যাচ্ছে।

স্বামীজী। ছবিধানি এঁকে আমাকে দেখাবেন। ভারপর আমি উহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন করতে যা যা দরকার, তা আপনাকে ব'লে দেবো।

অতঃপর স্বামীজী বামকৃষ্ণ মিশনের সীলমোহরের জন্ম বিকশিত-কমলদলযুক্ত হ্রদমধ্যে হংসবিরাজিত সর্পবেষ্টিত বে কৃত্র ছবিটি করিয়াছিলেন, তাহা আনাইয়া রণদাবাবুকে দেখাইয়া তৎসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতে বলিলেন। রণদাবাবু প্রথমে উহার মর্মগ্রহণে অসমর্থ হইয়া স্বামীজীকেই উহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বামীজী বুঝাইয়া দিলেন:

চিত্রস্থ তরকায়িত সলিলরাশি—কর্মের, কমলগুলি—ভক্তির এবং উদীয়মান স্থিটি—জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পপরিবেষ্টনটি—ধোগ এবং জাগ্রত ক্ওলিনীশক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিক্বতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম ভক্তি ও জ্ঞান, ধোগের সহিত সন্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শন লাভ হয়—চিত্রের ইহাই অর্থ।

রণদাবাবু চিত্রটির ঐরপ অর্থ শুনিয়া নির্বাক হইয়া রহিলেন। কিছুকণ পরে বলিলেন, 'আপনার নিকটে কিছুকাল শিল্পকলাবিভা শিখতে পারলে আমার বাস্তবিক উন্নতি হ'তে পারত।'

অতঃপর ভবিশ্বতে শ্রীরামক্নফ্-মন্দির বেভাবে নির্মাণ করিতে তাঁহার ইচ্ছা, স্বামীজী তাহারই একখানি চিত্র ( Drawing ) স্বানাইলেন। চিত্রখানি

<sup>্</sup>ঠ শিশ্ব তথন রণদাবাব্র সঙ্গে একত্র থাকিত। তিনি দেখিরাছিলেন, রণদাবাবু বাড়ি কিরিয়া পরদিন হইতেই ঐ প্রলয়তাওবোমত চঙীমূর্তি আঁকিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু চিত্রখানি সম্পূর্ণ হয় নাই, এবং বামীজীকে দেখানোও হয় নাই।

শামী বিজ্ঞানানন্দ স্বামীনীর পরামর্শমত আঁকিয়াছিলেন। চিত্রখানি রণদাবাবুকে দেখাইতে দেখাইতে বলিতে লাগিলেন:

এই ভাবী মঠমন্দিরটির নির্মাণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবভীয় শিল্পকলার একত্র সমাবেশ করবার ইচ্ছা আছে আমার। পৃথিবী ঘূরে গৃহশিল্পসম্বদ্ধ ৰত সৰ idea (ভাৰ) নিয়ে এসেছি, ভার সৰগুলিই এই মন্দিরনির্মাণে বিকাশ করবার চেষ্টা ক'রব। বহুসংখ্যক জড়িত শুল্কের উপর একটি প্রকাণ্ড নাটমন্দির তৈরী হবে। তার দেওয়ালে শত সহস্র প্রফুর কমল ফুটে থাকবে। হান্ধার লোক যাতে একত ব'সে ধ্যানত্তপ করতে পারে, নাটমন্দিরটি এমন বড় ক'রে নির্মাণ করতে হবে। আর শ্রীরামক্বঞ্চ-মন্দির ও নাটমন্দিরটি এমন ভাবে একত্র গড়ে তুলতে হবে যে দূর থেকে দেখলে ঠিক 'ওঁকার' বলে ধারণা হবে। মন্দিরমধ্যে একটি রাজহংসের উপর ঠাকুরের মৃতি থাকবে। দোরে ছদিকে ছটি ছবি এইভাবে থাকবে—একটি সিংহ ও একটি মেব বন্ধভাবে উভয়ে উভয়ের গা চাটছে—অর্থাৎ মহাশক্তি ও মহানম্রতা বেন প্রেমে একত্ত দশিলিত হয়েছে। মনে এই সব idea (ভাব) রয়েছে; এখন জীবনে কুলোয় তো কাজে পরিণত ক'রে যাব। নতুবা ভাবী generation (বংশীরেরা) ঐগুলি ক্রমে কাব্দে পরিণত করতে পারে তো করবে। আমার মনে হয়, ঠাকুর এসেছিলেন দেশের সকল প্রকার বিছা ও ভাবের ভেতরেই প্রাণসঞ্চার করতে। সেঞ্জ ধর্ম কর্ম বিছা জ্ঞান ভক্তি—সমন্তই বাতে এই মঠকেন্দ্র থেকে জগতে ছড়িয়ে পড়ে, এমনভাবে ঠাকুরের এই মঠটি গড়ে তুলতে হবে। এ বিষয়ে আপনারা আমার সহার হউন।

রণদাবাবু এবং উপস্থিত সন্নাদী ও ব্রহ্মচারিপণ স্বামীজীর কথাগুলি শুনিরা অবাক হইয়া বলিয়া রহিলেন। বাঁহার মহৎ উদার মন দকল বিষয়ের দকল প্রকার মহান্ ভাবরাশির অদৃষ্টপূর্ব ক্রীড়াভূমি ছিল, দেই স্বামীজীর মহত্বের কথা ভাবিয়া দকলে একটা অব্যক্তভাবে পূর্ণ হইয়া তক্ক হইয়া রহিলেন।

অরক্ষণ পরে স্বামীজী আবার বলিলেন:

আপনি শিল্পবিভার বথার্থ আলোচনা করেন বলেই আব্দ ঐ সহদ্ধে এত চর্চা হচ্ছে। শিল্পসহদ্ধে এতকাল আলোচনা ক'রে আপনি ঐ বিষয়ের যা কিছু সার ও সর্বোচ্চ ভাব পেয়েছেন, ভাই এখন আমাকে বলুন। রণদাবার্। মহাশর, আমি আপনাকে নৃতন কথা কি শোনাব, আপনিই ঐ বিষয়ে আৰু আমার চোথ ফুটিয়ে দিলেন। শিল্পসম্থকে এমন জ্ঞানগর্ভ কথা এ জীবনে আর কথনও শুনিনি। আশীর্বাদ করুন, আপনার নিকট যে-সকল ভাব পেলাম, তা যেন কাজে পরিণত করতে পারি।

অতঃপর স্বামীজী স্থাসন হইতে উঠিয়া ময়দানে ইতন্ততঃ বেড়াইভে বেড়াইতে শিশুকে বলিলেন, 'ছেলেটি থুব তেজন্বী'।

শিশু। মহাশন্ধ, আপনার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছে।
স্বামীকী শিশুের ঐ কথার কোন উত্তর না দিয়া আপন মনে গুনগুন করিয়া
ঠাকুরের একটি গান গাহিতে লাগিলেন—'পরম ধন সে প্রশমণি' ইত্যাদি।

এইরপে কিছুক্ষণ বেড়াইবার পর স্বামীন্ধী মূখ ধূইয়া শিগুসঙ্গে উপরে নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং 'Encyclopædia Britannica' পূস্তকের শিল্প-সম্বনীর অধ্যায়টি কিছুক্ষণ পাঠ করিলেন। পাঠ সাক্ষ হইলে পূর্বক্ষের কথা এবং উচ্চারণের ঢং অন্তকরণ করিয়া শিশ্বের সঙ্গে সাধারণভাবে ঠাটা-তামাসা করিতে লাগিলেন।

98

## স্থান—বেলুড় মঠ কাল—মে ( শেব ভাগ ), ১৯০১

খামীজী করেকদিন হইল পূর্ববন্ধ ও আসাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন।
শরীর অহন্ত, পা ফুলিয়াছে। শিশু আসিয়া মঠের উপর তলায় খামীজীর
কাছে গিয়া প্রণাম করিল। শারীরিক অহন্তাসম্বেও খামীজীর সহাস্থ বদন ও স্বেহ্মাথা দৃষ্টি সকল হৃঃথ ভুলাইয়া সকলকে আত্মহারা করিয়া দিত।
শিশু। খামীজী, কেমন আছেন ?

খামীজী। আর বাবা, থাকাথাকি কি? দেহ তো দিন দিন অচল হচ্ছে। বাঙলাদেশে এসে শরীর ধারণ করতে ছয়েছে, শরীরে রোগ লেগেই আছে। এদেশের physique (শারীরিক গঠন) একেবারে ভাল নয়। বেশী কাজ করতে গেলেই শ্রীর বয় না। ভবে বে-কটা দিন দেহ আছে, ভোদের জন্ম খাটব। খাটতে খাটতে ম'রব।

শিশ্ব। আপনি এখন কিছুদিন কাজকর্ম ছাড়িয়া খির হইয়া থাকুন, ভাহা হইলেই শরীর সারিবে। এ দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল।

শামীজী। বলে থাকবার জো আছে কি বাবা! ঐ বে ঠাকুর যাকে 'কালী, কালী' ব'লে ডাকতেন, ঠাকুরের দেহ রাথবার ত্-তিন দিন আগে সেইটে এই শরীরে ঢুকে গেছে; সেইটেই আমাকে এদিক ওদিক কাজ করিয়ে নিয়ে বেড়ার, স্থির হয়ে থাকতে দেয় না, নিজের স্থের দিক দেখতে দেয় না!

শিশ্ব। শক্তি-প্রবেশের কথাটা কি রূপকচ্চলে বলিতেছেন ?

খামীজী। নারে। ঠাকুরের দেহ খাবার তিন-চার দিন আগে তিনি আমাকে একাকী একদিন কাছে ভাকলেন। আর সামনে বসিরে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিছ হয়ে পড়লেন। আমি তথন ঠিক অমুভব করতে লাগলুম, তাঁর শরীর থেকে একটা কুল্ল ভেল্ল electric shock (ভড়িৎ-কম্পন)-এর মভো এসে আমার শরীরে চুকছে! ক্রমে আমিও বাছজ্ঞান হারিয়ে আড়াই হয়ে গেলুম। কভক্ষণ এরপভাবে ছিলুম, আমার কিছু মনে পড়ে না; খখন বাহ্ চেতনা হ'ল, দেখি ঠাকুর কাদছেন। জিল্লাসা করায় ঠাকুর সম্লেহে বললেন, 'আজ খণাসব্ধ ভোকে দিয়ে ককির হলুম! তুই এই শক্তিতে জগভের অনেক কাল ক'রে তবে ফিরে যাবি।' আমার বোধ হয়, ঐ শক্তিই আমাকে এ-কাজে সে-কাজে কেবল ঘ্রোয়। বসে থাকবার জল্প আমার এ দেহ হয়নি।

শিশু অবাক হইরা শুনিতে শুনিতে শুবিতে লাগিল, এ-সকল কথা সাধারণ লোকে কিন্তাবে ব্ঝিবে, কে জানে! অনস্তর জিন্ন প্রদান করিরা বলিল, 'মহাশর, আমাদের বাঙাল দেশ (পূর্বক) আপনার কেমন লাগিল ?' বামীজী। দেশ কিছু মন্দ নর, মাঠে দেখলুম খুব শক্ত ফলেছে। আবহাওয়াও মন্দ নর; পাহাড়ের দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। ব্রহ্মপুত্র valley-র (উপত্যকার) শোভা অতুলনীর। আমাদের এদিকের চেরে লোকগুলো কিছু মজৰ্ত ও কর্মঠ। তার কারণ বোধ হর, মাছ-মাংসটা খ্ব খার; বা করে, খ্ব গোঁরে করে। খাওরা-দাওরাতে খ্ব ভেল-চর্নি দের; ওটা ভাল নয়। ভেল-চর্বি বেশী খেলে শরীরে মেদ জরে।

শিশ্র। ধর্মভাব কেমন দেখিলেন ?

বামীজী। ধর্মভাব সহক্ষে দেখলুম—দেশের লোকগুলো বড় conservative (রক্ষণনীল); উদারভাবে ধর্ম করতে গিয়ে আবার অনেকে fanatic (ধর্মোয়াদ) হয়ে পড়েছে। ঢাকার মোহিনীবাবুর বাড়িতে একদিন একটি ছেলে একধানা কার photo (প্রভিক্তি) এনে আমার দেখালে এবং বললে, 'মহাশয়, বলুন ইনি কে, অবতার কি না?' আমি তাকে অনেক ব্ঝিয়ে বলল্ম, 'তা বাবা, আমি কি জানি?' তিন-চার বার বললেও সে ছেলেটি দেখলুম কিছুতেই তার জেদ হাড়ে না। অবশেষে আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হ'ল, 'বাবা, এখন থেকে ভাল ক'রে খেয়ো-দেয়ো, তা হ'লে মন্তিছের বিকাশ হবে। পুষ্টিকর খাছাভাবে তোমার মাথা বে শুকিয়ে গেছে।' এ-কথা শুনে বোধ হয় ছেলেটির অসস্ভোব হয়ে থাকবে। তা কি ক'রব বাবা, ছেলেদের এরপ না বললে তারা যে জ্যে পাগল হয়ে দাড়াবে।

শিশ্য। আমাদের পূর্ববাঙলায় আঞ্চলাল অনেক অবভারের অভ্যুদয় হইভেছে! বামীলী। গুরুকে লোকে অবভার বলতে পারে, ষা ইচ্ছা তাই ব'লে ধারণা করবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু ভগবানের অবভার ষধন তথন বেধানে সেধানে হয় না। এক ঢাকাতেই শুনলুম, তিন-চারটি অবভার দাঁড়িয়েছে!

শিশু। ওদেশের মেয়েদের কেমন দেখিলেন ?

খানীজী। সেয়েরা সর্বত্রই প্রায় একরপ। বৈফ্ব-ভাবটা ঢাকার বেশী দেখলুম। 'হ—'র দ্বীকে খুব intelligent (বৃদ্ধিমতী) ব'লে বোধ হ'ল। সে খুব ষত্ন ক'রে আমায় রেঁধে ধাবার পাঠিয়ে দিত।

শিয়। ভনিলাম, নাগ-মহাশয়ের বাড়ি নাকি গিয়াছিলেন ?

খামীনী। হাঁ, অমন মহাপুরুষ! এতদ্র গিয়ে তাঁর জন্মহান দেখব না?
নাগ-মহাশরের স্ত্রী আমার কত বেঁধে খাওয়ালেন! বাড়িখানি কি
মনোরম—বেন শান্তি-আশ্রম! ওখানে গিয়ে এক পুকুরে সাঁতার

কেটে নিম্নেছিল্ম। ভারপর, এনে এমন নিজা দিল্ম বে বেলা ২।টা। আমার জীবনে বে-কর দিন স্থনিতা হরেছে, নাগ-মহাশরের বাড়ির নিজা ভার মধ্যে এক দিন। ভারপর উঠে প্রচুর আহার। নাগ-মহাশরের স্থী একখানা কাপড় দিরেছিলেন। সেইখানি মাধার বেঁধে ঢাকার রওনা হল্ম। নাগ-মহাশরের ফটো পূজা হর. দেখল্ম। ভার সমাধিস্থানটি বেশ ভাল ক'রে রাখা উচিত। এখনও—বেমন হওরা উচিত, তেমন হরনি।

শিশু। মহাশয়, নাগ-মহাশয়কে ও-দেশের লোকে তেমন চিনিতে পারে নাই।

স্বামীজী। ও-সব মহাপুরুষকে সাধারণে কি বুঝবে ? যারা তাঁর সহ পেরেছে, তারাই ধয়া।

শিষ্য। কামাখ্যা ( আসাম ) গিয়া কি দেখিলেন ?

শামীজী। শিলং পাহাড়টি অতি ক্ষর। সেধানে চীফ কমিশনার কটন (Chief Commissioner Mr. Cotton) সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমার জিঞ্জাসা করেছিলেন—'স্বামীজী! ইওরোপ ও আমেরিকা বেড়িয়ে এই দ্র পর্বতপ্রান্তে আপনি কি দেখতে এসেছেন?' কটন সাহেবের বভো অমন সদাশম লোক প্রান্ত দেখা যার না। আমার অহুধ শুনে সরকারী ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হবেলা আমার ধবর নিজেন। সেধানে বেণী লেকচার-ফেকচার করতে পারিনি; শরীর বড় অহুত্ব হয়ে পড়েছিল। রান্তায় নিতাই খ্ব সেবা করেছিল।

শিশু। সেধানকার ধর্মভাব কেমন দেখলেন ?

খামীজী। তন্তপ্রধান দেশ। এক 'হঙ্কর'দেবের নাম ভন্লুম, থিনি ও-জঞ্চল অবতার ব'লে পুজিত হন। ভনলুম, তাঁর সম্প্রদায় 'ধুব বিভ্ত। ঐ 'হঙ্কর'দেব শঙ্কাচার্বেরই নামান্তর কি না ব্বতে পারলাম না। ওরা ত্যাগী—বোধ হর, তাত্রিক সন্ন্যাসী কিংবা শঙ্কাচার্বেরই সম্প্রদায়-বিশেষ।

শতংশর শিশ্র বলিল, 'মহাশর, ও-দেশের লোকেরা বোধ হয় নাগ-মহাশয়ের মতো আপনাকেও ঠিক ব্ঝিতে পারে নাই।'

- বামীনী। আমায় বৃষ্ক আর নাই বৃষ্ক—এ অঞ্চলের লোকের চেরে
  কিন্ত তাদের রজোগুল প্রবল; কালে সেটা আরও বিকাশ হবে।
  বেরপ চাল-চলনকে ইদানীং সভ্যতা বা শিষ্টাচার বলা হয়, সেটা এখনও
  ও-অঞ্চলে ভালরপে প্রবেশ করেনি। সেটা জ্রমে হবে। সকল সময়ে
  capital (রাজধানী) থেকেই জ্রমে প্রদেশসকলে চাল-চলন আদবকারদার বিভার হয়। ও-দেশেও ভাই হচ্ছে। বে দেশে নাগমহাশয়ের মতো মহাপুরুষ জয়ায়, সে দেশের আবার ভাবনা? তাঁর
  আলোভেই পূর্বক উজ্জল হয়ে আছে।
- শিশু। কিন্তু মহাশন্ত্র, সাধারণ লোক তাঁহাকে তত জানিত না ; তিনি বড় শুপ্তভাবে ছিলেন।
- খামীজী। ও-দেশে আমার থাওয়া-দাওয়া নিয়ে বড় গোল ক'য়ড। ব'লড—ওটা কেন থাবেন, ওর হাতে কেন থাবেন, ইড্যাদি। ডাই বলডে হ'ড—আমি ডো সয়্যাসী-ফকির লোক, আমার আবার আচার কি ? ডোদের শাত্রেই না বলছে, 'চয়েয়াধ্করীং র্ডিমণি য়েছ্ছকুলাদপি।'' তবে অবশু বাইরের আচার ভেতরে ধর্মের অমুভৃতির জয় প্রথম প্রথম চাই; শাল্পজানটা নিজের জীবনে practical (কার্যকর) ক'রে নেবার জয় চাই। ঠাকুরের সেই পাঁজি নেওড়ানো জলেয় কথা' ওনেছিস ডো? আচার-বিচার কেবল মাহুষের ভেতরের মহা-শক্তিফুরণের উপায় মাত্র। যাতে ভেতরের সেই শক্তি জাগে, যাতে মাহুষ ভার বরুপ ঠিক ঠিক ব্রুতে পারে, তাই হচ্ছে সর্বশাল্রের উদ্দেশ্ত। উদ্দেশ্ত হারিয়ে থালি উপায় নিয়ে ঝগড়া করলে কি হবে? যে দেশেই যাই, দেখি উপায় নিয়েই লাঠালাঠি চলেছে। উদ্দেশ্তর দিকে লোকের নজর নেই, ঠাকুর ঐটি দেখাতেই এনেছিলেন। 'অমুভৃতি'ই হচ্ছে সার কথা। হাজার বংসর গলাম্বান করু, আর হাজার বংসর নিরামিষ থা—ওতে বদি আত্রবিকাশের

<sup>&</sup>gt; সাধুকরী ভিক্ষা ফ্রেচ্ছজাতি হইতেও গ্রহণ করিবে।

২ পাঁজিতে লেখা খাকে—'এ বংসর বিশ আড়া জল হবে'. কিন্তু পাঁজিখানা নেওড়ালে এক কৌটা' জলও পড়ে না। সেইরূপ, ভাল্পে লেখা আছে, 'এইরূপ এইরূপ করলে ঈশ্বরদর্শন হয়'; না ক'রে কেবল শান্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করলে কিছুই কল পাওয়া বায় না।

সহায়তা না হয়, তবে জানবি সর্বৈব বৃথা হ'ল। আর আচার-বর্জিত হরে বদি কেউ আত্মদর্শন করতে পারে, ভবে সেই অনাচারই শ্রেষ্ঠ আচার। তবে আতাদর্শন হলেও লোকসংখিতির জগ্য আচার কিছু কিছু মানা ভাল। মোট কথা মনকে একনিষ্ঠ করা চাই। এক বিষয়ে নিষ্ঠা হ'লে মনের একাগ্রতা হয় অর্থাৎ মনের অক্ত বৃত্তিগুলি নিবে গিয়ে এক বিষয়ে একভানতা হয়। অনেকের—বাহ্য আচার বা বিধিনিবেধের জালেই সব সময়টা কেটে যায়, আত্মচিন্তা আৰু করা হয় না। দিনৱাত বিধিনিবেধের গণ্ডির মধ্যে থাকলে আত্মার প্রদার হবে কি ক'রে? বে বডটা আত্মাহভৃতি করতে পেরেছে, তার বিধিনিবেধ ভডই কমে যায়। আচার্য শব্দত্ত বলেছেন, 'নিজৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধি: কো নিষেধঃ ?'' অতএৰ মূলকথা হচ্ছে—অহভৃতি। তাই জানবি goal (উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য); মত-পথ, রাস্থা মাত্র। কার কভটা ভ্যাগ হয়েছে, এইটি জানবি উন্নতির test ( পরীক্ষা ), কষ্টিপাণর। কাম-কাঞ্চনের আসন্তি যার মধ্যে দেখবি কমতি-সে যে-মতের ষে-পথের লোক হোক না কেন, জানবি তার শক্তি জাগ্রত হচ্ছে, জানবি তার আত্মাহভূতির দোব খুলে গেছে। আর হাজার আচার মেনে চল্, হাজার শ্লোক আওড়া, ভবু যদি ভ্যাগের ভাব না এদে থাকে ভো জানবি — জীবন বুথা। এই অহুভূতিলাভে তৎপর হ, লেগে যা। শাস্ত্র-টাস্ত্র ডো ঢের পড়লি। বল্ দিকি, ভাতে হ'ল কি ? কেউ টাকার চিন্তা ক'রে ধনকুবের হয়েছে, তুই না হয় শান্ত্রচিন্তা ক'রে পণ্ডিত হয়েছিন। উভয়ই বন্ধন। পরাবিত্যালাভে বিত্যা-অবিতার পারে চলে যা। শিষ্য। মহাশন্ন, আপনার রূপান্ন স্ব বৃঝি, কিন্তু কর্মের ফেরে ধারণা করিতে পারি না।

শামীজী। কর্ম-ফর্ম ফেলে দে। তুই-ই পূর্বজন্ম কর্ম ক'রে এই দেহ পেরেছিস—এ-কথা বদি সভ্য হয়, তবে কর্মধারা কর্ম কেটে তুই আবার কেন না এ দেহেই জীবমুক্ত হবি ? জানবি, মৃক্তি বা আত্মজান ভোর নিজের হাতে রয়েছে। জানে কর্মের লেশমাত্র নেই। তবে বারা

১ গুণাতীত অবস্থায় বাঁহারা বিচরণ করেন, তাঁহাদের কোন বিধিনিবেধ নাই।

ভীবমুক্ত হয়েও কাম্ব করে, তারা ভানবি 'পরহিতার' কর্ম করে।
তারা ভাল-মন্দ ফলের দিকে চার না, কোন বাসনা-বীজ তাদের
মনে স্থান পার না। সংসারশ্রিমে থেকে এরপ বথার্থ 'পরহিতার' কর্ম
করা একপ্রকার অসম্ভব—ভানবি। সমগ্র হিন্দুশাল্লে এ-রিবরে এক
ভনক রাজার নামই আছে। তোরা কিছু এখন বছর বছর ছেলে
জন্ম দিরে ঘরে ঘরে 'জনক' হ'তে চাস্।

শিয়। আপনি রূপা করুন, বাহাতে আত্মাহভূতিলাভ এ শরীরেই হয়। স্বামীজী। ভয় কি ? মনের একান্তিকতা থাকলে, স্বামি নিশ্চয় বদছি, এ জন্মেই হবে; ভবে পুরুষকার চাই। পুরুষকার কি জানিস? আত্মক্তান লাভ করবই ক'রব, এতে বে বাধাবিপদ সামনে পড়ে, তা কাটাবই কাটাব-এইরূপ দৃঢ় সংকল্প। মা-বাপ, ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুক্ত মরে মরুক, এ দেহ থাকে থাক, যায় যাক, আমি কিছুতেই ফিরে চাইব না, ষভক্ষণ না আমার আত্মদর্শন ঘটে--এইরপে সকল বিষয় উপেক্ষা ক'রে একমনে নিঞ্চের goal ( লক্ষ্য )-এর দিকে অগ্রসর হ্বার চেষ্টার নামই পুরুষকার। নতুবা অস্ত পুরুষকার তো পণ্ড-পক্ষীরাও করছে। মাহুষ এ দেহ পেয়েছে কেবলমাত্র সেই আত্মজানলাভের অক্ত। সংসারে সকলে যে-পথে যাচ্ছে, তুইও কি সেই শ্রোতে গা ঢেলে চলে যাবি ? তবে আর ভোর পুরুষকার কি ? সকলে ভো মরতে বলেছে! তুই যে মৃত্যু জয় করতে এসেছিস। মহাবীরের মতো অগ্রসর হ। কিছুভেই জ্রম্পে করবিনি। ক-দিনের জ্ঞাই বা শরীর ? ক-দিনের জন্তই বা হুখ-ছঃখ ? যদি মানবদেহই পেয়েছিস, ভবে ভেভরের আত্মাকে ভাগা আর বৃদ্—আমি অভয়-পদ পেরেছি। বৃদ্—আমি দেই আ্আা, যাতে আমার কাঁচা আমিছ ডুবে গেছে। এই ভাবে সিদ্ধ হয়ে বা; তারপর বডদিন দেহ থাকে, ডডদিন অপরকে এই মহাবীর্ঘ-প্রদ নির্ভন্ন বাণী শোনা—'তত্বসদি', 'উত্তিষ্ঠত কাগ্রত প্রাণ্য বরান্ নিবোধত।' এটি হ'লে তবে জানব বে তুই বথাৰ্থই একগুঁরে বাঙাল।

90

## স্থান—বেলুড় মঠ কাল—( জুন ), ১৯০১

শনিবার বৈকালে শিশু মঠে আসিরাছে। স্বামীজীর শরীর তত সুত্থ নহে,
শিলং পাহাড় হইড়ে অস্থ হইয়া অর দিন হইল প্রত্যাবর্তন করিরাছেন।
তাঁহার পা ফুলিয়াছে, সমন্ত শরীরেই বেন জলসঞ্চার হইয়াছে; গুরুপ্রাতাগণ
সেই জন্ম বড়ই চিস্তিত। স্বামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতে স্বীকৃত হইয়াছেন।
আগামী মঙ্গলবার হইতে সুন ও জল বন্ধ করিয়া 'বাঁধা' ঔষধ খাইতে হইবে।
আজ রবিবার।

শিশু। মহাশর, এই দাকণ গ্রীমকাল! ভাহাতে আবার আপনি ঘণ্টার ৪।৫ বার করিয়া জল পান করেন, এ সময়ে জল বন্ধ করিয়া ঔষধ ধাওয়া আপনার অসহ হইবে।

খামীজী। তুই কি বলছিল? ঔষধ খাওয়ার দিন প্রাতে 'আর জলপান ক'রব না' ব'লে দৃঢ় সংকল্প ক'রব, তারপর সাধ্যি কি জল আর কণ্ঠের নীচে নাবেন! তখন একুশ দিন জল আর নীচে নাবতে পারছেন না। শরীরটা তো মনেরই খোলদ। মন যা বলবে, সেইমত তো ওকে চলতে হবে, তবে আর কি? নিরঞ্জনের অন্ধ্রোধে আমাকে এটা করতে হ'ল, ওদের (গুরুলাতাদের) অন্ধ্রোধ তো আর উপেক্ষা করতে পারিনে।

বেলা প্রায় ১০টা। স্বামীজী উপরেই বসিয়া আছেন। শিশ্রের সঙ্গে প্রসন্নবদনে মেরেদের জক্ত যে ভাবী মঠ করিবেন, সে বিষয়ে বলিভেছেন:

মাকে কেন্দ্র ক'রে গলার পূর্বভটে মেরেদের জন্ম একটি মঠ স্থাপন করতে হবে। এ মঠে বেমন ব্রহ্মচারী সাধু—সব ভৈরী হবে, ওপারে মেরেদের মঠেও ভেমনি ব্রহ্মচারিণী সাধনী—সব ভৈরী হবে।

শিশ্ব। মহাশয়, ভারতবর্ষে বহু পূর্বকালে মেয়েদের জন্ম তো কোন মঠের কথা ইভিহালে পাওয়া যায় না। বৌদ্ধম্গেই জী-মঠের কথা তনা যায়। কিছ উহা হইতে কালে নানা ব্যভিচার আসিয়া পড়িয়াছিল, ঘোর বামাচারে দেশ পর্যুদন্ত হইয়া পিয়াছিল।

- শামীনী। এদেশে প্রুষ-মেরেভে এভটা ভফাভ কেন যে করেছে, ভা বোঝা কঠিন। বেদান্তপালে ভো বলেছে, একই চিৎসভা সর্বভূতে বিরাজ করছেন। ভোরা মেরেদের নিন্দাই করিস, কিন্ত ভাদের উন্নভির জন্ত কি করেছিস বল্ দেখি? শৃতি-ভূতি লিখে, নিয়ম-নীভিতে বন্ধ ক'রে এদেশের প্রুষেরা মেরেদের একেবারে manufacturing machine (উৎপাদনের যন্ত্র) ক'রে তুলেছে! মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেরেদের এখন না তুললে বুঝি ভোদের আর উপায়ান্তর আছে?
- শিশু। মহাশয়, স্বীঞাতি সাক্ষাৎ মায়ার মূর্তি। মাছবের অধঃপতনের জন্ত বেন উহাদের স্থান্ট হইয়াছে। স্বীজাতিই মায়া ছারা মানবের জ্ঞান-বৈরাগ্য আবরিত করিয়া দেয়। সেইজগুই বোধ হয় শাস্ত্রকার বিলয়াছেন, উহাদের জ্ঞানভক্তি কথনও হইবে না।
- স্বামীজী। কোন্ শাল্পে এমন কথা আছে যে মেয়েরা জ্ঞান-ভক্তির অধিকারিণী হবে না ? ভারতের অধ:পতন হ'ল ভটচায-বামুনরা বাদ্ধণেতর জাতকে যখন বেদপাঠের অন্ধিকারী ব'লে নির্দেশ করলে, সেই সময়ে মেয়েদেরও সকল অধিকার কেড়ে নিলে। নতুবা বৈদিক যুগে, উপনিষদের যুগে দেখতে পাবি—বৈত্তেয়ী গাগী প্রভৃতি প্রাভ:-শ্বরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্মবিচারে ঋষিস্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। হাজার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভায় গার্গী সগর্বে যাক্সবস্কাকে ব্রহ্মবিচারে আহ্বান করেছিলেন। এ-সব আদর্শহানীয়া মেয়েদের যখন অধ্যাত্মজ্ঞানে অধিকার ছিল, তথন মেয়েদের সে অধিকার এথনই বা থাকবে না কেন? একবার যা ঘটেছে, তা আবার অবশ্র ঘটতে পারে। History repeats itself (ইভিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় )। মেরেদের পূজা করেই সব জাত বড় হয়েছে। ষে-দেশে, ষে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, দে-দেশ---সে-ছাত কথনও বড় হ'তে পারেনি, কন্মিন্ কালে পারবেও না। তোদের জাতের যে এত অধংপতন ঘটেছে, তার প্রধান কারণ এইসব শক্তিমৃতির অবমাননা করা। মহ বলেছেন, 'যত্ত নার্যন্ত পূজান্তে রমক্তে তত্ত দেবতা:। যত্তৈতাম্ভ ন পূজাক্তে স্বান্ডতাফলা: ক্রিয়া: ॥''

<sup>ু&</sup>gt; বেথানে নারীগণ পৃঞ্জিতা হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন। বেধানে নারীগণ সম্মানিতা হন না, সেথানে সকল কাজই নিম্বল।—সমুসংহিতা, ৩/৫৬

বেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের—সে দেশের কথন উন্নতির আশা নেই। এ-জন্ম এদের আগে তুলতে হবে—এদের অন্ধ আদর্শ মঠ স্থাপন করতে হবে।

- শিশু। মহাশয়, প্রথমবার বিলাভ হইতে আসিয়া আপনি স্টার থিয়েটারে
  বক্তৃতা দিবার কালে ভন্তকে কত গালমন্দ করিয়াছিলেন। এখন
  আবার ভন্ত-সমর্থিত স্ত্রী-পূজার সমর্থন করিয়া নিজের কথা নিজেই
  বে বদলাইভেছেন।
- খানীজী। তত্ত্বের বামাচার-মতটা পরিবর্তিত হরে এখন বা হয়ে দাঁড়িরেছে, আমি তারই নিন্দা করেছিলুম। তত্ত্বাক্ত মাতৃভাবের অথবা ঠিক ঠিক বামাচারেরও নিন্দা করিনি। ভগবতীক্তানে মেরেদের পূজা করাই তত্ত্বের অভিপ্রায়। বৌজধর্মের অধঃপতনের সময় বামাচারটা ঘোর দ্বিত হয়ে উঠেছিল, সেই দ্বিত ভাবটা এখনকার বামাচারে এখনও রয়েছে; এখনও ভারতের তত্ত্বশাল্প ঐ ভাবের ঘারা influenced (প্রভাবিত) হয়ে রয়েছে। ঐ সকল বীভৎস প্রথারই আমি নিন্দা করেছিল্ম—এখনও তো তা করি। যে মহামায়ার রূপরসাত্মক বাহ্ববিকাশ মাহ্বকে উল্লাদ ক'রে রেখেছে, তাঁরই আন-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যাদি আন্তর্মবিকাশে আবার মাহ্বকে সর্বজ্ঞ সিদ্ধসংকর ব্রহ্মজ্ঞ ক'রে দিছে—সেই মাতৃর্মণিনীর ক্রেমিরা বরদা নৃণাং ভবতি মৃক্তরে' —এই মহামায়াকে পূজা প্রণতি ঘারা প্রসন্ধা না করতে পারলে সাধ্য কি বন্ধা বিষ্ণু পর্যন্ত তাঁর হাত ছাড়িয়ে মৃক্ত হন ? গৃহলক্ষীগণের পূজাকরে—তাদের মধ্যে বন্ধবিতাবিকাশকরে মেয়েদের মঠ ক'রে বাব।
- শিক্ত। আপনার উহা উত্তম সংকল্প হইতে পারে, কিন্তু মেল্লে কোথায় পাইবেন ? সমাজের কঠিন বন্ধনে কে কুলবধ্দের স্ত্রী-মঠে বাইভে অনুমতি দিবে ?
- খামীজী। কেন রে? এখনও ঠাকুরের কত ভক্তিমতী মেরেরা রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে দ্বী-মঠ start (আরম্ভ) ক'রে দিয়ে বাব।

<sup>&</sup>gt; ह्यो. अ०७

- শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁদের central figure (কেন্দ্রন্ধণা) হয়ে বসবেন। আর শ্রীমাকৃষ্ণদেবের ভক্তদের স্ত্রী-কন্তারা ওধানে প্রথমে বাস করবে। কারণ, তারা ঐরপ স্ত্রী-মঠের উপকারিতা সহজেই ব্যতে পারবে। তারপর তাদের দেখাদেখি কত গেরস্ত এই মহাকার্যে সহায় হবে।
- শিক্ত। ঠাকুরের ভক্তের। এ কার্যে অবশ্রুই যোগ দিবেন। কিন্তু সাধারণ লোকে এ কার্যে সহায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।
- ষামীন্দী। জগতের কোন মহৎ কাজই sacrifice (ত্যাগ) ভিন্ন হয়নি।
  বটগাছের অঙ্কুর দেখে কে মনে করতে পারে—কালে উহা প্রকাণ্ড
  বটগাছ হবে? এখন তো এইভাবে মঠস্থাপন ক'রব। পরে দেখবি, একআধ generation (পুরুষ) বাদে ঐ মঠের কদর দেশের লোক ব্যতে
  পারবে। এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাজে
  জীবনপাত ক'রে যাবে। তোরা ভয় কাপুরুষতা ছেড়ে এই মহৎ কাজে
  সহার হ। আর এই উচ্চ ideal (আদর্শ) সকল লোকের সামনে ধর্।
  দেখবি, কালে এর প্রভায় দেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।
- শিশ্র। মহাশয়, মেয়েদের জস্ত কিরূপ মঠ করিতে চাহেন, তাহার সবিশেষ বিবরণ আমাকে বলুন। শুনিবার বড়ই উৎসাহ হইতেছে।
- স্বামীন্দী। গদার ওপারে একটা প্রকাণ্ড জমি নেওয়া হবে। তাতে জবিবাহিতা কুমারীরা থাকবে, আর বিধবা ব্রন্ধচারিনীরা থাকবে। আর ভক্তিমতী গেরন্ডর মেয়েরা মধ্যে মধ্যে এসে জবস্থান করতে পাবে। এ মঠে পুরুষদের কোনরূপ সংশ্রব থাকবে না। পুরুষ-মঠের বয়োর্ছ্ব সাধুরা দ্ব থেকে স্ত্রী-মঠের কার্যভার চালাবে। জ্রী-মঠে মেয়েদের একটি স্থল থাকবে; তাতে ধর্মশাস্ত্র, লাহিত্য, সংস্কৃত, ব্যাকরণ, চাই কি—জয়বিত্তর ইংরেজীও শিক্ষা দেওয়া হবে। দেলাইয়ের কাজ, রায়া, গৃহকর্মের যাবতীর বিধান এবং শিশুপালনের স্থল বিষয়গুলিও শেখানো হবে। আর জপ, ধ্যান, পূজা এ-সব তো শিক্ষার অল থাকবেই। বারা বাড়ি ছেড়ে একেবারে এখানে থাকতে পারবে, তাদের জয়বস্ত্র এই মঠ থেকে দেওয়া হবে। বারা তা পারবে না, তারা এই মঠে দৈনিক ছাত্রী-রূপে এসে পড়াগুনা করতে পারবে। চাই কি, মঠাধ্যকের জভিমতে মধ্যে

यथा ज्यान थाकरा ज्या विकास वित ব্রহ্মচর্যকল্পে এই মঠে বন্ধোবৃদ্ধা ব্রহ্মচারিণীরা ছাত্রীদের শিক্ষার ভার নেবে। এই মঠে ৫।৭ বৎসর শিক্ষার পর মেয়েদের অভিভাবকেরা তাদের বিয়ে **मिएक भावत्य।** त्यांगांथिकाविमी ब'तम वित्यिष्ठिक ह'तम व्यक्तिकाविमान ষত নিয়ে ছাত্রীরা এখানে চিরকুমারী-ত্রতাবলম্বনে অবস্থান করতে পারবে। বারা চিরকুমারীত্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষরিত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centres (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে ষত্ম করবে। চরিত্রবতী, ধর্মভাবাপরা এরপ প্রচারিকাদের ধারা দেশে ষ্থার্থ স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার হবে। ধর্মপরায়ণতা, ত্যাগ ও সংব্য এখানকার ছাত্রীদের অলহার হবে; আর সেবাধর্ম তাদের জীবনত্রত হবে। এইরূপ আদর্শ জীবন দেখলে কে তাদের না সম্মান করবে—কেই বা তাদের অবিশাস করবে ? দেশের স্বীলোকদের জীবন এইভাবে গঠিত হ'লে তবে তো তোদের দেশে সীতা সাবিত্রী গার্গীর আবার অভ্যুত্থান হবে। দেশাচারের ঘোর বন্ধনে প্রাণহীন স্পন্দনহীন হয়ে তোদের মেয়েরা এখন কি যে হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা একবার পাশ্চাত্য দেশ দেখে এলে ব্রতে পারতিস। মেয়েদের ঐ হর্দশার জন্ম তোরাই দায়ী। আবার দেশের মেয়েদের পুনরায় জাগিয়ে তোলাও তোদের হাতে রয়েছে। তাই বলছি, কাজে लाग या। कि इत हो है अर् कडक छाना त्वस्तिमां स्थन क'रत ?

- শিয়। মহাশয়, এখানে শিক্ষালাভ করিয়াও বদি মেয়েরা বিবাহ করে, ভবে আর তাহাদের ভিতর আদর্শ জীবন কেমন করিয়া লোকে দেখিতে পাইবে? এমন নিয়ম হইলে ভাল হয় না কি যে, যাহারা এই মঠে শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা আর বিবাহ করিতে পারিবে না?
- খামীজী। তা কি একেবারেই হয় রে? শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।
  তারপর নিজেরাই ভেবে চিস্তে বা হয় করবে। বে ক'রে সংসারী হলেও
  এরপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দেবে
  এবং বীর প্ত্রের জননী হবে। কিছ জী-মঠের ছাত্রীদের অভিভাবকেরা
  ১৫ বংসরের পূর্বে ভাদের বে দেবার নামগন্ধ করতে পারবে না—এ
  নিয়ম রাখতে হবে।

- শিশ্র। মহাশন্ন, ভাহা হইলে সমাজে ঐ-সকল মেল্লেরে কলম রটিবে। কেহ্ই ভাহাদের আর বিবাহ করিতে চাহিবে না।
- স্বামীজী। কেন চাইবে না? তুই সমাজের গতি এখনও বৃষতে পারিসনি।
  এই সব বিহুষী ও কর্মতংপরা মেয়েদের বরের স্বভাব হবে না। 'দশমে
  কল্মকাপ্রাপ্তিঃ'—দে-সব বচনে এখন সমাজ চলছে না, চলবেও না। এখনি
  দেখতে পাচ্ছিদনে ?
- শিশু। ষাছাই বলুন, কিন্ত প্রথম প্রথম ইহার বিরুদ্ধে একটা ঘোরতর আন্দোলন হইবে।
- শামীজী। তা হোক না; তাতে ভন্ন কি ? সৎসাহসে অন্নষ্ঠিত সংকাজে বাধা পেলে অন্নষ্ঠাতাদের শক্তি আরও জেগে উঠবে। যাতে বাধা নেই, প্রতিক্লতা নেই, তা মান্ন্যকে মৃত্যুপথে নিম্নে যায়। Struggle (বাধাবিম্ন অতিক্রম করবার চেষ্টাই) জীবনের চিহ্ন। বুঝেছিল ?

निशा चारक है।

- খানীজী। পরমত্রন্ধতবে লিকভেদ নেই। আমরা 'আমি-তৃমি'র plane-এ (ভূমিতে) লিকভেদটা দেখতে পাই; আবার মন যত অন্তর্ম্প হ'তে থাকে, ততই ঐ ভেদজ্ঞানটা চলে যায়। শেষে মন যখন সমরস ত্রন্ধততে ভূবে যায়, তখন আর 'এ জ্রী, ও প্রুষ'—এই জ্ঞান একেবারেই থাকে না। আমরা ঠাকুরে ঐরপ প্রভাক্ষ দেখেছি। তাই বলি, মেরেপ্রেষে বাহু ভেদ থাকলেও স্বরূপতঃ কোন ভেদ নেই। অতএব প্রুষ যদি ত্রন্ধক্ত হ'তে পারে তো মেয়েরা তা হ'তে পারবে না কেন? তাই বলছিল্ম—মেয়েদের মধ্যে একজনও যদি কালে ত্রন্ধক্ত হন, তবে ভার প্রভিভার হাজারো মেরে জেগে উঠবে এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ, হবে। ব্যক্তি?
- শিক্ত। মহাশয়, আপনার উপদেশে আজ আমার চকু খুলিয়া গেল।
- স্বামীজী। এখনি কি খুলেছে ? যখন সর্বাবভাসক আত্মতত্ব প্রভাক করবি,
  তখন দেখবি—এই স্ত্রী-পূক্ষয-ভেদজ্ঞান একেবারে লুগু হবে; তখনই
  মেরেদের ব্রহ্মরূপিণী ব'লে বোধ হবে। ঠাকুরকে দেখেছি, স্ত্রীমাত্রেই
  মাতৃভাব—ভা বে-জাভির বেরূপ স্ত্রীলোকই হোক না কেন।
  দেখেছি কি না !—ভাই এত ক'রে ভোদের এরূপ করতে বলি এবং

মেরের মান্তব প্রামে প্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মান্তব করতে বলি। মেরেরা মান্তব হ'লে তবে তো কালে তাদের সম্ভান-সম্ভতির হারা দেশের মুখ উজ্জল হবে—বিভা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।

- শিষ্ম। আধুনিক শিক্ষায় কিন্তু মহাশয়, বিপরীত ফল ফলিতেছে বলিয়া বোধ হয়। মেরেরা একটু-আধটু পড়িতে ও সেমিজ-গাউন পরিতেই শিথিতেছে, কিন্তু ত্যাগ-সংখ্য-তপস্থা-ব্রন্ধচর্যাদি ব্রন্ধবিভালাভের উপযোগী বিষয়ে কতটা উন্নত যে হইতেছে, ভাহা ব্রিতে পারা যাইতেছে না।
- খামীজী। প্রথম প্রথম অমনটা হয়ে থাকে। দেশে নৃতন idea-র (ভাবের) প্রথম প্রচারকালে কডকগুলি লোক ঐ ভাব ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে না পেরে অমন থারাপ হয়ে যায়। তাতে বিরাট সমাজের কি আসে ষার? কিন্তু যারা অধুনা প্রচলিত যৎসামান্ত স্থীশিক্ষার জন্তও প্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের মহাপ্রাণতায় কি সন্দেহ আছে? তবে কি জানিস, শিক্ষাই বলিস আর দীকাই বলিস, ধর্মহীন হ'লে তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre (কেন্দ্র) ক'রে রেখে ত্তীশিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অক্ত শিক্ষাটা secondary (গৌৰ) হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্রগঠন, ব্রন্ধচর্যব্রত-উদ্যাপন--এ জন্ত শিক্ষার দরকার। বর্তমানকালে এ পর্যস্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েছে, তাতে ধর্মটাকেই secondary (গৌণ) ক'রে রাখা হয়েছে, তাইভেই তুই বে-সব দোষের কথা বললি, সেগুলি হয়েছে। কিছ ভাতে জীলোকদের কি দোষ বল্? সংস্থারকেরা নিজে ব্রহ্মজ্ঞ না হয়ে ন্ত্ৰীশিকা দিভে অগ্ৰসৰ হওয়াভেই তাদের অমন বে-চালে পা পড়েছে। সকল সংকার্বের প্রবর্তকেরই অভীপ্সিত কার্যাস্থানের পূর্বে কঠোর ভপস্তাসহায়ে আত্মজ হওয়া চাই। নতুবা তার কাব্দে গলদ বেরোবেই। ৰুঝাল।
- শিষ্য। আত্তে হা। দেখিতে পাওয়া বায়, অনেক শিক্ষিতা মেয়েরা কেবল নভেল-নাটক পড়িয়াই সময় কাটায়; পূর্ববলে কিন্তু মেয়েরা শিক্ষিতা হইয়াও নানা ব্রতের অফুঠান করে। এদেশে এক্সপ করে কি ?
- স্বামীজী। ভাল-মন্দ সব দেশে সব জাতের ভেতর রয়েছে। আমাদের কাজ হচ্ছে—নিজের জীবনে ভাল কাজ ক'রে লোকের সামনে

example ( দৃষ্টান্ত ) ধরা। Condemn ( নিন্দাবাদ ) ক'রে কোন কাজ সফল হয় না। কেবল লোক হটে যায়। বে যা বলে বলুক, কাকেও contradict ( অখীকার ) করবিনি। এই মারার জগতে যা করতে যাবি, ভাইতেই দোব থাকবে। 'স্বারন্তা হি দোবেণ ধ্যেনাগ্রিরিবার্ভাং''—আগুন থাকলেই ধ্য উঠবে। কিছ ভাই ব'লে কি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে হবে ? যভটা পারিস, ভাল কাজ ক'রে বেতে হবে।

শিষ। ভাল কাৰ্টা কি ?

- খামীজী। যাতে ব্রহ্মবিকাশের সাহায়্য করে, তাই ভাল কাজ। সব কাজই প্রত্যক্ষ না হোক, পরোক্ষভাবে আত্মতত্ত্ব-বিকাশের সহায়কারী ভাবে করা যায়। তবে ঋষিপ্রচলিত পথে চললে ঐ আত্মজান শীগামীর ফুটে বেরোয়। আর যাকে শাল্মকারগণ অন্তায় ব'লে নির্দেশ করেছেন, সেগুলি করলে আত্মার বন্ধন ঘটে, কখন কখন জন্মজনান্তরেও সেই মোহবন্ধন ঘোচে না। কিন্তু সর্বদেশে সর্বকালেই জীবের মৃক্তি অবশ্যজাবী। কারণ আত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। নিজের স্বরূপ নিজে কি ছাড়তে পারে ? ভোর ছায়ার সঙ্গে তুই হাজার বৎসর লড়াই করেও ছায়াকে কি তাড়াতে পারিস ? সে তোর সঙ্গে থাকবেই।
- শিশু। কিন্তু মহাশয়, আচার্য শহরের মতে কর্ম জ্ঞানের পরিপথী— জ্ঞানকর্মসমূচেয়কে তিনি বহুধা খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কর্ম কেমন করিয়া জ্ঞানের প্রকাশক হইবে ?
- খানীজী। আচার্ব শহর ঐরপ ব'লে আবার জানবিকাশকরে কর্মকে আপেক্ষিক সহারকারী এবং সন্তগুছির উপায় ব'লে নির্দেশ করেছেন। তবে শুদ্ধ জ্ঞানে কর্মের অন্থপ্রবেশ নেই—ভান্তকারের এ সিদ্ধান্তের আমি প্রতিবাদ করছি না। ক্রিয়া, কর্তা ও কর্ম-বোধ ব্যুক্তাল সাহ্যের থাকবে, তভকাল সাধ্য কি—দে কান্ত না ক'রে বদে থাকে ? অভএব কর্মই বধন জীবের সভাব হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তধন ষে-সব কর্ম এই আস্মুক্তানবিকাশকরে সহায়ক হয়, সেগুলি কেন ক'রে বা না?

১ পীতা, ১৮।৪৮

কর্মাত্রই ভ্রমাত্মক—এ-কথা পার্মার্থিকরণে বথার্থ হলেও ব্যবহারে কর্মের বিশেষ উপবোগিতা আছে। তুই বখন আত্মতত্ব প্রত্যক্ষ করবি, ভখন কর্ম করা বা না করা ভোর ইচ্ছাধীন হরে দাঁড়াবে। সেই অবহার তুই বা করবি, ভাই সং কর্ম হবে; ভাতে জীবের, জগভের কল্যাণ হবে। ত্রন্ধবিকাশ হ'লে ভোর খাসপ্রখাসের ভরক পর্যন্ত হবে সহায়কারী হবে। ভখন আর plan (মতলব) এঁটে কর্ম করতে হবে না। বুঝলি?

শিয়। আহা, ইহা বেদান্তের কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বরকারী অতি স্থুন্দর মীমাংসা।

অনস্তর নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং স্থামীজী শিশুকে প্রসাদ পাইবার জন্ত বাইতে বলিলেন। শিশুও বাইবার পূর্বে স্থামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া করজোড়ে বলিল, 'মহাশয়, আপনার স্পেচাশীর্বাদে আমার বেন এ জয়েই ব্রহ্মজান অপরোক্ষ হয়।' শিশ্রের মন্তকে হাড দিয়া স্থামীজী বলিলেন:

ভয় কি বাবা? ভোরা কি ভার এ জগতের লোক—না গেরন্ত, না সন্মাসী! এই এক নৃতন ঢং।

**૭**৬ '

হান—বেলুড় মঠ কাল—( ফুন ? ), ১৯০১

খামীজীর শরীর অহস্থ। আজ ৫।৭ দিন বাবৎ খামীজী কবিরাজী ঔষধ খাইতেছেন। এই ঔষধে জলপান একেবারে নিবিদ্ধ। ত্থমাত্র পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হইতেছে।

শিশ্ব প্রাতেই মঠে আদিয়াছে। আদিবার কালে একটা কই মাছ ঠাকুরের ভোগের জম্ম আনিয়াছে। মাছ দেখিয়া খামী প্রেমানন্দ ভাহাকে বলিলেন, 'আজও মাছ আনতে হয়? একে আজ ববিধার, ভার উপর খামীলী অসুস্থ

- তথু হব বেরে আজ ৫। দিন আছেন।' শিশু অপ্রস্তুত হইয়া নীচে মাছ কেলিয়া স্বামীজীর পাদপদ্ম-দর্শনমানসে উপরে পেল। শিশুকে দেখিয়া স্বামীজী সম্বেহে বলিলেন, 'এসেছিল? ভালই হরেছে; ভোর কথাই ভাবছিল্ম।'
- শিষ্ক। শুনিলাম, শুধু ত্থমাত্র পান করিয়া নাকি আজ পাঁচ-সাত দিন আছেন ?
- খামীজী। হাঁ, নিরশ্বনের একান্ত অহুরোধে কবিরাজী ঔষধ থেতে হ'ল। ওদের কথা তো এড়াতে পারিনে।
- শিক্ত। আপনি ভো ঘণ্টায় পাঁচ-ছয় বার জলপান করিতেন। কেমন করিয়া একেবারে উহা ত্যাগ করিলেন ?
- খামীজী। বধন শুনলুম এই ঔবধ খেলে জল খেতে পাব না, তথনি দৃঢ় সহল্ল করলুম—জল খাব না। এখন আর জলের কথা মনেও আলে না।
- শিক্ত। ঔষধে রোগের উপশম হইভেছে তো?
- খামীজী। উপকার অপকার—জানিনে। গুরুভাইদের আক্রাপালন ক'রে বাচ্চি।
- শিশু। দেশী কৰিৱাজী ঔষধ বোধ ছয় আমাদের শরীরের পক্ষে সমধিক উপষোগী।
- স্বামীন্ত্রী। আমার মত কিন্তু একজন scientific (বর্তমান চিকিৎসা-বিজ্ঞানবিশারদ) চিকিৎসকের হাতে মরাও ভাল; layman (হাতুড়ে)—
  বারা বর্তমান science (বিজ্ঞান)-এর কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে
  পালিপুঁখির দোহাই দিরে অন্ধকারে টিল ছুঁড়ছে, তারা যদি ত্-চারটে
  রোগী আরাম করেও থাকে, তবু ভাদের হাতে আরোগ্যলাভ আশা
  করা কিছু নয়।

এইরপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীর স্পাছে আসিয়া বলিলেন যে, শিশু ঠাকুরের ভোগের জন্ম একটা বড় মাছ স্পানিয়াছে, কিন্তু আজ রবিবার, কি করা যাইবে। স্বামীজী বলিলেন, 'চল্, কেমন মাছ দেখব।'

অনম্বর স্বামীকী একটা গরম জাষা পরিলেন এবং দীর্ঘ একগাঁছা ষষ্টি হাতে লহরা ধীরে ধীরে নীচের তলায় আদিলেন। মাছ দেখিয়া স্বামীকী আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'আজই ভাল ক'রে মাছ রেঁধে ঠাকুরকে ভোগ দে।' খামী প্রেমানন্দ বলিলেন, 'রবিবারে ঠাকুরকে মাছ দেওরা হয় না বে।' ডছডরে খামীলী বলিলেন, 'ভক্তের আনীত জব্যে শনিবার-রবিবার নেই। ভোগ দিগে যা।' খামী প্রেমানন্দ আর আণভি না করিয়া খামীলীর আঞা শিরোধার্থ করিলেন এবং সেদিন রবিবার সংস্কৃত্ত ঠাকুরকে মংশ্রভোগ দেওরা শ্বির হইল।

মাছ কাটা হইলে ঠাকুরের ভোগের জন্ত অগ্রভাগ রাধিয়া দিয়া স্বামীজী ইংরেজী ধরনে রাধিবেন বলিয়া কভকটা মাছ নিজে চাহিয়া লইলেন এবং আগুনের ভাতে শিপাদার বৃদ্ধি হইবে বলিয়া মঠের দকলে তাঁছাকে রাঁধিবার সহর ত্যাপ করিতে অহরোধ করিলেও কোন কথা না ভনিয়া ত্থ ভারমিসেলি দধি প্রভৃতি দিয়া চার-পাঁচ প্রকারে ঐ মাছ রাধিয়া ফেলিলেন। প্রসাদ পাইবার সময় খামীজী এ-সকল মাছের ভরকারি খানিয়া শিশুকে বলিলেন, 'বাঙাল মৎশুপ্রিয়। দেখ দেখি কেমন রালা হয়েছে।' ঐ কণা বলিয়া ডিনি ঐ-দকল ব্যঞ্জনের বিন্দু বিন্দু মাত্র নিজে গ্রহণ করিয়া শিশুকে স্বয়ং পরিবেশন করিছে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামীঞী জিজাদা করিলেন, 'কেমন হয়েছে ?' শিশু বলিল, 'এমন কখনও ধাই নাই।' তাহার প্রতি স্বামীদীর স্বপার দয়ার কথা স্মরণ করিয়াই তথন তাহার প্ৰাণ পূৰ্ব! ভারমিদেলি ( vermicelli ) শিশু ইছৰুত্মে থায় নাই। ইহা কি পদার্থ জানিবার জন্ত জিজাসা করায় স্বামীজী বলিলেন, 'ওওলি বিলিডী কেঁচো। আমি লগুন থেকে শুকিয়ে এনেছি। মঠের সন্নাসিগণ সকলে হাসিরা উঠিলেন; শিক্স বহন্ত বুঝিতে না পারিরা অপ্রতিভ হইরা বসিরা রহিল।

কবিরাজী ঔষধের কঠোর নিয়ম পালন করিতে বাইয়া খামীজীর এখন আহার নাই এবং নিজাদেবী তাঁহাকে বহুকাল হইল একরপ ত্যাগই করিয়াছেন, কিছু এই খনাহার-খনিজাতেও খামীজীর প্রমের বিরাম নাই। করেক দিন হইল মঠে নৃতন Encyclopædia Britannica (এনসাইরো-পেডিয়া বিটানিকা) ক্রের করা হইয়াছে। নৃতন বাকবাকে বইওলি দেখিয়া বিশ্ব খামীজীকে বলিল, 'এভ বই এক জীবনে পড়া ছুর্ঘট।' শিল্প তথন আনে, না বে, খামীজী ঐ বইগুলির দশ খণ্ড ইতোমধ্যে পড়িয়া শেষ করিয়া একাদশ খণ্ডধানি পড়িতে খারভ করিয়াছেন।

শিশু। ( অবাক হইয়া ) আপনি কি এই বইগুলি সব পড়িয়াছেন ? খামীজী। না পড়লে কি বলছি ?

অনন্তর দামীলীর আদেশ পাইরা শিব্য ঐ-সকল পুত্তক হইতে বাছিরা বাছিরা কঠিন কঠিন বিষয়সকল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আশ্চর্বের বিষয়, দামীলী ঐ বিষয়গুলির পুত্তকে নিবদ্ধ মর্ম তো বলিলেনই, ভাহার উপর হানে হানে ঐ পুত্তকের ভাষা পর্যন্ত উদ্ধৃত করিরা বলিতে লাগিলেন! শিব্য ঐ বৃহৎ দশ থতু পুত্তকের প্রত্যেকধানি হইতেই তৃই-একটি বিষয় জিঞ্জাসা করিল এবং দামীজীর অসাধারণ ধী-ও দ্বতিশক্তি দেখিরা অবাক হইরা বইগুলি তৃলিয়া রাখিরা বলিল, 'ইহা মাহুষের শক্তিন্ত।'

স্বামীজী। দেখলি, একমাত্র বন্ধচর্ষপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিছা
মূহুর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হয়। এই বন্ধচর্যের
অভাবেই আমাদের দেশের সব ধ্বংস হয়ে গেল।

শিষ্য। আপনি ষাহাই বলুন, মহাশন্ধ, কেবল ব্রহ্মচর্বরক্ষার ফলে এরপ অমান্থ্যিক শক্তির ক্রণ কথনই সম্ভবে না। আরও কিছু চাই।

ৈ উন্তরে স্বামীকী আর কিছুই বলিলেন না।

অনস্তর স্বামীজী সর্বদর্শনের কঠিন বিষয়সকলের বিচার ও দিলাস্তগুলি শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। অস্তরে অস্তরে ঐ দিলাস্তগুলি প্রবেশ করাইয়া দিবার জন্মই যেন আজ তিনি ঐশুলি ঐক্নপ বিশদভাবে তাহাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

এইরপ কথাবার্তা চলিয়াছে, এমন সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া শিষ্যকে বলিলেন, 'তৃই তো বেশ! স্বামীজীর অক্ষ্ শ্রীর—কোণার গল্পল ক'রে স্বামীজীর মন প্রফল রাধিনি, তা না তৃই কি না ঐ-সব জটিল কথা তৃলে স্বামীজীকে বকাচ্ছিদ!' শিষ্য অপ্রস্তুত হইয়া স্বাপনার ভ্রম' ব্রিভে পারিল। কিন্তু স্বামীজী ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলিলেন, 'নে, রেথে দে তোদের কবিরাজী নিয়ম-ফিয়ম। এয়া স্বামার স্ক্রান, এদের সত্পদেশ দিতে দিতে স্বামার দেহটা বার তো বয়ে গেল।' শিশু কিন্ত অভঃপর আর কোন দার্শনিক প্রশ্ন না করিয়া বাঙালদেশীর কথা লইরা হাসি-ভাষাসা করিতে লাগিল। স্বামীজীও শিশ্রের সঙ্গে রক্ষ্ণ-রহস্তে বোগ দিলেন। কিছুকাল এইরূপে কাটিবার পর বলসাহিত্যে ভারতচন্ত্রের হান সহন্ধে প্রসন্থ উঠিল।

প্রথম হইতে খামীজী ভারতচক্রকে লইয়া নানা ঠাটাতামাসা আরম্ভ করিলেন এবং তথনকার সামাজিক আচার-ব্যবহার বিবাহসংস্থারাদি লইয়াও নানারূপ ব্যক্ত করিতে লাগিলেন এবং সমাজে বাল্যবিবাহ-সমর্থনকারী ভারতচক্রের কুক্চি ও অলীলভাপূর্ণ কাব্যাদি বহুদেশ ভিন্ন অন্ত কোন দেশের সভ্য সমাজে প্রভায় পায় নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'ছেলেদের হাতে এ-সব বই বাতে না পড়ে, তাই করা উচিত।' পরে মাইকেল মধুস্দন দত্তের কথা তুলিয়া বলিলেন:

ঐ একটা অন্তুত genius (প্রতিভা) তোদের দেশে জন্মেছিল। 'মেঘনাদবধে'র মতো দিতীয় কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইওরোপেও অমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া তুর্গভ।

শিশ্য। কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শব্দাড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। স্বামীলী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নৃতন করলেই তোরা তাকে

ভাড়া করিস। আগে ভাল ক'রে দেখ্—লোকটা কি বলছে, তা না, যাই কিছু আগেকার মতো না হ'ল, অমনি দেশের লোকে তার পিছু লাগলো। এই 'মেঘনাদবধকাবা'—যা ভোদের বাঙলা ভাষার মৃক্টমণি—ভাকে অপদম্ব করতে কিনা 'ছুঁ চোবধকাবা' লেখা হ'ল! তা ষত পারিস লেখ্ না, তাতে কি? সেই 'মেঘনাদবধকাবা' এখনও ছিমাচলের মতো অটলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। 'কিন্তু ভার শুঁত ধরতেই বারা ব্যন্ত ছিলেন, সে-সব critic (সমালোচক)দের মত ও লেখাওলো কোথায় ভেসে গেছে! মাইকেল ন্তন ছন্দে, ওঅবিনী ভাষায় বে কাব্য লিখে গেছেন, তা সাধারণে কি ব্রবে? এই বে জি. সি. কেমন ন্তন ছন্দে কত চমৎকার চমৎকার বই আজকাল লিখছে, ভা নিয়েও ভোদের অভিবৃদ্ধি পণ্ডিভগণ কত criticise (সমালোচনা) করছে—দোষ ধরছে! জি. সি. কি ভাতে জ্রুক্ষেপ করে? গরে লোকে ঐসব বই appreciate (আদ্র) করবে।

এইরপে মাইকেলের কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন, 'বা, নীচে লাইবেরী থেকে মেঘনাদবধকাব্য-থানা নিয়ে আয়।' শিশু মঠের লাইবেরী হইতে 'মেঘনাদবধকাব্য' লইরা আসিলে বলিলেন, 'পড়্ দিকি—কেমন পড়তে আনিস ?'

শিশু বই খুলিরা প্রথম সর্গের থানিকটা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিছ
পড়া খামীজীর মনোমত না হওরার তিনি ঐ অংশটি পড়িরা দেখাইরা
শিশুকে পুনরার উহা পড়িতে বলিলেন। শিশু এবার অনেকটা রুতকার্ব
হইল দেখিরা প্রসরম্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বল্ দিকি—এই কাব্যের
কোন অংশটি সর্বোৎকৃষ্ট ?'

শিশ্ব কিছুই বলিতে না পারিয়া নির্বাক হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া খামীজী বলিলেন:

বেখানে ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হয়েছে, শোকে মৃত্যুমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধে বেতে নিবেধ করছে, কিন্তু রাবণ পুত্রশোক মন থেকে জোর ক'রে ঠেলে ফেলে মহাবীরের স্থার যুদ্ধে কতসমন্ধ—প্রতিহিংসা ও জোধানলে স্থী-পুত্র সব ভূলে যুদ্ধের জন্ত গমনোগড—সেই হান হচ্ছে কাব্যের শ্রেষ্ঠ করনা। 'বা হবার হোক গে; আমার কর্তব্য আমি ভূলব না, এতে ছনিয়া থাক, আর বাক'—এই হচ্ছে মহাবীরের বাক্য। মাইকেল সেইভাবে অন্ধ্রাণিত হয়ে কাব্যের ঐ অংশ লিখেছিলেন।

এই বলিয়া খামীজী দে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। খামীজীর লেই বীরদর্পত্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজও শিক্তের হৃদরে জলস্ক—জাগরক বহিয়াছে। PC

স্থান—বেলুড় মঠ কাল—১৯০১

খামীজীর অহথ এখনও একটু আছে। কবিরাজী ঔবধে অনেক উপকার হইয়াছে। মাসাধিক তথু হুধ পান করিয়া থাকার খামীজীর শরীরে আজকাল বেন চক্রকান্তি ফুটিরা বাহির হইতেছে এবং তাঁহার হুবিশাল নয়নের জ্যোতি অধিকতর বর্ধিত হইয়াছে।

আৰু ছুই দিন হুইল শিক্ত মঠেই আছে। বুথাসাধ্য সামীজীর সেবা করিতেছে। আৰু অমাবস্থা। শিক্ত নির্ভন্নানন-সামীর সহিত ভাগাভাগি করিয়া স্বামীজীর রাত্রিসেবার ভার লইবে, দ্বির হুইরাছে। এখন সন্ধ্যা হুইরাছে।

ষামীজীর পদদেবা করিতে করিতে শিশ্ব ঞ্জোসা করিল, 'মহাশন্ধ, বে আজা সর্বগ, সর্বব্যাপী, অণুপরমাণুতে অফুস্যুত ও জীবের প্রাণের প্রাণ হইয়া ভাহার এত নিকটে বহিন্নাছেন, তাঁহার অহভূতি হর না কেন?'

যানীজী। তোর বে চোথ আছে, তা কি তুই জানিস ? বখন কেউ চোথের কথা বলে, তখন 'আমার চোথ আছে' ব'লে কতকটা ধারণা হর; আবার চোথে বালি পড়ে বখন চোখ কর্কর্ করে, তখন চোথ বে আছে, তা ঠিক ঠিক ধারণা হয়। সেইরূপ অন্তর হইতে অন্তরতম এই বিরাট আত্মার বিষয় সহজে বোধপম্য হয় না। শাত্র বা শুক্সুথে শুনে খানিকটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু বখন সংসারের তীত্র শোক্ছ:খের কঠোর কশাঘাতে হায়র ব্যথিত হয়, বখন আত্মীয়ম্বন্ধনের বিরোগে জীব আপনাকে অবল্যনশৃত্ত জ্ঞান করে, বখন ভাবী জীবনের হ্রভিক্রমণীয় হুর্তেন্ত অন্থকারে তার প্রাণ আকুল হয়, তখনি জীব এই আত্মার দর্শনে উন্মুধ হয়। এইকল্ত হৃঃধ আত্মজানের অন্তর্কুল। কিন্তু ধারণা থাকা চাই। হঃখ পেতে পেতে কুকুর-বেড়ালের মতো বারা মরে, তারা কি আর মাহব ? মাহব হচ্ছে সেই, বে এই ত্থাছ্যথের বন্ধ-প্রতিঘাতে অন্থির হয়েও বিচারবলে ঐ-সকলকে নমর ধারণা ক'রে আত্মন্তর্গর হয়। মাহবে ও অন্ত জীব-জানোয়ারে এইটুকু প্রতেদ।

বে জিনিগটা যত নিকটে, তার তত কম অফুভৃতি হয়। আত্মা অন্তর্গ হ'তে অন্তর্গতম, তাই অমনত্ম চঞ্চলচিত্ত জীব তাঁর সন্ধান পার না। কিন্তু সমনত্ম, শাস্ত ও জিতেন্দ্রিয় বিচারশীল জীব বহির্জগৎ উপৈক্ষা ক'রে অন্তর্জগতে প্রবেশ করতে করতে কালে এই আত্মার মহিমা উপলব্ধি ক'রে গৌরবাহিত হয়। তথনি সে আত্মান লাভ করে এবং 'আমিই সেই আত্মা', 'তত্ত্বমি শেতকেতো' প্রভৃতি বেদের মহাবাক্যান্সকল প্রত্যক্ষ অফুভব করে। ব্রালি ?

শিশু। আজ্ঞা, হাঁ। কিন্তু মহাশয়, এ তুঃথকষ্ট-ভাড়নার মধ্য দিরা আত্মজানলাভের ব্যবস্থা কেন ? স্পষ্ট না হইলেই তো বেশ ছিল। আমরা সকলেই ভো এককালে ব্রন্ধে বর্তমান ছিলাম। ব্রন্ধের এইরূপ সিস্ফাই বা কেন ? আর এই হন্দ-ঘাত-প্রতিঘাতে সাক্ষাৎ ব্রন্ধরূপ জীবের এই জ্মা-মরণসঙ্গুল পথে গভাগতিই বা কেন ?

শামীজী। লোকে মাতাল হ'লে কত খেয়াল দেখে। কিন্তু নেশা যখন ছুটে যায়, তখন দেগুলো মাথার ভুল ব'লে বুঝতে পারে। অনাদি অথচ সাস্ত এই অজ্ঞান-বিলসিত স্ষ্টি-ফিষ্টি যা কিছু দেখছিল, সেটা তোর মাতাল অবস্থার কথা; নেশা ছুটে গেলে তোর ঐ-সব প্রশ্নই থাকবে না। শিশ্ব। মহাশয়, তবে কি স্ষ্টি-স্থিতি এ-সব কিছুই নাই ?

শামীজী। থাকবে না কেন রে? যতক্ষণ তুই এই দেহবৃদ্ধি ধরে 'আমি আমি' করছিদ, ততক্ষণ সবই আছে। আর বথন তুই বিদেহ আত্মরতি আত্মকীড়, তথন তোর পক্ষে এ-সব কিছু থাকবে না; ক্ষ্টি জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি আছে কি না—এ প্রশেরও তথন আর অবদর থাকবে না। তথন তোকে বলতে হবে—

> ক গতং কেন বা নীতং কুত্ৰ লীনমিদং জগৎ। অধুনৈৰ ময়া দৃষ্টং নান্তি কিং মহদভূতম্॥

শিশু। জগতের জ্ঞান একেবারে না থাকিলে 'কুত্র লীনমিদং জগৎ' কথাই বা কিরূপে বলা ঘাইতে পারে ?

১ স্বজনের ইচ্ছা

২ বিবেকচ্ডামণি, ৪৮৪

খামীনী। ভাষার ঐ ভাষটা প্রকাশ ক'রে বোঝাতে হচ্ছে, তাই এরণ বলা
হরেছে। বেখানে ভাব ও ভাষার প্রবেশাধিকার নেই, সেই অবস্থাটা
ভাব ও ভাষার প্রকাশ করতে গ্রন্থকার চেষ্টা করছেন, তাই জগৎ কথাটা
বে নিঃশেমে মিথ্যা, সেটা ব্যাবহারিকরপেই বলেছেন; পারমার্থিক সন্তা
জগতের নেই, সে কেবলমাত্র 'অবাঙ্মনসোগোচরম্' ব্রন্ধের আছে। বল্,
ভোর আর কি বলবার আছে। আছ ভোর ভর্ক নিরম্ভ ক'রে দেবো।

ঠাকুবঘরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। মঠের সকলেই ঠাকুরঘরে চলিলেন। শিশু স্বামীজীর ঘরেই বসিয়া রহিল দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'ঠাকুরঘরে গেলিনি ?'

শিশু। আমার এখানে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে। আমীজী। তবে থাক্।

কিছুক্ষণ পরে শিশ্ব ঘরের বাহিরে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'আদ অমাবস্তা, আধারে চারিদিক যেন ছাইয়া ফেলিয়াছে।—আজ কালীপূজার দিন।'

খামীলী শিয়ের ঐ কথায় কিছু না বলিরা জানালা দিরা প্রাকাশের পানে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া বলিলেন, 'দেখছিল, অন্ধকারের কি এক অন্তত গল্পীর শোভা!' কথা কয়টি বলিয়া দেই গভীর তিমিররাশির মধ্যে দেখিতে দেখিতে ভন্তিত হইরা দাঁড়াইরা রহিলেন। এখন সকলেই নিজক, কেবল দ্বে ঠাকুরঘরে ভক্তগণপঠিত শ্রীরামক্ষ্য-শুবমাত্র শিষ্যের কর্ণগোচর হইতেছে। খামীলীর এই অদৃষ্টপূর্ব গান্তীর্য ও গাঢ় তিমিরাবগুর্গনে বহিঃপ্রকৃতির নিজক হির ভাব দেখিয়া শিষ্যের মন এক প্রকার অপূর্ব ভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপে গভ হইবার পরে খামীলী আন্তে আন্তে গাহিতে লাগিলেন:

'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী॥'

গীত সাল ছইলে স্বামীজী ঘরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট ছইলেন এবং মধ্যে মধ্যে, 'মা, মা, কালী কালী' বলিতে লাগিলেন। ঘরে তথন আর কেছই নাই। কেবল শিষ্য স্বামীজীর আঞ্জাপালনের জন্ত অবস্থান করিছেছে।

খানীজীর সে সময়ের মুখ দেখিয়া শিষ্যের বোধ হইতে লাগিল, তিনি বেন এখনও কোন এক দ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্য তাঁহার ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া পীড়িত হইয়া বলিল, 'মহাশন্ধ, এইবার কথাবার্তা বলুন।' খানীজী ভাহার মনের ভাব ব্ৰিয়াই বেন মৃত্ব হাসিতে হাসিতে বলিলেন, খার লীলা এত মধুর, সেই আজার সৌন্দর্য ও গান্তীর্য কত দূর বল্ দিকি ?' লিয় তথনও তাঁহার সেই দূর দূর ভাব সম্যক্ অপগত হয় নাই দেখিয়া বলিল, 'বহাশর, ও-সব কথার এখন আর দরকার নাই; কেনই বা আছ আপনাকে অমাকতা ও কালীপুভার কথা বলিলাম—সেই অবধি আপনার বেন কেমন একটা পরিবর্তন হইয়া গেল!

শামীশী শিষ্যের ভাবপতিক দেখিয়া গান ধরিলেন:

'কখন কি রঙ্গে থাকো মা, শ্যামা স্থা-ভরঙ্গিণী,

—কানী স্থা-তরদিণী ॥'

গান সমাপ্ত হইলে বলিতে লাগিলেন:

এই কালীই লীলারূপী ব্রহ্ম। ঠাকুরের কথা, 'সাপ চলা, আর সাপের হির ভাব'—ভনিস নি ?

শিষ্য। আজে হা।

বামীজী। এবার ভাল হয়ে মাকে ফ্রধির দিয়ে প্জো ক'রব। রঘ্নশন বলেছেন, 'নবম্যাং প্রয়েং দেবীং ক্রমা ক্রধিরকর্দমন্'—এবার ভাই ক'রব। মাকে বুকের রক্ত দিয়ে প্জো করতে হয়, ভবে যদি ভিনি প্রসমা হন। মা'র ছেলে বীর হবে—মহাবীর হবে। নিয়ানন্দে, হৃঃখে, প্রলয়ে, মহাপ্রলয়ে মায়ের ছেলে নির্ভীক হয়ে থাকবে।

এইরপ কথা হইতেছে, এমন সময় নীচে প্রসাদ পাইবার ঘণ্টা বাজিল।
স্বামীজী শুনিরা বলিলেন, 'বা, নীচে প্রসাদ পেয়ে শীগগীর আসিন।'

9

## স্থান—বেল্ড মঠ কাল—১৯০১

শামীজী আজকাল মঠেই আছেন। শরীর তত হুস্থ নহে; তবে সকালে সদ্যার বেড়াইতে বাহির হন। শিশ্র আজ শনিবার মঠে আসিয়াছে। শামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া তাঁহার শারীরিক কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

- খামীজী। এ শরীরের তো এই অবস্থা! ভোরা তো কেউই আমার কাজে
  সহায়তা করতে অগ্রসর হচ্ছিস না। আমি একা কি ক'রব বল্? বাঙলা
  দেশের মাটিতে এবার এই শরীরটা হয়েছে, এ শরীর দিয়ে কি আর বেশী
  কাজ-কর্ম চলতে পারে? ভোরা সব এখানে আসিস—ওছ আধার,
  ভোরা বদি আমার এইসব কাজে সহায় না হ'স ভো আমি একা কি
  ক'রব বল ?
- শিশু। মহাশন্ধ, এইসকল ব্রহ্মচারী ত্যাপী পুরুষেরা আপনার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমার মনে হয়, আপনার কার্বে ইহারা প্রভ্যেকে জীবন দিতে পারেন; তথাপি আপনি ঐ কথা বলিতেছেন কেন?
- শামীন্দ্রী। কি জানিস, আমি চাই a band of young Bengal (একদল
  যুবক বাঙালী); এরাই দেশের আশা-ভরসাহল। চরিত্রবান্, বুদ্ধিমান্,
  পরার্থে সর্বত্যাগী এবং আক্রান্থবর্তী যুবকগণের উপরেই আমার ভবিল্লৎ
  ভরসা—আমার idea (ভাব )গুলি বারা work out (কাজে পরিণত)
  ক'রে নিজেদের ও দেশের কল্যাণসাধনে জীবনপাত করতে পারবে।
  নতুবা দলে দলে কত ছেলে আগছে ও আসবে। তাদের মুখের
  ভাব তমোপূর্ব, হৃদর উভ্যমুক্ত, শরীর অপটু, মন সাহস্পৃত্ত। এদের
  দিয়ে কি কাজ হয়? নচিকেতার মতো প্রদাবান্ দশ-বারোটি ছেলে
  পেলে আমি দেশের চিন্তা ও চেটা নৃতন পথে চালনা ক'রে দিতে
  পারি।
- শিক্ত। সহাশয়, এভ যুবক আপনার নিকট আসিতেছে, ইহাদের ভিতর ঐরপ অভাববিশিষ্ট কাছাকেও কি দেখিতে পাইতেছেন না ?

- यांत्रीकी। यात्रत जान जाशांत्र ततन मत्न इत्र, जात्रत मत्या तक्षे वा त्व ক'রে ফেলেছে, কেউ বা সংসারের মান-হশ-ধন-উপার্জনের চেষ্টায় বিকিয়ে গিয়েছে; কারও বা শরীর অণ্টু। তারণর বাকি অধিকাংশই উচ্চ ভাৰ নিতে অকম। তোৱা আমার ভাৰ নিতে সক্ষম ৰটে, কিছ তোৱাও তো কাৰ্যক্ষেত্ৰে দে-সকল এখনও বিকাশ করতে পারছিদ না। এইদব কারণে মনে সময় সময় বড়ই আকেপ হয়; মনে হয়, দৈব-বিড়ম্বনে শরীরধারণ ক'রে কোন কাজই ক'রে ষেতে পারলুম না। অবশ্র এখনও একেবারে হতাশ হইনি, কারণ ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লে এইসব ছেলেদের ভেতর থেকেই কালে মহা মহা ধর্মণীর বেরুতে পারে — মারা ভবিষ্যতে আমার idea ( ভাব ) নিয়ে কাজ করবে।
- শিশু। আমার মনে হয়, আপনার উদার ভাব সকলকেই একদিন না একদিন লইতে হইবে। এটি আমার দৃঢ় ধারণা। কারণ, স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, সকল দিকে সকল বিষয়কে আশ্রয় করিয়াই আপনার চিম্বাপ্রবাহ ছুটিয়াছে। কি জীবদেবা, কি দেশকল্যাণত্রত, কি ত্রহ্মবিগা-চৰ্চা, কি ব্ৰহ্মচৰ্য—সৰ্বত্ৰই আপনাৰ ভাৰ প্ৰবেশ কৰিয়া উহাদেৰ ভিডৱ একটা অভিনৰত্ব আনিয়া দিয়াছে! আর দেশের লোকে কেহ বা আপনার নাম প্রকাশ্যে করিয়া, আবার কেছ বা আপনার নামটি গোপন করিয়া নিজেদের নামে আপনার ঐ ভাব ও মতই সকল বিষয়ে গ্রহণ করিতেছে এবং সাধারণে উপদেশ কবিতেছে।
- স্বামীজী। আমার নাম না করলে তাতে কি আর আদে যায়? স্বামার idea (ভাব) নিলেই হ'ল। কামকাঞ্নত্যাগী হন্ধেও শভকরা নিরানকাই জন সাধু নাম-ঘশে বন্ধ হয়ে পড়ে। Fame, that last infirmity of noble mind' ( বশের আকাজাই মহৎ ব্যক্তিদের শেষ ত্বলতা )-পড়েছিল না ? একেবারে ফলকামনাশৃষ্ণ হয়ে কাল ক'রে ষেতে হবে। ভাল-মন্দ – লোকে তুই তো বলবেই, কিছ ideal (উচ্চাদর্শ) সামনে রেখে আমাদের দিদির মতো কাব্দ ক'রে বেতে হবে; তাতে 'নিন্দম্ভ নীতিনিপুণা: যদি বা স্থবস্তু' (পণ্ডিত বাজিরা নিন্দা বা ' ছভি যাহাই কক্ষক )।

> Lycidas—Milton

২ নীতিশতকৃষ্, ভর্তৃহরি

শিষ্ত। আমাদের পক্ষে এখন কিরূপ আদর্শ গ্রহণ করা উচিত ?

খামীজী। মহাবীরের চরিত্রকেই ভোদের এখন আদর্শ করভে হবে। দেখ্না, রামের আক্রায় সাগর ডিঙিয়ে চলে গেল! জীবন-মরণে দৃক্পাত নেই—মহা জিতেক্রিয়, মহা বুদ্ধিমান্! দাক্তভাবের ঐ মহা আদর্শে তোদের জীবন গঠন করতে হবে। এরপ হলেই অক্সান্ত ভাবের ক্ষুরণ কালে আপনা-আপনি হয়ে হাবে। হিধাপৃত্ত হয়ে গুরুর আজাপানন আৰু ব্ৰহ্মচৰ্য-ব্ৰহ্মা—এই হচ্ছে secret of success, ( সফল হ্বার একমাত্র রহস্ত ) ; 'নাক্তঃ পদা বিভাতে ২রনায়' ( এ ছাড়া আর বিভীয় পথ নেই )। হহুমানের একদিকে ষেমন সেবাভাব, অক্তদিকে তেমনি ত্রিলোকসম্রাদী সিংহবিক্রম। রামের হিতার্থে জীবনপাত করতে কিছুমাত্র বিধা রাথে না! রামদেবা ভিন্ন অত্য সকল বিষয়ে উপেকা—ব্রহ্মত্ব-শিবদ-লাভে পর্যন্ত উপেকা! শুধু রঘুনাথের আদেশপালনই জীবনের একমাত্র ব্রত। এরপ একাগ্রনিষ্ঠ হওয়া চাই। থোল-করভাল বাজিয়ে লক্ষমম্প ক'রে দেশটা উৎসন্ন গেল। একে তো এই dyspeptic (পেটরোগা) রোগীর দল, ভাতে আবার লাফালে-ঝাঁপালে সইবে কেন ? কামগন্ধহীন উচ্চ সাধনার অতুকরণ করতে গিয়ে দেশটা ঘোর ভষসাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। দেশে দেখে, গাঁয়ে গাঁয়ে বেখানে বাবি, দেখবি খোল-করভালই বাদছে! ঢাকঢোল কি দেশে ভৈরী হয় না? তৃরীভেরী কি ভারতে মেলে না ? ঐ-সব গুরুগন্তীর আওয়ান্ত ছেলেদের त्माना। ८ इत्वर्तिका २ थरक त्यरव्यमनिव वाक्रना खरन खरन, कीर्जन खरन শুনে দেশটা যে মেরেদের দেশ হয়ে গেল। এর চেয়ে আর কি অধংপাতে ষাবে ? কবিকল্পনাও এ ছবি আঁকতে হার মেনে যায়! ডমক শিঙা বাঞ্চাতে হবে, ঢাকে ব্রহ্মক্রডালের তুনুভিনাদ তুলতে হবে, 'মহাবীর, মহাবীর' ধ্বনিতে এবং 'হর হর ব্যোম্ ব্যোম্' শব্দে দিগ্দেশ কম্পিভ করতে হবে। বে-দব music-এ (গীতবাছে) মাহুষের soft feelings (হৃদয়ের কোমল ভাবসমূহ) উদীপিত করে, দে-সব কিছুদিনের জন্ম এখন বন্ধ রাখতে হবে। খেরাল-টপ্লা বন্ধ ক'রে গ্রুপদ গান ভনতে লোককে অভ্যান করাতে হবে। বৈদিক ছন্দের মেঘমজে দেশটার প্রাণস্ঞার করতে হবে। সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর

ষহাপ্রাণতা আনতে হবে। এই বপ ideal follow ( আন্দর্শ অন্নরণ ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। তুই বদি একা এ-ভাবে চরিত্র পঠন করতে পারিস, তা হ'লে ভোর দেখাদেখি হাজার লোক এরপ করতে শিখবে। কিন্তু দেখিস, ideal ( আন্দর্শ) থেকে কখন বেন এক পা-ও হটিসনি। কখন সাহসহীন হবিনি। খেতে-ভতে-পরতে, গাইতে-বাজাতে, ভোগে-রোগে কেবলই সংসাহসের পরিচয় দিবি। তবে ভো মহাশক্তির রূপা হবে।

শিশু। মহাশন্ন, এক এক সমন্ত্রে কেমন হীনসাহস হইন্না পঞ্চ।

শামীজী। তথন এরপ ভাববি—'শামি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বৃদ্ধি, হীন সাহস !' হীন বৃদ্ধি, হীন সাহসের মাধায় লাখি মেরে 'আমি বীর্থবান্, আমি মেধাবান্, আমি অফুবিং, আমি প্রজাবান্' বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। 'লামি অফুবের চেলা, কামকাঞ্চনজিং ঠাকুরের সলীর সলী'—এইরপ অভিমান ধ্ব রাখবি। এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান বার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম আগেন না। রামপ্রসাদের গান ভনিসনি? তিনি বলতেন, 'এ সংসারে ভরি কারে, রাজা বার মা মহেশরী।' এইরপ অভিমান সর্বদা মনে জাগিয়ে রাখতে হবে। তা হ'লে আর হীন বৃদ্ধি, হীন ভাব নিকটে আসবে না। কখনও মনে ছর্বলতা আসতে দিবিনি। মহাবীরকে শ্রেণ করবি—মহামারাকে শ্রেণ করবি। দেখবি সব ত্র্বলতা, সব কাপুরুষতা তথনই চলে বাবে।

ঐরপ বলিতে বলিতে খামীজী নীচে আসিলেন। মঠের বিভ্ত প্রাদণে বে আমগাছ আছে, তাহারই তলার একখানা ক্যাম্পথাটে তিনি অনেক সময় বলিতেন; অন্তও দেখানে আসিয়া পশ্চিমান্তে উপবেশন করিলেন। তাঁহার নয়নে মহাবীরের ভাব বেন তখনও ফুটিরা বাহির হইতেছে। উপবিষ্ট ছইরাই উপহিত সন্থাসি-ও ব্রহ্মচারিপণকে দেখাইরা তিনি শিশুকে বলিতে লাগিলেন:

এই বে প্রভাক্ষ বন্ধ! একে উপেক্ষা ক'রে বারা অন্ত বিষয়ে মন দেয়, ধিক্ ভালের! করামলকবং এই যে বন্ধ! দেখতে পাচ্ছিদনে !—এই—এই!

এর্যন হাবস্পর্শী ভাবে খামীলী কথাগুলি বলিলেন বে, ওনিয়াই উপছিত সকলে 'চিত্রাপিভারত ইবাবতহে!'—সহসা গভীর ধ্যানে ষয়। কাহারও মুখে কথাট নাই! খামী প্রেয়ানন্দ তথন গলা হইতে ক্মন্তস্ করিয়া জল লইয়া ঠাকুরখরে উঠিভেছিলন। তাঁহাকে দেখিয়াও খামীলী 'এই প্রভাক্ষ ত্রদা, এই প্রভাক্ষ ত্রম্ম' বলিতে লাগিলেন। এ কথা শুনিয়া তাঁহারও তথন হাতের কমগুলু হাতে বন্ধ হইয়া য়হিল, একটা মহা নেশার খােরে আছের হইয়া ভিনিও তথনি ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন! এইয়পে প্রায় ১৫ মিনিট গভ হইলে খামীলী খামী প্রেয়ানন্দকে আহ্নান করিয়া বলিলেন, 'বা, এখন ঠাকুরপ্রভায় বা।' খামী প্রেমানন্দের তবে চেতনা হয়! ক্রমে সকলের মনই আ্বায় 'আমি-আ্রায়' রাজ্যে নামিয়া আসিল এবং সকলে বে খাহার কার্বে গমন করিল। গেদিনের সেই দুশ্র শিক্ত ইহলীবনে কখনও ভূলিতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ পরে শিশ্ব-সমভিব্যাহারে স্বামীজী বেড়াইতে গেলেন। মাইতে বাইতে শিশ্বকে বলিলেন, 'দেখলি, আজ কেমন হ'ল ? স্বাইকে ধ্যানস্থ হ'তে হ'ল। এরা স্ব ঠাকুরের স্ভান কি না, বলবামাত্র এদের তথনই তথনই অস্তৃতি হয়ে গেল।'

- শিক্ত। মহাশন্ত, আমাদের মতো লোকের মনও যথন নির্বিত্ত হইরা গিরাছিল, তথন ওঁদের কা কথা। আনন্দে আমার হৃদয় যেন ফাটিয়া যাইডেছিল। এখন কিন্তু ঐ ভাবের আর কিছুই মনে নাই—যেন স্বপ্তবং হইরা গিরাছে।
- খানীজী। সৰ কালে হয়ে বাবে। এখন কাজ কর্। এই মহামোহগ্রন্থ জীৰসমূহের কল্যাণের জন্ত কোন কাজে লেগে যা। দেখবি ও-সৰ আপনা-আপনি হয়ে বাবে।
- শিক্ত। মহাশর, অভ কর্মের মধ্যে ঘাইডে ভয় হর—দে দামর্থ্যও নাই।
  শাল্পেও বলে 'গহনা কর্মণো গভি:।'
- খানীজী। ভোৱ কি ভাল লাগে ?
- শিয়। আপনার মতো সর্বশাল্লার্থনশীর সঙ্গে বাস ও তত্ত্বিচার করিব, আর
  প্রবণ সনন নিদিব্যাসন ছারা এ শরীরেই ব্রহ্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিব। এ ছাড়া
  কোন বিবরেই আমার উৎসাহ হয় না। বোধ হয় বেন অন্ত কিছু
  করিবার সামর্থ্যও আমাতে নাই।
- যারীজী। ভাল লাগে তো ভাই করে বা। আর ভোর সব শান্ত-সিদ্ধান্ত

লোকেদের জানিয়ে দে, তা হলেই জনেকের উপকার হবে। শরীর
বতদিন আছে, ততদিন কাজ না ক'রে তো কেউ থাকতে পারে না।
স্থতরাং বে কাজে পরের উপকার হয়, তাই করা উচিত। তোর নিজের
অহত্তি এবং শাল্লীয় দিলাস্থবাক্যে অনেক বিবিদিয়র উপকার হ'তে
পারে। ঐ-সব লিপিবন্ধ ক'রে যা। এতে জনেকের উপকার হ'তে পারে।
শিশ্ব। অগ্রে আমারই অহত্তি হউক, তথন লিখিব। ঠাকুর বলিতেন যে,
চাপরাস না পেলে কেহ কাহারও কথা লয় না।

স্বামীনী। তুই বে-সব সাধনা ও বিচারের stage ( অবস্থা ) দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিদ, জগতে এমন লোক অনেক থাকতে পারে, যারা ঐ stage (অবস্থা)-এ পড়ে আছে; ঐ অবস্থা পার হয়ে অগ্রসর হ'তে পারছে না। তোর experience (অস্তৃতি) ও বিচার-প্রণালী লিপিবজ হ'লে তাদেরও তো উপকার হবে। মঠে সাধুদের সঙ্গে বে-সব চর্চা করিস, সেই বিষয়গুলি সহজ ভাষায় লিপিবজ ক'রে রাখলে অনেকের উপকার হ'তে পারে।

শিক্ত। আপনি যথন আজ্ঞা করিতেছেন, তথন ঐ বিষয়ে চেষ্টা করিব।
শামীজী। বে সাধনভজন বা অমুভূতি ঘারা পরের উপকার হয় না,
মহামোহগ্রন্থ জীবকুলের কল্যাণ সাধিত হয় না, কামকাঞ্চনের পঞ্চি
থেকে মামুধকে বের হ'তে সহায়তা করে না, এমন সাধন-ভজনে ফল
কি? তুই বৃঝি মনে করিস—একটি জীবের বন্ধন থাকতে ভোর মৃত্তি
আছে? যত কাল তার উদ্ধার না হচ্ছে, তত কাল তোকেও জন্ম
নিতে হবে তাকে সাহায্য করতে, তাকে ব্রহ্মান্থভূতি করাতে। প্রতি
জীব যে তোরই অল। এইজন্তই পরার্থে কর্ম। ভোর স্তী-পূত্রকে
আপনার জেনে তুই বেমন তালের সর্বালীণ মললকামনা করিন,
প্রতি জীবে যথন তোর ঐরপ টান হবে, তথন বৃথব—তোর ভেতর বন্ধ
জাগরিত হচ্ছেন, not a moment before ( তার এক মুহূর্ত জাগে
নয়)। জাভিবর্ণ-নির্বিশেষে এই সর্বান্ধীণ মললকামনা আগরিত হ'লে
তবে বৃথব, তুই ideal—এর ( আদর্শের ) দিকে অগ্রনর হচ্ছিন।

শিশু।' এটি তো মহাশন্ন ভন্নানক কথা—সকলের মৃক্তি না হইলে ব্যক্তিগত মৃক্তি হইবে না! কোথাও তো এমস অন্তুত গিছাত তনি নাই!

- স্থামীজী। এক class (শ্রেণীর) বেদান্তবাদীদের এরপ মত আছে। তাঁরা
  . বলেন, 'ব্যষ্টিগ্রত মৃক্তি—সৃক্তির বথার্থ স্বরূপ নয়, সমষ্টিগত মৃক্তিই
  মৃক্তি।' অবশ্র এ মতের দোষগুণ বথেষ্ট দেখানো বেতে পারে।
- শিশ্ব। বেদান্তমতে ব্যঞ্জিবিই তো বন্ধনের কারণ। সেই উপাধিগত চিৎসন্তাই কামকর্মাদিবশৈ বন্ধ বলিয়া প্রভীত হন। বিচারবলে উপাধিশৃক্ত হইলে, নির্বিষয় হইলে প্রত্যক্ষ চিন্মন্ন আত্মার বন্ধন থাকিবে কিন্ধপে? যাহার জীবজগদাদিবোধ থাকে, ভাহার মনে হইতে পারে—সকলের মৃক্তি না হইলে ভাহার মৃক্তি নাই। কিন্ত প্রবাদি-বলে মন নিরুপাধিক হইয়া যথন প্রভাগ্রন্ধমন্ন হয়, তখন ভাহার নিক্ট জীবই বা কোথায়, আর জগৎই বা কোথায় ?—কিছুই থাকে না। ভাহার মৃক্তিভত্তের অবরোধক কিছুই হইতে পারে না।
- খামীজী। হাঁ, তুই যা বলছিল, ভাই অধিকাংশ বেদান্তবাদীর সিন্ধান্ত।
  উহা নিৰ্দোষণ্ড বটে। ওতে ব্যক্তিগত মৃক্তি অবক্লম হয় না। কিন্ত যে মনে করে—আমি আত্রন্ধ জগৎটাকে আমার সলে নিয়ে একসলে মৃক্ত হবো, তার মহাপ্রাণভাটা একবার ভেবে দেখু দেখি।
- শিশু। মহাশর, উহা উদারভাবের পরিচায়ক বটে, কিন্তু শাস্ত্রবিক্ষ বলিয়া মনে হয়।

খামীন্দী শিয়ের কথাগুলি শুনিতে পাইলেন না, অক্সনে কোন বিষয় ইতঃপূর্বে ভাবিতেছিলেন বলিয়া বোধ হইল। কিছুক্দণ পরে বলিয়া উঠিলেন, 'এরে, আমাদের কি কথা হচ্ছিল ?' যেন পূর্বের সকল কথা ভূলিয়া গিয়াছেন! শিয় ঐ বিষয় শরণ করাইয়া দেওয়ায় খামীন্দী বলিলেন, 'দিনরাভ ব্রহ্মবিষয়ের অহ্যান করবি। একাস্কমনে ধ্যান করবি। আর ব্যুখানকালে হয় কোন লোকহিতকর বিষয়ের অহ্ঠান করবি, না হয় মনে মনে ভাববি—জীবের, জগতের উপকার হোক, সকলের দৃষ্টি ব্রহ্মাবগাহী হোক। এরপ ধারাবাহিক চিস্তাতরক্ষের খারাই জগতের উপকার হবে। জগতের কোন অহ্ঠানই নির্বেক হয় না, ভা সেটি কাজই হোক, আর চিস্তাই হোক। ভোর চিম্তাতরক্ষের প্রভাবে হয়ভো আমেরিকার কোন লোকের চৈভক্ত হবে।'

শিশু। মহাশন্ন, আমার মন যাহাতে বথার্থ নির্বিষয় হয়, সে বিষয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন—এই জয়েই যেন ভাহা হয়।

খানীজী। তা হবে বইকি। ঐকান্তিকতা থাকলে নিশ্চর হবে।
পিত্ত। আপনি মনকে ঐকান্তিক করিয়া দিতে পারেন; সে শক্তি আহে,
আমি জানি। আমাকে ঐরপ করিয়া দিন, ইহাই প্রার্থনা।

এইরপ কথাবার্তা হইতে হইতে শিশুসহ খামীজী মঠে খাসিরা উপস্থিত হইলেন। তখন দশমীর জ্যোৎসার রজতধারার মঠের উন্থান খেন প্লাবিত হইতেছিল।

**ు**స

স্থান—বেলুড় মঠ কাল—১৯০১

বেল্ড মঠ ছাপিত হইবার সময় নৈষ্ঠিক হিন্দুগণের মধ্যে অনেকে মঠের আচার-ব্যবহারের প্রতি তীত্র কটাক্ষ করিতেন। বিলাত-প্রত্যাগত স্বামীঞ্জীকর্তৃক স্থাপিত মঠে হিন্দুর আচারনিষ্ঠা সর্বথা প্রতিপালিত হয় না এবং ভক্ষভোজ্যাদির বাছ-বিচার নাই—প্রধানতঃ এই বিষয় লইয়া নানা স্থানে আলোচনা চলিত এবং ঐ কথার বিশাসী হইয়া শাল্তানভিজ্ঞ হিন্দুনামধারী অনেকে সর্বত্যাগী সন্থ্যাদিগণের কার্বকলাপের অরথা নিন্দাবাদ করিত। নোকার করিয়া মঠে আদিবার কালে শিল্প সময়ে সময়ে ঐরপ সমালোচনা অকর্ণে শুনিরাছে। তাহার মুখে স্বামীজী কথন কথন ঐ-সকল সমালোচনা শুনিরা বলিতেন, 'হাতী চলে বাজার্মে, কুডা শোঁকে হাজার। সাধুনুকো ভূভাব নহি, বব নিন্দে সংসার।' কথনও বলিতেন, 'দেশে কোন নৃতন ভাব প্রচার হওরার সময় তার বিক্লছে প্রাচীনপন্থীদের আন্দোলন প্রকৃত্তির নিরয়। জগতের ধর্ম-সংস্থাপক্ষাত্রকেই এই পরীক্ষার উত্তীর্ণ হ'তে হরেছে।' আবার কথনও বলিতেন, 'Persecution (অক্সার শুডাবর) না হ'লে অগতের হিত্তকর ভাবগুলি সমাজের অভ্যান সহত্বে প্রবেশ করতে পারে না।' স্কুরাং সমাজের তীত্র কটাক্ষ ও সরালোচনাকে

<sup>&</sup>gt; जूनमीशाम

বাষীলী জাঁহার নবভাব-প্রচারের সহার বলিরা মনে করিতেন, কখনও উহার বিক্লছে প্রতিবাদ করিতেন না বা তাঁহার আজিত গৃহী ও নর্মাসিগণকে প্রতিবাদ করিতে দিতেন না। সকলকে বলিতেন, 'ফলাভি-সন্ধিহীন হরে কাজ ক'রে বা, একদিন ওর ফল নিশ্চরাই ফলবে।' স্বামীজীর শ্রীম্থে এ-কথাও সর্বদা শুনা বাইত, 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ ভূর্গভিং ভাত গচ্ছতি।'

হিন্দ্দমান্তের এই তীত্র সমালোচনা স্বামীজীর দীলাবসানের পূর্বে কিরুপে
অস্তর্হিত হয়, আজ সেই বিষয়ে কিছু লিপিবন্ধ হইতেছে। ১৯০১ এটাকের
মে কি জুন মাসে শিশু একদিন মঠে আসিরাছে। স্বামীজী শিশুকে
দেখিরাই বলিলেন: এরে, একখানা রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি-ভত্ব' শীগগীর
আমার জন্তে নিয়ে আসবি।

শিয়। আছা মহাশয়। কিন্তু রঘুনন্দনের স্থতি—বাহাকে কুসংস্কারের ঝুড়ি বলিয়া বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায় নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা লইয়া আপনি কি করিবেন ?

খামীজী। কেন? রঘুনন্দন তদানীন্তন কালের একজন দিগ্গন্ধ পণ্ডিত ছিলেন; প্রাচীন শ্বতিসকল সংগ্রহ ক'রে হিন্দুর দেশকালোপবাসী নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিরাকলাণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। সমস্ত বাওলা দেশ তো তাঁর অফুশাসনেই আজকাল চলছে। তবে তাঁর তৈরী হিন্দুজীবনের গর্তাধান থেকে শ্মশানান্ত আচার-প্রণালার কঠোর বদ্ধনে সমান্ত উৎপীড়িত হয়েছিল। শৌচ-প্রস্রাবে, থেতে-শুতে, অন্ত সকল বিষয়ের তো কথাই নেই, সন্বাইকে তিনি নিয়মে বদ্ধ করতে প্রশাস পেরেছিলেন। সময়ের পরিবর্তনে সে বদ্ধন বহুকাল খারী হ'তে পারলো না। সর্বদেশে সর্বকালে ক্রিরাকাণ্ড, সমাজের আচার-প্রণালী সর্বদাই পরিবর্তিত হয়ে বায়। একমাত্র জানকাণ্ডই পরিবর্তিত হয়ে বায়। একমাত্র জানকাণ্ডই পরিবর্তিত হয়ে বায়। একমাত্র জানকাণ্ডই পরিবর্তিত হয়ে গোছে। কিছু উপনিবদের জ্ঞানপ্রকরণ আন্ধ পর্বভ একভাবে রয়েছে। তবে তার interpreters (ব্যাখ্যাতা) সমেক হয়েছে—এইমাত্র।

শিশু। আপনি রঘুননানের স্থৃতি লইরা কি করিবেন ?

শাসীজী। এবার মঠে তুর্গোৎসৰ করবার ইচ্ছে হচ্ছে। যদি ধরচার সন্থ্যান হয় ভো মহামারার পূজো ক'রব। তাই তুর্গোৎসব-বিধি পড়বার ইচ্ছে হয়েছে। তুই জাগামী রবিবারে বথন জাসবি, তথন ঐ পুঁথিখানি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে জাসবি।

## শিক্ত। যে আজা।

পরের রবিবারে শিশু রঘ্নন্দনকৃত 'অষ্টাবিংশতি-তত্ব' ক্রয় করিয়া ভাষীজীর জন্ত মঠে লইয়া ভাসিল। গ্রহখানি ভাজিও মঠের লাইব্রেরিতে রহিয়াছে। ভামীজী প্তকথানি পাইয়া বড়ই খুনী হইলেন এবং ঐ দিন হইতে উহা পাঠ করিতে ভারজ করিয়া চার পাঁচ দিনেই গ্রহখানি আঁতোপাভ পাঠ করিয়া ফেলিলেন। শিশুর সঙ্গে সংগ্রাহান্তে দেখা হইবার পর বলিলেন: ভোর দেওয়া রঘ্নন্দনের শ্বতিখানি সব পড়ে ফেলেছি। বদি পারি ভো এবার মার প্লো ক'য়ব। রঘ্নন্দন বলেছেন, 'নবম্যাং প্রস্থেংদেবীং কৃত্যা কধিরকর্দমন্—মার ইচ্ছা হয় ভো ভাও ক'রব।

খামীজী মঠে প্রথম তুর্গাপুজা করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীরামক্ষণ্ডক্ত-জননী শ্রীরাতাঠাকুরানীর অহমতিক্রমে দ্বির হইল, তাঁহারই নামে সংকল্প করিরা পূজা হইবে। কলিকাতা কুমারটুলী হইতে প্রতিমা আনা হইল। ব্রজ্ঞচারী কৃষ্ণলাল পূজক, খামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশর ভট্টাচার্ব তন্ত্রধারক হইলেন। যে বিষয়ক্ষমূলে বসিরা খামীজী একদিন গান গাহিরা-ছিলেন, 'বিষয়ক্ষমূলে পাতিরে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরার আগমন'— সেইখানেই বোধনাধিবাসের সাদ্যাপূজা সম্পন্ন হইল। বথাশাল্প মারের পূজা নির্বাহিত হইল; শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনভিষত বলিয়া পত্তবলিলাম হর নাই। গরীব-তৃঃখীদিগকে নারারণজানে পরিতোরপূর্বক ভোজন করানো ত্র্গোৎসবের অক্তমে প্রধান অল ছিল। বেল্ড বালি ও উত্তরপাড়ার পরিচিত অপরিচিত অনেক ব্রাহ্মণপত্তিত নিমন্ত্রিত হইরাছিলেন; তাঁহারা সানন্দে পূজার বোগদান করেন এবং পূজা দর্শন করিয়া তাঁহাদের ধারণা জল্মে বে মঠের সন্মাসীরা বধার্থ হিন্দুসন্মাসী।

নহাট্রনীর পূর্বরাত্তে স্থানীজীর জর হওরার প্রদিন পূজার যোগদান করিতে পারেন নাই; সন্কিলণে উঠিয়া মহামায়ার চরণে তিনবার পূজাঞ্জি প্রদান করেন। নবসীরাত্তে শ্রীরাসকৃষ্ণের গাওরা ছ্-একটি গান গাছিলেন। পূজা-শেবে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর হারা যঞ্জদিশান্ত করা হইল। ছুর্গাপ্জার পর মঠে লন্ধী- ও খ্যামাপ্জাও যথাশান্ত নির্বাহিত হয়।

অগ্রহারণ মাসের শেষভাগে স্বামীজী তাঁহার গর্ভধারিণীর ইচ্ছার বাল্য-কালের এক 'মানভ' পূজা সম্পন্ন করিতে কালীঘাটে গিরা গলামানান্তে ভিজা-কাপড়ে মারের মন্দিরে প্রবেশ করেন। মারের পাদপদ্মের সম্মুখে তিনবার গড়াগড়ি দেন, সাতবার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন এবং নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্যে অনার্ভ চন্বরে বিস্না নিচ্ছেই হোম করেন। এই-সকল কথা বলিবার পর স্বামীজী শিক্তকে বলিলেন, কালীঘাটে এখনও কেমন উদার ভাব দেখলুম; আমাকে বিলাভ-প্রভ্যাগত বিবেকানন্দ ব'লে জেনেও মন্দিরের অধ্যক্ষপণ মন্দিরে প্রবেশ করতে কোন বাধাই দেননি; বরং পরম সমাদ্রে মন্দিরমধ্যে নিয়ে গিয়ে যথেচ্ছ পূজো করতে সাহায্য করেছিলেন।'

বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজানী হইয়াও সামীজী আচার্য শহরের মতো পূজাহুঠানাদির প্রতি প্রহাবান্ ও অহরাগী ছিলেন।

80

স্থান--বেলুড় মঠ

काम-गार्চ, ১৯•२

আৰু শ্ৰীরামক্ষণেবের মহামহোৎসব—এই উৎসবই সামীজী শেব দেখিরা গিরাছেন। উৎসবের কিছু পূর্ব হইতে স্বামীজীর শরীর অস্থ্য। উপর হইতে নামেন না, চলিতে পারেন না, পা ফুলিয়াছে। ডাস্ডারেরা বেশী কথাবার্ডা বলিতে নিবেধ ক্রিয়াছেন।

শিশ্ব শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে সংস্কৃত ভাষার একটি শুব রচনা করিয়া উহা ছাপাইরা শানিরাছে। শানিরাই খামিপাদপদ্ম দর্শন করিতে উপরে গিরাছে। খামীজী মেজেতে অর্ধ-শারিত অবস্থার বনিরাছিলেন। শিশু খানিরাই খামীজীর শ্রীপাদপদ্ম হদরে ও মন্তকে স্পর্শ করিল এবং খান্তে খান্তে পারে হাত ব্লাইরা দিতে লাগিল। স্বামীজী শিশু-রচিত গুবটি পড়িতে আরম্ভ করিবার পূর্বে তাহাকে বলিলেন, 'খ্ব আন্তে আন্তে পায়ে হাত ব্লিরে দে, পা ভারি টাটিরেছে।' শিশু তদমূরপ করিতে লাগিল।

खन-পাঠাতে স্বামীজী शृंहेहिएख निल्लन, 'त्नम इस्त्राह् ।'

স্বামীজীর শারীরিক অহস্থতা এতদ্র বাড়িয়াছে বে, তাঁহাকে দেখিয়া শিৱের বুক ফাটিয়া কালা আসিতে লাগিল।

- খামীজী। (শিশ্বের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া) কি ভাবছিন? শরীরটা জয়েছে, আবার মরে বাবে। তোদের ভেতরে আমার ভাবগুলির কিছু-কিছুও বদি চুকুতে পেরে থাকি, তা হলেই জানবো দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে। শিশ্ব। আমরা কি আপনার দয়ার উপযুক্ত আধার? নিজগুণে দয়া করিয়া বাহা করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই নিজেকে সৌভাগ্যবান্ মনে হয়।
- স্বামীজী। সর্বদা মনে রাখিস, ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে দীক্ষিত না হ'লে ব্রহ্মাদিরও মৃক্তির উপায় নেই।
- শিক্স। মহাশয়, আপনার শ্রীমৃথ হইতে ঐ কথা নিত্য শুনিয়া এত দিনেও উহার ধারণা হইল না, সংসারাসক্তি গেল না—ইহা কি কম পরিতাপের কথা! আশ্রিত দীন সন্তানকে আশীর্বাদ করুন, যাহাতে শীব্র উহা প্রাণে প্রাণে ধারণা হয়।
- স্বামীজী। ত্যাগ নিশ্চয় আদবে, তবে কি জানিস 'কালেনাত্মনি বিন্দতি'— সময়. না এলে হয় না। কতকগুলি প্রাগ্জন্ম-সংস্থার কেটে গেলেই ত্যাগ ফুটে বেরোবে।

কথাগুলি শুনিরা শিশ্ব অতি কাতরভাবে স্বামীজীর পাদপদ্ম ধারণ করিরা বলিতে লাগিল, 'মহাশর, এ দীন দাসকে জন্মে জন্মে পাদপদ্মে আশ্রম দিন— ইহাই একান্ত 'প্রার্থনা। আপনার সঙ্গে থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞানলাভেও আমার ইচ্ছা হর না।'

খামীজী উত্তরে কিছুই না বলিয়া অস্তমনত্ত হইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।
শিল্পের মনে হইল, তিনি যেন দ্রদৃষ্টি-চক্রবালে তাঁহার ভাবী জীবনের ছবি দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্রণ পরে বলিলেন, 'লোকের ওলভোন দেখে কী আর হবে? আজ আমার কাছে থাক্। আর নিরঞ্জনকে ডেকে দোরে

বসিরে দে, কেউ যেন আমার কাছে এসে বিরক্ত না করে।' শিশু দৌড়িয়া গিয়া স্বামী নিরশ্বনানন্দকে স্বামীজীর আদেশ জানাইল। তিনিও সকল কার্ব উপেক্ষা করিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া, হাতে লাঠি লইয়া স্বামীজীর ঘরের দরজার সমূধে আসিয়া বসিলেন।

শনস্তর ঘরের ছার কছ করিয়া শিশু পুনরায় স্বামীজীর কাছে আদিল।
মনের সাথে আজ স্বামীজীর সেবা করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার মন আনন্দে
উৎফুল! স্বামীজীর পদসেবা করিতে করিতে সে বালকের ক্রায় যত মনের
কথা স্বামীজীকে থুলিয়া বলিতে লাগিল, স্বামীজীও হাত্তমুখে তাহার প্রশাদির
উত্তর ধীরে ধীরে দিতে লাগিলেন। এইরূপে সেদিন কাটিতে লাগিল।

- ষামীন্দ্রী। আমার মনে হয়, এভাবে এখন আর ঠাকুরের উৎসব না হয়ে অস্ত্রভাবে হয় ভো বেশ হয়। একদিন নয়, চার-পাঁচ দিন ধরে উৎসব হবে।
  ১ম দিন হয়ভো শাস্ত্রাদি-পাঠ ও ব্যাখ্যা হ'ল। ২য় দিন বেদবেদান্তাদির
  বিচার ও মীমাংসা হ'ল। ৩য় দিন Question-Class (প্রশ্নোত্তর)
  হ'ল। তার পরদিন চাই কি Lecture (বক্তৃতা) হ'ল। শেষ দিনে
  এখন যেমন মহোৎসব হয়, তেমনি হ'ল। তুর্গাপুলা যেমন চার দিন খ'রে
  হয়, তেমনি। এয়পে উৎসব করলে শেষ দিন ছাড়া অপর কয়দিন অবশ্র
  ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী ভিয় আর কেউ বোধ হয় বড় একটা আসতে
  পারবে না। তা নাই বা এল। বহু লোকের গুলতোন হলেই বে
  ঠাকুরের ভাব থ্ব প্রচার হ'ল, তা তো নয়।
- শিশ্ব। মহাশন্ন, ইহা আপনার ত্বর করনা; আগামী বারে ভাহাই করা যাইবে। আপনার ইচ্ছা হইলে সব হইবে।
- স্বামীজী। আর বাবা, ও-সব করতে মন যায় না। এখন থেকে তোরা ও-সব করিস।
- শিশু। মহাশয়, এবার কীর্তনের অনেক দল আসিয়াছে।

ঐ কথা শুনিরা খামীজী উহা দেখিবার জন্ম ঘরের দক্ষিণদিকের মধ্যের জানালার রেলিং ধরিয়া উঠিরা দাঁড়াইলেন এবং সমাগত অগণিত ভক্ত-মণ্ডলীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অলকণ দেখিরাই আবার বসিলেন। দাঁড়াইয়া কষ্ট স্ইরাছে ব্ঝিরা শিক্ত তাঁহার মন্তকে আন্তে আন্তে ব্যক্তন করিতে লাগিল।

- ষারীজী। তোরা হচ্ছিদ ঠাকুরের দীলার actors (অভিনেডা)। এর পরে আমাদের কথা তো ছেড়েই দে, লোকে ডোদের নাম করবে। এই বে-সব তাব লিখছিদ, এর পর লোকে ভক্তিমৃক্তিলাভের জন্ত এইসব তাব পাঠ করবে। জানবি, আত্মজানলাভই পরম সাধন। অবভার-পুরুষরূপী জগদ্ভকর প্রতি ভক্তি হলেই ঐ জ্ঞান কালে আপনিই ফুটে বেরোবে।
- শিশু। (অবাক হইয়া) মহাশয়, আমার ঐ জ্ঞান লাভ হইবে তো় ? আমীজী। ঠাকুরের আশীর্বাদে তোর জ্ঞান-ভক্তি হবে। কিন্তু সংসারাশ্রমে তোর বিশেষ কোন স্থথ হবে না।
- শিক্ত। (বিষয় ও চিন্তিত ভাবে) আপনি যদি দয়া করিয়া মনের বন্ধনগুলি কাটিয়া দেন ভবেই উপায়; নতুবা এ দাদের উপায়ান্তর নাই। আপনি শ্রীমুথের বাণী দিন, যেন এই জন্মেই মুক্ত হয়ে বাই।
- স্বামীজী। তয় কি ? বধন এধানে এসে পড়েছিস, তধন নিশ্চয় হয়ে যাবে।
  শিক্ত। (স্বামীজীর পাদপদা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) এবার আমায় উদ্ধার
  করিতে হইবেই হইবে।
- স্বামীজী। কে কার উদ্ধার করতে পারে বল্? গুরু কেবল কভকগুলি আবরণ দ্র ক'রে দিতে পারে। ঐ আবরণগুলো গেলেই আগ্রা আপনার গৌরবে আপনি জোভিমান্ হয়ে সুর্বের মতো প্রকাশ পান।
- শিষ্য। তবে শাম্বে কুপার কথা ভনতে পাই কেন?
- খামীজী। কৃপা মানে কি জানিস? যিনি আত্ম-সাক্ষাৎকার করেছেন, তাঁর ভেতরে একটা মহাশক্তি খেলে। তাঁকে centre (কেন্দ্র) ক'রে কিছুদ্র পর্যন্ত radius (ব্যাসার্থ) নিয়ে বে একটা circle (র্জ্জ) হয়, সেই circle-এর (র্জ্জের) ভেতর বারা এসে পড়ে, তারা ঐ আত্মবিৎ সাধ্র ভাবে অন্প্রাণিত হয় অর্থাৎ ঐ সাধ্র ভাবে তারা অভিভূত হয়ে পড়ে। স্ক্তরাং সাধন-ভজন না করেও তারা অপূর্ব আধ্যাত্মিক ফলের অধিকারী হয়। একে যদি কুপা বলিস তো বল।
- শিষ্য। এ ছাড়া আর কোনরপ রুপা নাই কি, মহাশর ?
- স্থামীজী। তাও আছে। যথন অবতার আদেন, তথন তার সঙ্গে স্কু-মুম্কু পুরুষেরা সব তাঁর লীলার সহায়তা করতে শরীর ধারণ ক'রে

- আসেন। কোটি জন্মের অন্ধকার কেটে এক জন্মে মৃক্ত ক'রে দেওয়া · কেবল মাত্র অবতারেরাই পারেন। এরই মানে ফুপা। বুঝলি ?
- শিক্ত। আজে হাঁ। কিন্তু বাহারা তাঁহার দর্শন পাইল না, তাহাদের উপায় কি ?
- ষামীজী। তাদের উপায় হচ্ছে—তাঁকে তাকা। ডেকে ডেকে অনেকে তাঁর দেখা পায়, ঠিক এমনি আমাদের মতো শরীর দেখতে পায় এবং তাঁর রূপা পায়।
- শিশু। মহাশয়, ঠাকুরের শরীর ঘাইবার পর আপনি তাঁহার দর্শন পাইরাছেন কি ?
- স্বামীজী। ঠাকুরের শরীর ধাবার পর, স্বামি কিছুদিন গাজীপুরে পওছারী বাবার সঙ্গ করি। পওহারী বাবার আশ্রমের অনভিদ্রে একটা বাগানে ঐ সময় আমি থাক তুম। লোকে সেটাকে ভূতের বাগান ব'লভ। কিছ আমার তাতে ভন্ন হ'ত না; জানিদ তো আমি বন্দাৈত্য, ভূত-ফুতের ভন্ন বড় রাখিনি। ঐ বাগানে অনেক নেবুগাছ, বিভন্ন ফ'লভ। আমার ভধন অভ্যন্ত পেটের অহুথ, আবার তার ওপর সেধানে কটি ভিন্ন অন্ত কিছু ভিকা মিলত না। কাজেই হজমের জন্ম পুব নেৰু থেতুম। পওহানী বাৰার কাছে যাতায়াত ক'রে তাঁকে ধুব ভাল লাগলো। ভিনিও আমার খুব ভালবাসতে লাগলেন। একদিন মনে হ'ল, শ্রীরামক্রফদেবের কাছে এড কাল থেকেও এই ক্লয় শরীরটাকে দৃড় করবার কোন উপারই ভো পাইনি। পওহারী বাবা খনেছি, হঠযোগ ব্যানেন। এঁর কাছে হঠবোগের ক্রিয়া ব্যেনে নিয়ে, শরীরটাকে দুঢ় ক'রে নেবার জন্ত এখন কিছুদিন সাধন ক'রব। জানিস তো আমার ৰাঙালের মডো রোক। বা মনে ক'রব, ডা করবই। যে দিন দীকা নেৰো মনে করেছি, ভার আগের রাত্রে একটা খাটিয়ায় শুয়ে ভাবছি. এমন সময় দেখি—ঠাকুর আমার দক্ষিণ পাশে দাড়িয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে আছেন, বেন বিশেষ ছঃখিত হয়েছেন। তার কাছে মাথা বিকিয়েছি, আবার অপর একজনকে শুরু ক'রব—এই কথা মনে হওয়ায় লক্ষিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম। এইরপে বোধ হয় ২।৩ ঘণ্টা পত হ'ল; তথন কিন্তু আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরোল না।

ভারপর হঠাৎ ভিনি অন্তর্হিত হলেন। ঠাকুরকে দেখে মন এক-রক্ষ হরে গেল, কাজেই সে দিনের মতো দীক্ষা নেবার সকল ছপিত রাধতে হ'ল। ত্-এক দিন বাদে আবার পওহারী বাবার নিকট মন্ত্র নেবার সকল উঠল। সেদিন রাজেও আবার ঠাকুরের আবির্ভাব হল—ঠিক আগের দিনের মতো। এইভাবে উপর্পরি একুণ দিন ঠাকুরের দর্শন পাবার পর, দীক্ষা নেবার সকল একেবারে ত্যাগ করলুম। মনে হ'ল, বধনই মন্ত্র নেব মনে করছি, তখনই যখন এইরপ দর্শন হচ্ছে, তখন মন্ত্র নিলে অনিষ্ট বই ইট্ট হবে না।

শিশ্ব। মহাশর, ঠাকুরের শরীর-রক্ষার পর কথনও তাঁহার সঙ্গে আপনার কোন কথা হয়েছিল কি ?

খামীজী দে কথার কোন উত্তর না দিয়া নির্বাক হইয়া বহিলেন। খানিক বাদে শিক্তকে বলিলেন: ঠাকুরের যারা দর্শন পেরেছে, তারা থকা! 'কুলং পবিত্রং জননী রুতার্থা।' তোরাও তাঁর দর্শন পাবি। যথন এখানে এসে পড়েছিল, তথন তোরা এখানকার লোক। 'রামরুফ্' নাম থ'রে কে যে এলোছলেন, কেউ চিনলে না। এই বে তাঁর অভ্তরক, সাকোপাক—এরাও তাঁর ঠাওর পায়নি। কেউ কেউ কিছু কিছু পেয়েছে মাত্র। পরে সকলে ব্রুবে। এই যে রাখাল-টাখাল যারা তাঁর সক্ষে এসেছে—এদেরও ভুল হয়ে যার। অত্যের কথা আর কি ব'লব।

এইরপ কথা হইতেছে, এমন সময় স্থামী নিরঞ্জনানন্দ বারে আঘাত করার শিশু উঠিয়া তাঁহাকে জিল্লাসা করিল, 'কে এসেছে ?' তিনি বলিলেন, 'ভগিনী নিবেদিতা ও অপর ছ-চার জন ইংরেজ মহিলা।' শিশুর মুখে এ কথা শুনিরা স্থামীলী বলিলেন, 'ঐ আলখালাটা দে তো।' শিশু উহা আনিরা দিলে তিনি সর্বাল 'ঢাকিরা সভ্য-ভব্য হইরা বসিলেন এবং শিশু ঘার খুলিরা দিল। ভগিনী নিবেদিতা ও অপর মহিলারা প্রবেশ করিরা মেজেতেই বসিলেন এবং স্থামীলীর শারীরিক কুশলাদি জিল্লাসা করিরা সামাল্ল কথাবার্তার শ্বরে চলিরা গেলেন। স্থামীলী শিশুকে বলিলেন, 'দেখছিস্, এরা কেমন সভ্য! বাঙালী হ'লে আমার অহুধ দেখেও অন্ততঃ আধ ফ্টা ক্কাড।' শিশু আবার দর্যা বন্ধ করিরা স্থামীলীকে ভাষাক সাজিরা দিল।

বেলা প্রায় ২।টা; লোকের থ্ব ভিড় হইয়াছে। মঠের জমিতে ভিলপরিমাণ স্থান নাই। কড কীর্তন, কড প্রশাদ-বিভরণ হইডেছে—ভাহার
নীমা নাই! স্থামীজী শিশুরে মন ব্রিয়া বলিলেন, একবার নয় দেখে আয়,
থ্ব শীগণীর আসবি কিছ।' শিশুও আনন্দে বাহির হইয়া উৎসব দেখিতে
গেল। স্থামী নিরঞ্জনানন্দ বারে পূর্ববৎ বসিয়া রহিলেন।

আন্দান্ত দশ মিনিট বাদে শিশ্ব ফিরিয়া আসিয়া স্বামীজীকে উৎসবের ভিড়ের কথা বলিতে লাগিল। স্বামীজী। কত লোক হবে ? শিশ্ব। পঞ্চাশ হাজার।

শিয়ের কথা শুনিয়া স্বামীজী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সেই জনসভ্য দেখিয়া বলিলেন, 'বড়জোর তিরিশ হাজার।'

উৎসবের ভিড় ক্রমে কমিয়া আসিল। বেলা ৪।টোর সময় স্বামীজীর ঘরের দরজা জানালা সব খুলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার শরীর অস্থ থাকায় কাহাকেও তাঁহার নিকটে বাইতে দেওয়া হইল না।

83

স্থান--বেলুড় মঠ

काल-->>०२

পূর্বক হইতে ফিরিবার পর স্বামীনী মঠেই থাকিছেন এবং মঠের কাজের ভত্বাবধান করিছেন; কথন কথন কোন কাজ স্বহন্তে সম্পন্ন করিয়া অনেক সমন্ন অভিবাহিত করিছেন। কথন নিজ হত্তে মঠের জমি কোপাইছেন, কথন গাছপালা ফল-ফুলের বীজ রোপণ করিছেন, আবার কথন বা চাকর-বাকরের ব্যারাম হওয়ার স্বন্ধারে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিরা নিজ হত্তে ঝাঁটা ধরিয়া এসকল পরিষ্কার করিছেন। বদি কেছ ভাহা দেখিরা বলিছেন, 'আপনি কেন!' ভাহা হইলে স্বামীনী বলিছেন, 'ভা হ'লই বা। স্পরিষ্কার থাকলে মঠের সকলের বে সম্ব্রুধ করবে!'

ঐ কালে তিনি মঠে কডকগুলি গাভী, হাঁস, কুরুর ও ছাগল প্রিয়াছিলেন। বড় একটা ছাগলকে 'হংনী' বলিয়া ডাকিতেন ও ভারই হুষে
প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটি ছাগলছানাকে 'মটক' বলিয়া ডাকিতেন
ও আদর করিয়া তাছার গলায় ঘুড়ুর পরাইয়া দিয়াছিলেন। ছাগলছানাটা
আদর পাইয়া স্বামীজীর পায়ে পায়ে বেড়াইত এবং স্বামীজী ভাহার সলে
পাঁচ বছরের বালকের মতো দোড়াদোড়ি করিয়া খেলা করিতেন। মঠদর্শনে
নবাগত ব্যক্তিরা তাঁহার পরিচয় পাইয়া এবং তাঁহাকে ঐরূপ চেটার ব্যাপ্ত
দেখিয়া অবাক হইয়া বলিত, 'ইনিই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ।' কিছুদিন
পরে 'মটক' মরিয়া যাওয়ার স্বামীজী বিষয়চিত্তে শিয়কে বলিয়াছিলেন' 'দেখ,
আমি ঘেটাকেই একটু আদর করতে যাই, সেটাই মরে হায়।'

মঠের জমির জন্দল সাফ করিতে এবং মাটি কাটিতে প্রতি বছরেই কতকগুলি ত্বী-পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজী তাহাদের লইয়া কত রক করিভেন এবং তাহাদের স্থ-তঃথের কথা শুনিতে কত ভালবাসিতেন।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'কেষ্টা'। স্বামীজী কেষ্টাকে বড় ভালবাসিতেন। কথা কহিতে আসিলে কেষ্টা কখন কখন স্বামীজীকে বলিত, 'ওরে স্বামী বাপ, তুই আমাদের কাজের বেলা এখানকে আসিদ না, ভোর সঙ্গে কথা বললে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, পরে ব্ডোবাবা এসে বকে।' কথা শুনিয়া স্বামীজীর চোথ ছলছল করিত এবং বলিতেন, 'না না, ব্ডোবাবা (স্বামী অবৈতানন্দ) বকবে না; তুই ভোদের দেশের হুটো কথা বল্।' ইহা বলিয়া তাহাদের সাংসারিক স্থা-তুঃথের কথা পাড়িতেন।

একদিন স্বামীজী কেটাকে বলিলেন, 'ওরে, তোরা স্বামাদের এথানে ধাবি ?' কেটা বলিল, 'স্বামরা যে ভোদের হোঁয়া এখন স্বার খাই না; এখন যে বিরে হয়েছে, ভোদের হোঁয়া হ্বন খেলে জাত বাবেরে বাপ।' স্বামীজী বলিলেন, 'হ্বন কেন থাবি ?' কেটা ঐ কথায় স্বীকৃত হইল। স্বনন্তর স্বামীজীর স্বাদেশে মঠে ঐ সাঁওতালদের জন্ত লুচি, তরকারি, মেঠাই, মগুা, দ্বি ইত্যাদি যোগাড় করা হইল এবং তিনি তাহাদের বসাইরা থাওরাইতে লাগিলেন। খাইতে থাইতে কেটা বলিল, 'হারে স্বামী বাপ, ভোরা এমন জিনিদটা কোথা পেলি ? হামরা এমনটা কখনো থাইনি।' স্বামীজী ভাহাদের পরিভোষ করিয়া থাওরাইরা

বলিলেন, 'ভোরা বে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওরা হ'ল।' স্বামীজী বে দরিজ্র-নারায়ণদেবার কথা বলিতেন, ভাহা ভিনি নিজে এইরূপে অষ্ট্রান করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওভালরা বিপ্রাম করিতে গেলে স্বামীজী শিশুকে বলিলেন, 'এদের দেখলুম বেন সাক্ষাৎ নারায়ণ। এমন সরল চিন্ত, এমন অকপট অকৃত্রিম ভালবাসা আর দেখিনি!' অনন্তর মঠের সন্ন্যাসিবর্গকৈ লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন:

দেখ, এরা কেমন সরল! এদের কিছু ছংখ দ্র করতে পারবি? নতুবা গেরুয়া প'রে আর কি হ'ল? 'পরহিতার' সর্বস্থ-অর্পণ—এরই নাম বথার্থ সন্মাস। এদের ভাল জিনিস কখন কিছু ভোগ হরনি। ইচ্ছা হয়—মঠ-ফঠ সব বিক্রি ক'রে দিই, এইসব গরীবছংখী দরিস্ত-নারায়ণদের বিলিয়ে দিই, আমরা ভো গাছপালা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক খেতে পরভে পাচ্ছে না! আমরা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুলছি? ওদেশে বখন গিয়েছিলুম, মাকে কত বললুম, 'মা! এখানে লোক ফুলের বিছানায় ওচ্ছে, চর্ব-চ্য়া খাচ্ছে, কী না ভোগ করছে! আর আমাদের দেশের লোকগুলো না খেতে পেরে মরে বাচ্ছে। মা! ভাদের কোন উপায় হবে না?' ওদেশে ধর্ম-প্রচার করতে যাওয়ার আমার এই আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, এদেশের লোকের জন্ম যদি অর্দংস্থান করতে পারি।

দৈশের লোকে ত্বেলা ত্মুঠো খেতে পার না দেখে এক এক সময় মনে হয়—ফেলে দিই ভোর শাঁথবাজানো ঘণ্টানাড়া; ফেলে দিই ভোর লেখাপড়াও নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা; সকলে মিলে গাঁরে গাঁরে ঘুরে, চরিত্র ও সাধনাবলে বড়লোকদের বুঝিয়ে, কড়িপাতি যোগাড় ক'রে নিয়ে আসি এবং দরিজনারায়ণদের দেবা ক'রে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আহা, দেশে গরীব-তৃ:ধীর জন্ত কেউ ভাবে না রে ! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিপ্রমে জন্ন জন্মাচ্ছে, যে মেথর-মৃদ্ধাফরাশ একদিন কাজ বন্ধ করলে শহরে হাহাকার বব ওঠে,—হার ! ভাদের সহাস্থৃতি করে, ভাদের স্থে তৃ:থে সান্ধনা দের, দেশে এমন কেউ নেই রে ! এই দেখ্না—হিন্দুদের সহাস্থৃতি না পেরে মাদ্রাজ-জঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া রুশ্চান হয়ে যাচ্ছে ৷ মনে করিসনি কেবল পেটের দারে রুশ্চান হয়, আমাদের সহাস্থৃতি পার না

ব'লে। আষরা দিনরাত কেবল তাদের বলছি—'ছুঁল্নে ছুঁল্নে'। দেশে কি আর দ্যাধর্ম আছে রে বাপ! কেবল ছুঁৎমার্গীর দল! অমন আচারের মুধে মার বাঁটা, মার লাখি! ইচ্ছা হয়, তোর ছুঁৎমার্গীর গতি ভেঙে ফেলে এখনি যাই—'কে কোথায় পতিত-কাঙাল দীন-দরিত্র আছিল্' ব'লে তাদের সকলকে ঠাকুরের নামে তেকে নিয়ে আসি। এরা না উঠলে মা ভাগবেন না। আমরা এদের অরবত্তর স্থবিধা বদি না করতে পারল্ম, তবে আর কি হ'ল? হার! এরা ছনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিনরাত খেটেও অশন-বসনের সংস্থান করতে পারছে না। দে—সকলে মিলে এদের চোথ খুলে। আমি দিব্য চোথে দেখছি, এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি রয়েছেন, কেবল বিকাশের তারতম্য মাত্র। স্বাকে রক্তস্থার না হ'লে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিল? একটা অন্ধ পড়ে গেলে, অন্ধ অন্ধ স্বল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কান্ধ আর হবে না—এ নিশ্চয় জানবি। শিয়। মহাশায়, এ দেশের লোকের ভিতর এত বিভিন্ন ধর্ম, বিভিন্ন ভাব!

ইহাদের ভিতর সকলের মিল হওয়া যে বড় কঠিন ব্যাপার।
শামীজী। (সক্রোধে) কোন কাল কঠিন ব'লে মনে করলে হেথার আর আসিননি। ঠাকুরের ইচ্ছার সব দিক সোজা হয়ে যায়। তোর কাল হচ্ছে দীনহুংখীর সেবা করা জাতিবর্ণনির্বিশেষে। তার ফল কি হবে না হবে, ভেবে তোর দরকার কি ? তোর কাল হচ্ছে কাল ক'রে যাওয়া, পরে সব আপনা-আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা হচ্ছে— গড়ে তোলা, যা আছে সেটাকে ভাঙা নয়! জগতের ইভিহাস পড়ে দেখ, এক একজন মহাপুরুষ এক-একটা সময়ে এক-একটা দেশে যেন কেল্রম্বর্রপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁদের ভাবে অভিভৃত হয়ে শতসহত্র লোক ক্রগতের হিতসাধন ক'রে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান্ ছেলে, হেথায় এত দিন আসছিস। কি করলি বল্ দিকি ? পরার্বে একটা জয় দিতে পারলিনি ? আবার জয়ে এসে তথন বেদাস্ত-ফেদান্ত পড়বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে বা, তবে জানবো—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।

্ৰপাগুলি বলিয়া স্বামীজী এলোপেলোভাবে বদিয়া তামাক পাইতে পাইতে গভীর চিন্তায় ময় পাকিলেন। কিছুক্ষণ বাদে বলিলেন: শামি এত তপতা ক'রে এই সার ব্বেছি বে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তা ছাড়া ঈশর-ফিশর কিছুই আর নেই।—'জীবে প্রেম করে বেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশর।'

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আদিল। স্বামীলী দোতলায় উঠিলেন এবং বিছানায় শুইয়া শিয়কে বলিনেন, 'পা ছটো একটু টিপে দে।' শিয় অন্থকার কথাবার্তায় ভীত ও ভণ্ডিত হইয়া স্বয়ং অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, এখন সাহস পাইয়া প্রফুল্লমনে স্বামীজীর পদসেবা করিতে বিদল। কিছুক্ষণ পরে স্বামীলী ভাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'আজ যা বলেছি, সে-সব কথা। মনে গেঁথে রাখবি। ভূলিসনি খেন।'

. 8२

স্থান—বেল্ড্ মঠ কাল—১৯০২

আজ শনিবার। সন্ধার প্রাকালে শিশু মঠে আদিয়াছে। মঠে এখন সাধন-ভজন জপ-তপস্থার খুব ঘটা। স্বামীজী আদেশ করিয়াছেন—কি বন্ধচারী, কি সন্মাসী সকলকেই অতি প্রত্যুবে উঠিয়া ঠাকুরঘরে জপ-ধ্যান করিতে হইবে। স্বামীজীর তো নিজ্রা একপ্রকার নাই বলিলেই চলে, রাজি তিনটা হইতে শ্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বিদয়া থাকেন। একটা ঘটা কেনা হইয়াছে; শেষরাত্রে সকলের ঘুম ভাঙাইতে ঐ ঘটা মঠের প্রতি ঘরের নিকট সজোরে বাজানো হয়।

শিশু মঠে স্নাসিয়া স্বামীজীকে প্রণাম করিবামাত্র তিনি বলিলেন:

ওরে, মঠে এখন কেমন সাধন-ভজন হচ্ছে! সকলেই শেষরাত্রে ও সন্ধ্যার সময় অনেকক্ষণ ধরে জপধ্যান করে। ঐ দেখ, ঘণ্টা আনা হয়েছে; ঐ দিয়ে সবার ঘুম ভাঙানো হয়। সকলকেই অরুণোদয়ের পূর্বে ঘুম থেকে উঠতে হয়। ঠাকুর বলতেন, সকাল-সন্ধ্যায় মন খুব সন্বভাবাপর থাকে, তখনই একমনে ধ্যান করতে হয়।

ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরানগরের মঠে কত অপধ্যান করতুম।
তিনটার সময় সব সজাগ হতুম। শৌচান্তে কেউ চান ক'রে, কেউ না ক'রে
ঠাকুরঘরে গিরে ব'লে জপধ্যানে ভূবে বেতুম। তথন আমাদের ভেতর , কি
বৈরাগ্যের ভাব! ছনিরাটা আছে কি নেই, তার হঁশই ছিল না। শশী
চিক্রিশ ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিরেই থাকত এবং বাড়ির গিয়ীর মতো ছিল।
ভিক্রাশিক্ষা ক'রে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো-দাওয়ানোর
বোগাড় ওই সব ক'রত। এমন দিনও গেছে, যখন সকাল থেকে বেলা ৪।৫টা
পর্যন্ত জপধ্যান চলেছে। শশী থাবার নিয়ে অনেকক্ষণ ব'লে থেকে শেবে
কোনরূপে টেনে-হিঁচড়ে আমাদের জপধ্যান থেকে তুলে দিত। আহা!
শশীর কি নিঠাই দেখেছি!

শিক্স। মহাশন্ন, মঠের খরচ তথন কি করিয়া চলিত ?

সামীজী। কি ক'রে চলবে কিরে? আমরা তো সাধু-সন্থাসী লোক।
ভিন্দাশিকা ক'রে যা আসভ, ভাতেই সব চ'লে ষেত। আজ স্থরেশবাবু বলরামবাবু নেই; তাঁরা ছ-জনে থাকলে এই মঠ দেখে কভ আনন্দ
করতেন! স্থরেশবাবুর নাম শুনেছিস ভো? তিনি এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই বরানগরের মঠের সব ধরচপত্র বহন
করতেন। ঐ স্থরেশ মিন্তিরই আমাদের জন্ত ভখন বেশী ভাবত। তার
ভক্তিবিখাসের তুলনা হয় না।

শিশু। মহাশন্ন, শুনিরাছি—মৃত্যুকালে আপনারা তাঁহার সহিত বড় একটা দেখা করিতে যাইতেন না।

সামীলী। যেতে দিলে তো বাব। বাক, সে অনেক কথা। তবে এইটে জেনে রাথবি, সংসারে তুই বাঁচিস কি মরিস, তাতে ভোর আদ্ধীয়-পরিজনদের বড় একটা কিছু আসে যায় না। তুই বদি কিছু বিষয়-আশর রেখে যেতে পারিস তো ভোর মরবার আগেই দেখতে পাবি, ভা নিয়ে ঘরে লাঠালাঠি শুল হয়েছে। ভোর মৃত্যুশয্যায় সাম্বনা দেবার কেউ নেই—স্ত্রী-পুত্র পর্বস্ত নয়। এরই নাম সংসার!
মঠের প্র্বাবহা সহছে স্বামীলী আবার বলিতে লাগিলেন:

ঠ স্বামী রামকুকানন্দ

'ধরচপটের অনটনের অস্ত কথন কথন মঠ ভূলে দিতে লাঠালাঠি করতুম। শ্নীকে কিন্তু কিছুভেই ঐ বিষয়ে রাজী করাতে পারতুম না। শনীকে আমাদের মঠে central figure ( क्टायक्ष ) व'ल जानित। এक এक निन মঠে এমন অভাৰ হয়েছে যে, কিছুই নেই। ভিকা ক'রে চাল আনা হ'ল ভো হুন নেই। এক একদিন ওধু হন-ভাত চলেছে, তবু কারও ভ্রাকেপ নেই; জপ-ধ্যানের প্রবল ভোড়ে আমরা তথন সব ভাসছি। তেলাকুচোপাতা সেদ, স্থ্ৰ-ভাত---এই মাদাবধি চলেছে! আহা, দে-সব কি দিনই গেছে৷ সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে বেড—মাছবের কথা কি! এ কথাটা কিছ ঞৰ সভ্য ষে, ভোর ভেডর যদি বন্ধ থাকে ভো যত circumstances against ( অবহা প্রতিকৃষ ) হবে, তত ভেতরের শক্তির উন্মেষ হবে। ভবে এখন যে মঠে খাট-বিছানা, খাওয়া-দাওয়ার সচ্ছল বন্দোবন্ত করেছি ভার কারণ—আমরা বডটা সইডে পেরেছি, তড কি আর এখন যারা সন্ন্যাসী হ'ডে আসছে তারা পারবে ? আমরা ঠাকুরের জীবন দেখেছি, তাই তু:খ-কট বড় একটা প্রাত্যের ভেতর আনতুম না। এখনকার ছেলেরা তত কঠোর করতে পারবে না। তাই একটু থাকবার জারগা ও একমুঠো অন্নের বন্দোবন্ত করা— মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলে ছেলেগুলো সাধন-ভজনে মন দেবে এবং জীবহিতকরে জীবনপাত করতে শিখবে।'

- শিক্ত। মহাশয়, মঠের এ-সব খাটবিছানা দেখিয়া বাহিরের লোক কত কি বলে।
- স্বামীনী। বলতে দে না। ঠাটা করেও তো এখানকার কথা একবার মনে আনবে! শক্রভাবে শীগগীর মৃক্তি হয়। ঠাকুর বলতেন, 'লোক না পোক'। এ কি বললে, ও কি বললে—তাই শুনে বৃঝি চলতে হবে ? ছি: ছি:!
- শিশ্ব। মহাশর, আপনি কথন বলেন, 'দব নারায়ণ, দীন-ছঃধী আমার নারায়ণ' আবার কথন বলেন, 'লোক না পোক'—ইহার অর্থ ব্রিডে পারি না।
- খানীজী। সকলেই বে নারামণ, ভাতে বিনুমাত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু সকল নারামণে ভো criticise (সমালোচনা) করে না? কই, দীন-ছংখীরা এসে মঠের খাট-ফাট দেখে ভো criticise (সমালোচনা) করে না।

সংকার্য ক'রে যাব, যারা criticise (সমালোচনা) করবে ভালের দিকে দৃকপাতও ক'রব না—এই sense-এ (অর্থে) 'লোক না পোক' কথা বলা হরেছে। যার এরপ রোক আছে, ভার সব হরে যার, ভবে কারো কারো বা একটু দেরিভে—এই বা তফাভ; কিন্তু হবেই হবে। আমাদের এরপ রোক (জিদ) ছিল, তাই একটু-আথটু বা হয় হয়েছে। নতুবা কি সব হুংথের দিনই না আমাদের গেছে! এক সময়ে না থেতে পেরে রাভার থারে একটা বাড়ির দাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল্ম, মাথার ওপর দিয়ে এক পসলা রৃষ্টি হয়ে গেল, ভবে হঁশ হয়েছিল! অক্ত এক সময়ে সারাদিন না থেয়ে কলকাভায় একাজ সেকাজ ক'রে বেড়িয়ে রাজি ১০।১১টার সময় মঠে গিয়ে ভবে থেতে পেয়েছি—এমন এক দিন নয়!

কথাগুলি বলিয়া স্বামীজী অন্তমনা হইয়া কিছুক্ষণ বদিয়া রহিলেন। পরে আবার বলিতে লাগিলেন:

ঠিক ঠিক সন্থাস কি সহজে হয় রে? এমন কঠিন আশ্রম আর নেই। একটু বেচালে পা পড়লে তো একেবারে পাহাড় থেকে খাদে পড়ল—হাভ-পা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। একদিন আমি আগ্রা থেকে বুন্দাবন হেঁটে যাচ্ছি। একটা কানাকড়িও সমল নেই। বৃন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দূরে আছি, রান্তার ধারে একজন লোক বলে ভামাক খাচ্ছে দেখে বড়ই ভামাক থেতে ইচ্ছে হ'ল। লোকটাকে বললুম, 'প্রবে ছিলিমটে দিবি ?' সে ষেন ব্দুদড় হয়ে বললে, 'মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গি (মেথর) হ্যায়।' সংস্থার কিনা! —ভনেই পেছিয়ে এদে ভাষাক না ধেয়ে পুনরায় পথ চলতে লাগলুম। খানিকটা গিয়েই মনে বিচার এল—ভাইতো, সন্মাস নিয়েছি; জাভ কুল মান —সব ছেড়েছি, ভবুও লোকটা মেথর বলাতে পেছিয়ে এলুম! ভার **ছোঁ**য়া তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠল। তথন প্রায় এক পো পথ এসেছি, আবার ফিরে গিয়ে সেই মেথরের কাছে এলুম; দেখি তথনও লোকটা দেখানে ব'লে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বললুম, 'ওরে বাপ, এক ছিলিম ভামাক সেব্দে নিয়ে আয়।' ভার আপত্তি গ্রাহ করপুম না। বলপুম, ছিলিমে ভাষাক দিভেই হবে। লোকটা কি করে ?— অবশেষে ভামাক সেজে দিল। তথন আনন্দে ধ্যপান ক'রে বৃন্ধাবনে এল্ম। সন্ত্রাস নিয়ে জাতিবর্ণের পারে চলে গেছি কি-না পরীকা ক'রে আপনাকে

দেশতে হয়। ঠিক ঠিক সন্মাস-ত্ৰত কলা কৰা কত কঠিন! কথায় ও কাজে একচুল একিক-ওদিক হবার জো নেই।

শিক্ত। মহাশর, আপনি কখন গৃহীর আদর্শ এবং কখন ত্যামীর আদর্শ আমাদিগের সম্থাধ ধারণ করেন; উহার কোন্টি আমাদিগের মতো লোকের অবসমনীর ?

খামীজী। সৰ খনে ধাৰি; ভারপর খেটা ভাল লাগে, সেটা ধরে থাকবি bull-dog-এর (ভালকুভার) মভো কামড়ে ধরে পড়ে থাকবি।

বলিতে বলিতে শিশুসহ স্থামীজী নীচে নামিয়া আসিলেন এবং কথন মধ্যে মধ্যে 'শিব্ শিব' বলিতে বলিতে, আবার কথন বা গুনগুন করিয়া 'কখন কি রক্ষে থাকো মা, খ্যামা স্থাতর জিণী' ইত্যাদি গান করিতে করিতে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

89

ছান—বেলুড় মঠ কাল—১৯০২

শিশু গভ রাত্রে স্থানীজীর ঘরেই মু্যাইরাছে। রাত্রি ৪টার সময় স্থানীজী শিশুকে জাগাইয়া বলিলেন, 'বা, ঘণ্টা নিয়ে সব সাধু-ত্রন্ধচারীদের জাগিয়ে ভোল্।' আদেশমত শিশু প্রথমতঃ উপরকার সাধুদের কাছে ঘণ্টা বাজাইল। পরে তাঁহারা স্কাপ হইয়াছেন দেখিয়া নীচে বাইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সব সাধু-ত্রন্ধচারীদের তুলিল। সাধুরা তাড়াতাড়ি শোচাদি সারিয়া, কেহ বা স্থান করিয়া, কেহ কাপড় ছাড়িয়া ঠাকুয়-মরে জপধ্যান করিতে প্রবেশ করিলেন।

খামীজীর নির্দেশনত খামী ব্রন্ধানন্দের কানের কাছে খুব জোরে জোরে ঘণ্টা-বাজানোর ভিনি বলিয়া উঠিলেন, 'বাঙালের জালায় মঠে থাকা দায় হ'ল।' শিশুমুখে ঐ কথা শুনিয়া খামীজী খুব হালিতে হালিতে বলিলেন, 'বেশ করেছিল।'

অভংগর স্বামীজীও হাতমুধ ধুইয়া শিশুসহ ঠাকুর-যরে প্রবেশ করিলেন।

খানী ব্ৰহ্মানন্দ-প্ৰমুখ সন্থাসিগণ ঠাকুর-ঘরে ধ্যানে বসিরাছেন। খানীজীর জন্ত পৃথক আসন রাখা ছিল; তিনি তাহাতে উত্তরাক্তে উপবেশন করিয়া শিশুকে একখানি আসন দেখাইরা বলিলেন, 'বা, ঐ আসনে ব'সে ধ্যান করু।' মঠের বার্মগুল বেন তার হইয়া গেল! এখনও অরুণোদর হর নাই, আকাশে তারা অলিতেছে।

স্বামীনী আদনে বদিবার অৱকণ পরেই একেবারে দ্বির শান্ত নিম্পন্দ হইয়া স্থানক্ষবৎ অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্থাস অতি ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল। শিশ্ব শুন্তিত হইরা স্থামীন্দীর সেই নিবাত-নিক্ষপ দীপশিধার শ্রায় অবস্থান নির্নিমেষে দেখিতে লাগিল।

প্রায় দেড় ঘণ্টা বাদে সামীজী 'শিব শিব' বলিয়া ধ্যানোথিত হইলেন। তাঁহার চক্ তথন অরুণরাগে রঞ্জিত, মুথ গন্তীর, শান্ত, হির। ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামীজী নীচে নামিলেন এবং মঠপ্রাহ্ণণে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুক্রণ পরে শিব্যকে বলিলেন:

দেখলি, সাধুরা আজকাল কেমন জপ-ধ্যান করে! ধ্যান গভীর হ'লে কত কি দেখতে পাওয়া বার! বরানগরের মঠে ধ্যান করতে করতে একদিন ঈড়া পিকলা নাড়ী দেখতে পেয়েছিল্ম। একটু চেষ্টা করলেই দেখতে পাওয়া বার। তারপর হুযুমার দর্শন পেলে বা দেখতে চাইবি, তাই দেখতে পাওয়া বায়। দৃঢ় শুক্তক্তি থাকলে সাধন-ভজন ধ্যান-জপ সব আপনা-আপনি আদে, চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 'গুক্তর্জা শুক্তবিষ্ণু শুক্তদিবো মহেশবঃ।'

অনন্তর শিশু তামাক সাজিয়া খামীজীর কাছে পুনরায় আসিলে ডিনি ধুমপান করিতে করিতে বলিলেন:

'ভেতরে নিত্য-শুক্ত-বৃক্ত-মৃক্ত আত্মারূপ দিলি (সিংছ) ররেছেন, ধ্যান-ধারণা ক'রে তাঁর দর্শন পেলেই মারার ছনিয়া উড়ে যার। সকলের ভেতরেই ডিনি সমভাবে আছেন; যে যত সাধনভক্তন করে, তার ভেতর কুগুলিনী শক্তি তত শীত্র কেগে ওঠেন। ঐ শক্তি মন্তকে উঠলেই দৃষ্টি খুলে বায়—আত্ম-দর্শনলাভ হয়।'

শিশু। বহাশয়, শাজে ঐ-সব কথা পড়িয়া।ছ মাজ। প্রভাক্ষ কিছুই তো এখনও হইল না। यांभी जी। 'कारननां स्वति विक्षि'—नत्रस रू एटरे रूत्। তবে कात्र छ শীগগীর, কারও বা একটু দেরীতে হয়। লেগে থাকতে হয়— নাছোড়বান্দা হয়ে। এর নাম যথার্থ পুরুষকার। ভৈলধারার মডো মনটা এক বিষয়ে লাগিয়ে রাখতে হয়। জীবের মন নানা বিষয়ে বিকিপ্ত हरत्र प्लार्फ, शांत्नित नमग्न ध्रथम व्यथम मन विकिश्च हन्न। मत्न वा हेर्फ्ट উঠুক না কেন, কি কি ভাব উঠছে—সেগুলি তথন স্থির হয়ে বসে দেখতে হয়। ঐভাবে দেখতে দেখতেই মন স্থির হয়ে যায়, আর মনে নানা চিস্তাতরক থাকে না। ঐ তরকগুলোই হচ্ছে মনের সকল্পবৃত্তি। ইতিপূর্বে **খে-সুকল বিষয় ভীত্রভাবে ভেবেছিল, ভার একটা মানদিক প্রবাহ থাকে,** ধ্যানকালে ঐগুলি তাই মনে ওঠে। সাধকের মন যে ক্রমে স্থির হবার দিকে যাচ্ছে, এগুলি ওঠা বা ধ্যানকালে মনে পড়াই তার প্রমাণ। মন কথন কথন কোন ভাব নিয়ে একবৃত্তিছ হয়—ভারই নাম সৰিকল্প ধ্যান। আর মন যথন সর্বস্তিশৃশ্য হয়ে আসে, তথন নিরাধার এক অথও বোধ-স্ক্রপ প্রত্যক্চৈতত্তে গলে যায়, তার নামই বৃত্তিশৃষ্ট নির্বিকল্প সমাধি। আমরা ঠাকুরের মধ্যে এ উভয় সমাধি মৃত্মু হঃ প্রভ্যক্ষ করেছি। চেষ্টা ক'রে তাঁকে ঐ-সকল অবহা আনতে হ'ত না। আপনা-আপনি সহসা হয়ে বেত। সে এক আশ্চর্ব্যাপার! তাঁকে দেখেই তো এ-সব ঠিক ঠিক ব্রুতে পেরেছিল্ম। প্রত্যন্থ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা-আপনি পুলে বাবে। বিভারপিণী মহামায়া ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, ভাই সব জানতে পাচ্ছিদ না। ঐ কুলকুওলিনীই হচ্ছেন ভিনি। ধ্যান করবার পূর্বে বখন নাড়ী ওজ করবি, তখন মনে মূলাধারছ কুলকুওলিনীকে জোরে জোরে আঘাত করবি আর বলবি, 'জাগো মা, ব্দাগোমা।' ধীরে ধীরে এ-দব অভ্যাস করতে হয়। Emotional side-টা (ভাৰ-প্রবণভা) থ্যানের কালে একেবাবে দাবিয়ে দিবি। এটেই বড় ভয়। স্বারা বড় emotional (ভাবপ্রবণ), তাদের কুওলিনী ফড়ফড় ক'রে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও বভক্ষণ নাবভেও ভভক্ষণ। ষধন নাবেন, তথন একেবারে সাধককে অধংপাতে নিয়ে গিয়ে ছাডেন। এক্স ভাবসাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচেকুঁদে সাময়িক উচ্ছাসে ঐ শক্তির উর্ধ্বগতি হয় বটে, কিছ ছায়ী

হয় না, নিমগামিনী হবার কালে জীবের জয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়। আমার আমেরিকার বক্তা তনে সামরিক উচ্ছালে অনেকের তাব হ'ত—কেউ বা জড়বৎ হয়ে বেত। অহুসন্ধানে পরে জানতে পেরেছিলাম, ঐ অবহার পরই অনেকের কাম-প্রবৃত্তির আধিক্য হ'ত। ঠিকঠিক ধ্যানধারণার অনভ্যাসেই ওক্স হয়।

শিশ্ব। মহাশয়, এ-সকল ওছ সাধন-রহস্ত কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। আজ নৃতন কথা ভনিলাম।

বামীলী। সৰ সাধন-রহস্ত কি আর শালে আছে ? এগুলি গুল-শিয়পরম্পরায় চলে আসছে। থ্ব সাবধানে ধ্যানধারণা করবি। সামনে
হুগন্ধি ফুল রাখবি, ধুনা আলবি। বাতে মন পবিত্র হয়, প্রথমতঃ
তাই করবি। গুল-ইট্রের নাম করতে করতে বলবিঃ জীব-জগৎ
সকলের মলল হোক। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম অধঃ উর্ধ্ব—সব
দিকেই শুভ সহল্লের চিন্তা ছড়িয়ে ভবে ধ্যানে বসবি। এইরপ
প্রথম প্রথম করতে হয়। তারপর হির হয়ে বসে—বে-কোন
মুখে বসলেই হ'ল—মত্র দেবার কালে বেমনটা বলেছি, সেইরপ
ধ্যান করবি। একদিনও বাদ দিবিনি। কাজের ঝগাট থাকে তো
আক্তঃ পনর মিনিটে সেয়ে নিবি। একটা নিষ্ঠা না থাকলে কি
হয় রে বাণ ?

এইবার স্বামীনী উপরে ষাইভে ষাইভে বলিভে লাগিলেন:

তোদের অরেই আত্মদৃষ্টি খুলে বাবে। বখন হেণায় এসে পড়েছিস, তখন মৃক্তি-ফুক্তি তো তোদের করতলে। এখন ধ্যানাদি করা ছাড়া আর্তনাদ-পূর্ণ সংসারের হুঃখও কিছু দূর করতে বছপরিকর হরে লেগে বা দেখি। কঠোর সাধনা ক'রে এ দেহ পাত ক'রে কেলেছি। এই হাড়মাসের খাচার আর বেন কিছু নেই। ভোরা এখন কাজে লেগে বা, আমি একটু জিকই। আর কিছু না পারিস, এইসব বত শাল্ল-কাজ পড়ালি এর কথা জীবকে শোনাগে। এর চেরে আর দান নেই। জান-দানই সর্বপ্রেষ্ঠ দান।

88

#### ছান—বেলুড় মঠ কাল—১৯০২

খামীজী মঠেই অবস্থান করিতেছেন। শাগ্রালোচনার জন্ত মঠে প্রতিদিন প্রশোজন-ক্লান হইতেছে। খামী গুলানন্দ, বিরজানন্দ ও অরপানন্দ এই রানে প্রধান জিজান্ত। এরপ শাল্রালোচনাকে খামীজী 'চর্চা' শন্দে নির্দেশ করিতেন এবং চর্চা করিতে সন্মাদী ও ব্রন্ধচারিগণকে সর্বদা বহুধা উৎসাহিত করিতেন। কোন দিন প্রতা, কোন দিন ভাগবত, কোন দিন বা উপনিষৎ ও ব্রন্ধস্ত্ত-ভাল্ডের আলোচনা হইতেছে। খামীজীও প্রায় নিত্যই তথার উপন্থিত থাকিয়া প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। খামীজীর আদেশে একদিকে বেমন কঠোর নির্মপূর্বক ধ্যান-ধারণা চলিয়াছে, অপরদিকে তেমনি শাল্রালোচনার জন্ত ঐ ক্লাসের প্রাত্তহিক অধিবেশন হইতেছে। তাঁহার শাসন সর্বদা শিরোধার্য করিয়া সকলেই তৎপ্রবর্তিত নির্ম অন্থস্বণ করিয়া চলিতেন। মঠবাসিগণের আহার, শন্তন, পাঠ, ধ্যান—সকলই এখন কঠোর-নিয়ব্রহ্ব।

আজ শনিবার। স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিবামাত্র শিশু জানিতে পারিল, তিনি তথনই বেড়াইতে বাহির হইবেন, স্বামী প্রেমানন্দকে সন্দে যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে বলিয়াছেন। শিশ্রের একান্ত বাসনা স্বামীজীর সন্দে বারু, কিন্তু জন্মতি না পাইলে যাওয়া কর্তব্য নহে—ভাবিরা বসিরা রহিল। স্বামীজী আলখালা ও গৈরিক বসনের কান-ঢাকা টুপী পরিয়া একগাছি মোটা লাটি হাতে করিয়া বাহির হইলেন—পশ্চাতে স্বামী প্রেমানন্দ। যাইবার পূর্বে শিশ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'চল্ যাবি?' শিশ্র ক্তর্কভার্থ হইয়া স্বামী প্রেমানন্দের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

কি ভাবিতে ভাবিতে খামীনী শশুমনে পথ চলিতে গাপিলেন। ক্রমে গ্রাণ টাম বোভ ধরিয়া শগুমর হইতে লাগিলেন। শিশু খামীনীর ঐরপ ভাব দেখিয়া কথা কহিয়া ভাহার চিন্তা ভদ করিতে সাহসী না হইয়া প্রেমানন্দ মহারাজের সহিভ নানা গল করিতে করিতে ভাহাকে জিঞাসা করিল, 'মহাশয়, স্বামীজীর মহন্দ সহন্দে ঠাকুর আপনাদের কি বলিভেন, ভাহাই বলুন।' স্বামীজী তথন কিঞ্ছিৎ অগ্রবর্তী হইয়াছেন।

স্বামী প্রেমানন্দ। কত কি বলতেন তা ভোকে একদিনে কি ব'লব ? কথনও বলতেন, 'নরেন অথণ্ডের হর থেকে এদেছে।' কথনও বলতেন, 'এ আমার শুভরহর।' আবার কথনও বলতেন, 'এমনটি জগতে কথনও আদেনি—আদেবে না।' একদিন বলেছিলেন, 'মহামায়া ওর কাছে থেতে ভয় পায়!' বাস্তবিকই উনি তথন কোন ঠাকুরদেবতার কাছে মাথা নোয়াতেন না। ঠাকুর একদিন সন্দেশের ভেতরে ক'রে ওঁকে জগয়াথদেবের মহাপ্রসাদ থাইয়ে দিয়েছিলেন। পরে ঠাকুরের কুপায় সব দেখে শুনে ক্রমে ক্রমে উনি সব মানলেন।

শিশু। মহাশয়, বান্তবিকই কখন কখন মনে হয়, উনি মাহ্য নহেন। কিন্তু আবার কথাবার্তা বলিবার এবং যুক্তি-বিচার করিবার কালে মাহ্য বলিয়া বোধ হয়। এমনি মনে হয় যেন কোন আবরণ দিয়া সে সময় উনি আপনার ষ্থার্থ স্থন্ধ বুঝিতে দেন না!

প্রেমানন্দ। ঠাকুর বলতেন, 'ও ধর্থনি জানতে পারবে—ও কে, তথনি জার
এথানে থাকবে না, চলে বাবে।' তাই কাজকর্মের ভেতরে নরেনের
মনটা থাকলে জামরা নিশ্চিম্ভ থাকি। ওকে বেশী ধ্যানধারণা
করতে দেখলে আমাদের ভর হয়।

এইবার স্বামীলী মঠাভিম্থে প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিলেন। ঐ সময়ে স্বামী প্রেমানন্দ ও শিক্সকে নিকটে দেখিয়া তিনি বলিলেন, 'কিরে, ভোদের কি কথা হচ্ছিল ?' শিশ্ব বলিল, 'এই সব ঠাকুরের সম্বন্ধ নানা কথা হইতেছিল।' উত্তর শুনিয়াই স্বামীলী আবার অক্সনে পথ চলিতে চলিতে মঠে ফিরিয়া'আসিলেন এবং মঠের আমগাছের তলায় বে ক্যাম্পথাটথানি তাহার বসিবার অক্স পাতা ছিল, তাহাতে উপবেশন করিলেন এবং কিছু-কণ বিশ্রাম করিবার পরে মৃথ ধুইয়া উপরের বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে শিশ্বকে বলিতে লাগিলেন ঃ

ভোষের দেশে বেদান্তবাদ প্রচার করতে লেগে যা না কেন? ওথানে ভন্নাক ভন্নয়ের প্রান্থভাব। অবৈভবাদের সিংহনাদে বাঙাল-দেশটা ভোলপাড় ক'রে ভোল দেখি, ভবে জানব—তুই বেদান্থবাদী। ওদেশে প্রথম একটা বেদান্তের টোল খুলে দে—ভাতে উপনিষৎ, ব্রহ্মহত্ত্ এইসর পড়া। ছেলেদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দে। আর বিচার ক'রে ভাত্রিক পশুভেদের হারিরে দে। শুনেছি, ভোদের দেশে লোকে কেবল স্থার্যান্ত্রের কচকচি পড়ে। ওতে আছে কি? ব্যাপ্তিজ্ঞান আর অনুমান—এই নিরেই হরতো নৈয়ারিক পশুভেদের মানাবিধি বিচার চলেছে! আত্মজানলাভের ভাতে আর কি বিশেষ সহারতা হর বল্? বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ব্রহ্মভন্তের পঠন-পাঠন না হ'লে কি আর দেশের উপায় আছে রে? ভোদের দেশেই হোক বা নাগনহাশরের বাড়িভেই হোক একটা চতুলাঠী খুলে দে। ভাতে এইসর সংশাত্ত্র-পাঠ হবে, আর ঠাকুরের জীবন আলোচনা হবে। ব্রহ্মপ করলে ভোর নিজের কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে কভ লোকের কল্যাণ হবে। ভোর কীর্ভিভ থাকবে।

শিশু। মহাশর, আমি নামবশের আকাজ্ঞা রাখি না। তবে আপনি বেমন বলিতেছেন, সময়ে সময়ে আমারও ঐরপ ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বিবাহ করিয়া সংসারে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছি বে, মনের কথা বোধ হয় মনেই থাকিয়া যাইবে।

শামীজী। বে করেছিস্ তো কি হয়েছে ? মা-বাপ ভাই-বোনকে অরবজ্ঞ
দিয়ে যেমন পালন করছিস্, জীকেও তেমনি করবি, বস্। ধর্মোপদেশ
দিয়ে তাকেও তোর পথে টেনে নিবি। মহামারার বিভূতি ব'লে
সম্মানের চক্ষে দেখবি। ধর্ম-উদ্যাপনে 'সহধর্মিনী' ব'লে মনে করবি।
অন্ত সময়ে অপর দশ জনের মতো দেখবি। এইরপ ভারতে ভারতে
দেখবি মনের চঞ্চলতা একেবারে মরে যাবে। ভর কি ?
খামীজীর অভরবানী শুনিরা শিশ্ত আখন্ত হইল।

আহারান্তে খামীজী নিজের বিছানায় উপবেশন করিলেন। অপর সকলের প্রসাদ পাইবার তথনও সময় হয় নাই। সেজগু শিশু খামীজীর পদসেবা করিবার অবসর পাইল।

বামীজীও তাহাকে মঠের সকলের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইবার জন্ত কথাছলে বলিতে লাগিলেন, 'এইসব ঠাকুরের সন্ধান দেখছিস, এরা সব অভূত ত্যাসী, এদের সেবা ক'বে লোকের চিত্তশুদ্ধি হবে—মাত্মতত্ব প্রত্যক্ষ হবে। 'পরি- প্রশ্নেদ সেবরা'—দীতার উক্তি সনেছিল তো ? এদের সেবা করবি, তা হলেই সব হয়ে বাবে। তোকে এরা কড ক্ষেত্ করে, জানিদ তো ?' শিস্ত। সহাশর, ইহাদের কিন্ত বুঝা বড়ই কঠিন বলিয়া মনে হয়। এক এক জনের এক এক তাব।

খামীজী। ঠাকুর ওভাদ মালী ছিলেন কিনা! তাই হরেক রকম ফুল দিয়ে এই সংঘরূপ ভোড়াটি বানিরে গেছেন। বেধানকার বেটি ভাল, সব এতে এসে পড়েছে—কালে আরও কত আসবে। ঠাকুর বলতেন, 'বে একদিনের জন্তও অকপট সনে ঈশরকে ডেকেছে, ডাকে এথানে আসতেই হবে।' যারা দব এথানে রয়েছে, ভারা এক একজন মহাসিংহ; আমার কাছে কুঁচকে থাকে ব'লে এদের সামান্ত মাছব ব'লে মনে করিসনি। এরাই আবার যখন বা'র হবে, তথন এদের দেখে লোকের চৈডক্ত হবে। অনম্ভ-ভাবময় ঠাকুরের অংশ ব'লে এদের बानवि। बात्रि এए व ঐ-ভাবে দেখি। ঐ বে রাখাল রয়েছে. ওর মতো spirituality (ধর্মভাব) আমারও নেই। ঠাকুর ছেলে ব'লে ওকে কোলে করতেন, খাওরাতেন, একত শর্ম করতেন। ও আমাদের মঠের শোভা, আমাদের রাজা। ঐ বারুরাম, ছবি, সারদা, গলাধর, শরৎ, শলী, স্থবোধ প্রাভৃতির মতো ঈশরবিশাসী ত্নিয়া ঘূরে দেখতে পাবি কি না সন্দেহ। এরা প্রভ্যেকে ধর্ম-শক্তির এক একটা কেন্দ্রের মতো। কালে ওদেরও সব শক্তির বিকাশ हृद्य ।

শিশ্র অবাক হইরা শুনিতে লাগিল; স্বামীনী আবার বলিলেন, 'ডোদের' দেশ থেকে নাগ-মণার ছাড়া কিছ আর কেউ এল না। আর ছ-একজন যারা, ঠাকুরকে দেখেছিল, ভারা তাঁকে ধরতে পারলে না।' নাগ-মহাশরের কথা শ্বরণ করিরা স্বামীনী কিছুক্ষণের জন্ত হির হইরা রহিলেন। স্বামীনী শুনিরাছিলেন, এক সমরে নাগ-মহাশরের বাড়িতে গলার উৎস উঠিরাছিল। সেই কথাটি শ্বরণ করিরা শিক্তকে বলিলেন, 'হ্যারে, ঐ ঘটনাটা কিরপ বল্ দিকি।'

শিষ্ক । আমিও ঐ ঘটনা শুনিয়াছি মাত্র,—চক্ষে দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার মহাবারুণীবোগে শিভাকে দলে করিয়া নাগ-মহাশর কলিকাভা আদিবার আন্ত প্রেড হন। কিন্ত লোকের ভিড়ে পাড়ি না পাইরা
। ভিন-চার বিন নারারণপথে থাকিরা বাড়িতে কিরিরা আসেন। অগত্যা
নাগ-মহাশর কলিকাতা বাওরার সহর ত্যাগ করেন এবং শিতাকে বলেন,
'মন তাৰ হ'লে যা গলা এথানেই আদবেন।' পরে ঘোপের সময় বাড়ির
উঠানের মাটি ভেদ করিয়া এক জলের উৎস উঠিয়াছিল—এইরপ
ভনিয়াছি। বাহারা হেশিয়াছিলেন, তাহাদের জনেকে এখনও জীবিত
আছেন। আমি তাহার সকলাভ করিবার বহু পূর্বে ঐ ঘটনা ঘটয়াছিল।
খামীজী। তার আর আশ্চর্য কি? ভিনি সিহসহর মহাপ্রেষ; তার জন্ত
এরপ হওয়া আমি আশ্চর্য মনে করি না।

ৰলিতে বলিতে স্বামীকী পাশ ফিরিয়া শুইয়া একটু তন্ত্রাবিষ্ট হইলেন। শিশ্র প্রসাদ পাইতে উঠিয়া গেল।

#### 84

#### স্থান—কলিকাভা হইতে নৌকাযোগে সঠে কাল—১৯•২

আৰু বিকালে কলিকাতার গলাতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে শিল্প দেখিতে পাইল, কিছুদ্রে একজন সন্নাসী আহিরিটোলার ঘাটের দিকে অগ্রসর হুইডেছেন। তিনি নিকটহ হুইলে শিল্প দেখিল, সাধু আর কেহ নন— তাহারই গুল, স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর বামহন্তে শালপাতার ঠোঙার চানাচুর ভাজা; বালকের মতো উহা খাইতে খাইতে তিনি আনন্দে পথে অগ্রসর হুইডেছেন। শিল্প তাহার চরণে প্রণত হুইরা তাহার হুঠাৎ কলিকাতা— আগ্রমনের কারণ জিজ্ঞানা করিল।

খামীজী। একটা দরকারে এসেছিস্ম। চল্, ভূই মঠে বাবি ? চারটি চানাচুর ভাজা খা না ? বেশ হন-ঝাল আছে।

শিক্ত হাসিতে হাসিতে প্রসাদ গ্রহণ করিল এবং মঠে হাইতে খীরুত হইল। খামীজী। তবে একখানা নোকো দেখু। শিশু দৌড়িয়া নৌকা ভাড়া করিতে গেল। ভাড়া লইয়া মাঝিদের
সহিত দরদন্তর চলিতেছে, এমন সময় স্বামীজীও ভথার স্বানিয়া পড়িলেন।
মাঝি মঠে পৌছাইয়া দিতে আট স্বানা চাহিল। শিশু ছই স্বানা বলিল।
'ওদের সলে আবার কি দরদন্তর করছিল।' বলিয়া স্বামীজী শিশুকে নিরস্ত
করিলেন এবং মাঝিকে 'বা, ম্বাট স্বানাই দেবো' বলিয়া নৌকায় উঠিলেন।
ভাটার প্রবল টানে নৌকা অভি ধীরে স্বগ্রসর হইতে লাগিল এবং মঠে
পৌছিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগিল। নৌকামধ্যে স্বামীজীকে একা পাইয়া
শিশু নিঃসঙ্কোচে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার বেশ স্থ্যোগ লাভ করিল।

গত জ্মোৎসবের সময় শ্রীরামক্বফ-ভক্তদিগের মহিমা কীর্তন করিয়া শিশ্ব বে তব ছাপাইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠাইয়া স্বামীলী তাছাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুই তোর রচিত তবে বাদের বাদের নাম করেছিন, কি ক'রে জানলি—তাঁরা সকলেই ঠাকুরের সাংখাপাল ?'

শিশু। মহাশন্ন, ঠাকুরের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদিগের নিকট এতদিন বাতারাত করিতেছি, তাহাদেরই মুখে শুনিয়াছি—ইহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত।

শামীজী। ঠাকুরের ভক্ত হ'তে পারে, কিন্তু সকল ভক্তই তো তাঁর সাকোপালের ভেতর নয়? ঠাকুর কালীপুরের বাগানে আমাদের বলেছিলেন, 'মা দেখিয়ে দিলেন, এরা সকলেই এখানকার (আমার) অন্তর্গ লোক নয়।' স্ত্রী ও পুরুষ উভয় প্রকার ভক্তদের সম্বন্ধেই ঠাকুর সেদিন এক্রপ বলেছিলেন।

অনন্তর ঠাকুর নিজ ভক্তদিগের মধ্যে বে ভাবে উচ্চাবচ শ্রেণী নির্দেশ করিভেন, সেই কথা বলিভে বলিভে স্বামীজী ক্রমে গৃহস্থ ও সন্থান-জীবনের মধ্যে বে কভদূর প্রভেদ বর্তমান, ভাহাই শিশ্বকে বিশদরূপে ব্ঝাইয়া দিভে লাগিলেন।

খামীজী। কামিনী-কাঞ্চনের সেবাও করবে, আর ঠাকুরকেও ব্রবে—এ কি কখনও হয়েছে ?—না, হ'তে পারে ? ও-কথা কখনও বিখাস করবিনি। ঠাকুরের ভক্তদের ভেডর অনেকে এখন 'ঈশ্বরকোটা' 'অস্তরক' ইভ্যাদি ব'লে আপনাদের প্রচার করছে। তাঁর ভ্যাগ-বৈশাগ্য কিছুই নিভে পারলে না, অথচ বলে কিনা ভারা স্ব ঠাকুরের অস্তরক ভক্ত। ও-স্ব কথা ঝেঁটিয়ে কেলে দিবি। বিনি ত্যাপীর 'বাদশা', তাঁর রুপা পেয়ে কি কেউ কথন কাম-কাঞ্চনের লেবার জীবনবাপন করতে পারে ?

শিশু। তবে কি মহাশন্ন, বাঁহারা দক্ষিণেখরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইরাছিলেন, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত নন ?

খামীজী। ভা কে বলছে? সকলেই ঠাকুরের কাছে যাতারাত ক'রে spirituality (ধর্মাছভৃতি )র দিকে অগ্রসর হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। ভারা সকলেই ঠাকুরের ভক্ত। তবে কি জানিস, সকলেই কিছু তাঁর অভরণ নয়। ঠাকুর বলতেন, 'অবভারের সঙ্গে কল্লান্তরের সিদ্ধ ঋষির। দেহধারণ ক'রে জগতে আগমন করেন। তাঁরাই ভগবানের সাক্ষাৎ পার্ষ। তাঁদের দারাই ভগবান্ কার্য করেন বা হুগতে ধর্মভাব প্রচার করেন।' এটা জেনে রাখবি---অবভারের সাক্ষোপান্স একমাত্র ভারাই, বারা পরার্থে সর্বভ্যাগী, বারা ভোগহুথ কাকবিষ্ঠার মতো পরিভ্যাগ ক'রে 'জগদ্ধিভার' 'জীবহিভায়' জীবনপাত করেন। ভগবান্ ঈশার শিয়োরা শকলেই সন্নাসী। শহর, রামাছজ, প্রীচৈতন্ত ও বুদ্ধদেবের সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত সক্ষীরা সকলেই সর্বভ্যাগী সন্ত্যাগী সন্ত্যাগাল সন্ত্যাগী সন্ত্যাগী সন্ত্যাগী সন্ত্যাগী সন্ত্যাগী সন্ত্যাগী সন্ত্যা ওকপরস্পরাক্রমে জগতে ত্রন্ধবিভা প্রচার ক'রে আদছেন। কোথায় কবে শুনেছিস-কামকাঞ্নের দাস হয়ে থেকে মাতুষ মাতুষকে উদ্ধার করতে বা দশরলাভের শথ দেখিয়ে দিতে পেরেছে ? আপনি মুক্ত না হ'লে অপরকে কি ক'রে মৃক্ত করবে ? বেদ-বেদান্ত ইতিহাস-পুরাণ সর্বত্ত দেখতে পাবি-সন্নাসীরাই সর্বকালে সর্বদেশে লোকগুরুত্বপে ধর্মের উপদেষ্টা হয়েছেন। History repeats itself—यथा পূर्वः তথা পরম্ --এবারও তাই হবে। মহাসমন্বরাচার্ব ঠাকুরের কৃতী সন্ন্যাসী সন্তানগণ্ট ় লোকগুরুরূপে জগতের সর্বত্ত পূজিত হচ্ছে ও হবে। ত্যাগী ভিন্ন জ্ঞানের কৰা ফাকা আওয়াজের মতো শৃষ্টে লীন হয়ে যাবে। মঠের যথার্ব ত্যাগী সন্ন্যাসিগণই ধর্মভাব-রক্ষা ও প্রচারের মহাকেজ্রস্বরূপ হবে। বুঝলি ? শিশ্ব। তবে ঠাকুরের গৃহত্ব ভক্তেরা যে তাঁহার কথা নানাভাবে প্রচার করিতেছে, সে-সৰ কি সভ্য নম্ন ?

শাসীজী। একেবারে সভ্য নয়—বলা বায় না ; ভবে ভারা ঠাকুরের সহছে বা বলে, ভা সব partial truth ( আংশিক সভ্য )। বে বেমন আধার, দে ঠাকুরের ভডটুকু নিরে ভাই আলোচনা করছে। ঐরণ করাটা মল নর। তবে তার ভজের মধ্যে এরপ বদি কেহ বুঝে থাকেন বে, ডিনি বা বুঝেছেন বা বলছেন, ভাই একমাত্র সভ্য, ভবে ভিনি দয়ায় পাত্র। ঠাকুরকে কেউ বলছেন—ভাত্রিক কৌল, কেউ বলছেন—চৈভক্তরেৰ 'নারদীয়া ভক্তি' প্রচার করতে জয়েছিলেন, কেহ বলছেন—সাধনভজন করাটা ঠাকুরের অবভারতে বিখাসের বিরুদ্ধ, কেউ বলছেন—সন্মাসী হওয়া ঠাকুরের অভিমত নয়, ইত্যাদি কত কথা গৃহী ভক্তদের মূখে ওনবি; ও-সব কথায় কান দিবিনি। ডিনি যে কি, কভ কভ পূৰ্বগ-অবতারগণের জ্যাটবাঁধা ভাবরাজ্যের রাজা, তা জীবনপাতী তপস্তা করেও একচুল বুঝতে পারলুম না! ভাই তাঁর কথা সংযভ হয়ে বলভে হয়। যে বেমন আধার, তাঁকে ভিনি ডভটুকু দিয়ে ভরপুর ক'রে গেছেন। তাঁর ভাবসমূদ্রের উচ্ছাসের একবিন্দু ধারণা করতে পারলে মাছৰ তথনি দেবতা হয়ে যায়। সৰ্বভাবের এমন সমন্বয় অগতের ইভিহাসে আর কোথাও কি খুঁছে পাওয়া যায় ? এই থেকেই বোঝ্—ভিনি কে দেহ ধ'রে এসেছিলেন। অবতার বললে তাঁকে ছোট করা হয়। তিনি বথন তাঁর সন্ন্যাসী ছেলেদের বিশেষভাবে উপদেশ দিতেন, তথন অনেক সময় নিজে উঠে চারিদিক খুঁজে দেখতেন—কোন গেরন্ত দেখানে আছে কি না। যদি দেখতেন—কেউ নেই বা আসছে না, ভবেই জলম্ভ ভাষায় ত্যাগ-্তপস্থার মহিমা বর্ণন করতেন। সেই সংসার-বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনাতেই তো আমবা সংসারত্যাগী উদাসীন।

শিশ্ব। গৃহস্থ ও সন্মাসীদের মধ্যে তিনি এত প্রভেদ রাখিতেন ?

স্বামীলী। তা ঠার গৃহী ভক্তদেরই জিল্লাসা ক'রে দেখিস না। ব্বেই দেখ্
না কেন—তাঁর বে-সব সন্তান ঈশরলান্তের জন্ত ঐহিক জীবনের সমত
ভোগ ত্যাগ ক'রে পাহাড়ে-পর্বতে, তীর্থে-জাল্লমে তপভার দেহপাত
করছে, তারা বড়—না বারা তাঁর সেবা বন্ধনা শর্প বনন করছে
অথচ সংসারের মান্নামোহ কাটিরে উঠতে পারছে না, তারা বড় প্রারা
জাত্তানে জীবসেবার জাবনপাত করতে জগ্রসন্ত, বারা জাতুরার
উর্ধ্রেতা, বারা ত্যাগ-বৈরাগ্যের মৃত্তিমান চলবিগ্রহ, তারা বড়—না

- वाना बाहित बट्डा এकवान क्रल वटन, भन्नकर्नाहे आवान विश्वान वन्छ, ভালা वर्ष ? अ-नव निष्कहे बृद्ध दिश्।
- শিশু। কিন্তু মহাশর, বাঁহারা তাঁহার (ঠাকুরের) রূপা পাইরাছেন, তাঁহাদের আবার সংসার কি ? তাঁহারা গৃহে থাকুন বা সন্মান অবলঘন করুন, উভরই স্থান—আ্যার এইরূপ বলিয়া বোধ হয়।
- খামীজী। তাঁব কুপা বারা পেরেছে, তারের মন বৃদ্ধি কিছুতেই আর সংসারে আসক্ত হ'তে পারে না। কুপার test (পরীকা) কিছু হচ্ছে কাম-কাঞ্চনে অনাসক্তি। সেটা যদি কারও না হরে থাকে, তবে সে ঠাকুরের কুপা ক্থনই ঠিক ঠিক লাভ করেনি।
- পূর্ব প্রসন্ধ এইরূপে শেষ ছইলে শিশু জন্ম কথার জ্বভারণা করিয়া বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশন্ধ, জাপনি বে দেশবিদেশে এভ পরিশ্রম করিয়া গেলেন, ইহার ফল কি হইল ?'
- খামীখী। কি হরেছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখতে পাবি। কালে পৃথিবীকে ঠাকুরের উদার ভাব নিভে হবে, তার স্চনা হয়েছে। এই প্রবল বস্তামূধে সকলকে ভেসে বেতে হবে।
- শিশু। আপনি ঠাকুরের সহজে আরও কিছু বলুন। ঠাকুরের প্রসন্ধ আপনার মূখে শুনিতে বড় ভাল লাগে।
- খামীনী। এই তো কভ কি দিনরাত ওনছিন। তাঁর উপমা ডিনিই। তাঁর কি তুলনা আছে রে?
- শিক্ত। মহাশন্ধ, আমরা তো তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। আমাদের উপার ?
  আমীজী। তাঁর সাক্ষাৎ রূপাপ্রাপ্ত এইসব সাধুদের সমসাভ তো করেছিল,
  তবে আর তাঁকে দেখলিনি কি ক'রে বল্?' তিনি তাঁর ত্যাগী
  সন্তানদের মধ্যে বিরাজ করছেন। তাঁদের সেবাবন্দনা করলে
  কালে জিনি revealed (প্রকাশিত) হবেন। কালে সব দেখতে
  পাবি।
- শিক্ত। আচ্ছা বহাশর, আপনি ঠাকুরের কুপাঞাপ্ত অন্ত সকলের কথাই বলেন। আপনার নিজের সমজে ঠাকুর বাহা বলিতেন, সে কথা ভো কোন দিন কিছু বলেন না।

খামীকী। আমান্ন কথা আর কি ব'লব ? দেখছিদ তো, আমি তাঁর দৈত্যদানার ভেতরকার একটা কেউ হবো। তাঁর দামনেই কখন কখন তাঁকে গালমন্দ করতুম। ডিনি শুনে হাসতেন।

বলিতে বলিতে স্থানীজীর মৃথমণ্ডল হির গন্তীর হইল। গন্ধার দিকে শৃশ্বমনে চাহিরা কিছুক্ষণ হিরভাবে বলিরা রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। নৌকাও ক্রমে মঠে পৌছিল। স্থানীজী তথন স্থাপন মনে গান ধরিরাছেন—

> <sup>5</sup>( কেবল ) আশার আশা, ভবে আসা, আসামাত্র সার হ'ল। এখন সন্ধাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো।' ইত্যাদি

গান শুনিয়া শিশু শুন্ধিত হইরা স্থামীন্ত্রীর মুখপানে তাকাইরা রহিল। গান সমাপ্ত হইলে সামীন্ত্রী বলিলেন, 'তোদের বাঙালদেশে স্থকণ্ঠ গায়ক জন্মায় না। মা-গদার জল পেটে না গেলে স্থক্ঠ হয় না।'

এইবার ভাড়া চুকাইরা স্বামীজী নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং স্থামা খুলিয়া মঠের পশ্চিম বারান্দায় বদিলেন। স্থামীজীর গৌরকান্তি এবং গৈরিকবসন সন্ধ্যার দীপালোকে অপূর্ব শোভা ধারণ করিল।

89

# স্থান--বেল্ড মঠ কাল--জুন ( শেব সপ্তাহ ), ১৯০২

আৰু ১৩ই আবাঢ়। শিশ্ব বালি হইতে সন্ধান প্ৰাক্কালে মঠে আসিয়াছে। বালিতেই তখন তাহার কর্মখান। অন্ত সে অফিসের পোশাক পরিয়াই আসিয়াছে। উহা পরিবর্তন করিবার সময় পায় নাই। আসিয়াই বামীজীর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সে তাঁহার শারীরিক কুশল জিজাসা করিল। স্বামীজী বলিলেন, 'বেশ আছি। (শিশ্বের পোশাক দেখিয়া) তুই কোটপ্যান্ট পরিস্, কলার পরিসনি কেন?' এ কথা বলিয়াই নিকটন্থ স্বামী সারহানক্ষকে ভাকিয়া বলিলেন, 'আমার বে-সব কলার আছে, তা

থেকে ছটো কলার একে কাল দিস্ ভো।' সারদানন্দ-স্থামীও স্থামীজীর আলেশ শিরোধার্য করিয়া লইলেন।

অভংগর শিক্ত মঠের অক্ত এক গৃহে উক্ত পোশাক ছাড়িয়া হাতম্থ ধুইয়া বামীজীর কাছে আসিল। বামীজী তথন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন: আহার, পোশাক ও আতীয় আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে ক্রমে আতীয়ত্ব-লোপ হয়ে যায়। বিভা সকলের কাছেই শিখতে পারা যায়। কিন্ত বে বিভালাভে ভাতীয়ত্বের লোপ হয়, তাতে উন্নতি হয় না—অধংপাতের স্চনাই হয়।

- শিশ্ব। মহাশয়, অফিস-অঞ্জে এখন সাহেবদের অহুমোদিত পোশাকাদি না পরিলে চলে না।
- খামীজী। তা কে বারণ করছে? অফিন-অঞ্চলে কার্যাথে এরপ পোশাক পরবি বইকি। কিন্তু ঘরে গিয়ে ঠিক বাঙালী বাবু ছবি। সেই কোঁচা-ঝুলানো, কামিজ-গায়, চাদর কাঁথে। ব্যালি?

শিকা। আন্তেই।।

স্বামীনী। ভোরা কেবল সার্ট (কামিজ) পরেই এ-বাড়ি ও-বাড়ি বাস্— ওদেশে (পাশ্চাত্যে) ঐরপ পোশাক প'রে লোকের বাড়ি বাওয়া ভারি অভজ্ঞতা—naked (নেংটো) বলে। সার্টের উপর কোট না পরলে, ভল্তলোকের বাড়ি চুকভেই দেবে না। পোশাকের ব্যাপারে ভোরা কি ছাই অহকরণ করভেই শিথেছিস্! আজকালকার ছেলে-ছোকরারা বেসব পোশাক পরে, ভা না এদেশী, না ওদেশী—এক অভুত সংমিশ্রণ।

এইরপ কথাবার্তার পর স্বামীনী গদার ধারে একটু পদচারণা করিতে । লাগিলেন। সঙ্গে কেবল শিশুই রহিল। শিশু সাধন' সম্বন্ধ একটি কথা এখন স্বামীনীকে বলিবে কি না, ভাবিতে লাগিল।

वांगोजी। कि ভारहिन्? वलहे (यन् ना।

শিশ্ব। ( সলজভাবে ) মহাশন্ন, ভাবিভেছিলাম বে, আপনি যদি এমন একটা

কোন উপায় শিথাইয়া দিতেন, বাছাতে ধ্ব শীয় য়ন: হির হইয়া বায়,
 বাছাতে থ্ব শীয় য়ৢয়ানয় হইতে পায়ি, তবে থ্ব উপকার,হয়। সংসায়চকে
 পড়য়া সাধন-ভলনের সময়ে মন হির করিতে পায়া ভার-।

শিব্যের ঐশ্বপ দীনতা-দর্শনে সম্ভোষ লাভ করিয়া খামীলী শিশ্বকে সংক্রছে বলিলেন, 'থানিক বাদে আমি উপরে বখন একা থাকব, তখন ভূই খাস্। ঐ বিষয়ে কথাবার্তা হবে এখন।'

শিশু আনক্ষে অধীর হইয়া স্থামীজীকে পুনংপুনং প্রণাম করিতে লাগিল। স্থামীজী 'থাক্ থাক্' বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বামীজী উপরে চলিয়া গেলেন।

শিশু ইত্যবসরে নীচে একজন সাধুর সঙ্গে বেদান্তের বিচার আরম্ভ করিরা দিল এবং ক্রমে বৈভাবৈতমভের বাগবিতপ্তার মঠ কোলাহলমর হইরা উঠিল। গোলবোগ দেখিরা খামী শিবানন্দ মহারাজ ভাহাদের বলিলেন, 'প্ররে, আন্তে আন্তে বিচার কর; জমন চীৎকার করলে খামীজীর ধ্যানের ব্যাঘাত হবে।' শিশু ঐ কথা শুনিরা হির হইল এবং বিচার সাজ করিরা উপরে খামীজীর কাছে চলিল।

শিশু উপরে উঠিয়াই দেখিল—খামীজী পশ্চিমান্তে মেজেতে বিদিয়া ধ্যানহ হইয়া আছেন। মৃথ অপূর্বভাবে পূর্ব, বেন চক্রকান্তি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। উহার সর্বান্ধ একেবারে হির—বেন 'চির্জার্শিভারত্ত ইবাবতত্বে'। স্বামীজীর সেই ধ্যানত্ব মুর্ভি দেখিয়া সে অবাক হইয়া নিকটেই দাড়াইয়া রহিল এবং বহক্ষণ দাড়াইয়া থাকিয়াও স্বামীজীর বাহ্ন হঁশের কোন চিহ্ন মা দেখিয়া নিঃশম্বে ঐ হানে উপবেশন করিল। আরও অর্ধ ঘন্টা অতীত হইলে স্বামীজীর ব্যাবহারিক অগৎসম্বান্ধ আনের বেন একটু আভাস দেখা গেল; তাহার বন্ধ পাণিপল্প কম্পিত হইতেছে, শিশু দেখিতে পাইল। উহার পাচ-সাত মিনিট বাদেই স্বামীজী চক্ষুয়্মীলন করিয়া শিশ্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, 'কথন এখানে এলি ?'
নিশ্ব। এই কতক্ষণ আসিয়াছি।

খামীজী। তাবেশ। এক গাদ জল নিয়ে আর।

শিশু তাড়াতাড়ি খামীনীর জন্ত নির্দিষ্ট কুঁলো হইতে জন নইয়া আদিন। খামীনী একটু জন পান করিয়া গাসটি শিশুকে খণাখানে রাখিতে বলিনেন। শিশু এক্রণ করিয়া আদিয়া পুনরায় খামীনীর কাছে বসিল।

খানীজী। আৰু খুব ধ্যান জনেছিল।

শিক্ত। মহাশয়, ধ্যান করিতে বসিলে মন বাহাতে ঐরণ ত্বিয়া ধার, ভাহা আমাকে শিধাইয়া দিন।

- বামীজী। ভোকে সব উপায় তো পূর্বেই ব'লে দিয়েছি, প্রভাহ সেই প্রকার ধ্যান করবি। কালে টের পাবি। আচ্ছা, বল্ দেখি ভোর কি ভাল লাগে?
- শিশু। মহাশর, আপনি বেরুপ বলিরাছেন সেরুপ করিরা থাকি, তথাপি আমার ধ্যান এখনও ভাল জমে না। কখন কখন আবার মনে হয়— কি হইবে ধ্যান করিয়া? অতএব বোধ হয় আমার ধ্যান হইবে না, এখন আপনার চিরুদামীপাই আমার একাস্ত বাছনীয়।
- খামীজী। ও-সব weakness-এর ( ছুর্বলভার ) চিহ্ন। সর্বদা নিভ্যপ্রভাক্ষ আত্মায় তন্মর হয়ে যাবার চেষ্টা করবি। আত্মদর্শন একবার হ'লে সব হ'ল—ক্ষম-মৃত্যুর পাশ কেটে চলে যাবি।
- শিশু। আপনি রূপা করিয়া তাহাই করিয়া দিন। আপনি আজ নিরিবিলি আসিতে বলিয়াছিলেন, তাই আসিয়াছি। আমার বাতে মন হির হয়, তংসম্বন্ধে কিছু করিয়া দিন।
- স্বামীজী। সময় পেলেই ধ্যান করবি। স্থয়া-পথে মন ষদি একবার চলে যায় তো আপনা-আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে—বেশী কিছু আর করতে হবে না।
- শিশু। আপনি তো কত উৎসাহ দেন। কিন্তু আমার সত্য-বন্ত প্রত্যক্ষ হইবে কি ?
- খামীজী। হবে বইকি। আকীট-ত্রন্ধা সব কালে মৃক্ত হয়ে যাবে—আর তুই হবিনি ? ও-সব weakness ( হুর্বলতা ) মনেও স্থান দিবিনি।
- ় পরে বলিলেন: ধ্রাকান্ হ, বীর্বান্ হ, আত্মজ্ঞান লাভ কর্, আর 'পরহিভার' জীবনপাত কর্—এই আমার ইচ্ছা ও আলীর্বাদ।

অত:পর প্রসাদের ঘন্টা পড়ায় বলিলেন, 'যা প্রসাদের ঘটা পড়েছে।'

শিশু স্বামীজীর পদপ্রান্তে প্রণত হইয়া রূপাভিকা করার স্বামীজী শিশুর মন্তকে হাত দিয়া স্বামীবাদ করিলেন এবং বলিলেন, 'আমার স্বামীবাদ স্বদি ভোর কোন উপকার হয় তো বলছি—ভগবান্ রামরুক্ষ ভোকে রূপা কর্মন। এর চেয়ে বড় স্বামীবাদ স্বামি জানি না।

শিশু এইবার আনন্দিত মনে নীচে নামিরা আসিরা শিবানন্দ মহারাজকে খামীজীর আশীর্বাদের কথা বলিল। খামী শিবানন্দ ঐ কথা শুনিরা বলিলেন, 'বাং বাঙাল, ভোর সব হয়ে গেল। এর পর স্বামীজীর আশীর্বাদের ফল জানতে পারবি।'

আহারাস্তে শিশু আর সে-রাত্তে উপরে যায় নাই। কারণ স্বামীজী আজ সকাল-সকাল নিজা যাইবার জন্ম শরন করিয়াছিলেন।

পরদিন প্রত্যুষে শিশুকে কার্বাহ্মরোধে কলিকাতার ফিরিরা বাইতেই হইবে। স্থতরাং তাড়াতাড়ি হাতম্থ ধুইরা নে উপরে খানীজীর কাছে উপন্থিত হইলে তিনি বলিলেন, 'এখনি যাবি ?'

শিকা। আৰু হা।

স্বামীনী। স্বাগামী রবিবারে স্বাসবি ভো?

निशा निका।

স্বামীনী। ভবে স্বায়; ঐ একথানি চলতি নৌকাও স্বাসছে।

শিশু স্বামীজীর পাদপদ্মে এ-জন্মের মতো বিদায় লইয়া চলিল। সে তখনও জানে না বে, তাহার ইষ্টদেবের সঙ্গে সুলশরীরে তাহার এই শেষ' দেখা। স্বামীজী তাহাকে প্রসন্নবদনে বিদায় দিয়া পুনরায় বলিলেন, 'রবিবারে স্বাসিদ্।' শিশুও 'আদিব' বলিয়া নীচে নামিয়া গেল।

খামী সারদানন্দ তাহাকে ষাইতে উত্তত দেখিয়া বলিলেন, 'এরে, কলার ছটো নিয়ে যা। নইলে খামীজীর বকুনি খেতে হবে।' শিশু বলিল, 'আজ বড়ই তাড়াতাড়ি, আর একদিন লইয়া যাইব—আপনি খামীজীকে এই কথা বলিবেন।'

চলতি নৌকার মাঝি ডাকাডাকি করিতেছে, স্থতরাং শিশু ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতেই নৌকার উঠিবার জন্ম ছুটিল। শিশু নৌকার উঠিয়াই দেখিতে পাইল, স্বামীজী উপরের বারান্দার পারচারি করিতেছেন। সে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া নৌকার ভিতরে প্রবেশ করিল। নৌকা ভাটার টানে আধ ঘণ্টার মধ্যেই আহিরিটোলার ঘাটে পঁছছিল।

<sup>🏅</sup> ১ ২০শে আষাঢ়, ৪ঠা জুলাই—পরবর্তী শুক্রবার সন্ধ্যায় স্বামীজী মহাসমাধিতে প্রবেশ করেন।

# স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে

# প্রকাশকের নিবেদন হইতে

'ৰামীজীর সহিত হিমালয়ে' ভগিনী নিবেদিতার 'Notes of some Wanderings with the Swami Vivekananda' নামক ইংরেজী গ্রন্থের বন্ধায়বাদ।…

এই গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী তাঁহার গুরুদেবের সহিত আলমোড়া, নৈনীতাল প্রভৃতি ছানে এবং কাশ্মীরের নানাস্থানে ভ্রমণের কয়েকথানি জীবস্ক চিত্র অধিত করিয়াছেন। তবে ইহা সাধারণ ভ্রমণর্ত্তাস্থের ফ্রায় নহে। বর্তমান যুগের ত্ইজন মহামনীবীর ভাবের সংঘর্ষের চিত্র পুস্তকথানির হত্তে ছত্তে বিভ্রমান।

নিবেদিভার সমৃদয় কথাগুলিই ভাবপূর্ণ, এবং বর্ণনাপেক্ষা ইলিভের হারাই পাঠকের হৃদয়ে নৃতন নৃতন ভাব ও চিস্তাভরকের স্কটির চেটা করে। নিবেদিভার নিজের ভাষায় তাঁহার এই গ্রন্থের প্রতিপাদিভ বিষয় সম্বন্ধে আমরা বলি, 'এমন সব সময় আসিয়াছে, যাহা ভূলিবার নয়; এমন সব কথা ভনিয়াছি যাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।'…

কার্তিক, ১৩২৪

**বশংবদ** 

প্রকাশক

<sup>&</sup>gt; বর্তমান সংগ্রহে প্রধানত স্বামীজীর কথাগুলিই চয়ন করা হইয়াছে, ডংসহ প্রয়োজনীয় পটভূমিকা সন্নিবেশিত আছে।

# পূৰ্বভাষ

বাজিগণ—স্বামী বিবেকানন্দ, তাঁহার গুরুত্রাতৃবৃন্দ ও শিশুমওলী। কয়েক জন পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিশু—ধীরা মাতা, জয়া নায়ী এক মহিলা ও নিবেদিতা তাঁহাদের অক্সতম।

> স্থান—ভারতের বিভিন্ন অংশ কাল—১৮৯৮ খুট্টাব্দ

এ বংসর দিনগুলি কি স্বন্ধরভাবেই না কাটিয়াছে! এই সময়েই যে আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইয়াছে! প্রথমে নদীতীরে বেলুড়ের কুটারে, ভারপর হিমালয়-বক্ষে নৈনীতাল ও আলমোড়ায়, পরিশেষে কাশ্মীরে নানা স্থানে পরিভ্রমণ-কালে—সর্বত্রই এমন সব সময় আসিয়াছিল, বাহা কথনও ভূলিবার নয়, এমন সব কথা শুনিয়াছি, বাহা আমাদের সারা জীবন ধরিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিবে।

বিরাট প্রতিভার বিশাল খেরালে আমরা কৌতুক করিয়াছি, বীরত্বের উচ্ছালে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছি,—এ সমস্ত দিব্য লীলায়, মনে হয়, শিশু ভগবান ধেন জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমরা দাঁড়াইয়া লাকিস্বরূপ নিরীক্ষণ করিয়াছি।…

…দেখিতেছি নক্ষত্রালোকিত হিমাচল-অরণ্যানীর দৃষ্ঠাবলী আর দেখিতেছি দিল্লী এবং তাজের রাজভোগ্য সৌন্দর্বরাশি। স্থৃতির এই সকল নিদর্শন বর্ণনা করিতে কাহার না আগ্রহ হয়! কিন্ধ বর্ণনায় উহা বিবর্ণ হইয়া উঠিবে—কেননা সে বে অসম্ভব! তাই স্থৃতির আলোখ্যে নয়, স্থৃতির আলোকেই তাহাদের অক্ষয় পুণ্যপ্রতিষ্ঠা। আর সেই প্রতিষ্ঠায় চিরসংযুক্ত হইয়া বিশ্বমান থাকিবে তথাকার কোমলহাদর শাস্তপ্রকৃতি অধিবাসিবৃন্দ।

কিরপ মানসিক অবস্থায় নৃতন নৃতন ধর্ম-বিশাস প্রস্ত হয়, এবং কী ধরনের মহাপুরুষেরা এইরপ ধর্ম-বিশাস সঞ্চারিত করেন—আমরা ভাহা কতকটা প্রভাক করিয়াছি। কারণ, আমরা এমন এক মহাপুরুষের সঙ্গাভ করিয়াছি, যিনি সকল রকম লোককেই নিজের কাছে আকর্ষণ করিতেন, সকলের বক্তব্য শুনিভেন, সকলের প্রতি সহায়ভূতি দেখাইতেন, কাহাকেও প্রভ্যাখ্যান করেন নাই।

বিদেশীর উপহাসহল, কিন্ত দেশবাসীর পূজাম্পদ ভিক্কের বেশে তাঁহাকে আমরা দেখিরাছি; তাই মনে হয়—শ্রমলন্ধ জীবিকা, সামাপ্ত কুটারে বাস, এবং শশুক্তেবাহী সাধারণ পথ—কেবল এই সমন্ত পাল্লিপার্থিক দৃশুপটের মধ্যেই এমন জীবনের প্রকৃত শোভা ফুটতে পারে।

তাঁহার স্বদেশবাসী বিদান্ রাষ্ট্রনীতি-বিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহাকে বেমন ভালবাসিতেন, নিরক্ষর অজ্ঞেরাও তাঁহাকে তেমনি ভালবাসিত। তাঁহার নৌকার মাঝি-মালারা পথ চাহিয়া থাকিত, কতক্ষণে তিনি আবার নৌকার ফিরিয়া আসিবেন। বে গৃহে তিনি অতিথি হইতেন, সেই গৃহের পরিচারক ভ্তাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া বাইত, কে আগে তাঁহার সেবা করিবে। আর এই সকল ব্যাপার সর্বদাই যেন একটা খেলার আবরণে অড়িত থাকিত। 'তাহারা বে ভগবানের খেলার সলী'—এই ভাব তাহাদের মনে স্বতই জাগরুক থাকিত।

বাঁহারা এরপ শুভুমুহুর্তের আখাদ পাইয়াছেন, জীবন তাঁহাদের নিকট অধিকতর মূল্যবান্, অধিকতর মধুময়। দীর্ঘ নিরানন্দ রজনীর তালবন-সঞ্চায়ী বাযুও উল্বেগ ও আশহার পরিবর্তে তাঁহাদের কর্ণে শান্তিময় 'শিব! শিব!' বাণী ধ্বনিত ক্রিয়া তোলে।

# স্থান—বেল্ডে গঙ্গাতীরে একথানি ছোট বাড়ি কাল—মার্চ হইতে ১১ই মে পর্যন্ত

গঙ্গাতীরস্থ বাড়িখানির সম্বন্ধে স্বামীজী একজনকে বলিয়াছিলেন, 'ধীরা-মাতার কৃত্র বাড়িখানি তোমার স্বর্গ বলিয়া মনে হইবে। কারণ, ইহার আগাগোড়া স্বটাই ভালবাসা-মাখা।'

বাহুবিকই তাই। ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন মেলা-মেশার ভাব, এবং বাহিরে প্রতি জিনিসটি সমান স্থলর; স্থামল বিস্তৃত শম্পরাজি, উন্নত নারিকেল বৃক্ষগুলি, বনমধ্যস্থ ছোট ছোট বাদামী রঙের গ্রামগুলি—সবই স্থলর!

যাঁহাদের মনে অতীতের শ্বৃতি জাগরুক রহিয়াছে, এমন অনেকে মাঝে মাঝে আসিতেন, এবং আমরা স্বামীজীর অষ্ট্রবর্ব্যাপী ভ্রমণের কিছু কিছু বিবরণ শুনিতে পাইতাম; গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমন-কালে তাঁহার নাম-পরিবর্তনের কথা, তাঁহার নির্বিকল্প সমাধির কথা, এবং ষাহা বাক্যের অতীত ও সাধারণ দৃষ্টির বহিভূতি, যাহা কেবল প্রেমিক হৃদয়েরই অহস্থবগম্য, পরার্থে স্বামীজীর সেই পবিত্ত মর্মবেদনার কথাও আমরা শ্রবণ করিতাম। আর স্বয়ং স্বামীজী তথার আসিতেন, উমামহেশবের ও রাধারুফের গল্প বলিতেন, কত গান ও কবিতার আংশিক আর্ভি করিতেন।

বেশীর ভাগ, তিনি আজ একটি, কাল একটি—এইরপ করিয়া ভারতীয়
ধর্মগুলিই আমাদের নিকট বর্ণনা করিতেন,—তাঁহার যথন বেমন থেয়াল হইড;
যেন তদমুসারেই কোন একটিকে বাছিয়া লইতেন। কিন্তু তিনি কেবল যে
ধর্মবিষয়ক উপদেশই আমাদিগকে দিতেন, তাহা নহে। কখনও ইতিহাস,
কখনও লৌকিক উপকথা, কখনও বা বিভিন্ন সমাজ, জাতিবিভাগ ও
লোকাচারের বহুবিধ উন্তুট পরিণতি ও অসক্তি—এ সকলেরও আলোচনা
হইত। বাস্তবিক তাঁহার শ্রোভ্রন্দের মনে হইড, যেন ভারতমাতা শেষ
এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ-অরপ হইয়া তাঁহার শ্রীমুখাবলম্বনে স্বয়ং প্রকটিত হইতেছেন।

ভারত-সংক্রান্ত বিষয়ে, যাহা কিছু পাশ্চাত্য মনের পক্ষে আত্মাদ করা অসম্ভব বলিয়া তাঁহার বোধ হইত, সেগুলিকে শিক্ষার প্রারভেই খুব করিয়া বাড়াইয়া আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন। এইরপে, হ্রডো তিনি হরগৌরীমিলনাত্মক একটি কবিতা' আবৃত্তি করিতেন:

কভূরিকাচন্দনলেপনারে,
শাশানভন্মাকবিলেপনার।
সংকৃত্তলারৈ ফণিকৃত্তলার,
নম: শিবারৈ চ নম: শিবার।
মন্দারমালাপরিশোভিতারে,
কৃপালমালাপরিশোভিতার।
দিব্যাম্বরারৈ চ দিগম্বরার,
নম: শিবারৈ চ নম: শিবার।

চাম্পেরগোরার্ধশরীরকারে,
কর্পুরগোরার্ধশরীরকার।
ধশিল্লবভৈত চ জটাধরার,
নমঃ শিবারৈ চ নমঃ শিবার॥
অভোধরশ্রামলকুত্তলারে,
বিভৃতিভূষাক্ষটাধরার।
জগজ্জনত্তৈ জগদেকপিত্তে,
নমঃ শিবারৈ চ নমঃ শিবার॥

আলোচনার বিষয় বাহাই হউক না কেন, উহা সর্বদাই পরিণামে অবন্ধ
অস্তবের কথায় পর্যবসিত হইত। সাহিত্য, প্রত্নতত্ব অথবা বিজ্ঞান—বে-কোন
তত্ত্বের বিচারেই তিনি প্রবৃত্ত হউন না কেন, সেটি বে সেই চরম অহন্ত্তিরই
একটি দৃষ্টান্ত মাত্র, তাহা তিনি সদাই আমাদের মনে বন্ধমূল করিয়া দিতেন।
তাঁহার চক্ষে কোন জিনিদই ধর্মের এলাকার বহিত্তি ছিল না। বন্ধনমাত্রকেই
তিনি অত্যন্ত স্থার চক্ষে দেখিতেন, এবং বাহারা 'শৃত্তাকে পুণ্যের আবরণে
ঢাকিতে চাহে' তাহাদিগকে তিনি ভয়ানক লোক বলিয়া গণ্য করিতেন;
কিন্ত তাই বলিয়া উচ্চ ন্তবের রদশিয়ের এবং এই বিষয়ের মধ্যে প্রহৃত
সমালোচক বে ব্যবধান দেখিতে পান, তাহা কথনও তাঁহার দৃষ্টি এড়াইত না।
একদিন আমরা কয়েক জন ইওরোপীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম।
ভামীজী সেদিন পারসিক কবিতার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন:

'প্রিয়তমের মৃথের একটি তিলের বদলে আমি সমরকদের সমস্ত ঐশর্ষ বিলাইয়া দিতে প্রস্তত !'

—এই পদটি আবৃত্তি করিতে করিতে তিনি সহসা সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ, যে লোক একটা প্রেমসদীতের মাধুর্য ব্রিতে পারে না, তাহার জ্ঞু আমি এক কানাকড়িও দিতে রাজী নই।' তাঁহার কথাবার্তা সরস

<sup>&</sup>gt; অর্থনারীবরস্তোত্রমৃ—শব্দরাচার্য

উজ্জিশমূর্ছে পূর্ণ থাকিত। সেই দিনই অপরাত্নে, কোন রাজনৈতিক বিষয়ের বিচার করিতে করিতে তিনি বলিলেন, 'দেখা যাইতেছে যে, একটি ভাতিগঠনের পক্ষে সাধারণ প্রীতির স্থায় একটা সাধারণ বিরাগেরও আবশ্রকতা আছে !'

করেক মাদ পরে তিনি বলিয়াছিলেন, 'বাহার জগতে কোন বিশেষ কাজ করিবার আছে, তাহার কাছে আমি কখনও উমা এবং মহেশর ভিদ্ধ অক্ত দেবদেবীর কথা বলি না। কারণ, মহেশর এবং জগনাতা হইতেই কর্মবীরগণের উদ্ভব।' ভগবানের প্রতি উদ্ধাম প্রেমে আত্মহারা হওয়া বে কি জিনিস, তাহার আভাস তিনি না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাই তিনি আমাদের কাছে এই সব গানও হুর-সংযোগে গাহিতেন:

'প্রেমের রাজা কুঞ্জবনে কিশোরী,

প্রেমের বারে আছে বারী, করে মোহন বাঁশরী,

বাঁশী বলচে রে সদাই, প্রেম বিলাবে কল্পডফ রাই,

কাক্ল খেতে মানা নাই!

ডাকচে বানী—আয় পিপাদী জয় রাধে নাম গান ক'রে।''

তিনি তাঁছার বন্ধ্-রচিত গোপগোপীগণের উত্তর-প্রত্যুত্তর-স্ফক ভাব-গন্ধীর গীতটিও গাহিয়া ভনাইতেন:

'পরমাত্মন পীতবসন নবঘনশ্রামকার।
কালা ব্রফের রাধাল ধরে রাধার পার।
বন্দ প্রাণ নন্দত্লাল নমো নমো পদপক্ষে,
মরি মরি, বাঁকা নয়ন গোপীর মন মজে।
পাণ্ডবস্থা সার্থি রথে, বাঁশী বাজায় ব্রজের ঘাটে পথে।
যজ্ঞেশর বীতভঙ্ক হর যাদবরার,
প্রেমে রাধা ব'লে নয়ন ভেসে যায়।'

২৫শে মার্চ। প্রাতে কুটীরে আদিয়া সকালের দিকে কয়েক ঘণ্টা সেখানে অভিবাহিত করা, আবার বৈকালে পুনরায় আদা—ইহাই সামীজীর এই সময়ের নিয়ম ছিল। কিন্ত এইরূপ সাক্ষাতের দ্বিতীয় দিন সকালে—শুক্রবার

<sup>&</sup>gt; কবি গিরিশচক্র ঘোষ প্রণীত 'নিমাই-সন্মাস' নাটক হইতে

২ নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র যোষ

ঈশাহিগণের জ্ঞাপনোৎসবের দিন—তিনি ফিরিবার সময় আমাদের তিন জনকে সদে করিয়া মঠে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে ঠাকুর্মরে সংক্ষিপ্ত অন্তর্গানান্তে একজনকে ব্রশ্নচর্গব্রতে দীক্ষিত করিলেন। সেই প্রভাতটি জীবনে সর্বাপেক্ষা আনন্দময় প্রভাত! পূজাশেষে আমরা উপর তলায় গেলাম। স্বামীজী বোগী শিবের স্থায় জটা, বিভৃতি ও হাড়ের কুণ্ডল পরিধান করিয়া একঘণ্টাকাল ভারতীয় বাড্যযন্ত্র-সংযোগে ভারতীয় গীত গাহিলেন।

তার পর সন্ধ্যার সময় গলাবক্ষে আমাদের নৌকায় বসিয়া তিনি আমাদের নিকট অকপটভাবে তাঁহার গুরুদেবের নিকট হইতে দায়রূপে প্রাপ্ত সেই মহংকার্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন এবং ভাবনাবিষয়ক অনেক কথা বলিলেন।

আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি দার্ভিলিং যাত্রা করিলেন।

তরা মে। তারপর আমাদের মধ্যে তৃইজন প্রমারাধ্যা প্রীপ্রীমাতাঠাকুরানীর গৃহে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন। তথনকার রাজনীতিক গগন
তম্যাচ্ছয়। একটা ঝড়ের স্চনা দেখা ঘাইতেছিল। ইতিপূর্বেই প্রেগ, আতর
এবং দাঙ্গা-হাজামা নিজ নিজ ভীষণ মূর্তি দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছিল।
আচার্যদেব আমাদের তৃইজনকে লক্ষ্য করিয়া বললেন, 'মা কালীর অন্তিত্ব
সম্বন্ধে কতকগুলি লোক ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ঐ দেখ, আজ মা প্রজাগণের মধ্যে
আবিভূতা হইয়াছেন। ভয়ে তাহারা কুলকিনারা দেখিতে পাইতেছে না এবং
মৃত্যুর দণ্ডদাতা সৈনিকর্ন্দের ডাক পড়িয়াছে। কে বলিতে পারে বে, ভগবান্
ভভের ত্যায় অন্তভ রূপেও আত্মপ্রকাশ করেন না! কিন্তু কেবল হিন্দুই
তাঁহাকে অন্তভ রূপেও পূজা করিতে সাহস করে।'

মহামারী দেখা দিয়াছিল এবং জনসাধারণকে সাহস দিবার জন্ত ব্যবস্থাও চলিতেছিল। বতদিন এই আশহা সব দিক আতহিত করিয়া রাধিয়াছিল, ততদিন খামীলী কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে সমত হইলেন না। এই আশহা কাটিয়া গেল বটে, কিছ সলে সলে সেই স্থাধের দিনগুলিও অন্তর্হিত হইল। আমাদেরও ধাত্রা করিবার সময় আসিল।

<sup>় &</sup>gt; The Day of Annunciation—যেদিন দেবদুত আসিয়া ঈশা-জননী মেরীকে পুত্রের জ্বাকথা জ্ঞাপন করেন।

## স্থান—হিমালয় কাল—১১ই হইতে ২৭শে মে পর্যন্ত

আমরা একটি বড় দল, অথবা প্রকৃতপক্ষে ছইটি দল, ব্ধবার সন্ধ্যাকালে হাওড়া স্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া শুক্রবার প্রাতে হিমালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম।

তিনটি ঘটনা নৈনীতালকে মধুমর করিয়া তুলিয়াছিল—থেতড়ির রাজাকে আমাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিয়া আচার্যদেবের আহলাদ; তুইজন বাইজীর আমাদিগের নিকট সন্ধান জানিয়া লইয়া স্বামীজীর নিকট সমন এবং অন্তের নিষেধ সত্ত্বেও স্বামীজীর তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করা; আর, একজন ম্সলমান ভত্তলোকের এই উক্তি: 'স্বামীজী, যদি ভবিয়তে কেছ আপনাকে অবতার বলিয়া দাবি করেন, স্মরণ রাখিবেন যে, আমি ম্সলমান হইয়াও তাহাদের সকলের অগ্রণী।'

এই নৈনীতালেই স্বামীজী রাজা রামমোহন রায় সহন্ধে অনেক কথা বলেন, তাহাতে তিনি তিনটি বিষয় এই আচার্বের শিক্ষার মৃলস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করেন: তাঁহার বেদাস্ত গ্রহণ, স্বদেশপ্রেম প্রচার, এবং হিন্দু-মৃলমানকে সমভাবে ভালবালা। এইনকল বিষয়ে রাজা রামমোহন রায়ের উদারতা ও ভবিশ্বদ্ধশিতা যে কার্যপ্রণালীর স্চনা করিয়াছিল, তিনি নিজে মাত্র তাহাই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দাবি করিতেন।

নর্ভকীষর-সংক্রাপ্ত ঘটনাটি আমাদের নৈনী-সরোবরের উপরে অবস্থিত
যন্দিরষর দর্শন উপলক্ষে ঘটরাছিল। এইস্থানে আমরা ছুইজন বাইজীকে
প্জার রত দেখিলাম। প্জান্তে তাহারা আমাদের নিকট আসিল, এবং আমরা
ভাঙা ভাঙা ভাষার তাহাদের সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। স্থামীজী
তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে অস্বীকার করার উপস্থিত জনমওলীর মনোমধ্যে
একটা আন্দোলন চলিয়াছিল। খেতড়ির বাইজীর বে গল্প তিনি বারংবার
করিতেন, ভাহা প্রথমবার সম্ভবতঃ এই নৈনীভালের বাইজীদের প্রসঙ্গেই
বলিয়াছিলেন। খেতড়ির সেই বাইজীকে দেখিতে ঘাইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া

তিনি ক্ষু হইয়াছিলেন, কিছু পরিশেষে অনেক অমুরোধে তথার গমন করেন এবং তাহার সদীতটি প্রবণ করেন:

প্রভূ মেরা অবশুণ চিত ন ধরো, সমদরশী হৈ নাম তুম্হারো।

এক লোহ পূজামে রহত হৈ, এক রহে ব্যাধ ঘর পরো।

পারশকে মন বিধা নেহী হোর, গুঁছ এক কাঞ্চন করো॥

এক নদী এক নহর বহত মিলি নীর ভরো।

জব মিলে ডব এক বরণ হোর, গলানাম পরো॥

এক মায়া, এক ব্রহ্ম, কহত হ্রদাস ঝগরো।

অক্তানসে ভেদ হোর, জানী কাহে ভেদ করো॥

অতঃপর আচার্যদেব নিজ মুখে বলিয়াছেন, ষেন তাঁহার চক্ষের সমুধ হুইভে একটি পর্দা উঠিয়া গেল এবং সবই যে এক বই ছুই নহে—এই উপলব্ধি করিয়া তিনি তারপর আর কাহাকেও মন্দ বলিয়া দেখিতেন না।

যথন আমরা নৈনীতাল হইতে আলমোড়া যাত্রা করিলাম তথন বেলা পড়িয়া আদিয়াছে, এবং বনপথ অতিবাহন করিতে করিতেই রাত্রি হইয়া গেল। অবশেষে বৃক্ষরাজির অস্তরালে পর্বতগাত্রে অপরূপভাবে স্থাপিত একটি ডাকবাংলায় পৌছিলাম। স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ পরে দলবলসহ তথায় পৌছিলেন। তাঁহার বদন আনন্দোৎফুল্ল, স্বীয় অতিথিগণের স্বাচ্ছন্যবিধায়ক প্রত্যেক খুঁটিনাটির দিকে তাঁহার পূর্ণ দৃষ্টি।

প্রাতরাশের সময় আমাদের নিকট আসিয়া কয়েক ঘটা কথাবার্তার কাটাইয়া দেওয়া খামীজীর পুরাতন অভ্যাস ছিল। আমাদের আলমোড়া পৌছিবার দিন হইতেই খামীজী এই অভ্যাস পুনরায় শুল করিলেন। তথন (এবং সকল সময়ই) তিনি অতি অল্প সময় খুমাইতেন এবং মনে হয়, তিনি যে এত প্রাতে আমাদের নিকট আসিতেন, তাহা অনেক সময় আয়ও সকালে সয়্যাসিগণের সহিত তাঁহার এক প্রস্থ অমণ শেব করিয়া ফিরিবার মূখে। কখনও কখনও, কিছু কালেভন্তে, বৈকালেও আমরা তাঁহার দেখা পাইভাম, হয় তিনিই বেড়াইতে বাহির হইতেন, নয় তো আমরা নিজেরাই, তিনি বেখানে দলবলসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের গৃহে বাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতায়।

আনুষ্টোর এই প্রাতঃকালীন কথোপকথনগুলিতে একটি নৃতন এবং অনুষ্ট্ভপূর্ব ব্যাপার আসিয়া জুটিরাছিল। উহার শ্বতি কটকর হইলেও শিক্ষাপ্রদ। স্বামীনী উরাসের সহিত তাঁহার দীক্ষিতা এক ইংরেজ মহিলাকে প্রান্ন করিরাছিলেন, তুমি এখন কোন্ লাতিভুক্তা? উত্তর শুনিরা স্বামীনী বিশ্বিত হইলেন, দেখিলেন তিনি ইংরেজের লাতীয় পতাকাকে কি প্রগাঢ় ভক্তি ও পূজার চক্ষে দেখেন; দেখিলেন যে একজন তারতীয় নারীর তাঁহার ইইদেবতার প্রতি যে ভাব, ইহারও এই পতাকার প্রতি অনেকটা সেই ভাব। স্বামীনী বলিয়া উঠিয়াছিলেন, 'বাত্তবিকই, তোমার বেরূপ স্বলাতিপ্রেম,' উহা তো পাণ! অধিকাংশ লোকই যে স্বার্থের প্রয়োচনার কাল করিয়া থাকে, আমি চাই, তুমি এইটুকু বোঝ; কিন্ত তুমি ক্রমাগত ইহাকে উণ্টাইয়া দিয়া বলিয়া থাকো যে, একটি লাতিবিশেষের সকলেই দেবতা। অজ্বতাকে এরূপে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকা তো শয়তানি!'

স্তরাং আলমোড়ার এই প্রাতঃকালীন আলোচনাসমূহ আমাদের সামাজিক, সাহিত্যিক ও ললিভকলা-বিষয়ক বন্ধমূল পূর্ব সংস্কারগুলির সহিত সভ্যবের আকার ধারণ করিত, অথবা ভাহাতে ভারতীয় এবং ইওরোপীয় ইতিহাল ও উচ্চ উচ্চ ভাবের তুলনা চলিত, এবং অনেক সময় অতি ম্ল্যুবান্ প্রাদলিক মন্তব্যও ভনিতে পাইতাম। স্বামীজীর একটি বিশেষত্ব এই ছিল বে, কোন দেশবিশেষ বা সমাজবিশেষের মধ্যে অবস্থানকালে তিনি উহার দোষগুলিকে প্রকাশ্যে এবং তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন, কিছ তথা হইতে চলিয়া আসিবার পর ষেন সেখানকার গুণ ভিন্ন অন্য কিছুই তাঁহার মনে নাই, এইরপই বোধ হইত।

9

## স্থান—আলমোড়া কাল—মে ও জুন

প্রথম দিন সকালের কথোপকথনের বিষয় ছিল—সভ্যতার মূল আদর্শ: প্রতীচ্যে সভ্য, প্রাচ্যে ব্রহ্মচর্য। হিন্দু-বিবাহ-রীভিগুলিকে ভিনি এই বলিয়া সমর্থন করিলেন বে, তাহারা এই আদর্শের অহুসরণে জন্মিয়াছে এবং সর্ববিধ সংহতিগঠনেই স্বীলোকের রক্ষাবিধানের প্রয়োজন আছে। সমস্ত বিষয়টির অবৈতবাদের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহাও ভিনি বিশ্লেষণপূর্বক দেখাইলেন।

আর একদিন সকালে তিনি এই বলিয়া কথা আরম্ভ করিলেন: বেমন জগতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূক্ত—এই চারিটি মৃথ্যজাতি আছে, তেমনি চারিটি মৃথ্যজাতীর কার্যও আছে—ধর্মসম্বন্ধীয় কার্য অর্থাৎ পৌরোহিত্য, যাহা হিন্দুরা নিম্পন্ন করিতেছে; সামরিক কার্য, যাহা রোমক সাম্রাজ্যের হন্তে ছিল; বাণিজ্যবিষয়ক কার্য, যাহা আজকালকার ইংলগু করিতেছে; এবং প্রজাতন্ত্রমূলক কার্য, যাহা আমেরিকা ভবিশ্বতে সম্পন্ন করিবে। এই হলে তিনি, কিরূপে আমেরিকা অতঃপর শ্রুজাতির স্বাধীনতা এবং একযোগে কার্যকারণরূপ সমস্রাগুলি পূর্ণ করিবে, সে বিষয়ে কল্পনাসহায়ে ভবিশ্বতের এক উজ্জ্বল চিত্র অন্ধনে প্রস্তুত্ত হইলেন, এবং যিনি আমেরিকাবাদী নন, এরপ একজন প্রোতার দিকে ফিরিয়া মার্কিন জাতি কিরূপ বদান্তভার সহিত্ব সেথানকার আদিম অধিবালিগণের জন্ত বন্দোবন্ত করিতে প্রয়াস পাইমাছিলেন, সে বিষয়ে বর্ণনা করিলেন।

ভিনি উল্লাসপূর্বক ভারতবর্ষের অথবা মোগলবংশের ইতিহাসের সার সঙ্কলন করিয়া দিতেন। মোগলগণের গরিমা স্বামীজী শতমূবে বর্ণনা করিতেন। এই সারা গ্রীম-শত্টিতে তিনি প্রায়ই মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া দিল্লী ও আগ্রার বর্ণনার প্রার্ভ হইতেন। একবার তিনি তাজমহলকে এইরূপ বর্ণনাকরেন, 'কীণালোক, তারপর আরও কীণালোক—আর সেথানে একটি সমাধি!'—আর একবার তিনি সাজাহানের কথা বলিতে বলিতে সহসা উৎসাহভরে বলিয়া উঠিলেন, 'আহা, তিনিই মোগলকুলের ভূষণস্করণ ছিলেন!

অমন সৌন্দর্যাগ ও সৌন্দর্যবাধ ইতিহাসে আর দেখা বার না। আবার নিজেও একজন কলাবিদ্ লোক ছিলেন! আমি তাঁহার স্বহন্তচিত্রিত একখানি পাণ্ট্লিপি দেখিরাছি, দেখানি ভারতবর্ষের কলা-সম্পদের অকবিশেষ। কি প্রতিভা! আকবরের প্রসন্ধ তিনি আরও বেশী করিয়া করিতেন। আগ্রার সরিকটে সেকেন্দ্রার দেই গস্ত্রবিহীন অনাচ্ছাদিত সমাধির পাশে বিদিয়া আকবরের কথা বলিতে বলিতে স্বামীজীর কঠ বেন অশ্রুগদগদ হইরা আসিত।

সর্ববিধ বিশ্বজ্ঞনীন ভাবও আচার্যদেবের হৃদয়ে উদিত হইত। একদিন তিনি চীনদেশকে জগতের কোষাগার বলিয়া বর্ণনা করিলেন; এবং বলিলেন, তত্রত্য মন্দিরগুলির দারদেশের উপরিভাগে প্রাচীন বাঙলা-লিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়াছিল।

কথাপ্রদকে তিনি স্থার ইটালি পর্যন্ত চলিয়া ষাইতেন। ইটালি তাঁহার নিকট 'ইওরোপের সকল দেশের শীর্ষসানীয়, ধর্ম ও শিল্পের দেশ, একাধারে সাম্রাজ্যসংহতি ও ম্যাটসিনির জন্মভূমি, এবং উচ্চভাব সভ্যতা ও স্বাধীনতার প্রস্তি।'

একদিন শিবাজী ও মহারাষ্ট্র-জাতি সম্বন্ধে এবং কিরূপে শিবাজী সাধুবেশে বর্ষব্যাপী ভ্রমণের ফলে রায়গড় প্রত্যাবর্তন করেন, সে বিষয়ে কথা হইল। স্বামীজী বলিলেন, 'আজও পর্যন্ত ভারতের কর্তৃপক্ষ সন্ন্যাসীকে ভন্ন করে, পাছে তাহার গৈরিক বসনের নীচে আর একজন শিবাজী লুকায়িত থাকে।'

অনেক সময়, 'আর্থগণ কাহারা এবং তাঁহাদের লক্ষণ কি ?'—এই প্রশ্ন তাঁহার পূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করিত। তাঁহাদের উৎপত্তি-নির্ণয় এক জটিল সমস্যা—এইরপ মত প্রকাশ করিয়া তিনি কিরূপে স্ইজারলতে থাকিয়াও বােধ করিতেন ধেন চীনদেশে রহিয়াছেন—উভয় জাতির আরুতিগত সাদৃশ্য এত বেশী, সে গল্পও আমাদের নিকট করিতেন। নরপ্রয়ের কতক অংশের সম্বন্ধেও এটি সভ্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। তারপর দেশভেদে আরুতিভেদ সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য এবং সেই হলারিদেশীয় পণ্ডিতের মর্মন্দর্শী গল্প (যিনি 'ভিন্তভেই ছনদিগের আদিস্থান' এই আবিষ্ণার করিয়াছিলেন এবং দার্জিলিং-এ বাঁহার সমাধি আছে)—এইরপ নানা কথা শুনিতে পাইতার।

কথনও কথনও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্তিয়গণের বিরোধের আলোচনা-প্রনক্ষে আমীজী ভারতবর্বের সমগ্র ইভিহাসকে এতত্ত্ত্বের সংঘর্ব মাত্র বিদিয়া বর্ণনা করিতেন; এবং জাতির উরতিশীল, এবং শৃঞ্চল-অপনয়নকারী প্রেরণাসমূহ ক্ষত্তিয়গণের মধ্যেই চিরকাল নিহিত ছিল, তাহাও বলিতেন। আধুনিক বাঙলার কায়ত্বগণই যে মোর্থরাজ্বের পূর্বতন ক্ষত্তিয়কুল, তাঁহার এই বিশাসের অফুক্লে তিনি উৎকৃষ্ট যুক্তির অবভারণা করিতে পারিতেন। তিনি এই ছই পরস্পারবিরোধী সভ্যতাদর্শের এইয়প চিত্র উপস্থাপিত করিতেন: একটি প্রাচীন, গভীর এবং পরস্পরাগত আচার-ব্যবহারের প্রতি চিরবর্ধমান-শ্রুদাস্পর; অপরটি স্পর্ধাশীল, আবেগপ্রবণ এবং উদারদৃষ্টি-সম্পর। রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ এবং ভগবান বৃদ্ধ—ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণকুলে না জয়িয়া বে ক্রিয়কুলে উৎপর হইয়াছিলেন, সেটি ঐতিহাসিক উরতির এক গভীর নিরমেরই ফলস্বরূপ। এই আপাত-বিসংবাদী সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যাত হইবামাত্র বৌদ্ধর্ম এক জাতিভেদধ্বংসী স্ত্ররূপে প্রতীয়মান হইত—, ক্রত্তিয়কুল কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম বাহ্মণ্যধর্মের সাংঘাতিক প্রতিপক্ষরূপ হইয়া দাড়াইত।

বৃদ্ধ সম্বন্ধে স্বামীজী বে সময় কথা কহিতেন, সেটি একটি মাহেন্দ্ৰকণ; কারণ জনৈক শ্রোত্রী স্বামীজীর একটি কথা হইতে বৌদ্ধর্মের বান্ধণা-প্রতিষ্ণী ভাবটিই তাঁহার মনোগত ভাব, এই ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্ত করিয়া বলিলেন, 'বামীজী! আমি জানিতাম না বে, আপনি বৌদ্ধ!' উক্ত নাম শ্রবণে তাঁহার মৃথমণ্ডল দিবাভাবে উদ্ভানিত হইয়া উঠিল; প্রশ্নকর্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'আমি বৃদ্ধের দাসাফ্রাস্থানের দাস। তাঁহার মতো কেহ কথনও জন্মিয়াছেন কি? স্বায় ভগবান হইয়াও তিনি নিজের জন্ম একটি কাজও করেন নাই,—আর কি হৃদয়! সমন্ত জগণটাকে তিনি ক্রোড়ে টানিয়া লইয়াছেন। এত দয়া বে, রাজপুত্র এবং সন্মানী হইয়াও একটি ছাগণিত্যকে বাঁচাইবার জন্ম প্রাণ দিতে উন্থত! এত প্রেম বে, এক ব্যান্ধীর ক্র্ণানিবৃত্তির জন্ম স্বায় পর্যন্ধ করিয়াছিলেন, এবং আশ্রম্বান্তা এক চণ্ডালের জন্ম স্বায় গরীর পর্যন্ধ দান করিয়াছিলেন, এবং আশ্রম্বান্তা এক চণ্ডালের জন্ম আন্থানি দিয়া তাহাকে আশ্রম্বান্ত করিয়াছিলেন! আন আমার বাল্যকালে এক দিন তিনি আমার গৃহে আসিয়াছিলেন, আমি তাহার পাদম্লে সাটাকে প্রণত হইয়াছিলাম! কারণ, আমি ব্রিয়াছিলাম ভগবান বৃদ্ধই স্বয়ং আসিয়াছেন।'

অনেক বার—কখনও বেলুড়ে অবস্থানকালে এবং কখনও তাহার পরে, তিনি এই ভাবে বৃদ্ধদেবের কথা বলিয়াছিলেন। একদিন তিনি আমাদিগকে— বিনি ম্থ্যবারাখনা হইয়াও বৃদ্ধকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইয়াছিলেন, সেই রূপসী অহাপালীর উপাধ্যান প্রাণম্পর্লী ভাষার বর্ণনা করিয়া বলেন।

একদিন প্রাত:কালে এক সর্বাপেক্ষা অধিক নৃতন্তপূর্ণ বিষয়ের অবভারণা হইয়াছিল। সেদিনকার দীর্ঘ আলোচনার বিষয় ছিল 'ভক্তি'—প্রেমাম্পদের সহিত সম্পূর্ণ তাদাত্ম্য, যাহা চৈতক্সদেবের সমসাময়িক ভ্যাধিকারী ভক্তবীর রায় রামানন্দের মুখে এরূপ স্থন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে:

পাহলহি রাগ নয়নভন্ধ ভেল;
অফ্দিন বাঢ়ল অবধি না গেল।
না সো রমণ, না হাম রমণী
হঁছ মন মনোভব পেশল জানি।

দেই দিন প্রাভঃকালেই তিনি পারস্তের বাব-পদ্বিগণের (Babists) কথা বিলয়াছিলেন—দেই পরার্থে আত্মবলিদানের যুগের কথা, যথন জীজাতিকর্তৃক অন্থপ্রাণিত হইয়া পুরুষগণ কাল করিত এবং তাহাদিগকে ভক্তির চক্ষে দেখিত। এবং নিশ্চিত সেই সময়েই তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতিদানের আকাজ্ঞা না রাখিয়া ভালবাসিতে পারে বলিয়াই তরুণবয়স্কগণের মহত্ব ও প্রেষ্ঠতা, এবং তাহাদের মধ্যে ভাবী মহৎকার্ষের বীজ স্ক্ষ্মভাবে নিহিত থাকে—ইহাই তাঁহার ধারণা।

আর একদিন অরুণোদয়কালে উন্থান হইতে যথন উষার আলোকরঞ্জিত চিরতুষাররাশি দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, সেই সময় স্বামীজী আসিয়া শিব ও উমা সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ করিতে করিতে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিলেন, 'ঐ ষে উর্ধে শেতকায় তুষারমন্তিত শৃদরাজি, উহাই শিব; আর তাঁহার উপর যে আলোকসম্পাত হইয়াছে, তাহাই জগজ্জননী!' কারণ, এই সময়ে এই চিস্তাই তাঁহার মনকে বিশেষভাবে অধিকার করিয়াছিল বে, ঈশ্বই জগৎ—তিনি জগতের ভিতরে বা বাহিরে নহেন, আর জগৎও ঈশ্বর বা ঈশ্বের প্রতিমা নহে, পরম্ভ ঈশ্বই এই জগৎ এবং বাহা কিছু আছে স্ব।

১ ঐীচৈতক্সচরিভাযুত, মধালীলা, ৮ম পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যাকালে পরমহংস ওকের আখ্যানটি আমরা ওনিয়াছিলাম।

বান্তবিক, শুকই ছিলেন স্থামীজীর মনের মতো ধোগী। তাঁহার নিকট
শুক সেই দর্বোচ্চ অপরোক্ষাহ্মভূতির আদর্শরণ, বাহার তুলনায় জীবজগৎ
ছেলেখেলা মাত্র! বছদিন পরে আমরা শুনিলাম বে, শ্রীরামক্রক্ষ কিশোর
স্থামীজীকে 'যেন আমার শুকদেব' এই বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন।
'শুহং বেল্লি শুকো বেন্তি ব্যাদো বেন্তি ন বেন্তি বা'—গীতার প্রকৃত অর্থ
আমি জানি এবং শুক জানে, আর ব্যাস জানিলেও জানিতে পারেন। ভগবদ্গীতার গভীর আধ্যাত্মিক অর্থ এবং শুকের মাহাত্ম্য-ছোতক এই শিববাক্য
দাড়াইয়া উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার মুখে যে অপূর্ব ভাবের বিকাশ
ছইয়াছিল, তাহা আমি কথনই ভূলিতে পারিব না; তিনি যেন আনন্দসমুদ্রের গভীর তলদেশ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

আর একদিন স্বামীন্দী, হিন্দু-সভ্যতার চিরস্তন উপক্লে—আধুনিক চিন্তাতরলরাজির বহুদ্রব্যাপী প্লাবনের প্রথম ফলস্বরূপ বলদেশে ষে-সকল উদারস্থার মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কথা বলিয়াছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের কথা আমরা ইতিপূর্বেই নৈনীতালে তাঁহার মুখে শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে বিভাগাগর মহাশয় সম্বন্ধে তিনি সাগ্রহে বলিলেন, 'উত্তর ভারতে আমার বয়সের এমন একজন লোকও নাই, যাহার উপর তাঁহার প্রভাব না পড়িয়াছে!' এই তুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামক্রম্ভ ষে একই অঞ্চলে মাত্র কয়েক কোশের ব্যবধানে জনিয়াছেন, এ কথা মনে হইলে তিনি যারপরনাই আনন্দ অমুভব করিতেন।

স্বামীজী একণে বিভাসাগর মহাশয়কে আমাদের নিকট 'বিধবাবিবাছ-প্রবর্তনকারী এবং বহুবিবাছ-রোধকারী মহাবীর' বলিয়া উল্লেখ করিলেন। কিছু সে-সম্বন্ধে তাঁহার একটি প্রিয় গল্প ছিল, সেই দিনকার ঘটনাটি এই:

একদিন তিনি ব্যবহাপক সভা হইতে—এই চিন্তা করিতে করিতে গৃহে ফিরিভেছেন, এরপ হানে সাহেবী পরিচ্ছদ পরিধান করা উচিত কি না, এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, ধীরে হুস্থে এবং গুলুগুর চালে গৃহগমনরত এক সুলকার মোগলের নিকট এক ব্যক্তি জুতপদে আসিয়া সংবাদ দিল, 'মহাশর আপনার বাড়িতে আগুন লাগিয়াছে!' এই সংবাদে মোগলপ্রবরের গতির লেশমাত্রও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিল না; ইহা দেখিয়া সংবাদবাহক ইলিতে ঈর্থ বিজ্ঞানোচিত

বিশায় প্রকাশ করিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ তাহার প্রভু ক্রোধে তাহার দিকে
ফিবিয়া বলিলেন, 'পাজি! ধানকয়েক বাধারি পুড়িয়া ঘাইভেছে বলিয়া ভূই
আমায় বাপ-পিতামহের চাল ছাড়িয়া দিতে বলিস!'—এবং বিভাসাগর
মহাশয়ও তাহার পশ্চাতে আসিতে আসিতে দৃঢ় সহল্প করিলেন যে, ধৃতি
চাদর এবং চটি জুতা কোনজমে ছাড়া হইবে না; ফলে দরবার যাত্রাকালে
একটা জামাও একজোড়া জুতা পর্যন্ত পরিলেন না।

'বালবিধবাগণের বিবাহ চলিতে পারে কি না ?'—মাতার এইরপ সাগ্রহ প্রশের শাল্পাঠার্থ বিভাসাগরের একমাসের জক্স নির্জনগমনের চিত্রটি থ্ব চিন্তাকর্ষক হইরাছিল। নির্জনবাসের পর তিনি 'শাল্প এরপ পুনর্বিবাহের প্রতিপক্ষ নহেন,' এই মত প্রকাশ করিয়া এ-বিষয়ে পণ্ডিতগণের স্বাক্ষরযুক্ত সম্মতি-পত্র সংগ্রহ করিলেন। পরে কতিপয় দেশীয় রাজা ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়ায় পণ্ডিতগণ নিজ নিজ স্বাক্ষর প্রত্যাহার করিলেন; স্কুরাং সরকার বাহাত্র এই আন্দোলনের স্বপক্ষে সাহায্য করিতে রুতসম্বর না হইলে ইহা কথনই আইনরূপে পরিণত হইত না। স্বামীজী আরও বলিলেন, 'আর আক্ষকাল এই সমস্যা সামাজেক ভিত্তির উপর স্থাপিত না হইয়া বরং একটা অর্থনীতিসংক্রান্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

বে ব্যক্তি কেবল নৈতিক বলে বছবিবাহকে ছেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি বে প্রভৃত আধ্যাত্মিকশক্তিসপ্র ছিলেন, তাহা আমরা অহধাবন করিতে পারিলাম। যথন শুনিলাম যে, এই মহাপুরুষ ১৮৬৪ খৃষ্টান্দের ছর্ভিক্ষে অনাহারে এবং রোগে এক লক্ষ্য চল্লিশ হাজার লোক কালগ্রাদে পতিত হওয়ায় মর্যাহত হইয়া 'আর ভগবান মানি না' বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেরবাদের চিন্তাম্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তথন 'পোশাকী' মতবাদের উপর ভারতবাদীর কিরূপ অনাহা, তাহা সমাক্ উপলব্ধি করিয়া আমরা যারপরনাই বিশ্বরাভিভূত হইয়াছিলাম।

বাঙলার শিক্ষাত্রতীদের মধ্যে একজনের নাম স্বামীজী ইহার নামের সহিত উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি ডেভিড হেয়ার; সেই বৃদ্ধ স্বটল্যাওবানী নিরীশ্ববাদী—মৃত্যুর পর বাঁহাকে কলিকাতার বাজকর্ল দশাহিজনোচিড সমাধি-দানে স্বাকার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্চিকারোগাক্রান্ত এক প্রাতন ছাত্রের শুশ্রবা করিতে করিতে মৃত্যুমুধে পভিত হন। তাঁহার নিজ ছাত্রগণ তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া এক সমতল ভূমিখণ্ডে সমাধিশ্ব করিল, এবং উক্ত সমাধি তাহাদের নিকট এক তীর্থে পরিণত হইল। সেই খানই আৰু শিক্ষার কেন্দ্রস্ক্রপ হইয়া কলেজ দ্বোয়ার নামে অভিহিত হইয়াছে, আর তাঁহার বিভালয়ও আজ বিশ্ববিভালয়ের অসীভৃত, এবং আজিও কলিকাতার ছাত্রবুল তীর্থের ভায় তাঁহার সমাধিশ্বান দর্শনে গিয়া থাকে।

এইদিন আমরা কথাবার্তার মধ্যে কোন স্থবােগে আমীজীকে জেরা করিয়া
বিসলাম—ঈশাহিধর্ম তাঁহার উপর প্রভাব বিন্তার করিয়াছে কিনা। এইরপ
লমস্তা বে কেহ সাহস করিয়া উথাপন করিতে পারিয়াছে, ইহা শুনিয়া তিনি
হাস্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না; এবং আমাদিগকে থ্ব গোরবের সহিত
বলিলেন বে, তাঁহার প্রাতন শিক্ষক স্কটল্যাগুবাসী হেটিসাহেবের সহিত
মেলামেশাতেই ঈশাহি প্রচারকগণের সহিত তাঁহার একমাত্র সংস্পর্শলাভ
ঘটিয়াছিল। এই উফমন্তিক বৃদ্ধ অতি সামান্ত ব্যয়ে জীবন্ধাত্রা নির্বাহ
করিতেন এবং নিজ গৃহকে তাঁহার ছাত্রগণেরই গৃহ বলিয়া মনে করিতেন 
তিনিই প্রথমে আমীজীকে প্রীরামক্তকের নিকট বাইতে বলিয়াছিলেন, এবং
তাঁহার ভারত-প্রবাদের শেষভাগে বলিতেন, 'হা বাবা, তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে। তুমিই ঠিক বলিয়াছিলে। সত্যই সব ঈশ্বর!' আমীজী সানম্দে
বলিলেন, 'আমি তাঁহার সম্পর্কে গোরবান্বিত, তিনি বে আমাকে তেমন
ঈশাহিভাবাপর করিয়াছিলেন, এ-কথা তোমরা বলিতে পার কি ? আমার
তো মনে হয় না।'

লঘ্তর প্রদক্তে আমরা চমৎকার চমৎকার গল্পনিতাম। তাহার একটি:
আমেরিকায় এক নগরে স্বামীজী এক ভাড়াটিয়া বাড়িতে বাস করিতেন।
সেধানে তাঁহাকে স্বহস্তে রন্ধন করিতে হইত, এবং রন্ধনকালে এক অভিনেত্রী
এবং এক দম্পতির সহিত তাঁহার প্রায়ই দেখা হইত। অভিনেত্রী প্রত্যহ
একটি করিয়া পেক্ল কাবাব করিয়া খাইত এবং সেই দম্পতি লোকের ভূত
নামাইয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। স্বামীজী ঐ লোকটিকে তাঁহার লোকঠকানো ব্যবসা হইত নির্ভ করিবার জন্ম ভংশনা-সহকারে বলিতেন,
'তোমার এরপ করা কথনও উচিত নহে।' স্বমনি স্থীটি পিছনে স্বাসিয়া
দাড়াইয়া সাগ্রহে বলিত, 'হা, মহাশর! আমিও তো উহাকে ঠিক ঐ কথাই

বলিয়া থাকি; কারণ উনিই যত ভূত দাজিয়া মরেন, আর টাকাকড়ি যা কিছু তা মিনেস উইলিয়াম্স্ই লইয়া যায়।'

এক ইঞ্জিনিয়র যুবকের গল্পও বলিয়াছিলেন। লোকটি লেখাপড়া ব্যানিত। একদিন ভুতুড়ে কাণ্ডের অভিনয়কালে স্থলকায়। মিদেস উইলিয়াম্স্ পদার আড়াল হইতে তাহার কীণকায়া জননীরূপে আবিভূতা হইলে সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'মা, মা, তুমি প্রেতরাজ্যে গিয়া কি মোটাই হইয়াছ!' খামীজী বলিলেন, 'এই দৃশ্য দেখিয়া আমি মৰ্মাহত হইলাম; কারণ আমার মনে হইল যে, লোকটার মাথা একেবারে বিগড়াইয়াছে! কিন্তু স্বামীজী হটিবার পাত্র নহেন। তিনি সেই ইঞ্জিনিয়র যুবককে এক রুশদেশীয় চিত্রকরের গল্প বলিলেন। চিত্রকর এক রুষকের মৃত পিতার আলেখ্য অহিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং আরুতির পরিচয়ম্বরূপে এইমাত্র শুনিয়াছিলেন, 'তোমায় তো বাপু—কতবার বলিলাম, তাঁর নাকের উপর একটি আঁচিল ছিল !' অবশেষে চিত্রকর এক সাধারণ ক্বযকের চিত্র অঙ্কিত করিয়া, তাহার নাসিকাদেশে এক বৃহৎ আঁচিল বসাইয়া দিয়া সংবাদ দিলেন, 'ছবি প্রস্তুত' এবং কুষকপুত্রকে উহা দেখিয়া ষাইবার জন্ত অহরোধ ক্রিলেন। সে আসিয়া কিছুক্ষণ চিত্রের সমূথে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর শোকবিহ্বল চিত্তে বলিয়া উঠিল, 'বাবা! বাবা! তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পর তুমি কত বদলে গেছ!' এই ঘটনার পরে ইঞ্জিনিয়র যুবক আর স্বামীন্ধীর সঙ্গে বাক্যালাপ করিত না।

বাহা হউক, এই প্রকার সাধারণভাবে চিন্তাকর্ষক নানা বিষয় থাকা সত্তেও স্বামীজীর মনের ভিতর এই সময় একটা সংগ্রাম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। জীবনে নির্বাতনের কথা আশ্চর্বভাবে তিনি অনেকবার বলিয়াছিলেন; এবং তাঁহার বিশ্রাম ও শান্তির বে একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল— এ বিবরে তিনি তৃই একটি কথা বলিয়াছিলেন বটে, অতি অল্প হইলেও ভাহাই বথেষ্ট। তিনি কয়েক ঘণ্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, 'নির্জন-বাসের জন্ত আমার প্রবল আকাজ্ঞা জাগিয়াছে, আমি একাকী বনাঞ্চলে বাইয়া শান্তিলাভ করিব।'

ভারণর উর্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া, ভিনি মাথার উপর ভক্লণচক্রের দীপ্তি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'মুসলমানগণ শুক্লপন্দীয় শশিকলাকে শ্রহার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আইস, আমরাও নবীন শশিকলার সহিত নবজীবন আর্ছ করি!'—এই বলিয়া তিনি তাঁহার মানস-কন্তাকে প্রাণ খ্লিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

২৫শে মে। তিনি বেদিন ঘাত্রা করিলেন, সেদিন বুধবার। শনিবারে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বেও তিনি প্রতিদিন দশঘণ্টা করিয়া অরণ্যানীর নির্জনতার মধ্যে বাস করিতেন বটে, কিন্তু রাত্রিকালে নিজ তাঁবুতে ফিরিয়া আসিলে চারিদিক হইতে এত লোক সঙ্গলাভের জন্ত সাগ্রহে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিত যে, তাঁহার ভাব ভক্ক হইরা যাইত, এবং সেই জন্তই তিনি এইরপে পলায়ন করিয়াছিলেন। এখন তাঁহার ম্থমওলে জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, তিনি এখনও সেই প্রাতন, নয়পদে ভ্রমণক্ষম এবং শীতাতপ-ও অল্লাহার-সহিষ্ণু সন্ন্যাসীই আছেন; প্রতীচ্য-বাস তাঁহার ক্তি

২রা জুন। শুক্রবার প্রাভঃকালে আমরা বসিয়া কাজ কর্ম করিভেছিলাম, এমন সময়ে এক 'তার' আদিল। তারটি একদিন দেরিতে আসিয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল—'কল্য রাত্রে উতকামণ্ডে গুডউইনের দেহত্যাগ হইয়াছে।' শে অঞ্চলে যে (typhoid) মহামারীর স্ব্রপাত হইতেছিল, আমাদের বন্ধু তাহারই করালগ্রাদে পতিত হইয়াছেন; তিনি জীবনের শেষ মৃহুর্ত পর্যস্ত খামীজীর কথা কহিয়াছিলেন।

৫ই জুন। রবিবার সন্ধ্যার সময় স্বামীজী স্বীয় আবাসে ফিরিয়া আসিলেন।
আমাদের ফটক এবং উঠান হইয়াই তাঁহার রাস্তা। তিনি সেই রাস্তা
ধরিয়া আসিলেন এবং সেই প্রাক্তে আমরা মৃহুর্তেকের জক্ত বসিয়া তাঁহার
সহিত কথা কহিলাম। তিনি হু:সংবাদের বিষয় জানিতেন না, কিন্তু ইতিপূর্বেই
বেন এক গভীর বিবাদছায়া তাঁহাকেও আছর করিয়াছিল এবং অনতিবিলম্বেই নিজকতা ভদ করিয়া তিনি আমাদিগকে সেই মহাপুরুষের কথা সরব
করাইয়া দিলেন, বিনি গোখুরা সর্প কর্তৃক দ্ব হইয়া এইমাত্ত বলিয়াছিলেন,
'প্রেমময়ের নিকট হইতে দ্ত আসিয়াছে,' এবং বাঁহাকে স্বামীজী শ্রীয়ামক্ত্রের
পরেই স্বাপেকা অধিক ভালবাসিতেন। তিনি বলিলেন, এইমাত্র আমি এক

পত্র পাইলাম, ভাহাতে লেখা আছে 'পওহারী বাবা নিজ দেহ বারা তাঁহার বজ্ঞসমূহের পূর্ণাক্তি প্রদান করিয়াছেন। হোমাগ্নিতে তিনি স্বীয় দেহ ভস্মীভূত করিয়াছেন।' তাঁহার শ্রোভ্রন্দের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'স্বামীজী! এটি কি অভ্যন্ত খারাপ কাজ হয় নাই ?'

স্বামীনী গভীর আবেগ-কম্পিতকঠে উত্তর করিলেন, 'তাহা আমি নানি না। তিনি এত বড় মহাপুরুষ ছিলেন ষে, আমি তাঁহার কার্যকলাপ বিচার করিবার অধিকারী নহি। তিনি কি করিতেছিলেন, তাহা তিনিই নানিতেন।'

৬ই জুন। পরদিন প্রাতে তিনি থুব সকাল সকাল আসিলেন। দেখিলাম, ভিনি এক গভীরভাবে ভাবিত। পরে বলিলেন যে, তিনি রাত্তি চারিটা হইতেই জাগরিত এবং একজন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ওডউইন-সাহেবের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে দিয়াছে। আঘাতটি তিনি নীরবে সহিয়া লইলেন, কয়েক দিন পরে তিনি যে-স্থানে প্রথম ইহা পাইয়াছিলেন, সে-স্থানেই আর থাকিতে চাহিলেন না; বলিলেন, তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বন্ত শিয়ের আকৃতি রাতদিন তাঁহার মনে পড়িতেছে, এবং ইহা যে তুর্বলতা, এ-কথাও জ্ঞাপন করিলেন। ইহা যে দোষাবহ, তাহা দেখাইবার অন্ত তিনি ৰলিলেন যে, কাহারও শ্বভি দারা এইরূপে পীড়িত হওয়াও যা, আর ক্রমবিকাশের উচ্চতর দোপানে মংস্থ কিংবা কুরুরস্থাভ লক্ষণগুলি অবিকল বজায় রাখাও তাই, ইহাতে মহয়ছের লেশমাত্র নাই। মাহুষকে এই ভ্রম অয় করিতে হইবে এবং জানিতে হইবে বে, মৃতব্যক্তিগণ যেমন আগে ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনি এইখানে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন। তাঁহাদের অহুপস্থিতি এবং বিচ্ছেদটাই শুধু কাল্পনিক। আবার পরক্ণেই কোন ব্যক্তি-বিশেষের ( সপ্তণ ঈশবের ) ইচ্ছামুসারে এই জগৎ পরিচালিড হইভেছে, এইরূপ নিৰু জিতামূলক কল্পনাৰ বিৰূদ্ধে তিনি তীব্ৰভাবে প্ৰতিবাদ করিয়া বলিলেন, 'গুডউইনকে মারিয়া ফেলার জম্ম এরূপ এক ঈশরকে যুদ্ধে নিপাত করাটা মান্থবের অধিকার এবং কর্ডব্যের মধ্যে নছে কি !—গুডেউইন বাঁচিয়া থাকিলে কত বড় বড় কাৰ করিতে পারিত।

স্বামীন্দীর এই উক্তিটির সহিত, এক বৎসর পরে যে আর একটি উক্তি শুনিরাছিলার, তাহার উল্লেখ বোধ হয় স্প্রাসন্ধিক হইবে না। স্বামরা বে- সকল অলীক কলনা সহায়ে সান্ধনা পাইবার চেষ্টা করি, তাহা দেখিয়া ঠিক এইরপ তীত্র বিশ্বরের সহিত তিনি বলিয়া উঠিরাছিলেন, 'দেখ, প্রত্যেক ক্ষ শাসক এবং কর্মচারীর জন্ম অবসর ও বিশ্রামের সময় নির্দিষ্ট আছে। আর চিরস্তন শাসক ঈশ্বরই ব্বি শুধু চিরকাল বিচারাসনে বসিয়া থাকিবেন, তাঁহার আর ক্থনও ছুটি মিলিবে না!'

কিছ এই প্রথম কয়েক ঘণ্টা স্বামীজী তাঁহার বিয়োগত্ঃথে অটল রহিলেন এবং আমাদের সহিত বিদিয়া ধীরভাবে নানা কথা কহিতে লাগিলেন। সেদিন প্রাতঃকালে তিনি ক্রমাগত ভক্তি যে তপজায় পরিণত হয় সেই কথা বলিতে লাগিলেন, কিরূপে প্রগাঢ় ভগবৎ-প্রেমের থরতর প্রবাহ মাম্বকে ব্যক্তিছের সীমা ছাড়াইয়া বহুদ্র ভাগাইয়া লইয়া গেলেও আবার ভাহাকে এমন একস্থানে ছাড়িয়া দিয়া যায়, যেখানে সে ব্যক্তিছের মধ্র বন্ধন হইতে নিছতি পাইবার জন্ম ছটফট করে।

সেদিন সকালের ত্যাগসম্বনীয় উপদেশসমূহ শ্রোত্বর্গের মধ্যে একজনের নিকট অতি কঠিন বলিয়া বোধ হইল; পুনরায় তিনি আদিলে উক্ত মহিলা তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার ধারণা—অনাসক্ত হইয়া ভালবাদায় কোনরূপ তৃ:খোংপত্তির সন্তাবনা নাই, এবং ইহা স্বয়ংই সাধ্যস্বরূপ।'

হঠাৎ গন্তীরভাব ধারণ করিয়া স্বামীন্দ্রী তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, 'এই বে ত্যাগ-রহিত ভক্তির কথা বলিতেছ, এটা কি ? ইহা অত্যম্ভ হানিকর!' সতাই যদি অনাসক্ত হইতে হয়, তবে কিরূপ কঠোর আত্মসংঘনের অভ্যাস আবশুক, কিরূপে স্বার্থপর উদ্দেশুগুলির আবরণ উদ্মোচন করা চাই এবং অতি কৃত্বম-কোমল হদয়েরও বে, বে-কোন মৃহুর্তে সংসারের পাপ-কালিমায় কল্যিত হইবার আশহা বর্তমান, এই সম্বন্ধে তিনি সেইখানে এক ঘণ্টা বা ততােধিক কাল দাঁড়াইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি সেই ভারতবর্ষীয়া সন্মাদিনীর কথা উল্লেখ করিলেন, যিনি মাহ্য্য কথন ধর্মপথে আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞান করিতে পারে, এই প্রশ্ন জিজাসিত হইয়া উত্তর-স্বন্ধ (এক খ্রিছাই) প্রেরণ করিয়াছিলেন। রিপুগণের বিক্লছে সংগ্রাম স্থাীর্ঘ ও ভয়নর, এবং বে-কোন মৃত্বর্তেই বিক্লেতার বিজিত হওয়ার আশহা রহিয়াছে।

বহু সপ্তাহ পরে কাশ্মীরে যখন তিনি পুনরায় (ত্যাগ সংযম দীনতার)
কথা কহিতেছিলেন, সেই সময় আমাদের মধ্যে একজন সাহস করিয়া তাঁহাকে

জিজাসা করিয়াছিল, তিনি এইরূপে বে-ভাবের উত্তেক করিয়া দিতেছেন, উহা ইওরোপ যে তৃ:খ-উপাদনাকে রোগীর লক্ষণ বলিয়া অত্যম্ভ ঘুণার চক্ষে দেখে, তাহাই কিনা ?

মূহুর্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বামীজী উত্তর করিলেন, 'আর স্থের পূজাটাই বৃঝি ভারি উচ্চুদরের জিনিস ?' তারপর একটু থামিয়া পুনরার বলিলেন, 'কিছু আসল কথা এই ষে, আমরা হৃঃখেরও পূজা করি না, স্থেরও পূজা করি না। এই উভয়ের মধ্য দিয়া যাহা স্থগহৃংখের অতীত, তাহাই লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য।'

নই জুন। এই বৃহস্পতিবার প্রভাতে প্রীক্তম সহক্ষে কথাবার্তা হইল। জন্মগত হিন্দু শিক্ষাদীক্ষার জন্ম স্বামীজীর মনের এক বিশেষত্ব এই ছিল বে, তিনি হয়তো একদিন কোন একটি ভাবে ভাবিত হইয়া সেই ভাবের গুণব্যাখ্যা করিলেন, আবার পর দিনই হয়তো উহাকে কঠোরভাবে বিশ্লেষণ করিয়া একেবারে বিশ্লবন্ত করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারিতেন। এইরূপ চিস্তা-প্রণালীর প্রথম আভাস তিনি বাল্যকালে তাঁহার আচার্যদেবের নিকট পাইয়াছিলেন। কোন এক ধর্মভাবের এতিহাসিক প্রামাণিকভা-বিষয়ে সন্দিহান হওয়ায় প্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, 'কি! তাহা হইলে তৃমি কি মনে কর না বে, ষাহারা এরূপ সব ভাবের ধারণা করিতে পারিত, তাহারাই সেই সব ভাবের মৃতিমান বিগ্রহ ছিল ?'

ষেমন খ্রীষ্টের অন্তিম্ব-বিষয়ে, তেমনই শ্রীক্ষেরে অন্তিম্ব-সম্বন্ধেও তিনিক্ষণন কথন তাঁহার মভাবস্থলত সাধারণ সন্দেহের ভাবে কথাবার্তা বলিতেন: 'ধর্মাচার্যগণের মধ্যে কেবল বৃদ্ধ ও মহম্মদই সৌভাগ্যক্রমে 'শত্রু-মিত্র' ছই-ই পাইয়াছিলেন, স্কুরাং তাঁহাদের জীবনের ঐতিহাসিক অংশে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। আর শ্রীকৃষ্ণ, তিনি তো সকলের চেয়ে বেশী জম্পাই। কবি, রাখাল, শক্তিশালী শাসক, যোদ্ধা এবং ঋষি—হয়তো এই সব ভাবগুলি একত্র করিয়া গীতাহন্তে এক স্ক্রম্ভিতে পরিণত করা হইরাছিল।'

আৰু কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণ সকল অবতারের মধ্যে আদর্শস্থানীয় বলিয়া বর্ণিড হইলেন, পরবর্তী অপূর্ব চিত্রে ভগবান সার্থিবেশে অশগুলিকে সংযত করিয়া রণক্ষেত্রের চতুর্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং নিমেষে বৃাহসংস্থান লক্ষ্য করিয়া লইয়া শিশুহানীয় রাজপুত্রকে গীতার গভীর আধ্যাত্মিক সভাগুলি ভনাইতে আরম্ভ করিলেন।

স্বামীজী একটা কথা বারংবার বলিতেন যে, ভারতবর্ষীয় বৈক্ষবগণ কল্পনা-মূলক গীতিকাব্যের পরাকাঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

কিন্ত এই কয় দিবস যাবং স্বামীজা কোথাও গিয়া একাকী বাস করিবার জন্ম ছটফট করিতেছিলেন। যে-স্থানে তিনি গুডউইনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়াছেন, সেই স্থান তাঁহার নিকট জ্বস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং পত্র জ্ঞাদান-প্রদানে সেই ক্ষত ক্রমাগত নৃতন হইয়া উঠিতেছিল। একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ বাহির হইতে কেবল ভক্তিময় বলিয়া মনে, হইলেও প্রকৃতপক্ষে ভিতরে তিনি পূর্ণ জ্ঞানময় ছিলেন; কিন্তু তিনি (স্বামীজী) নিজে বাহতঃ কেবল জ্ঞানময় বলিয়া মনে হইলেও ভিতরে ভক্তিতে পূর্ণ, এবং দেইজন্ম মাঝে মাঝে তাঁহাতে নারীজনস্থলভ ত্র্বলতা ও কোমলতার ভাব দেখা যাইত।

একদিন তিনি কোন একজনের লেখার কয়েকটি ক্রটিপূর্ণ পঙ্কি লইয়া গেলেন এবং উহাকে একটি ক্ষুদ্র কবিতারণে ফিরাইয়া আনিলেন। সেটি আমিহীনা গুডউইন-জননীকে তাঁহার পুত্রের স্মরণে সামীজী-প্রদন্ত চিহ্নস্বরূপে প্রেরিত হইল।

সংশোধনের পর আসল কবিতাটির কিছুই রহিল না বলিয়া এবং যাঁহার লেখা সংশোধিত হইল, তিনি ক্ল হইবেন এইরপ আশহা করিয়া, তিনি আগ্রহ-সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া 'কেবল ছন্দ ও মাত্রা মিলাইয়া কথা গাঁথা অপেক্ষা কবিত্বপূর্ণভাবে অহভব করা কত বড় জিনিস'—তাহাই বিভারিত-ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

১০ই জুন। আলমোড়া-বাদের শেষদিন অপরাত্নে আমরা প্রীরামরুক্ষের সেই প্রাণঘাতিনী পীড়ার গল শুনিলাম। ডাব্রুণার মহেন্দ্রলাল সরকার আহুত হইয়াছিলেন। ডিনি আসিয়া রোগটিকে রোহিণী নামক ব্যাধি (Cancer) বলিয়া নির্দেশ করেন এবং ফিরিবার পূর্বে শিশ্বগণকে বছবার

<sup>&</sup>gt; ' अहेवा—বীরবাণী বা Complete Works : Requiescat in Pace কবিতা ;
এই গ্রন্থাবলীর ৭ম থণ্ডে উহার অমুবাদ 'শান্তিতে সে লভুক বিশ্রাম'।

বৃশাইরা দেন—ইহা সংক্রামক রোগ। অর্থ ঘণ্টা পরে 'নরেন্দ্র' (তথন छাঁহার ঐ নাম ছিল) আসিয়া দেখিলেন, শিল্পেরা একতা হইরা ঐ-বিবরে আলোচনা করিতেছেন। ডাক্রার কি বলিয়া গিয়াছেন নিবিইচিত্তে শুনিয়া ভারপর মেজের দিকে তাকাইয়া তিনি শ্রীরামক্ষের পায়ের গোড়ায় ভ্রুবিশিষ্ট পায়দের বাটিটি দেখিতে পাইলেন। গলদেশের খাভবাহী নলীটির সংকোচন বশতঃ শ্রীরামক্ষণ উক্ত পায়স গলাধঃকরণ করিবার জন্ত অনেকবার বার্থচেষ্টা করিয়াছিলেন, স্বতরাং উহা তাহার মুখ হইতে বার বার বাহিরা হইয়া পড়িয়াছিল, এবং ঐ হঃসাধ্য রোগের বীজাণুপূর্ণ শ্লেমা ও পুঁজ নিশ্রেষ্ট তাহার সহিত ছিল। 'নরেন্দ্র' বাটিটি উঠাইয়া লইয়া সর্বসমক্ষে উহা নিঃশেষেণ্টান করিয়া ফেলিলেন। ক্যান্সারের সংক্রামকতার কথা আর কখনও শিল্পাণের মধ্যে উত্থাপিত হয় নাই।

8

#### কাঠগুদামের পথে

১১ই জুন। শনিবার প্রাতে আমরা আলমোড়া ত্যাগ করিলান। কাঠগুদাম পৌছিতে আমাদের আড়াই দিন লাগিয়াছিল।

রান্তার এক স্থানে এক অভ্ত রকমের পুরানো পানচাকীর এবং শৃত্য কামার-শালের কাছে আসিয়া স্থামীজী ধীরামাতাকে বলিলেন, 'লোকে বলে, এই পার্বত্য অঞ্চলে একজাতীয় গন্ধর্বসদৃশ অশরীরী জীবের বাস। আমি একটি সভ্য ঘটনা জানি, তাহাতে এক ব্যক্তি এইখানে প্রথমে এ সকল মূর্তির দর্শন পান এবং তাহার বহু পরে এই জনশ্রুতির বিষয় অবগত হন।'

এখন গোলাপের মরহম উত্তীর্গ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অপর এক প্রকার ফুল (কামিনী ফুল) ফুটিয়া রহিয়াছে, স্পর্নমাত্রেই উহা ঝরিয়া পড়ে। ভারতীয় কাব্যজগতের সহিত ইহার স্থতি বিশেষভাবে জড়িত বলিয়া স্বামীজী উহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। ১৩ই জুন। রবিবার অপরাত্নে আমরা সমতল ভূমির সরিকটে একটি হ্রদ ও অলপ্রপাতের উপরিভাগে একস্থানে বিশ্রাম করিলাম। সেইখানে স্বামীজী আমাদের জন্ম কন্ত্র-স্থতিটির অমুবাদ করিলেন:

'অসতো মা সদগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মাহমুভং গমর। আবিরাবির্ম এধি, রুদ্র বত্তে দক্ষিণং মৃথং তেন মাং পাহি নিভ্যম্।

—আমাদিগকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়া বাও, আমাদিগকে তম হইতে কোতিতে লইয়া বাও, আমাদিগকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া বাও, আমাদিগের নিকট আবিভূতি হও, আবিভূতি হও, আমাদিগের নিকট আগমন কর। হে ক্স, তোমার যে ক্রণাপূর্ণ দক্ষিণমুখ, ভদ্বারা আমাদিগকে নিত্য রক্ষা কর।

'আবিরাবির্ম এধি'—এই অংশের অন্থবাদে তিনি অনেকক্ষণ ইতন্ততঃ করিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, ইহার অন্থবাদ এইরপ দিবেন কি নাঃ 'আমাদের অন্তন্তনে আদিয়া আমাদের সহিত মিলিত হও।' কিছু অবশেষে তিনি আমাদের নিকট তাঁহার চিন্তার কারণ ব্যক্ত করিয়া সংলাচের সহিত বাললেন, 'ইহার আসল মানে এই, আমাদেরই ভিতর দিয়া আমাদের নিকট আইস।' ইহার আরও আক্ষরিক অন্থবাদ এইরপ হইবে, 'হে কল্ল, তুমি কেবল তোমার নিজের নিকটেই প্রকাশিত আছ, তুমি আমাদের নিকটেও আত্মপ্রকাশ কর।' একণে তাঁহার অন্থবাদটিকে সমাধি-কালীন অন্থভ্তিরই এক ক্ষিপ্র ও সাক্ষাং প্রতিরপ মাত্র বিলিয়া মনে করি। উহা বেন সংস্কৃতের মধ্য হইতে সজীব হৃদয়টিকে পৃথক্ করিয়া লইয়া তাহাকেই পুনরায় ইংরেজী ভাষার আবরণে প্রকাশ করিতেছে।

বান্তবিক সে অপরাহুটি যেন অস্থাদের শুভলগ্ন বলিয়া মনে হইল, এবং তিনি হিন্দুদের প্রাদ্ধান্তপ্রানের অদীভূত অতি স্থন্দর মন্ত্রগুলির অক্তম মন্ত্রটির' কিছু কিছু আমাদের নিকটে অন্থাদ করিয়া দিলেন:

মধু বাতা ৰতারতে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধব:। মাধবীর্ন: সন্ধোষণী:।
 মধু নক্তম্তোবসি মধুমং পার্থিং রজ:। মধুজৌরস্ত ন: পিতা।
 মধুমারো বনস্পতির্ধুমা অল্প সুর্ব:। মাধবীর্গাবো ভবত ন:। ও মধু ও মধু ও মধু ।

<sup>[</sup> ইংরাজী অমুবাদের বাঙ্গালা না দিয়া একটা বতম অমুবাদ দেওরা হইল।—অমুবাদক ]

আমি পরবৃদ্ধক লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; বার্দকল আমার অন্ত্র হউক, নদীসকল অন্ত্রল হউক, ওবধিদকল অন্ত্রল হউক, রাজি ও উবা আমাদের অন্ত্রল হউক, পৃথিবীর ধূলি আমাদের অন্ত্রল হউক, তৌরপী পিতা আমাদের অন্ত্রল হউন, বনস্পতিসকল আমাদের অন্ত্রল হউক, তুর্ব আমাদের অন্ত্রল হউন, গোসকলও আমাদের অন্ত্রল হউক। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু,

পরে স্বামীজী খেডড়ির নর্তকীর নিকট স্থরদাসের যে গানটি শুনিয়াছিলেন, সেটি আমাদের নিকট পুনরায় গাহিলেন:

> প্রভূ মেরা অবগুণ চিত ন ধরো, সমদরশী হৈ নাম তুম্হারো, ইত্যাদি—' i

সেই দিন কি আর এক দিন, তিনি আমাদের নিকট কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্মাসীর কথা বলিলেন, ষিনি তাঁহাকে একপাল বানর কর্তৃক উত্যক্ত দেখিয়া, এবং তিনি পশ্চাৎপদ হইয়া ফিরিয়া পলাইতে পারেন, এই আশহা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন, 'সর্বদা জানোয়ারগুলার সমুখীন হইও।'

বড় আনন্দেই আমরা উক্ত কয়দিন পথ চলিয়াছিলাম। প্রতিদিনই চটিতে পৌছিয়া তৃ:খ বোধ হইত। এই সময়ে রেলবোগে 'তরাই' নামক সেই ম্যালেরিয়া-গ্রন্থ ভৃথও অতিক্রম করিতে আমাদের একটি সারা বিকাল লাগিয়া-ছিল, এবং স্বামীজী আমাদের শারণ করাইয়া দিলেন যে, ইহাই বৃদ্ধের জন্মভূমি।

æ

স্থান—বেরিলী হইতে বারাম্লা কাল—১৪ই হইতে ২০শে জুন

১৪ই জুন। পরদিন আমরা পঞ্জাব প্রবেশ করিলাম; এই ঘটনায় স্বামীজী অতিশয় উল্লসিত হইলেন। এই প্রদেশের প্রতি তাঁহার এত প্রীতি ছিল যে, উহা ঠিক বেন তাঁহার জন্মভূমি বলিয়া বোধ হইত। স্বামীষ্টী বলিলেন, 'এথানে মেয়েরা চরকা কাটিতে কাটিতে ভাহার 'সোহহং সোহহং' ধ্বনি ভনিয়া থাকে।' বলিতে বলিতে সহসা বিষয়াস্তর আলোচনায় তিনি স্থদ্র অতীতে চলিয়া পেলেন এবং আমাদের সমকে ধ্বনগণের সিন্ধুনদ-তীরে অভিযান, চক্রগুপ্তের আবির্ভাব এবং বৌদ্ধসাম্রাজ্যের বিস্তার, এই সকল মহান্ ঐতিহাসিক দৃষ্ঠাবলী একে একে উদ্ঘাটন করিতে লাগিলেন। এই গ্রীমে ভিনি ষেমন করিয়া হউক আটক পৰ্যন্ত গিয়া, বেখানে বিষয়ী সেকেন্দর প্রতিহত হইয়াছিলেন, সেই স্থানটি স্বচক্ষে দর্শন করিতে ক্বতসমল্ল হইয়াছিলেন। তিনি আমাদের নিকট গান্ধার-ভাস্কর্যের বর্ণনা করিলেন (তিনি নিশ্চয়ই সেগুলিকে পূর্ব বৎসর লাহোরের ষাত্ত্বরে দেখিয়া থাকিবেন) এবং 'কলাবিভা-সম্বন্ধে ভারতবর্ষ চিরকাল ধ্বনগণের শিশ্বত্ব করিয়াছে'—ইওরোপীয়গণের এই অর্থহীন অস্তায় দাবি নিরাকরণ করিতে করিতে তিনি যারপরনাই উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। গোধৃলির আলোকে এই সকল পার্বত্য ভূপণ্ডের কোন একটি অভিক্রমকালে স্বামীদ্রী আমাদিগকে তাঁহার সেই বছদিন পূর্বের অপূর্ব দর্শনের কথা বলিলেন। তিনি তথন সবেমাত্র সন্ন্যাস-জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন এবং পরে তাঁছার ৰরাবর এই বিখাস ছিল যে, সংস্কৃতে মন্ত্র আবৃত্তি করিবার প্রাচীন রীতি তিনি এই ঘটনা হইতেই পুন:প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ভিনি বলিলেন, 'সদ্ধ্যা হইয়াছে; আর্যগণ সবেমাত্র সিদ্ধুনদ-ভীরে পদার্পণ করিয়াছেন, ইহা সেই যুগের সন্ধ্যা। দেখিলাম, বিশাল নদের ভীরে বসিয়া এক বৃদ্ধ। অন্ধকার-ভরদের পর অন্ধকার-ভরদ আসিয়া তাঁহার উপর পড়িভেছে, আর ভিনি ঝর্যেদ হইতে আবৃত্তি করিভেছেন। ভার পর আমি সহজ অবৃদ্ধা প্রাপ্ত হইলাম এবং আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলাম। বছ প্রাচীনকালে আমরা যে হুর ব্যবহার করিভাম, ইহা সেই হুর।'

এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আর একদিন তিনি বলিতেছিলেন, 'শহরাচার্ব বেদের ধ্বনিটিকে ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন, উহাই আমাদের জাতীর তান। বলিতে কি, আমার চিরন্তন ধারণা—' বলিতে বলিতে হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠশর যেন আবেগমর হইয়া আলিল এবং দৃষ্টি বেন স্থদ্রে নিবন্ধ হইল—'আমার চিরন্তন ধারণা এই যে, তাঁহারও শৈশবে আমার মতো কোন এক অলোকিক দর্শনলাভ নিশ্চয়ই ঘটিয়াছিল, এবং তিনি ঐরপে সেই প্রাচীন তানকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হউক বা না হউক, বেদ ও উপনিবৎসমৃহের সৌন্দর্যকে স্পন্দিত ক্রাই তাঁহার সমগ্র জীবনের কাজ।'

রাওলপিণ্ডি হইতে মরী পর্যন্ত আমরা টলায় গেলাম এবং কাশীরযাতার পূর্বে তথার করেক দিন অতিবাহিত করিলাম। এইথানে স্বামীন্ত্রী এই দিছান্তে উপনীত হন বে, বদি তিনি প্রাচীনপন্থিগণের মধ্যে—কোন ইওরোপীয়কে শিশুরূপে বা স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রহণ করাইতে কোন চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহা বাঙলা দেশে করাই ভাল। পঞ্চাবে বিদেশীয়দিগের প্রতি অবিশাস এত প্রবল বে, সেধানে এর প কোন কার্বের সফলতার সম্ভাবনা নাই। মধ্যে মধ্যে এই সমস্তাটি তাহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিত; এবং তিনি কথন কথন বলিতেন বে, বাঙালীরা রাজনীতি-বিষয়ে ইংরেন্ডের বিরোধী, অথচ উভয়ের মধ্যে পরস্পর ভালবাসা ও বিশাসের একটা প্রবণতা রহিয়াছে; ইহা আপাতবিক্ষম হইলেও সত্য।

অপরাত্নের অনেকটা সময় আমরা ঝড়ের জন্ম ঘরের মধ্যে কাটাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ডুলাইএ আমাদের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক জ্ঞানলাভের এক নৃতন অধ্যায় খুলিয়া গেল। কারণ, খামীজী গভীর ও বিশদভাবে এই ধর্মের আধুনিক অধোগতির কথা আমাদিগকে বলিলেন, এবং উহাতে যে-সকল ক্রীতি বামাচার নামে প্রচলিত রহিয়াছে, সেগুলির প্রতি খীয় আপোষহীন বিরোধিতার কথাও উল্লেখ করিলেন।

বিনি কাহাকেও নিরাশ করা সহু করিতে পারিতেন না, সেই শ্রীরামকৃষ্ণ এই সব কি দৃষ্টিতে দেখিতেন, এ কথা জিজ্ঞাসা করার তিনি বলিলেন, ঠাকুর বলিতেন—হা, তা বটে, কিছ প্রত্যেক বাড়িরই একটা পার্থানার ছ্যারও তো আছে!' এই বলিয়া খামীজী দেখাইয়া দিলেন যে, সকল দেশেই বে- সকল সম্প্রদায়ে কলাচারের ভিতর দিয়া ধর্মলাভের চেষ্টা করা হয়, ভাহারা এই শ্রেণীভূক্ত।

আমরা স্বামীজীর সহিত পালা করিয়া টলায় ঘাইবার ব্যবহা করিলাম, এবং এই পরবর্তী দিনটি যেন অতীত স্থতির আলোচনাতেই পূর্ণ ছিল।

ভিনি বন্ধবিদ্যা সম্বন্ধ—'একমেবাছিভীয়ন' সম্ভার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধ বলিভে লাগিলেন, এবং প্রেমই বে পাপের একমাত্র ঔষধ, তাহাও বলিলেন। তাঁহার স্থলের একজন সহপাঠী বড় হইয়া ধনশালী হইলেন, কিন্তু তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়া গোল। রোগটির ঠিক পরিচয় পাওয়া যাইতেছিল না; উহার ফলে দিন দিন তাঁহার সামর্থ্য এবং জীবনীশক্তির ক্ষয় হইভেছিল, এবং চিকিৎসকগণের নৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপে পরাভৃত হইয়াছিল। অবশেষে 'স্বামীজী চিরকাল ধর্মভাবাপর' ইহা জানা থাকার এবং অস্তু সব উপায় বিফল হইলে মাহুষ ধর্মের আশ্রন্থ লয় বলিয়া তিনি স্বামীজীকে একবার আগিতে অহুরোধ করিয়া লোক পাঠাইলেন। আচার্যদেব তথায় পোঁছিলে একটি কোতুককর ঘটনা ঘটিল।

'বিনি ব্রহ্মকে আপনা হইতে অক্তর জানেন, ব্রহ্ম তাঁহাকে প্রত্যাধ্যান করেন; বিনি ক্ষত্রিয়কে আপনা হইতে অক্তর জানেন, ক্ষত্রিয় তাঁহাকে প্রত্যাধ্যান করেন; এবং বিনি লোকসকলকে আপনা হইতে অক্তর ভাবেন, লোকসকল তাঁহাকে প্রত্যাধ্যান করেন।'—এই শ্রুতিবাক্য' তাঁহার মনে পড়িল এবং রোগীও ইহার অর্থ হৃদয়ক্ষম করিয়া রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। পরে স্বামীজী বলিলেন, 'স্কুতরাং যদিও আমি অনেক সময় তোমাদের মনের মতো কথা বলি না, বা রাগিয়া কথা বলি, তথাপি মনে রাখিও যে, প্রেম ভিন্ন অক্ত কিছু প্রচার করা আদে আমার অক্তরের ভাব নহে। আমরা বে পরস্পারকে ভালবানি, এইটুকু হৃদয়ক্ষম হইলেই এই সব গণ্ডগোল মিটিয়া বাইবে!'

সম্ভবত: সেই দিনই ( অথবা পূর্বদিনও হইতে পারে ) তিনি 'মহাদেব'-প্রদক্ষে আমাদের নিকট বলিলেন যে, শৈশবে তাঁহার জননী পুল্লের ছ্টামি দেখিয়া হতাশ হইয়া বলিতেন, 'এত জ্বপ, এত উপবাসের ফলে শিব কিনা একটি পুণ্যাত্মার পরিবর্তে তোকে—ভূতকে পাঠাইলেন!' অবশেষে তিনি যে সভ্য

<sup>&</sup>gt; 'ব্ৰহ্ম তং পরাদাদ যোহস্ততাল্পনো ব্ৰহ্ম বেদ ক্ষত্ৰং তং পরাদাদ যোহস্ততাল্পনঃ ক্ষত্ৰং বেদ লোকাল্ডং পরাদ্ধ্যহিষ্যত্তাল্পনো লোকান বেদ।'—বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৭

সভাই শিবের একটি ভূত, এই ধারণা তাঁহাকে পাইরা বসিল। তাঁহার মনে হইল, বেন কোন সাজার নিমিত্ত তিনি কিছুদিনের জন্ত শিবলোক হইতে নির্বাসিত হইরাছেন, আর তাঁহার জীবনের একমাত্র চেটা হইবে—সেধানে ফিরিয়া বাওয়া।

তিনি একদিন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রথম আচার-মর্বাদালভ্যন পাঁচ বংসর বরসে হইরাছিল। সেই সময় তিনি খাইতে খাইতে ভান হাত এঁটো-মাথা থাকিলে বাঁ হাতে জলের গেলাস তুলিয়া লওয়া কেন অধিক পরিচ্ছয়ভার কাজ হইবে না, এই মর্মে তাঁহার মাতার সহিত এক তুম্ল ভর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই ছাছামি অথবা এই জাতীয় অফ সব ছাছামির জয় জননীর অমোঘ ঔষধ ছিল—বালককে জলের কলের নীচে বসাইয়া দেওয়া, এবং তাঁহার মন্তকে শীতল জলধারা পড়িতে থাকিলে 'শিব! শিব!' উচ্চারণ করা। স্বামীজী বলিলেন যে, এই উপায়টি কথনও বিফল হইত না। মাতার জপ তাঁহাকে তাঁহার নির্বাদনের কথা মনে পড়াইয়া দিত, এবং তিনি মনে মনে 'না, না, এবার আর নয়!' এই বলিয়া আবার শাস্ত এবং বাধ্য হইতেন।

মহাদেবের প্রতি তাঁহার অপরিসীম ভালবাসা ছিল, এবং একদা তিনি ভারতের ভাবী স্ত্রীন্ধাতি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন বে, যদি তাহারা তাহাদের নৃতন কর্তব্যের মধ্যে মনে করিয়া মধ্যে মধ্যে অধু 'লিব! লিব!' বলে, তাহা হইলেই তাহাদের পক্ষে বপেট পূজা করা হইবে। তাঁহার নিকট হিমালয়ের বাতাস পর্যন্ত সেই অনাদি অনম্ভ ধ্যানের বিষয়ীভূত মূর্তি বারা ওতপ্রোত, বে ধ্যান স্থাচন্তার বারা ভয় হইবার নহে; এবং তিনি বলিলেন বে, এই প্রীম্ম ঋতুতেই তিনি প্রথম সেই প্রাকৃতিক কাহিনীর অর্থ বৃঝিলেন, বাহাতে মহাদেবের মন্তকে এবং সমতল প্রদেশে অবতরণের পূর্বে, শিবের অটার মধ্যে স্বর্ধনীর ইতন্ততঃ সঞ্চরণ করিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন বে, তিনি বছদিন ধরিয়া পর্বতমধ্যবাহিনী নদী ও জলপ্রপাতসকল কি কথা বলে, ইহা জানিবার অন্ত অন্তল্পকান করিয়াছিলেন এবং অবশেষে জানিয়াছিলেন বে, ইহা সেই অনাদি অনম্ভ 'হর হর বম্ বম্' ধ্বনি! তিনি একদিন শিবের প্রসক্ষে বিলয়াছিলেন, 'হাা, তিনিই মহেশ্বর, শান্ত, স্থন্দর এবং যৌন! আর আমি তাঁহার পরস্ব ভক্ত।'

আর এক সময় তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল—বিবাহ কিরূপে ঈশরের সহিত্ত জীবাত্মার সহদ্বেরই আদর্শবরূপ। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, 'এই জন্তুই, বিদিও মাতার ত্বেহ কতকাংশে এতদপেকা মহন্তর, তথাপি পৃথিবীক্ষক লোক বামী-স্ত্রীর প্রেমকেই আদর্শ বলিয়া ধরিয়া থাকে। অপর কোন প্রেমেই এরূপ মনের মতন করিয়া গড়িয়া লইবার অপূর্ব শক্তি নাই। প্রেমাস্পদকে বেমনটি করনা করা বায়, সত্য সত্যই সে ঠিক তেমনটিই হইয়া উঠে, এই প্রেমে প্রেমাস্পদকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।'

পরে কথাপ্রসঙ্গে জাতীয় আদর্শের কথা উঠিল, এবং বিদেশপ্রত্যাগড় পাছ কিরূপ আনন্দের সহিত আবার সদেশের নরনারীকে স্বাগত জানার, সামীজী তাহার উল্লেখ করিলেন। সারা জীবন ধরিয়া মাহ্ন অজ্ঞাডসারে এই শিক্ষালাভ করিয়া আসে বে, সে স্বদেশবাসীর মূখে এবং আরুতিতে ভাবের মৃত্তম আলোড়নটি পর্বস্ত ব্রিতে পারে।

পথে বাইতে ঘাইতে আমাদের পুনরায় একদল পাদচারী সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহাদের কুদ্রাহ্রাগ দেখিয়া খামীজী কঠোর তপস্থাকে 'বর্বরতা' বলিয়া তীত্র সমালোচনা করিতে লাগিলেন। যাত্রিগণ ভাহাদের আদর্শের নামে ধীরে ধীরে কোশের পর ক্রোশ পথ অতিবাহন করিতেছে, এই দৃশ্যে তাঁহার মনে কট্টকর স্বৃতি-পরস্পরার উদয় হইল, এবং মানব-লাধারণের পক্ষ হইতে তিনি ধর্মের উৎপীড়নে অধীর হইয়া উঠিলেন। পরে আবার ঐ ভাব বেমন হঠাৎ আদিয়াছিল, তেমনই হঠাৎ চলিয়া গেল এবং ভাহার পরিবর্তে এই 'বর্বরতা' না থাকিলে যে বিলাস আদিয়া মাহ্যবের সমৃদ্দ্র মহয়ত অপহরণ করিত, এই ধারণা ঠিক তেমনই দৃঢ়তার সহিত উল্লিখিত হইল।

৬

# কাশ্মার উপত্যকা

हान—विज्ञा नगी ( वाजायूना हरेरा खीनगत ) कान—२ • म् इटेरा २२म खून

'ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়' পরম উল্লাসে এই কথা বলিভে
বলিতে স্থামীজী আমাদের ভাকবাংলার কামরায় ফিরিয়া আলিলেন, এবং
হাতাটি জাহ্বরের উপর রাখিয়া উপবেশন করিলেন; কোন ললী না
লইয়া আলায় তাঁহাকেই লাধারণ ছোট-খাট কাজগুলি সম্পাদন করিতে
হইতেছিল, তিনি ভোঙা ভাড়া করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কাজেয় জয়্ম বাহিয়
হইয়াছিলেন। কিন্তু বাহির হইয়াই হঠাৎ একজন লোকেয় সহিত তাঁহায়
লাকাৎ হয়, তিনি স্থামীজীয় নাম শ্রবণে কাজেয় সমস্ত ভার নিজেয় উপর
লইয়া তাঁহাকে নিশ্চিত্ত মনে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। স্বতরাং দিনটি
আমাদের আনন্দে কাটিয়াছিল। আমরা সামাভারে তৈরী কাশ্মীরী চা
পান করিলাম, এবং ঐ দেশের মোরকা থাইলাম। পরে প্রায় চারিটার সময়
আমরা তিনভোলা-বিশিষ্ট এক ক্রে নৌ-বহয় অধিকায় করিলাম এবং আয়
বিলম্ব না করিয়া শ্রীনগরাভিম্থে যাতা করিলাম। প্রথম সন্ধ্যাটিতে আমরা
ভামীজীয় জনৈক বয়ৣয় বাগানের পাশে নলয় করিয়াছিলাম।

পরদিন আমরা ত্যারমণ্ডিত পর্বতরাজি বারা পরিবেষ্টিত এক মনোর্ম উপত্যকার উপস্থিত হইলাম। ইহাই 'কাশ্মীর উপত্যকা' নামে পরিচিত; কিন্ত হয়তো 'শ্রীনগর উপত্যকা' বলিলে ইহার ঠিক ঠিক পরিচর দেওয়া হয়।

সেই প্রথম প্রভাতে কেত্রের উপর দিয়া লখা এক চোট ভ্রমণের পর আমরা এক বিস্তৃত গোচারণ-ভূমির মধ্যন্থলে অবস্থিত একটি প্রকাণ্ড চেনার গাছের নিকট উপন্থিত হইলাম। সভ্য সভ্যই দেখিলাম, যেন এই গাছের কোটরে প্রবাদোক্ত বিশটা গরু স্থান পাইতে পারে! কিরূপে ইহাকে এক সাধ্নিবাদের উপধােগী করিয়া লওয়া বাইতে পারে, স্বামীলী এই স্থাপভ্যবিষয়ক আলোচনার ব্যাপৃত হইলেন। বাস্তবিকই এ সজীব বৃক্ষটির কোটরে একটি ক্ত্রে ক্টীর নির্মিত হইতে পারিত; পরে তিনি ধ্যানের কথা বলিতে লাগিলেন;

ফলে দাঁড়াইল এই যে, ভবিগ্ৰতে চেনার গাছ দেখিলেই ঐ কথার স্বতি উহাকে পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া দিবে !

তাঁহার সহিত আমরা নিকটন্থ গোলাবাড়িতে প্রবেশ করিলাম। সেধানে দেখিলাম, তক্তলে বিদ্যা এক পরমন্ত্রী বর্ষারদী রমণী। তাঁহার মাধার কাশ্মীরীনামী-স্থলত লাল টুপী এবং খেত অবপ্তর্গন। তিনি বিদ্যা পশম হইতে স্তা কাটিতেছিলেন এবং তাঁহার চারি পাশে তাঁহার ছই পুত্রবধূ এবং তাহাদের ছেলেণিলেরা তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে। স্থামীন্ধী পূর্ব শরৎ অত্তে আর একবার এই গোলাবাড়িতে আদিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি এই বৃদ্ধটির স্থর্মে আছা এবং গৌরব-বোধের কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। সে-বার তিনি জল থাইতে চাহিয়াছিলেন, এবং তিনিও তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে জল দিয়াছিলেন। বিদায় লইবার পূর্বে তিনি তাঁহাকে ধীরভাবে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, 'মা, আপনি কোন ধর্মাবলম্বিনী ?' সগর্বে জরের উল্লাসে উচ্চকণ্ঠে বৃদ্ধা উত্তর দিয়াছিলেন, 'ঈশরকে ধন্যবাদ! প্রভ্রের কৃপায় আমি মুস্লমানী!' একণে এই মুস্লমান পরিবারের সকলে মিলিয়া স্থামীন্ধীকে পুরাতন বন্ধ্রণে অভ্যর্থনা করিলেন এবং তিনি বে বন্ধ্রণণকে সক্ষে আনিয়া-ছিলেন, তাঁহাদের প্রতিও সর্ববিধ সৌজন্ত-প্রকাশে রত হইলেন।

শ্রীনগর পৌছিতে ছই তিন দিন লাগিয়াছিল, এবং একদিন সন্ধাকালে আহারের পূর্বে কেতের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে আমাদের মধ্যে একজন ( বিনি কালীঘাট দেখিয়াছিলেন ) আচার্যদেবের নিকট অভিযোগ করিলেন যে, কালীঘাটে ভক্তির অতিরিক্ত উচ্ছাল তাঁহার বিদদৃশ বোধ হইয়াছিল, এবং বলিয়া উঠিলেন, 'প্রতিমার সমূখে লোকে ভূমিতে লাষ্টাক হয় কেন ?' স্বামীজী একটা তিলের কেতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন, 'তিল আর্যগণের সর্বাপেকা প্রাচীন তৈলবাহী বীজ,' কিছ এই প্রম্নে ভিনি হন্তহিত ক্ষুত্র নীল ফুলটি ফেলিয়া দিলেন, পরে হিরভাবে দাড়াইয়া প্রশাস্ত পভীরম্বরে বলিলেন, 'এই পর্যতমালার সমূধে লাষ্টাক হওয়া আর সেই প্রতিমার সমূধে লাষ্টাক হওয়া কি একই কথা নয় ?'

আচার্বদেব আমাদিগের নিকট প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন, গ্রীমাবসানের পূর্বেই তিনি আমাদিগকে কোন শান্তিপূর্ণ স্থানে লইয়া গিয়া ধ্যান শিক্ষা দিবেন। স্থির হইল বে, আমরা প্রথমে দেশটি দেখিব—ভারপর নির্জনবাস করিব।

শ্ৰীনগরে প্রথম রঞ্জনীতে আমরা কভিপয় বাঙালী রাজকর্মচারীর গৃহে ভোজন করিয়াছিলাম, এবং নানা কথার প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য অভ্যাগভগণের মধ্যে একৰন মত প্ৰকাশ করিলেন, 'প্ৰত্যেক জাতির ইভিহাস কভকগুলি আদর্শের উদাহরণ এবং বিকাশস্বরূপ; উক্ত জাতির সকল লোকেরই সেই-গুলিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা উচিত।' আমরা দেখিয়া কৌতুক অহভেষ করিলাম ষে, উপহিত হিন্দুগণ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের চক্ষে ইহা তো স্পষ্টই একটি বন্ধন, এবং মানবমন কথনই চিরকাল ইহার অধীন হইয়া থাকিতে পারে না। উক্ত মতের বন্ধনাত্মক অংশের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহারা সমগ্র ভাবটির প্রভিই অবিচার করিলেন বলিয়া মনে হইল। অবশেষে স্বামীজী মধ্যস্থ হইয়া রলিলেন, 'ভোষরা বোধ হয় স্বীকার করিবে বে, মানবপ্রকৃতির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শ্রেণীভাগের একক (unit) মনন্তান্তিক; ভৌগোলিক বিভাগ অপেকা ইহা অধিকতর স্থায়ী। প্রণালী হিসাবে এই ভাৰগত সাদৃভাগ্ৰহণকে একদেশবৰ্ডিতামূলক সাদৃভাগ্ৰহণ অপেকা চিরস্থায়ী করা বার।' তারপর তিনি আমাদের সকলেরই পরিচিত হুই জনের कथा উল্লেখ করিলেন; তন্মধ্যে একজনকে—তিনি জীবনে বত এটিধর্মাবলমী मिश्रीहिन, छाँदामित्र मध्य जानर्नश्रीत विद्या वर्तावत मध्य करिएन जप्र তিনি একজন বন্ধনারী; এবং আর একজনের জন্মভূমি পাশ্চাভ্যে কিন্ত স্বামীজী বলিতেন যে, ঐ ব্যক্তি তাঁহার অপেকাও ভাল হিন্দু। সব দিক ভাবিয়া দেখিলে এ অবস্থায় ইহাই কি সর্বাপেক্ষা বাহুনীয় ছিল না বে, উহাদের একে অপরের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ নিজ্ আদর্শের ষ্থাসম্ভব প্রদার বিধান করে?

9

## ম্বান—শ্রীনগর কাল—২২শে জুন হইতে ১০ই জুলাই

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ঘামীজী পূর্বের স্থার আমাদের নিকট আসিরা দীর্ঘকাল কথাবার্তা কহিতেন,—কখনও কাশ্মীর বে-সকল বিভিন্ন ধর্মগুগের মধ্য দিরা চলিয়া আসিরাছে তাহাদের সহজে, কখনও বা বৌদ্ধর্মের নীতি, কখনও বা শিবোপাসনার ইতিহাস, আবার হয়তো বা কণিজের সময়ে শীনগরের অবস্থা—এই সকল বিষ্ত্রের কথোপকখন চলিত।

একদিন তিনি আমাদের মধ্যে একজনের সহিত বৌদ্ধর্ম সহদ্ধে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বলিলেন, 'আসল কথা এই ষে, বৌদ্ধর্ম আশোকের সময়ে এমন একটি মহদুষ্ঠানে উত্যোগী হইয়াছিল, বাহার জন্ম জগৎ এ যুগেই [সবেমাত্র আজকালই] উপযুক্ত হইয়াছে!'—তিনি সর্বধর্ম-সময়রের কথা বলিতেছিলেন। কিরূপে আশোকের ধর্মবিষয়ক একছত্ত্রত্ব বার বার দিশাহি ও মুসলমান ধর্মের তরঙ্গের পর তরক্ষ ঘারা চুর্গ হইয়াছিল, কিরূপে আবার এতহ্তরের প্রত্যেকেই মানবজাতির ধর্মবৃদ্ধির উপর একচেটিয়া অধিকার দাবি করিত, অবশেবে কি উপারে এই মহাসমন্বর্ম স্বন্ধকালমধ্যেই সম্ভবপর হইবে বলিয়া অস্থমিত হইতেছে—এই সকল বিষয়ের অবতারণা করিয়া তিনি এক অপূর্ব চিত্র আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

আর একবার মধ্য-এসিয়ার দিখিজয়ী বীর জেলিজ অথবা চেজিজ থাঁ সম্বন্ধ কথা হইল। তিনি উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'লোকে তাঁহাকে একজন নীচ পরপীড়ক বলিয়া উল্লেখ করে, তোমরা শুনিয়া থাকো; কিছ তাহা সত্য নহে! এইরূপ মহামনা ব্যক্তিগণ কথনও কেবল ধনলোলুপ বা নীচ হন না! তিনি এক রকম একদ্বের আদর্শে অহুপ্রাণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার (সময়ের) জগৎকে তিনি এক করিতে চাহিতেছিলেন। নেপোলিয়নও সেই হাঁচে গড়া লোক ছিলেন এবং সেকেল্বন্থ এই শ্রেণীর আর একজন । মাত্র এই তিন জন—অথবা হয়তো একই জীবাল্মা তিনটি পৃথক্ দিখিলয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।' তারপর একমাত্র অবভার-আত্মা ঐশী শক্তি ঘারা পূর্ণ হইয়া জীবত্রদ্বৈক্য-সংস্থাপনের নিমিত্ত বারংবার ধর্মজগতে

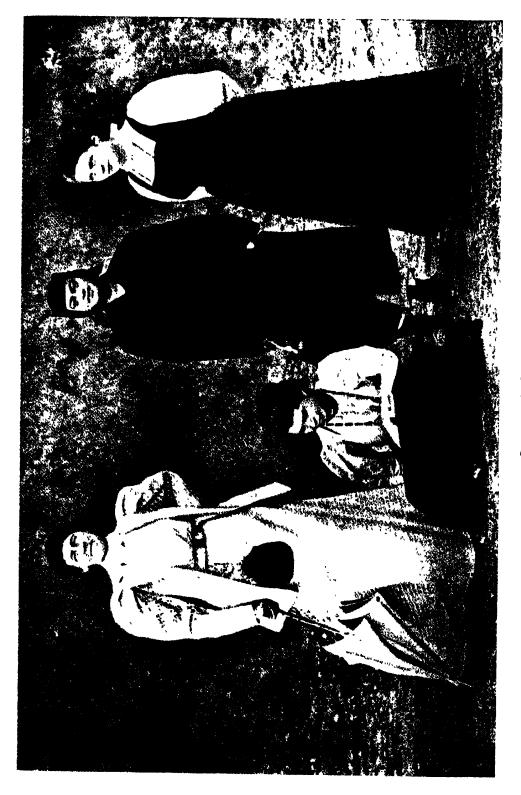

कामीत्र यागोजी, अन्तर

আবিভূত হইয়া আসিতেছেন বলিয়া তিনি যে বিশাস করিতেন, তাঁহারই সহজে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে 'প্রবৃদ্ধ-ভারত' মাদ্রাক হইতে মায়াবতীতে নৰপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে হানান্তরিত হওয়ায় আমরা সকলে প্রায়ই ইহার কথা ভাবিতাম।

শামীদী এই পত্রথানিকে বিশেষ ভালবাসিতেন। তৎপ্রদন্ত স্থান নামটিই তাহার পরিচয়। তাঁহার নিজের কয়েকথানি মৃথপত্র থাকে, এজয় তিনি সদাই উৎস্ক ছিলেন। বর্তমান ভারতে শিক্ষাবিন্তারকরে মাসিক পত্রের কি মৃল্য, তাহা তিনি সম্যক্রপে হাদরক্ম করিরাছিলেন, এবং অম্ভবকরিরাছিলেন যে, বক্তৃতা এবং লোকহিতকর কার্বের স্থায় এই উপায় হারাও তাঁহার গুরুদেবের উপদেশাবলী প্রচার করা আবশুক। স্তরাং দিনের পর দিন তিনি যেমন বিভিন্ন কেন্দ্রের লোকহিতকর কাজগুলির ভবিন্তং সম্বন্ধে করনা করিতেন, তাঁহার কাগজগুলির ভবিন্তং সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপই করিতেন। প্রতিদিন তিনি বামী স্বরূপানন্দের নব সম্পাদকত্বে আশু-প্রকাশোমূধ প্রথম সংখ্যাথানির বিষয়ে কথা পাড়িতেন। একদিন বৈকালে আমরা সকলে বিসরা আছি, এমন সময়ে তিনি একথও কাগজ আমাদের নিকট আনিরা বলিলেন, 'একথানি পত্র লিথিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু উহা করিতাকারে এরূপ দাড়াইল'—To the Awakened

২৬শে জুন। আচার্বদেব আমাদের সকলকে ছাড়িয়া একাকী কোন শান্তিপূর্ণ ছানে যাইবার জন্ম উৎস্ক হইয়াছিলেন। কিন্তু আমরা ইহা না জানিয়া তাঁহার সহিত ক্ষীরভবানী নামক শুল্র প্রস্ত্রবাধালি দেখিতে যাইবার জন্ম জেদ করিতে লাগিলাম। শুনিলাম, ইতিপূর্বে কখনও কোন খ্রীষ্টান বা মুসলমান সেখানে পদার্পণ করে নাই, গরে আমরা ইহার দর্শনলাভে বে কতদ্র রুতার্থ হইয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত; কারণ ভগবান বেন স্থির করিয়া বাধিয়াছিলেন বে, এই নামটিই আমাদের নিকট স্বাপেকা প্রিত্র হইয়া উঠিবে।

২০শে জুন। আর একদিন আমরা নিজেরাই বিনা আড়মরে ছুই তিন সহস্র ফুট উচ্চ একটি কুত্র পর্বতের শিধরদেশে খুব ভারী ভারী উপকরণে

<sup>্</sup>ব ব্রম্ভবা : Complete Works: অনুবাদ 'প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রতি', এই প্রস্থাবলীর ৭ম খণ্ডে

গঠিত তথ্ৎ-ই-হ্লেমান নামক একক্ত্র মনির দর্শন করিলাম। সেধানে শান্তি ও সৌন্দর্য বিরাজিত, নিয়ে বিথাতে ভাসমান উত্থানগুলি চতুপার্শে বহু ক্রোশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখা গেল। মন্দির ও শ্বতিসৌধাদির নির্মাণোপবোগী স্থান-নির্বাচনে হিন্দুগণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যায়ের পরিচয় পাওয়া যায়, এই বিষয়টির অহুক্লে স্থামীজী বে তর্ক করিতেন, তথ্ৎ-ই-হ্লেমান তাহার একটি প্রকৃত্ত উদাহরণস্থল। লগুনে তিনি যেমন একবার বিলয়াছিলেন যে, চারিদিকের দৃশ্য উপভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই ঋষিগণ গিরিশীর্ষে বাস করিতেন, তেমনি এখন একটির পর একটি করিয়া ভূরি ভূরি দৃষ্টাস্তশহকারে দেখাইয়া দিলেন যে, ভারতবাসিগণ চিরকাল অতি হ্লের প্রথান প্রধান স্থানগুলি পূজামন্দির নির্মাণপূর্বক পবিত্রতা-মণ্ডিত করিয়া ভূলিতেন।

সেই সময়ের অনেক স্থলর স্থলর স্বতি মনে পড়িভেছে, ষণা:

'তুলদী জগমে আইয়ে সঁবদে মিলিয়ে ধায়। ন জানৈ কেহি ভেকমে নারায়ণ মিলি যায়॥'

—তুলসী জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করে। জানি না কোন্ রূপে নারায়ণ দেখা দেন!

'একো দেব: সর্বভূতেষু গৃঢ়: সর্বব্যাপী সর্বভূতাম্ভরাত্মা।
কর্মাধ্যক্ষ: সর্বভূতাধিবাদ: সাক্ষী চেতা কেবলো নিশু নিশ্চ ॥"
—একমাত্র দেবতা সর্বভূতে লুকাইয়া আছেন; তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অধার, সাক্ষী, চৈতন্ত্রবিধায়ক, নিঃসক্ষ্
এবং গুণরহিত।

'ন ভত্ত স্থোঁ ভাতি ন চক্ৰতারকং'—সেধানে স্থ প্রকাশ পান না, চক্র-ভারকাও নহেণ

কিরণে একজন রাবণকে রামরণ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রতারণা করিবার পরামর্শ দিয়াছিল, আমরা সে গল্পও শুনিলাম। রাবণ উত্তর দিয়াছিলেন: আমি কি এ-কথা ভাবি নাই? কিন্তু কোন লোকের রূপ ধারণ করিতে হইলে তাঁহাকে ধ্যান করিতে হইবে; আর রাম স্বরং ভগবান। স্থুতরাং ব্যন সামি তাঁহার ধ্যান করি, তথন ব্রহ্মপদ্ও তুচ্ছ হইয়া বার—তথন পরস্বীর কথা কিরণে ভাবিব ?—'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবধ্সকঃ কৃতঃ?' পরে স্বামীজী মন্তব্যক্ষণে বলিলেন, 'ক্তরাং দেখ, স্বভান্ত সাধারণ বা অপরাধীর জীবনেও এই সব উচ্চ ভাবের স্বাভাস পাওয়া বার।' পরদোষ-স্মালোচন। সম্বন্ধ বরাবর এইরপই হইত। তিনি চিরকাল মানবজীবনকে ইম্বরের প্রকাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিছেন, এবং ক্থনও কোন ঘোর ছ্চার্বের বা তৃষ্ট লোকের স্বয়ন্ত ও তুর্ভি ভাবটা লইয়া টানাটানি করিছেন না।

'ৰা নিশা সৰ্বভূতানাং জন্তাং জাগতি সংষ্মী। ৰক্তাং জাগ্ৰতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মূনে: ॥'

—যাহা দর্বলোকের নিকট রাত্রি, সংঘমী ব্যক্তি ভাহাতে জাগরিত থাকেন; যাহাতে সকল লোক জাগরিত থাকে, তাহা ভত্তদর্শী মূনির নিকট রাত্রি (নিজা)-স্বরূপ।

একদিন টমাদ আ কেম্পিদের কথা এবং কিরূপে তিনি নিজে গীতা ও 'ঈশাফ্সরণ' মাত্র সমল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতেন—তাহা বলিতে বলিতে বলিলেন বে, এই পাশ্চাত্য সন্ন্যাসি-বরের নামের সহিত অচ্ছেভভাবে জড়িত একটি কথা তাঁহার মনে পড়িল:

ওতে লোকশিক্ষকগণ, চূপ কর! হে ভবিশ্বহক্তগণ, ভোমরাও থামো! প্রভো, শুধু তুমিই আমার অন্তরের অন্তরে কথা কও।

আবার আবৃত্তি করিতেন:

তপঃ ক বংদে ক চ ডাৰকং ৰপুঃ। পদং সহেত ভ্ৰমৱস্থ পেলবং শিৱীষপুষ্পাং ন পুনঃ পতত্ত্বিণঃ॥

—কঠোর দেহসাধ্য তপস্থাই বা কোথায়, আজ তোমার এই স্থকোমল দেহই বা কোথায়? স্কুমার শিরীষপুষ্প ভ্রমরেরই চরণপাত সহিতে পারে, কিছ পক্ষীর ভার কদাচ সহু করিতে পারে না। অতএব উমা, মা আমার, তুমি তপস্থায় যাইও না। আবার গাহিতেন:

> এস মা, এস মা, ও হৃদয়রমা পরাণপুত্রী গো, হৃদয়-আসনে হও মা আসীন, নির্ধি ভোমারে গো।

আছি জন্মাবধি ভোর মৃথ চেয়ে জান গো জননী কি যাতনা সরে,

একবার হাদর-কমল বিকাশ করিয়ে প্রকাশো তাহে আনক্ষয়ী।
প্রায়ই মধ্যে মধ্যে গীভা সম্বন্ধে (সেই বিশ্বরকর কবিভা, বাহাডে
হুর্বলভা বা কাপুক্ষভ্বের এভটুকু চিহ্ন মাত্র নাই!) দীর্ঘ কথোপকথন হুইভ।
একদিন ভিনি বলিলেন বে, স্ত্রীলোক এবং শৃদ্রের জ্ঞানচর্চায় অধিকার নাই—এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অবোজ্ঞিক। কারণ, সকল উপনিষদের সারভাগ গীভায়
নিহিত। বাস্তবিকই গীভা ব্যভীত উপনিষদে বুঝা একপ্রকার অসম্ভব; এবং
স্ত্রীগণ ও সকল জাভিই মহাভারত-পাঠে অধিকারী ছিল।

৪ঠা জুলাই। অতি উল্লাসের সহিত, গোপনে স্বামীজী এবং উাহার এক শিক্সা ( শিক্সাগণের মধ্যে কেবল তিনিই আমেরিকাবাসী নছেন ) ৪ঠা জুলাই তারিখে একটি উৎসব করিবার আয়োজন করিলেন। 'আমাদের আমেরিকার জাতীয় পতাকা নাই, এবং থাকিলে উহা দারা আমাদের দলের অপর যাত্রিগণকে তাঁহাদের জাতীয়-উৎসব উপলক্ষে প্রাতরাশকালে অভিনন্দন করা ষাইতে পারিড', এই বলিয়া একজন হঃখ করিতেছেন—ইহা ডিনি শুনিতে পান। ৩রা ভারিথ অপরাহে মহা ব্যস্তভার সহিত ভিনি এক কাশীরী পণ্ডিত দরজীকে লইয়া আসিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, যদি এই ব্যক্তিকে পতাকাটি কিরূপ করিতে হইবে বলিয়া দেওয়া হয়, ভাহা হইলে সে সানন্দে দেইরূপ করিয়া দিবে। ফলে তারকা ও ভোরা দাগগুলি (Stars and Stripes) অত্যস্ত আনাড়ীর মতো একখণ্ড বস্ত্রে আরোপিত হইল এবং উহা চিরশ্রামল গাছের (evergreen) করেকটি শাখার সহিত, ভোজনাগাররূপে ব্যবহৃত নৌকাখানির শিরোভাগে পেরেক দিয়া আঁটিয়া দেওয়া হইল। এমন সময়ে আমেরিকাবাসিগণ স্বাধীনভা-লাভের দিবসে (Independence Day) প্রাতঃকালীন চা পান করিবার ব্দপ্ত নৌকাখানিতে পদার্পণ করিলেন। স্বামীদ্দী এই ক্ষুদ্র উৎসবটতে উপস্থিত থাকিবার জন্ত আর এক জায়গায় যাওয়া হুগিত করিয়াছিলেন, এবং ডিনি

লক্ষণীর : গীতা মহাভারতের ভীত্মপর্বের অন্তর্গত।

অক্সান্ত অভিভাবণের সহিত নিজে একটি কবিতা' উপহার দিলেন। সেগুলি একবে স্বাপত-স্ক্রপে সর্বসমক্ষে পঠিত হইল: To the Fourth of July.

ধই জুলাই। সেই দিন সন্ধাকালে একজন, পাশ্চাত্যসমাজে প্রচলিত মেরেলি শান্ত অহ্যারী পরিহাসচ্ছলে কবে তাঁহার বিবাহ হইবে দেখিবার জন্ত নিজ থালার করটি চেরী ফলের বিচি অবশিষ্ট আছে, গণিয়া দেখেন! যামীজী ইহাতে হঃথিত হন। কি জানি কেন, খামীজী এই খেলাটিকে সত্য বলিরা ধরিয়া লন এবং পরদিন প্রাতঃকালে যখন তিনি আসিলেন, তখন দেখিলাম, শ্রেষ্ঠ ত্যাগের প্রতি তাঁহার প্রবল অহ্রাগ উথলিরা পড়িতেছে।

৬ই জ্লাই। অণরাধীর সহিত যেন এক চিস্তা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার ধে সহাদর বাসনা তাঁহাতে প্রারই পরিলক্ষিত হইত, সেই ইচ্ছা-প্রণোদিত হইরা তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'এই সব গার্হয়া এবং বিবাহিত জীবনের ছারা আমার মনে পর্যন্ত মাঝে মাঝে দেখা দেয়।' কিন্তু এই প্রসঙ্গে তিনি, যাহারা গার্হয়া জীবনের জয়গান করে, ভাহাদের প্রতি দারুণ অবজ্ঞাভরে ত্যাগাদর্শের উপর জোর দিবার সময় যেন বহু উচ্চে উঠিয়া গেলেন। বলিয়া উঠিলেন, 'জনক হওয়া কি এত সোজা?—সম্পূর্ণরূপে অনাসক্ত হইয়া রাজ-সিংহাসনে বসা? ধনের বা যশের অথবা জী-পুত্রের প্রতি কোন খেয়াল না রাখা?— পাশ্চাত্যে আমাকে বহু লোকে বলিয়াছে যে, ভাহারা এই অবছায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু আমি এইটুকুমাত্র বলিতে পারিয়াছিলাম—এমন সব মহাপুরুষ তো ভারতবর্ষে জয়ান না।'

এবং তারপরে তিনি অন্ত দিকটির কথা কহিতে লাগিলেন।

শোতাদের সংধ্য একজনকে তিনি বলিলেন: এ-কথা মনে মনে বলিতে, এবং তোমার সন্তানদিগকে শিখাইতে কখনও ভূলিও না যে,

> 'মেক্লসর্বপয়োর্বদ্বৎ স্থ্বজোতয়োরিব। সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষ্গৃহস্থয়োঃ॥'

—মেক এবং সর্বপে বে প্রভেদ, সূর্য এবং থগোতে বে প্রভেদ, সমৃত্র এবং কুত্র জ্বাশয়ে বে প্রভেদ, সন্মাসী এবং গৃহীভেও সেই প্রভেদ।

১ जहेवा : Complete works ; अनूवान 'मूखि', এই গ্রন্থাবলীর १म খণ্ডে।

'দৰ্বং বন্ধ ভয়ান্বিতং ভূবি নুণাং বৈরাগ্যমেবাভয়স্।'
—পৃথিবীতে দকল বন্ধই ভয়যুক্ত, মানবের পক্ষে বৈরাগ্যই ভয়ন্বহিত।

ভণ্ড সাধ্রাও ধন্ত, এবং ষাহারা ব্রন্ত উদ্যাপন করিতে অক্ষম হইরাছে, তাহারাও ধন্ত; কারণ তাহারাও আদর্শের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়াছে, এবং এইরপে কতকাংশে অপরের সফলভার কারণ। আমরা বেন কথনও আমাদের আদর্শ না ভূলি—কোন মতেই না ভূলি।

এই সব মৃহুর্তে তিনি প্রতিপান্ত ভাবটির সহিত সর্বতোভাবে এক হইয়া বাইতেন। এই সব কথাবার্তা যথন হয়, তথন আমরা ভালহদ হইতে শ্রীনগরে ফিরিয়াছি। ভালহদ দর্শনই আমাদের ৪ঠা জুলাই-এর উৎসবের প্রকৃত আনন্দ-অন্থর্চান।

পরবর্তী রবিবার, ১০ই জুলাই রাত্রে বিভিন্ন সত্রে আমরা সংবাদ পাইলাম বে আচার্যদেব সোনমার্গের রাস্তা দিয়া অমরনাথ গিয়াছেন, এবং অপর একটি পথ দিয়া ফিরিবেন। কপর্দকমাত্র না লইয়া তিনি যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দুশাসিত দেশীর রাজ্যে এই ব্যাপার তাঁহার বন্ধুবর্গের কোন উর্থেগের কারণ হয় নাই।

১৫ই জুলাই। শুক্রবার অপরাত্ন পাঁচটার সময় আমরা নদীর অহকুল ত্যোতে কিয়দ্র বাইবার জন্ত সবেমাত্র নৌকা খুলিয়াছি, এমন সময় ভূত্যগণ দূরে তাহাদের কয়েকজন বন্ধুকে চিনিতে পারিল, এবং আমাদের সংবাদ দিল যে, স্বামীজীর নৌকা আমাদের অভিমূথে আসিতেছে।

এক ঘণ্টা পরেই তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইলেন এবং বলিলেন, ফিরিয়া আসিয়া তিনি আনন্দ অন্তব করিলেন। এবারকার গ্রীম ঋতুতে অস্বাভাবিক শ্বম পড়িয়াছিল, এবং কয়েকটি তুবারব্য (glacier) ধসিয়া যাওয়ায় সোনমার্গ হইয়া অমরনাথ বাইবার রান্ডাটি তুর্গম হইয়া গিয়াছে। এই ঘটনায় তিনি ফিরিয়া আসেন।

কিছ আমাদের কাশ্যারবাসের কয়েক মাদে আমরা স্বামীজীর বে তিনটি মহান দর্শন ও ইহার ফলে বিপুল আনন্দোপলন্ধির পরিচয় পাইম্বাছিলাম, তাহার প্রথমটির স্ত্রপাত এই সময় হইতেই। যেন আমরা স্বচক্ষে তাঁহার গুরুদেবের সেই উক্তির সভ্যতা অফুভব করিতে পারিতেছিলাম: খানিকটা জ্ঞান রহিয়াছে বটে। সেটুকু আমার ব্রহ্ময়ী মা-ই উহার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার কাজ হইবে বলিয়া। কিছ উহা ফিন-ফিনে কাগজের পর্দার মতো, নিমিষের মধ্যেই ছি ড়িয়া ফেলা যায়।

٣

## স্থান—কাশ্মীর ( পাণ্ড্রেন্থানের মন্দির ) কাল—১৬ই হইতে ১৯শে জুলাই

১৬ই জুলাই। পর দিবদ জনৈকা শিশ্বার স্বামীজীর সহিত একখানি ছোট নৌকা করিয়া নদীবক্ষে গমনের স্থযোগ ঘটিয়াছিল। নৌকা স্রোতের অমুকৃলে চলিতেছে, আর তিনিও রামপ্রসাদের পানগুলি একটির পর একটি গাহিয়া চলিয়াছেন, এবং মধ্যে মধ্যে একটু আধটু অমুবাদ করিয়া দিতেছেন:

'ভূতৰে আনিয়ে মাগো করলি আমায় লোহা-পেটা,

( আমি ) ভবু কালী ব'লে ডাকি, মা, সাবাস আমার বুকের পাটা।

ৰুথবা, 'মন কেন রে ভাবিদ এড,

ষেন মাতৃহীন বালকের মতো' ইত্যাদি।

ভারেপর শিশু কুপিত হইলে যেমন গর্ব ও অভিমানভরে বলিয়া থাকে, সেই ভাবের একটি গান গাহিলেন। ভাহার শেষভাগটি এই—

> 'আমি এমন মায়ের ছেলে নই যে, বিমাতাকে মা বলিব।'

১৭ই জুলাই। খুব সম্ভবতঃ ইহারই পরদিবস তিনি ধীরামাতার নৌকায়
আসিয়া ভক্তি-প্রসন্ধ করিতে থাকেন। প্রথমেই একাধারে হরগোরীমিলনম্বরূপ
সেই অন্ত হিন্দুভাবটি কথিত হইল। তাহার কথাগুলি এথানে দেওয়া
সহজ, কিছু সেই কণ্ঠম্বরের অভাবে কথাগুলি কিরুপ প্রাণহীন মনে
হইতেছে। তাহা ছাড়া তথনকার চতুপার্শের দৃশ্য কি অপরপ ছিল।—
ছবিধানির মতো জীনগর, লযাডি দেশস্থলভ সমূরতশির পপলার গাছগুলি,

এবং দ্রে চির-ত্যাররাশি! সেই নদীগর্ভ উপত্যকার মহান্ পর্বভরাজির পাদমূল হইতে কিঞ্চিৎ দূরে তিনি আবৃত্তি করিলেন:

কন্ত বিকাচন্দনলেপনারৈ, শাশানভন্মান্দবিলেপনার।
সংকুওলারৈ ফণিকুওলার, নমঃ শিবারৈ চ নমঃ শিবার॥
মন্দারমালাপরিশোভিভারৈ, কপালমালাপরিশোভিভার।
দিব্যাহরারৈ চ দিগহরার, নমঃ শিবারৈ চ নমঃ শিবার॥

সদা শিবানাং পরিভ্যণায়ি সদাংশিবানাং পরিভ্যণার।
শিবাধিতায়ৈ চ শিবাধিতায়, নমঃ শিবারৈ চ নমঃ শিবার।
এবং পরক্ষণেই সেই ভাবেরই আর একরপ—অপর ভাবে মগ় হইয়া তিনি
আর্ত্তি করিলেন:

কিশোরীর প্রেম নিবি আয়, প্রেমের জোয়ার বয়ে যায়;
বইছে রে প্রেম শতধারে, যে যত চায় তত পায়।
প্রেমের কিশোরী—প্রেম বিলাচ্ছেন সাধ করি,
রাধার প্রেমে বল্ রে হরি।
প্রেমে প্রাণ মন্ত করে, প্রেমতরকে প্রাণ মাতার,
রাধার প্রেমে হরি বলে আয়, আয়, আয়।

তিনি এত তন্মর হইরা গিয়াছিলেন বে, তাঁহার প্রাতরাশ প্রস্তুত হইরা অনেকক্ষণ পর্যন্ত পড়িয়া রহিল, এবং অবশেষে 'ষধন এই সব ভক্তির প্রসক্ষ চলিতেছে, তখন আর ধাবারের কি দরকার ?' এই বলিয়া তিনি অনিছা-পূর্বক উঠিয়া গেলেন এবং অতি সম্বর্গ্ট ফিরিয়া আদিরা সেই বিষয়ের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্ত—হয় এই সময়েই, না হয় অপর কোন সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন বে, বাহার নিকট হইতে তিনি বড় বড় কার্বের প্রত্যাশা রাখেন, তাহার নিকট তিনি রাধাক্তফের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন না। কঠোর এবং আগ্রহবান্ কর্মীর অনক শিব, এবং কর্মীর পক্ষে তাঁহারই পদে উৎস্পীকৃত হওয়া উচিত।

পরদিন তিনি আমাদিগকে শ্রীরামক্তফের একটি চমংকার উপদেশ শুনাইলেন, তাহাতে অপরের সমালোচককে মৌমাছি বা মাছির সহিত তুলনা করা হইরাছে। বাহারা মধু অবেবণ করে, তাহারাই মৌমাছি; আর বাহারা বাহিরা বাহিরা খারে বলে, তাহারাই মাছি।

পরে আমরা ইসলামাবাদ অভিমূখে যাত্রা করিলাম। ঘটনাচক্রে ইহাই যান্তবিক অমরনাথ-যাত্রা হইয়া দাঁড়াইল।

১৯শে জ্লাই। প্রথম জপরাহুটিতে বিভন্তা নদীতীরে এক জদলের মধ্যে জামরা চির-জন্তেবিভ পাণ্ডে, হান মন্দির জাবিকার করিলাম। (পাণ্ডে, ছিন কি পাণ্ডে, ছান—পাণ্ডবগণের ছান ? )…

সামীজীর চক্ষে স্থানটি ইতিহাসের অতি মধুর স্থতিবিজড়িত। ইছা বৌদ্ধর্মের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ এবং ইতিপূর্বে তিনি কাশ্মীরের ইতিহাসকে বে চারিটি ধর্মযুগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, ইহা সেগুলিরই অক্তম।

(১) বৃক্ষ ও সর্পপ্রার যুগ,—এই সমন্ন হইডেই নাগ-শব্দান্ত কুওনামগুলির প্রচলন, বথা বেরনাগ ইত্যাদি (২) বৌদ্ধর্মের যুগ (৩) সৌরোপাসনার আকারে প্রচলিত হিন্দ্ধর্মের যুগ এবং (৪) মুসলমান-ধর্মের যুগ। তিনি বলিলেন, ভাস্কর্যই বৌদ্ধর্মের বিশেষ শিল্প, এবং স্ব্টিছিত চক্র অথবা পদ্ম ইহার খুব মাম্লি কালকার্যহানীয়। সর্পসন্থলিত মৃতিগুলিতে বৌদ্ধর্মের প্র্কোর যুগের আভাস। কিন্তু সৌরোপাসনার কালে ভাত্তর্মের যথেষ্ট অবনতি হইন্নাছিল, এই নিমিত্ত স্ব্যুভিটি নৈপুণ্য-বর্জিত।…

ভথন ত্র্যান্তের সময়—কি অপরপ ত্র্যান্ত! পশ্চিম দিকের পর্বতগুলি গাঢ় লাল রঙে ঝক্ঝক্ করিতেছে। আরও উন্তরে বরফ ও মেখে দেওলি নীল দেখাইতেছিল। আকাশ হরিৎ এবং পীত, ভাহার সহিত ঈবৎ লাল—উজ্জল অগ্নিশিখার রঙের এবং ভ্যাফোভিল ফুলের মতো হতিলাবর্ণ; ভাহার পিছনেই নীল এবং ওপলের মতো লাদা পটভূমি। আমরা দাড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম; ভারপরেই 'হুলেমানের সিংহাসন' ( যাহা ইভিমধ্যেই আমাদের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, সেই কৃত্র তথ্ৎ) নজরে পড়িবামাত্র আচার্বদেব বলিয়া উঠিলেন, 'মন্দিরহাপনে হিন্দু কি প্রতিভারই বিকাশ দেখার! বেখানে চমৎকার দৃশু, হিন্দু সেই খানটিই বাছিয়া লয়! দেখ, এই তথ্ৎ হইতে সমগ্র কাশীরটি দেখিতে পাওয়া যায়। নীল জলরাশির মধ্য হইতে লোহিভাভ হরিপর্বত উঠিয়াছে, বেন মৃক্ট পরিয়া একটি সিংহ অর্থশান্নিভভাবে অবস্থান করিতেছে। আর মার্ডণ্ডের মন্দিরের পাদমূলে একটি উপত্যকা বহিয়াছে!'

আমাদের নৌকাগুলিকে বনপ্রান্ত হইতে অনতিদ্বে নকর করা হইরা-ছিল, এবং আমরা দেখিতে পাইলাম বে, আমাদিগের সভ-আবিহৃত নিতক দেবালর এবং বুজমৃতিটি আমীলীর মনে গভীর ভাবের উত্তেক করিয়াছে। সেই দিন সন্ধ্যার সময় আমরা ধীরামাভার বজরায় একত হইলাম, এবং ভত্ততা কথোপকথনের কিয়দংশ এখানে লিপিব্দ হইল।

ঈশাহি ধর্মের ক্রিয়াকাও বৌদ্ধর্মের ক্রিয়াকাও হইতেই উড়্ড, আচার্যদেব এই মর্মে বলিভেছিলেন, কিছ আমাদের একজন এই মডটি আদৌ মানিভে চাহে না।

উক্ত নারী। বৌদ্ধ কর্মকাগুই বা কোথা হইতে আদিল ?

স্বামীলী। বৈদিক কৰ্মকাণ্ড হইতে।

- প্রায়কর্ত্রী। অথবা ইহা দক্ষিণ ইওরোপেও প্রচলিত ছিল বলিয়া এইরূপ সিদাস্ত করাই ভাল নয় কি যে, বৌদ্ধ ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাও সবই এক সাধারণ ভূমি হইতে উদ্ভূত ?
- বামীজী। না, তাহা হইতেই পারে না! তুমি তুলিয়া বাইতেছ বে, বৌদ্ধর্ম সম্পূর্ণভাবে হিন্দ্ধর্মেরই অস্তত্ত ছিল! এমন কি, জাতি-বিভাগের বিক্লছে পর্যন্ত বৌদ্ধর্ম কিছু বলে নাই! অবশু জাতিবিভাগ তথনও কোন নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নাই, এবং বৃদ্ধদেব আদর্শটিকে পুনংস্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন মাত্র। মন্থ বলিতেছেন, বিনি এই জীবনেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। বৃদ্ধদেব সাধ্যমত এইটি কার্বে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন মাত্র।
- প্রশ্ন। কিন্তু ঈশাহি এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কি সম্মত ! তাহারা এক—ইহা কথনও সম্ভব হইতে পারে ? এমন কি, আমাদের প্রাণদ্ধতির বাহা মেরুদণ্ডমন্ত্রপ, আপনাদের ধর্মে তাহার নামগদ্ধ নাই!
- ৰামীলী। নিশ্চয় আছে! বৈদিক ক্ৰিয়াকাণ্ডেও ম্যাস (Mass) আছে, ভাছাই দেবভার উদ্দেশ্তে ভোগ নিবেদন করা, আর ভোষাদের Blessed Sacrament আমাদের 'প্রসাদ'হানীয়। তথু গ্রীমপ্রধান দেশের প্রথাছ্যায়ী উহা হাঁটু গাড়িয়া, বসিয়া বসিয়া নিবেদন করা হয়। জিকাভের লোক হাঁটু গাড়িয়া থাকে। এভত্তির বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডেও ধুপদীপ দান এবং গীভবাত্তের প্রথা আছে।

প্রশ্ন। কিন্ত ঈশাহি ধর্মের মতো ইহাতে কোন প্রার্থনা আছে কি ?

কেছ এই ভাবে আপন্তি তুলিলে স্বামীনী বরাবর তত্ত্তরে কোন নির্তীক আপতি-বিক্লম কিন্ত স্থান্ত মত প্রয়োগ করিতেন, এবং তাহার মধ্যে কোন স্বাক্তিনৰ এবং স্বচিম্ভিতপূর্ব সামান্তীকরণ নিহিত থাকিত।

খামীজী। না; আর ঈশাহি ধর্মেও কোনকালে ছিল না। এ তো ছাকা প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম, এবং প্রটেস্ট্যাণ্ট ধর্ম মুসলমানের নিকট হইতে—সম্ভবতঃ মুর জাভির প্রভাবের ম্ধ্য দিয়া ইহা গ্রহণ করিয়াছিল।

পৌরোহিত্যের ভাব একেবারে ভূমিনাৎ করিয়া দেওয়া, সেটা একমাত্র মুসলমান ধর্মই করিয়াছে। বিনি অগ্রণী হইয়া প্রার্থনা পাঠ করেন, ভিনি প্রোভ্বর্গের দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়ান এবং শুধু কোরান-পাঠই বেদী হইতে চলিতে পারে। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম এই ভাবটিই আনিতে চেটা করিয়াছে।

এমন কি, 'tonsure' পর্যন্ত ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, উহাই আমাদের
ম্থন। আইনিয়ান গুইজন সম্যাসীর নিকট হইতে ম্সার যুগে প্রচলিত
বিধি-নিষেধ গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ একথানি চিত্র আমি দেখিয়াছি।
তাহাতে সাধ্বয়ের মন্তক সম্পূর্ণ মৃথিত। বৌদ্ধর্গের প্রাক্কালীন
হিন্দ্ধর্মে সন্মাসী ও সন্মাসিনী গুই-ই বর্তমান ছিল। ইওরোপ নিজ
ধর্মসম্প্রদারগুলি থিবেইড' হইতে পাইয়াছে।

প্রশ্ন। এই হিদাবে ভাহা হইলে আপনি ক্যাথলিক ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ডকে আর্ব ক্রিয়াকাণ্ড বলিয়া স্বীকার করেন ?

স্থামীজী। হা। প্রান্ন সমগ্র ঈশাহি-ধর্মই আর্থধর্ম বলিরা আমার বিশাস।
আমার মনে হয়, খৃষ্ট বলিয়া কথনও কেহ ছিল না,। জীট ঘীপের অদ্বে
সেই স্বপ্নই দেখা অবধি আমার বরাবর এই সন্দেহ! আলেকজান্দ্রিয়ায়

স্ট্যাসিউস প্রণীত থীব্স্-সম্বন্ধীয় ল্যাটিন কাব্য খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত। থীব্স্ প্রাচীন খ্রীসের এক অংশের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। সিংহাদনপ্রার্থী ভ্রাতৃন্বরের বৃদ্ধই উক্ত গ্রন্থের বিষয়বস্ত।

২ ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জামুআরি মাসে ভারত-প্রত্যাগমনের পথে নেপল্স্ হইতে পোর্ট সৈক্ষ আসিবার সময় স্থামীজী স্বপ্ন দেখেন বে, এক শ্বশ্রুধারী বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, 'এই ক্রীট দ্বীপ' এবং তিনি বাহাতে পরে উহাকে চিনিতে পারেন, এই জক্ষ উক্ত দ্বীপের একটি স্থান তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। উক্ত বপ্নের মর্ম এই ছিল বে, ঈশাহি ধর্মের উৎপত্তি ক্রীট দ্বীপে এবং এই সন্বন্ধে সে তাঁহাকে ছুইটি ইওরোপীয় শব্দ গুনাইল—তাহাদের মধ্যে একটি 'পেরাপিউটি'

ভারতীর এবং বিসরীর ভাবের সংমিশ্রণ হর; এবং উহাই রাহ্নী ও বাবনিক (গ্রীক) ধর্মের বারা অমুরঞ্জিত হইরা অগতে ঈশাহি ধর্ম নামে প্রচারিত হইয়াছে।

জানই তো বে, 'কাৰ্যকলাপ' এবং 'পজাবলী' (Acts and Epistles) 'জীবনীচতৃষ্টয়' (Four Gospels) হইতে প্ৰাচীনতর, এবং দেণ্ট জন্ একটা কলনা। মাত্ৰ একজন লোক সম্বন্ধে আমন্ত্ৰা নিঃসন্দেহ—ভিনি দেণ্ট পল। ভিনিও আবার স্বচক্ষে ঘটনাগুলি দেখেন নাই…

না! ধর্মাচার্থগণের মধ্যে কেবল মাত্র বৃদ্ধ এবং মহম্মদই স্পষ্ট ঐতিহাসিক সম্ভারণে দণ্ডায়মান; কাবণ সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা জীবদ্দশাতেই শক্র-মিত্র উভয়ই লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে; বোগী, গোপ এবং পরাক্রান্ত নরপতি—এই সব একত্র হইয়া গীতাহন্তে একধানি নয়নাভিরাম মৃতির সৃষ্টি করিয়াছে।

রেনার (Renan) ঈশাজীবনী তো ঋরু ফেনা। ইহা স্থাসের (Strauss) কাছে ঘেঁদিতে পারে না, স্ত্রসন্থ সাঁচ্চা প্রত্নতত্ত্ববিং। ঈশার জীবনে ছুইটি

(Therapeutae)—এবং বলিল, 'উভয়েই সংস্কৃতশব্দ্ধ'। খেরাপিউটি শব্দের অর্থ—খেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ ভিব্দুগণের পুত্র (শিক্ত) গণ (পিউটি, সংস্কৃত পুত্র-শব্দক্ষ)। ইহা হইতে স্বামীজী যেন বুঝিয়া লইলেন যে, ঈশাহি ধর্ম বৌদ্ধধর্মের একদল প্রচারক হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। ভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বৃদ্ধ আরপ্ত বলিল, 'প্রমাণ স্ব এইখানেই আছে, খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে।'

নিদ্রান্তকে ইহা সামাস্ত স্বপ্ন নহে অনুভব করিয়া স্বামীক্ষী শ্যা ত্যাগ করিলেন এবং বাহির হইয়া ডেকের উপর আসিলেন। সেখানে তিনি দেখিতে পাইলেন একজ্ঞন কর্মচারী তাহার পাহারা শেব করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কয়টা বাজিয়াছে ?' উত্তর হইল, 'রাজি বিপ্রহর ।' পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা এখন কোখায় ?' তখন বিশারবিহ্বল চিত্তে উত্তর গুনিলেন, 'ক্রীটের পঞ্চাশ মাইল দুরে ।'

এই ষণ্ণ তাঁহার উপর যেরপে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দেখিরা আচার্যদেব নিজেই নিজেকে হাস্তাম্পদ জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তিনি কথনও ইহাকে দুর করিয়া দিতে পারেন নাই। শক্ষরের মধ্যে দিতীরটি যে হারাইরা গিয়াছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষর। স্বামীজী শীকার করিলেন বে, 'এই স্বপ্ন দেখিবার পূর্বে, কখনও তাঁহার ঈশা-চরিত্রের সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক সত্যতা বিষরে সন্দিহান হইবার ধেরালই হয় নাই।' কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত বে, হিন্দুদর্শন-মতে ভাববিশেষের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণতাই আমল জিনিস, তাহার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা নহে। স্বামীজী বাল্যকালে একদা শ্রীরামকৃষকে এই বিষরেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুল্পদেব উত্তর দেন, 'বাঁহাদের মাখা হইতে এমন সব জিনিস বাহির হইরাছে, তাঁহারা বে তাহাই ছিলেন, এ কথা কি তোমার মনে হয় ন। ?'—লেখিকা

জিনিস জীবন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণে ভূষিত—সাহিত্যের সর্বাপেকা স্থন্মর উপাধ্যান, ব্যভিচার-অপরাধে গ্রভা সেই রমণী এবং কৃপ-পার্ঘবর্তিনী সেই নারী।

এই শেষোক্ত ঘটনাটির ভারতীয় জীবনের সহিত কি অভ্ত সকতি।
একটি স্ত্রীলোক জল তুলিতে আসিয়া দেখিল, ক্পের ধারে বসিয়া একজন
পীতবাস সাধু ভাহার নিকট জল চাহিলেন। ভারপর তিনি ভাহাকে
উপদেশ দিলেন এবং ভাহার মনের গোটাকয়েক কথা বলিয়া দিলেন।…
ভধু ভারতীয় পল্লে উপসংহারটা এইরূপ হইবে যে, যখন উক্ত নারী
গ্রামবাসিগণকে সাধু দেখিতে এবং সাধুর কথা ভনিবার জয় ভাকিতে গেল,
সেই অবসরে সাধুটি হযোগ ব্যিয়া পলাইয়া বনমধ্যে আশ্রয় লইলেন।

মোটের উপর আমার মনে হয়, কানবৃদ্ধ হিলেলই (Rabbi Hillel) দিশার উপদেশাবলীর উত্তবকর্তা, আর ক্যাকারীন নামে এক বছ প্রাচীন, কিন্তু অখ্যাত য়াহুদী সম্প্রদায় ছিল, উহাই সহসা সেণ্ট পল (St. Paul) কর্তৃক যেন বৈত্যতিক শক্তিতে অহ্প্রোণিত হইয়া এক পৌরাণিক ব্যক্তিকে আরাধনার কেন্দ্ররূপে কোগাইয়া দিয়াছে।

পুনরুখান (Resurrection) জিনিসটা তো বসস্ত-দাহ (Spring-cremation) প্রথারই রূপান্তরমাত্র। যাহাই হউক না কেন, দাহপ্রথা শুধু ধনী ববন (গ্রীক) ও রোমকগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, আর স্থাটিত নব উপাধ্যানটি সেই অল্পন্থ্যক লোকের মধ্যেই উহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া থাকিবে।

কিন্ত বৃদ্ধ। পৃথিবীতে যত লোক জনগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনিই যে স্ব্লোষ্ঠ, এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি নিজের জন্ত একটিবারও নিংখাস লন নাই! সর্বোপরি, তিনি কখনও পূজা আকাজ্যা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন: বৃদ্ধ কোন ব্যক্তি নহেন, উহা একটি অবস্থাবিশেষ। আমি বার খুঁজিয়া পাইয়াছি। এস, তোমরা সকলেই প্রবেশ কর!

তিনি 'পতিতা' অহাপালীর নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। প্রাণনাশ হইবে জানিয়াও তিনি অস্ত্যজের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুকালে অতিথিসংকারককে এই মহামৃক্তি-দানের জন্ম ধন্তবাদ দিয়া তাঁহার নিকট লোক পাঠান। সভ্যলাভের পূর্বেও একটি ক্ত ছাগ-লিশুর ক্ষণ্ঠ ভালবাসা ও দয়ায় কাভর! ভোমাদের শ্বনণ আছে, কিরপে রাজপুত্র এবং সয়াসী হইয়াও তিনি নিজ মন্তক পর্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন,—
বদি রাজা শুধু যে ছাগলিশুটকে বলি দিতে উল্পত হইয়াছিলেন, সেটিকে
মৃক্তি দেন; এবং কিরপে সেই রাজা তাঁহার অফ্কম্পার নিদর্শনে মৃশ্বন্ত হয়া উক্ত ছাগলিশুটির প্রাণ দান করেন। জ্ঞানবিচার এবং সহদয়ভার এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা বায় নাই! নিশ্চয়ই তাঁহার মতো আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ বিষয়ে বিফ্জি নাই।

৯

#### স্থান-কাশ্মীর ( বিভক্তাভীরে ) কাল---২০শে হইতে ২৯শে জুলাই

২০শে জুলাই। সে দিন প্রাত্তকালে নদী প্রশন্ত, অগভীর এবং নির্মল ছিল।
আমাদের ত্ইজন স্বামীলীর সহিত নদীর ধারে ধারে ক্ষেত্রে উপর দিরা প্রার্থ
জিন মাইল বেড়াইরাছিলেন। স্বামীজী প্রথমে পাপবাধ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ
করিলেন: কিরূপে উহা মিদর, শেম-বংশাধিন্তিত জনপদসমূহ এবং আর্বজ্মি,
এই তিনেরই সহিত সংশ্লিপ্ত। বেদে ইহার নিদর্শন পাওয়া যার, কিন্ত
অতি অল্পন্থের জন্ত। বেদে শন্নতানকে ক্রোধের অধীশ্বর বলিয়া বর্ণনা
করা হইরাছে। পরে বৌদ্দের মধ্যে উহা কামের অধীশ্বর 'মার' নামে
পরিচিত, এবং ভগবান্ বৃদ্ধের একটি সর্বজনপ্রিয় নাম 'মারজিং'।' কিন্ত
শন্নতান বেন বাইবেলের হ্যামলেট, হিন্দুশাল্পে ক্রোধের অধীশ্বর কথনও সেরূপে
স্প্রীকে ত্ই ভাগ করিয়া ফেলে না। সে সর্বদাই মলিনতার (defilement)
উদাহরণহল, কথনও বৈতসভার নহে।

ঠ দ্রষ্টব্য সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোব'। স্বামীনী চারি বংসর বরসে আধ আধ ভাবার উহা আবৃত্তি করিতে শিখিয়াছিলেন! —লেখিকা

অবং আহিমান পর্যন্ত সর্বলেষ্ঠ নহে, তাঁহারা সর্বলেষ্ঠ দেবের বিকাশনাত্ত। সেই প্রাচীনতম ধর্ম বৈদান্তিক না হইয়া বার না। স্বতরাং মিসরীরগণ এবং শেম-বংশধরগণ পাণবাদ আকড়াইয়া থাকে, আর আর্বগণ—বথা ভারতবাসী এবং গ্রীক ঘরনগণ—শীদ্রই উহা পরিভাগে করে। ভারতবর্ষে পুণ্য ও পাপ বিভা ও অবিভার পরিণত হইল, উভস্নকেই ছাড়াইয়া ঘাইতে হইবে। আর্বগণের মধ্যে পারসিক এবং ইওরোপীরগণ ধর্মচিন্ডার শেম-বংশধরগণের দক্ষণাক্রান্ত হইল; এই হেতুই ভাহাদের মধ্যে পাপবোধ।

ভারণরে এ সকল কথা ছাড়িয়া বিষয়ান্তরের—ভারতবর্ষ ও ভাহার ভবিশ্বতের—প্রদন্ধ উঠিল। এরপ প্রায়ই ঘটিত। কোন জাভিতে বল সঞ্চার করিতে হইলে উহাকে কিরপ ভাব দেওয়া উচিত ? ভাহার নিজের উরভির

শ গতি একদিকে চলিতেছে, তাহাকে 'ক' বলা যাউক।

বে নৃতন বল সঞ্চাহিত হইবে তাহা কি সঙ্গে স্টহার

ক গ কিঞ্জিং হ্রাসও করিবে, বেষন 'ব' ? ইহার ফলে এতত্ত্রের

মধ্যপথবর্তী এক উন্নতির স্পষ্ট হইবে বেমন 'গ'। ইহা তো জ্যামিতিক
পরিবর্তনমাত্র। এরপ তো চলিবে না। জাতীয় জীবন জৈবিক শক্তির
ব্যাপার। আমাদিগকে সেই জীবনস্রোভটিতেই বলাধান করিতে হইবে,

অবশিষ্ট কার্ব উহা নিজে নিজেই করিয়া লইবে। বৃদ্ধ 'ত্যাগ' প্রচার করিলেন
এবং ভারত উহা ভনিল। তথাপি এক সহস্র বংসর মধ্যে ভারত জাতীয়

সম্পদের উচ্চতম শিধরে আরোহণ করিল। ত্যাগই ভারতের জাতীয় জীবনের

উৎস। সেবা ও মৃক্তি তাহার প্রেষ্ঠ আদর্শ। হিন্দুজননী সকলের শেবে
ভোজন করেন। বিবাহ ব্যক্তিগত স্থবের জন্ত নহে, উহা জাতি ও বর্ণের

কল্যাণের নিমিন্ত। নব্য সংস্থারকগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সমস্তা-প্রণের

অন্ত্রপথোধী এক পরীক্ষায় হতকেপ করিয়া জীবন আহতি দিয়াছেন, আর

সমন্ত জাতি তাহাদিগের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে।

ভারপরে প্ররায় কথাবার্ভার ভাব বদলাইয়া গেল, এবং কেবল হাসিঠাট্রা, কৌতৃক এবং গরগুল্ব চলিভে লাগিল। আমরা শুনিভে শুনিভে হাসিয়া অধীর হইভেছিলাম। এমন সমর নৌকা আসিয়া পৌছিল এবং সে দিনের মডো কথাবার্ভা শেব হইল। সেদিনকার সমস্ত বৈকাল এবং রাত্রি শামীজী পীড়িত হইয়া নিজ নৌকায়
ভইয়াছিলেন। কিন্তু পরদিন যথন আমরা বিজবহার মন্দিরে অযতরণ
করিলাম—ইতিমধ্যেই সেধানে অমরনাথবাত্রীর ভিড় লাগিয়া গিয়াছে—তথন
তিনি আমাদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্ত মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।
শীল্র সারিয়া উঠা এবং শীল্র অস্থধে পড়া'—চিরকালই তাঁহার বিশেষত্ব ছিল,
এ-কথা তিনিও নিজের সম্বন্ধে বলিতেন। উহার পর, দিবসের অধিকাংশ
সময়ই তিনি আমাদের সহিত ছিলেন, এবং অপরাক্রে আমরা ইসলামাবাদ
পৌছিলাম।

সেই দিন বৈকালে গোধ্লির সময় আচার্যদেব ধীরামাতা ও জয়াকে নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন। তিনি তুই টুকরো পাথর হাতে লইয়া বলিতেছিলেন, 'ক্স্থ অবস্থায় আমার মন এটা ওটা সেটা লইয়া থাকিতে পারে, অথবা আমার সম্বন্ধের জোর কমিয়া গিয়াছে মনে হইতে পারে, কিন্তু এডটুকু যন্ত্রণা বা পীড়া আহ্বক দেখি, ক্ষণিকের জন্মও আমি মৃত্যুর সামনা-সামনি হই দেখি, অমনি আমি এই রকম শক্ত হইয়া ঘাই'—বলিয়া পাথর ত্থানিকে পরম্পর ঠুকিলেন—'কারণ আমি ঈশ্বের পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছি।'

গাছগুলির নীচে ঘাসের উপর বিদিয়া আমরা নানা কথা কহিতে লাগিলার, এবং ত্-একঘণ্টা আধা-হাজা আধা-গভীর কথাবার্তা চলিল। বৃন্ধাবনে বানরগুলা কিরূপ তৃষ্টামি করিতে পারে, তাহার অনেক বর্ণনা ভনিলার। এবং আমরা নানা প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলার বে, পরিব্রাজক-জীবনে চুইটি বিভিন্ন ঘটনার বিপদে বে সাহায্য আসিতেছে, স্বামীজী তাহা পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং ভবিয়ৎ দর্শন সভ্য হইয়াছিল। একবার তিনি কয়েক দিন ধরিয়া কিছু খাইতে পান নাই, এক রেল স্টেশনে ক্লাজিতে মৃতক্র হইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন সময়ে সহসা তাহার মনে হইল বে, তাহাকে উঠিয়া কোন একটি রাস্তা দিয়া ঘাইতে হইবে, আর সেখানে ভিনি একজন লোকের দেখা পাইবেন, যে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। ভিনি তদম্পারে কার্য করিলেন এবং এক থালা থাবার-হাতে একজন লোকের দেখা পাইলেন। এই ব্যক্তি তাহার নিকটে আসিয়া তাহাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল এবং জিজাসা করিল, 'বাহার নিকট আমি প্রেরিড হইয়াছি, আপনিই কি ভিনি ?'

তারপরে একটি শিশু আমানিগের নিকট আনীত হইল, তাহার হাত থ্ব কাটিয়া গিয়াছে। স্বামীজীও বৃদ্ধামহলে প্রচলিত একটি ঔষধ প্রয়োগ করিলেন। কৃতস্থানটি ভিনি জল দিয়া ধূইয়া, রক্ত পড়া বন্ধ করিবার জন্ত এক টুকরা কাপড় প্রভাইয়া তাহার ছাই উক্তম্বানে চাপাইয়া দিলেন। গ্রামবাদিগণ আশস্ত হইয়া শাস্ত হইল, এবং সেই বাজির মতো আমাদের গল্প গুজ্ব বন্ধ হইল।

২৩শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে হরেক রকমের একদল কুলি আমাদিগকে মার্ডণ্ডের ধবংসাবশেষ দেখাইতে লইয়া বাইবার জন্ম আপেল গাছ-গুলির নীচে একত্র হইয়াছিল। মার্ডণ্ডমন্দির এক অভূত প্রাচীন সৌধ। উহাতে স্পষ্টই মন্দিরের অপেক্ষা মঠের লক্ষণ অধিক। উহা এক অপূর্ব হানে অবস্থিত এবং বে-সকল বিভিন্ন মুগের মধ্য দিয়া উহা শ্রীরৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ঐগুলির বিভিন্ন নির্মাণপদ্ধতির স্পষ্ট একত্র সমাবেশ বশন্তই উহা আকর্ষণীয় হইয়াছিল। স্পর্বান্তের আলোর অম্পূর্য্যে প্রত্যাবর্তন অভি রমণীয় হয়। পূর্ব এবং পরদিনের এই সমন্ত সময়ের মধ্যে বে-সকল কথোপকথন হইয়াছিল, ভাহাদের কিছু কিছু অংশ এখনও মনে পড়িতেছে:

'কোন জাতিই, তা ব্বন্ধ (Greek) হউন বা অন্ত কোন জাতিই হউন, কোন কালে জাপানীদের জায় খদেশপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বান নাই। তাঁহারা কথা লইয়া থাকেন না, তাঁহারা কাজে করেন—দেশের জন্ত সর্বস্থ বিসর্জন দেন। আজকাল জাপানে এমন সব জমিদার আছেন—বাঁহারা সাম্রাজ্যের একত্ব-বিধানকল্পে বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের জমিদারি ছাড়িয়া দিয়া ক্ষিজীবী হইয়াছেন।' আর জাপান্যুদ্ধে একটিও বিশাস্থাতক পাওয়া বায় নাই। একবার সেটা ভাবিয়া দেখ।'

আবার কতকশুলি লোক ভাৰপ্রকাশে অক্ষয—এই প্রসঙ্গে বলিলেন, 'আমি বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি বে, লাজুক ও চাপা লোকেরা উত্তেজিত হইলে স্বচেয়ে বেশী আহুরিক-ভাবাপর হইয়া থাকে।'

আর একবার সন্মাসজীবনের ও ব্রহ্মচর্বের বিধিনির্দেশ-প্রসঙ্গে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'ধন্মান্তিক্ট্রেণ্যং রসেন গ্রাহ্মং চ স আত্মহা ভবেৎ'—বে সন্মাসী সকামভাবে হ্বর্ণ গ্রহণ করে, সে আত্মঘাতী ইত্যাদি।

э আপানী সাম্বাইগণ তাঁছাদের জমিদারি ছাড়িয়া দেন নাই। তাঁহাদের য়াজনীতিক বিশেষ বিশেষ অধিকারগুলি ছাড়িয়া দিয়াছিলেন য়াত্র।—নিবেদিতা

২৪শে জুলাই। অন্ধার রাত্তি এবং অরণ্যানী, জনরাজিতলে পাইন কাঠের এক বৃহৎ অগ্নিকুও, ছই ভিনটি তাঁবু অন্ধারের মধ্যে দালা হইয়া দুওায়মান, দুরে অগ্নিকুওপার্বে উপবিষ্ট ভূতাগণের আকৃতি ও কণ্ঠস্বর এবং তিনটি শিল্পদ্ আচার্বদেব—পরবর্তী চিত্রটি এইরপই। সহসা আচার্ব-দেব আমাদের মধ্যে একজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'কই, তুমি ভো আজকাল ভোমার ইন্থলের কোন কথা বলো না, তুমি কি মাঝে মাঝে উহার কথা ভূলিয়া বাও?' পরে বলিতে লাগিলেন, 'দেখ, আমার ভাবিবার ঢেক জিনিস রহিয়াছে। একদিন আমি মান্তাজের দিকে মন দিই, আর সেখানকার কাজের কথা ভাবি। আর একদিন আমি সব মনটা আমেরিকা বা ইংলও বা সিংহল অথবা কলিকাভায় দিই। এক্ষণে আমি ভোমার ইন্থলের কথা ভাবিতেছি।'

পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত একটি অস্থায়ী কার্য-প্রণালী বে অনেক চিন্তার পর স্থির হইয়াছে, উহার প্রারম্ভ বে সামাক্ত হইবে, শেষ পর্যন্ত সর্বগ্রাহী প্রসারতার ভাব বাতিল করিবার ঝোঁক এবং সমগ্র শিক্ষাদানচেষ্টাটিকে বে ধর্মজীবনের উপর এবং প্রামান্ত্রফ-পূকার উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার দৃঢ়সঙ্ক হইয়াছে—এই সমস্ত কথা তিনি মনোধোগের সহিত শুনিয়া বলিলেন:

তৃমি সেই উৎসাহ বজায় রাখিবার জন্তই সাম্প্রদায়িক ভাব আশ্রম করিবে, নয় কি ? সমন্ত সম্প্রদায়ের পারে চলিয়া যাইবার জন্ত তৃমি একটি সম্প্রদায় স্ট করিবে। হাঁ, আমি বুঝিতে পারিয়াছি।

কতকগুলি বাধা স্পষ্টত: থাকিবেই থাকিবে। নানা কারণে প্রভাবিত আয়তনে হয়তো অমুষ্ঠানটি প্রায় অসম্ভব শুনায়। কিন্তু এই মূহুর্তে শুধু এই টুকু লক্ষ্য রাখিতে হইবে বেন অমুষ্ঠানটি ঠিক ঠিক ভাবে সকল করা হয়, এবং কার্য-প্রণালী নির্দোষ হইলে উপায় উপকরণাদি জুটিবেই জুটিবে।—সব শুনিয়া তিনি একটু চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন:

তৃমি আমাকে ইহার সমালোচনা করিতে বলিভেছ, কিন্ত তাহা আমি করিতে পারিব না। কারণ, আমি তোমাকে ঐশী শক্তিতে অহপ্রাণিত—আমি বভটা অহপ্রাণিত ঠিক তভটা অহপ্রাণিত—বলিয়া মনে করি। অস্তান্ত ধর্মে এবং আমাদের ধর্মে এইটুকুই প্রভেদ। অস্তান্ত ধর্মাবলন্বিগণ বিশাদ করেন বে, ঐ-সকল ধর্মের সংস্থাপকগণ ঐশী শক্তিতে অহপ্রাণিত, আমরাও ঐক্ল

বিশাস করিয়া থাকি। কিন্তু আমিও ভো তাঁহারই মতো অনুপ্রাণিড আর ভূমিও আমারই মতো, আবার ভোমার পরে ভোমার বালিকারা এবং তাহাদের শিদ্যাগণও সেইরূপ হইবে। স্থতরাং ভূমি বাহা সর্বাপেকা ভাল বলিয়া বিবেচনা করিভেছ, আমি ভাহাই করিভে ভোমাকে সাহাব্য করিব।

তারপর ধীরামাতা এবং জয়ার দিকে ফিরিয়া বলিতে লাগিলেন, যে শিরাটি নারীদের উমতি-বিধানের প্রতিনিধিরূপে দাঁড়াইবেন, তাঁহার উপর তিনি পাশ্চাত্যদেশে গমনকালে যে কি মহান দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ঘাইবেন! উহা যে পুরুষগণের জন্ত যে-কার্য অন্তর্ভিত হইবে তদপেক্ষা গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ হইবে তাহাও বলিলেন। আমাদের মধ্যে উক্ত সেবিকাটির (worker) দিকে ফিরিয়া আরও বলিলেন, 'হা, তোমার বিখাস আছে, কিছু যে জলস্ত উৎসাহ দরকার—তাহা তোমার নাই। তোমাকে 'দগ্রেজনমিবানলন্' হইতে হইবে। শিব! শিব!'—এই বলিয়া মহাদেবের আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া তিনি আমাদিগের নিকট হইতে রাত্রির মতো বিদার লইলেন এবং আমরাও অনতিবিলম্বে শয়ন করিলাম।

২৫শে জুলাই। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা তাঁবুগুলির মধ্যে একটিতে সকাল সকাল প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া অচ্ছাবল পর্যন্ত চলিলাম। আমাদের মধ্যে একজন স্থপ দেখিয়াছিলেন বে, কতকগুলি পুরাতন রম্ম হারাইয়া গিয়াছিল, সেগুলি পুনরায় পাওয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের সবগুলিই উজ্জ্বল ও নৃতন হইয়া গিয়াছে। কিছ স্বামীজী ঈষৎ হাস্ম করিয়া এই গল্প বলা বছ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'অমন ভাল স্বপ্লের কথা বলিতে নাই!'

অচ্ছাবলে আমরা জাহাদীরের আরও অনেক বাগান দেখিতে পাইলাম।

আমরা বাগানগুলির চারিধারে বেড়াইলাম এবং একটি দ্বির জলাশয়ে স্নান করিলাম। পরে আমরা প্রথম বাগানটিতে মধ্যাহ্নের পূর্বের জলযোগ সম্পন্ধ করিলাম, এবং বৈকালে অখপৃষ্ঠে ইসলামাবাদে নামিয়া আসিলাম।

উক্ত অলবোগ-কালে যথন সকলে বিদিয়াছিলাম, তথন স্বামীকী তাঁহার কল্পাকে তাঁহার সক্তে অমরনাথ-গুহায় যাত্রা করিবার এবং তথায় মহাদেবের চরণে নিবেদিত হওয়ার অল্প আহ্বান করিলেন। ধীরামাতা সহাত্যে অহুমতি দিলেন, এবং পরবর্তী অর্ধঘন্টা উল্লাস ও আনন্দ-জ্ঞাপনে অতীত হইল। ইতি-পূর্বেই বন্দোবত হইয়াছিল বে, আমরা সকলেই পহলগাম পর্যন্ত বাইব এবং নেধানে স্বামীজীর তীর্থবাত্তা হইতে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেকা করিন। স্থতরাং আমরা সেইদিন সন্ধ্যার সময় নৌকাগুলিতে পৌছিয়া জিনিসপত্ত গুছাইয়া লইলাম এবং পত্তাদি লিখিলাম। পরদিন বৈকালে বওয়ান যাত্রা করিলাম।

>0

# স্থান—কাশ্মীর ( অমরনাথ ) কাল—২৯শে জুলাই হইতে ৮ই অগস্ট

২৯শে জ্লাই। এই সময় হইতে আমরা স্বামীজীকে থুব কমই দেখিতে পাই। তিনি তীর্থবাত্রা সম্বন্ধে থুব উৎসাহান্তিত ছিলেন, বেশীর ভাগ একটা হইরা থাকিতেন, এবং সাধুসক ভিন্ন অন্ত সক বড় একটা চাহিতেন না। কোথাও তাঁবু খাটানো হইলে কথন কথন তিনি মালা হাতে সেখানে আদিতেন। বওয়ান জান্ত্রগাট একটি পল্লীগ্রামের মেলার মতো—সমন্তটির উপর একটি ধর্মভাবের ছাপ রহিয়াছে, আর পুণ্য কুণ্ডলি ঐ ধর্মভাবের কেন্দ্রন্থরণ। ইহার পর আমরা ধীরামাভার সহিত তাঁবুর বারের নিকট গিয়া যে বহুসংখ্যক হিন্দীভাষী সাধু স্বামীজীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে সক্ষম হইয়াছিলাম।

বৃহস্পতিবারে আমরা পহলগামে পৌছিলাম; উপত্যকাটির নিমপ্রান্তে আমাদের ছাউনি পড়িল। দেখিলাম যে, আমাদিগকে আদে চুকিতে দেওয়া হইবে কিনা, সে-বিষয়ে খামীজীকে গুরুতর আপত্তিসমূহ নিরাকরণ করিতে হইতেছে। নাগা সাধুগণ তাঁহাকে সমর্থন করিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 'বামীজী, ইহা সত্য যে আপনার শক্তি আছে, কিছ তাহা প্রকাশ করা আপনার উচিত নহে!' বলিবামাত্র খামীজী চুপ করিয়া গেলেন! বাহা হউক, সেদিন অপরাত্রে তিনি তাঁহার কন্তাকে আশীর্বাদলাতে ধক্ত হইবার জন্ত, ছাউনির চারিধারে খ্রাইয়া আনিলেন,—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিশাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে

তাঁহাকে ধনী ঠাওরাইয়াছিল বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহাকে শক্তিমান্ বলিয়া বুবিয়া লইয়াছিল বলিয়াই হউক, প্রদিব্দ আমাদের তাঁব্টি ছাউনির পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল।

পরবর্তী বিশ্রামন্থান চন্দনবাড়ি বাইবার রাস্তাটি কি স্থার ! চন্দনবাড়ির একটি গভীর গিরিবছোর কিনারায় আমরা ছাউনি ফেলিলাম। সমস্ত বৈকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে, এবং স্বামীন্দ্রী মাত্র পাঁচ মিনিটের কথাবার্তার অক্ত আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

চন্দনবাজির সন্নিকটে স্বামীজী জেদ করিলেন, ইহাই আমার প্রথম তুষারবন্ধ, অতএব আমাকে উহা খালি পার অতিক্রম করিতে হইবে। জ্ঞাতব্য প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির উল্লেখ করিতে ভিনি ভূলিলেন না। ইহার পরেই বহুসহস্রফুট-ব্যাপী এক বিকট চড়াই আমাদের ভাগ্যে পড়িল। ভারপর এক সক পথ, পাহাড়ের পর পাহাড় ঘুরিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; সেই দীর্ঘ পথ ধরিয়া চলিলাম; এবং সর্বশেষে আর একটি খাড়া চড়াই। প্রথম পর্বতটির উপরিভাগের জমিটিকে একজাতীয় কৃত্র কৃত্র খাস (Edelweiss) ঠিক বেন গালিচা দিয়া মৃড়িয়া রাখিয়াছে। ভারপরে রান্ডাটি শেষনাগ হইতে পাঁচশত ফুট উচ্চ দিয়া চলিয়াছে। শেষনাগের অল গতিহীন। অবশেষে আমরা তুষারমণ্ডিত শিধরগুলির মধ্যে ১৮০০০ ফুট উচ্চে এক ঠাণ্ডা স্যাভসেঁভে জায়গায় ছাউনি ফেলিলাম। ফার গাছগুলি বহু নিমে ছিল, স্বতরাং সারা বৈকাল ও সন্ধ্যাবেলা কুলিরা চারিদিক হইতে জুনিপার গাছ সংগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মানীয় তহসিলদারের, স্বামীজীর এবং আমার তাঁবুগুলি খুব কাছাকাছি ছিল; সন্ধাবেলায় সম্বভাগে এক বৃহৎ অগ্নি প্রজ্ঞলিত হইল। আমাদের ছাউনি পড়িবার পর আমি আর স্বামীজীকে দেখি নাই।

পাঁচটি তটিনীর সন্মিলনম্বল 'পঞ্চতরণী' বাইবার রাস্তা এতটা দীর্ঘ ছিল না।
অধিকত্ব ইহা শেবনাগ অপেকা নীচু এবং এখানকার ঠাণাও বেশ শুদ্ধ
ও প্রীতিপদ। ছাউনির সম্মুখে এক কর্মমন্ন শুদ্ধ নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া
পাঁচটি ভটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিভেই—একটির পর অপরটিভে ভিজা
কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া বাত্তিগণের স্থান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর
এড়াইয়া স্থামীজী কিন্তু এ-বিষয়ক নির্মটি স্ক্রমে স্ক্রমে পালন করিয়াছিলেন।

এই সকল উচ্চ স্থানে প্রায়ই দেখিতার বে, আহরা তুষার-শৃত্রাজির মহান্ পরিধির মধ্যে রহিয়াছি,—এই নির্বাক বিপুলায়তন পর্বভঞ্জিই হিন্দুমনে ভন্মান্থলিপ্ত ভগবান্ শহরের ভাব উল্লেক করিয়া দিয়াছে।

২রা অগঠ। ২রা অগঠ মললবার, অমরনাথের সেই মহোৎসব দিনে আমরা পূর্ণিমার জ্যোৎসালোকে যাত্রা করিলাম। সমীর্ণ উপত্যকাটিতে পৌছিলে স্র্বোদয় হইল। রাভার এই অংশটিতে বাভায়াত বে খ্ব নিরাপদ ছিল, তাহা নয়। কিছ যথন আমরা ভাগু ছাড়িয়া চড়াই করিতে আরম্ভ করিলাম, তথনই প্রকৃত বিপদের স্ত্রপাত হইল। কোনমতে ওপারের উভারটির তলদেশে পৌছিয়া আমাদিগকে অমরনাথের গুহা পর্যন্ত কোশের পর কোশ তুষারবত্মের উপর দিয়া বছকটে যাইতে হইয়াছিল।

ক্লান্ত হইরা স্বামীকী ইতিমধ্যে পিছনে পড়িয়াছিলেন। অনেক বিলংখ তিনি আদিয়া পৌছিলেন, এবং 'স্লান করিতে বাইতেছি' মাত্র এই কথা বলিয়া আমাকে অগ্রন্থর হইতে বলিলেন। অর্থ ঘণ্টা পরে তিনি গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। সম্মিতবদনে তিনি প্রথমে অর্থর্যুটির এক প্রান্তে, পরে অপর প্রান্তটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্থানটি বিশাল ছিল, এত বড় বে, সেখানে একটি গির্জা ধরিতে পারে, এবং স্বর্হৎ তুষারময় শিবলিলটি প্রগাঢ়চ্ছায় এক গহরের অবস্থিত থাকায় খেন নিজ দিংছাসনেই অধিরুঢ় বলিয়া মনে হইতেছিল। কয়েক মিনিট কাটিয়া বাইবার পর তিনি গুহা ত্যাগ করিবার উত্যোগ করিলেন।

তাঁহার চক্ষে যেন স্বর্গের বারসমূহ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তিনি সদাশিবের শীপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়াছেন। পরে বলিয়াছিলেন—পাছে তিনি 'মূর্ছিত হইয়া পড়েন' এইজন্ত নিজেকে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে হইয়াছিল। কিছ তাঁহার দৈহিক ক্লান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, জনৈক ডাক্ডার পরে বলিয়াছিলেন—তাঁহার কংপিণ্ডের গতিরোধ হইবার সন্তাবনা ছিল, কিছ তংপরিবর্তে উহা চিরদিনের মতো বর্ধিভায়তন হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার শুফদেবের সেই কথাগুলি কি অভ্তভাবে প্রায় সফল হইয়াছিল, 'ও বখন নিজেকে জানতে পারবে, তখন আর এ শরীর রাখবে না!'

আধ্বণ্টা পরে নদীর ধারে একখানি পাথরের উপর বসিয়া সেই সহাদয় নাগা সন্নাসী এবং আমার সহিত জলবোগ করিতে করিতে স্বামীজী বলিলেন, 'আৰি কি আনন্দই উপভোগ করিয়াছি! আনার মনে হইডেছিল বে, ভুবাবলিকটি লাকাং শিব। আর দেখানে কোন বিভাগহারী আন্ধণ ছিল না, কোন ব্যবসা ছিল না, খারাপ কোন কিছু ছিল না। [দেখানে] কেবল নিরবছির পূজার ভাব। আর কোন তীর্থকেতেই আমি এত আনন্দ উপভোগ করি নাই।'

পরে ডিনি প্রায়ই আমাদিগকে ভাঁহার সেই চিডবিহনকারী দর্শনের কথা বলিডেন; উহা বেন ভাঁহাকে একেবারে সীয় ঘূর্ণাবর্ডের মধ্যে টানিয়া লইবে বলিয়া বোধ হইয়াছিল। ডিনি খেড ত্বারলিয়টির কবিষের বর্ণনা করিডেন, এবং ডিনিই ইন্দিত করিলেন, একদল মেবপালকই উক্ত ছানটি প্রথম আবিষার করিয়াছে। কোন এক নিদাঘ-দিবসে ভাহারা নিজ নিজ মেব্যুথের সন্ধানে বহুদ্রে গিয়া পড়িয়াছিল এবং এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে বে, ভাহারা অক্রব-ত্যারয়পী সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের সায়িধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। ডিনি সর্বদা ইহাও বলিডেন, 'সেইখানেই অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামুত্য বর দিয়াছেন।' আর আমাকে ডিনি বলিলেন, 'তৃমি এক্ষণে ব্রিভেছ না; কিছ ভোমার ভীর্থযাত্রাটি সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ইহার ফল ফলিডেই হইবে। কারণ থাকিলেই কার্য হইবে নিশ্চিত। তৃমি পরে আরও ভাল করিয়া ব্রিভে পারিবে। ফল অবগভাবী।'

পরদিন প্রাভঃকালে আমরা যে রাতা দিয়া পহলগামে প্রত্যাবর্তন করিলাম, তাহা কি ক্ষমর রাতা! সেই রজনীতে তাঁবুতে ফিরিয়া আমরা তাঁবু উঠাইলাম এবং অনেক পরে পুরা এক চটিভর রাতা চলিয়া একটি তুষারময় গিরিসফটে রাত্রির জন্ত ছাউনি ফেলিলাম। এইখানে আমরা একজন কুলীকে কয়েক আনা পরসা দিয়া একখানি চিঠি লইয়া আগে পাঠাইয়া দিলাম, কিছ পরদিন মধ্যাছে পৌছিয়া দেখিলাম যে, ইহার কোনই প্রয়োজন ছিল না। কারণ সমস্ত প্রাভঃকাল ধরিয়া যাত্রিগণ দলে দলে আমাদের তাঁবুর নিকট দিয়া বাইবার লময় নিভান্ত বন্ধুভাবে, অপর সকলকে আমাদের সংবাদ দিখার জন্ত, এবং আমরা বে খ্ব শীঘ্রই আসিতেছি—এই কথা জানাইবার জন্ত, আমাদের তত্ত্ব লাইতেছিল। প্রাভঃকালে স্র্রোদ্যের বহু পূর্বেই আমরা গাত্রোখান করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম। সম্বৃধে স্ব্র উদিত হইতেছেন এবং পশ্চাতে চক্র অন্ত বাইতেছেন, এমন সময়ে আমরা হতিয়ার ভলাও

(Lake of Death) নামক ব্রুদের উপরিভাগের রান্তা দিরা চলিতে লাগিলার। এই সেই ব্রুদ—বেধানে এক বংসর প্রায় চলিশ জন বাত্রী ভাহাদেরই ভোত্র-পাঠের কম্পনে স্থানচ্যত একটি তুবারপ্রবাহ (avalanche) কর্তৃক সবেগে নিক্ষিপ্ত হইরা নিহত হইরাছিল! একটি ক্রুপ্ত পগ্ডান্তী পথ খাড়া পাহাড়ের গা দিরা নীচে নামিরাছে। অতঃপর আমরা তথার উপস্থিত হইলাম এবং ঐ পথে চলিরা দ্রম্ব বথেই কমাইতে সমর্থ হইরাছিলাম। ঐ পথ সকলকেই পারে হাটিয়া ভাড়াভাড়ি কর্ত্তেইে ঠেলাঠেলি করিয়া অভিক্রম করিতে হইরাছিল। তলদেশে গ্রামবাদিগণ প্রাতঃকালীন জলবোগের মতন একটা কিছু প্রস্তুত্ত রাধিয়াছিল। স্থানে স্থানে অয়ি প্রজ্ঞলিত ছিল, চাপাটি সেঁনা হইতেছিল, এবং চা-ও প্রস্তুত্ত ছিল, তথু ঢালিলেই হইল। এখন হইতে বেধানে বেধানে রান্তা পৃথক্ হইয়া বাইতে লাগিল, এবং এই সারা পথ ধরিয়া আমাদের মধ্যে বে একটি একম্বের ভাব জয়িয়াছিল, ভাহা ক্রমশঃ হাস পাইতে লাগিল।

সেই দিন সন্ধার সময় পহলগামের উপরিভাগে আমরা এক গোল পাহাড়ের উপর পাইন কাঠের এক বৃহৎ অগ্নি প্রজালিত করিয়া এবং শভরঞ্জি বিছাইয়া গল্প করিতে লাগিলাম; আমাদের বন্ধু সেই নাগা সন্ধানীটি আমাদের সহিত বোগ দিলেন, এবং যথেষ্ট কৌতৃক-পরিহাসাদি চলিভে লাগিল। কিন্তু শীত্রই আমাদের ক্ষুত্র দলটি ব্যতীত আর সকলে চলিয়া গেল। আর আমরা বিসিয়া এই সব দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম—উপরে চন্দ্রদেব হাসিতেছেন, তৃষারশৃক্তলি মাথা তৃলিয়া দাঁড়াইয়া, নদী ধরবেগে প্রবাহিতা, এবং চারিদিকে অসংখ্য পার্বত্য পাইন বৃক্ষ।

৮ই অগন্ট। পরদিন আমরা ইসলামাবাদ ধাতা করিলাম, এবং সোমবার প্রভাতে প্রাভ:কালীন জলবোগে বসিয়াছি, এমন সমরে মাঝিরা ৩৭ টানিয়া নৌকাগুলি নিরাপদে শ্রীনগরে আনিয়া লাগাইয়া দিল। 22

### ছান—এতাাবর্জনের পথে ( শ্রীনগর ) কাল—>ই হইতে ১৩ই অগস্ট

কই অগঠ। এই সময়ে আচার্বদের ক্রমাগত আমাদের নিকট বিদায় লইবার কথা বলিভেছিলেন। স্থতরাং যথন আমি থাতায় 'রমতা লাগু বছতা পানি, ইস্মে ন কোই মৈল লথানি।'—এই বাক্যটি লিপিবছ দেখিতে পাই, তথন আমি স্পষ্ট জানি, ইহার অর্থ কি। 'বখনই আমায় কট সম্ভ করিতে হয় এবং ভিক্ষোপজীবী হইতে হয়, তখনই আমি কত বেনী ভাল থাকি।' এই লাগ্রহ কাতরোজি, আধীনতা এবং লাধারণ লোকের লকে মেলামেশার জন্ম তীব্র আকাজ্যা, পদব্রজে খীয় দীর্ঘ দেশভ্রমণের চিত্রাছন এবং খরে ফিরিয়া বাইবার জন্ম পুনরায় আমাদিগের সহিত বারামুল্লায় লাক্ষাৎ, এই লবই উহার অর্থ।

বে নৌকার মাঝিরা স্বামীজীর স্থাপনার হইয়া গিরাছিল এবং বাহাদিগকে তিনি তুইটি ঋতু ধরিয়া সর্বতোভাবে সাহায্য করিয়া স্থাসিয়াছেন, আজ্ব ভাহারা স্থামাদিগের নিকট বিদায় স্ট্ল। স্বদয়তা এবং থৈর্বেরও স্থে বাড়াবাড়ি হইতে পারে, তাহারই প্রমাণস্ক্রপ পরে তিনি তাহার সহিত মাঝিদের সম্বন্ধপ সমগ্র ব্যাপারটি উল্লেখ করিতেন।

১০ই অগন্ট। সদ্যা হইয়া গিয়াছে। আমরা সকলে একজনের সহিভ নেথা করিবার অক্স বাহির হইলাম। কিরিবার সময় তাঁহার শিয়া নিবেদিভাকে তাঁহার লহিড ক্ষেতগুলির উপর দিয়া বেড়াইয়া আদিবার অভপ্রায় কি, এই-বিষয়ক ছিল। অদেশ এবং উহার ধর্মসমূহ সমতে তাঁহার খামণা বে সমব্যমূলক, তাঁহার নিজের বিশেষত তথু এইটুকু যে, ভিনি চাহেন—হিন্দুধর্ম নিজিয় না থাকিয়া সক্রিয় হউক এবং পরের উপর প্রভাব বিভান করিয়া ভাহাদিগকে অমতে আনম্বন করিবার সামর্থ্য উহার থাকুক; কেবল অন্পৃত্যভাকেই ভিনি অধীকার করিছেন, এই-সব সমতে ভিনি বলিভে লাগিলেন। তৎপরে ভিনি গভীর ভাবের সহিভ বাঁহারা খুব প্রাচীনপদী (Orthodox), ভাঁহাদের অনেকের অসাধারণ ধর্মভাব সহতে বলিলেন। বলিলেন, ভারভের অভাব কার্বকুশলভা (Practicality)। কিন্তু সেজজ্ব ভারত যেন কথনও পুরাতন চিন্তাশীল জীবনের উপর ভাহার অধিকার ছাড়িয়া না দেয়।'

'প্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, সমৃত্যের স্থায় গভীর এবং আকাশের স্থায় উদার হওয়াই আদর্শ। কিন্ত প্রাচীনপন্থায় নিষ্ঠার আবরণে রক্ষিত হাদরে এই যে গভীর অন্তর্জীবনের বিকাশ, ইহা কোন মুখ্য সম্পর্কের ফল নহে, গৌণ সম্পর্কের ফল মাত্র। আর যদি আমরা নিজেরা নিজেদের ঠিক করি, তাহা হইলে জগৎও ঠিক হইয়া যাইবে, কারণ আমরা সকলেই কি এক নহি? প্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁহার ভিভরের নিগৃঢ় তত্তগুলির পর্যন্ত পুঝাহুপুঝ খবর রাখিতেন; তথাপি বাহ্য দশায় তিনি পুরাদন্তর কর্মতৎপর ও কর্মপটু ছিলেন।'

অতঃপর তিনি গুরুপ্জারণ সেই জটিল প্রশ্নটি সম্বন্ধে বলিলেন, 'আমার নিজের জীবন সেই মহাপ্রুষের চরিত্রের প্রতি প্রগাঢ় অহুরাগ বারা চালিড কিন্তু এটি অপরের পক্ষে কতদ্র ধাটিবে, তাহা প্রত্যেকে নিজেনিজেই ঠিক করিয়া লইবে। অতীন্ত্রিয় তত্ত্বকল শুধু বে একজন লোকের মধ্য দিয়াই জগতে প্রসারিত হয়, এমন নহে।'

১১ই অগন্ট। এই দিন করকোণ্ঠী দেখার জন্ম আমাদের মধ্যে একজনকে স্বামীজীর নিকট ভইদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, 'এ জিনিসটাকে সকলেই চায়, তবু সমগ্র ভারত ইহাকে হেয় জ্ঞান করে, য়ণা করে।' একজনের একটু বিশেষ ওকালতিয় উত্তরে বলিলেন, 'চেহারা দেখিয়া চরিত্র বলিয়া দেওয়াও আমি সমর্থন করি না। বলিতে কি, তোমাদের অবভার এবং তাঁহার শিশ্ববর্গ বদি সিদ্ধাইগুলা না দেখাইতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে আরপ্ত বেশী সত্যসদ্ধ বলিয়া মনে করিতাম। এই কার্যের জন্ম বৃদ্ধ এক ভিক্তকে সংঘচ্যত করিয়াছিলেন।'

১২ই ৪১৩ই অগঠা। স্বামীলী আজকাল একজন ব্রাহ্মণ পাচক রাখিরাছেন।
একজন মুসলমান পর্বস্ত তাঁহাকে রাঁধিরা দিতে পারে, তাঁহার এইরপ অভি-প্রায়ের বিরুদ্ধে অমরনাথবাত্রী সাধুগণের তর্কগুলি বড়ই মর্মন্দর্শী ছিল। তাঁহারা বলিরাছিলেন, 'অন্ততঃ শিখদের দেশে এটি করিবেন না, স্বামীলী!' এবং তিনিও অবশেষে সম্মতি দিয়াছিলেন। কিন্ত উপস্থিত তিনি তাঁহার মুসলমান মাঝির শিশু কল্লাটকে উমারূপে পূলা করিতেছিলেন। ভালবাসা বলিতে সে তুর্বা করা ব্রিত, এবং স্বামীলীর কাশ্মীর ত্যাগের দিনে নেই ক্ল শিশু

তাঁহার জন্ত একথাল আপেল সানন্দে নিজে সমস্ত পথ হাঁটিয়া টলায় ত্লিয়া দিয়া গিয়াছিল। স্বামীজীকে তৎকালে সম্পূৰ্ণ উদাসীন বোধ হইলেও তিনি বালিকাকে কথনও ভূলিয়া যান নাই। কাশ্মীরে থাকিতে থাকিতেই তিনি একদিনকার কথা প্রায়ই সানন্দে শ্ববণ করিতেন। বালিকা সে দিন নৌকার গুণ টানিবার রান্ডায় একটি নীলবর্ণের ফুল দেখিতে পায়, এবং সেখানে বসিয়া উহাকে একবার এধারে, একবার ওধারে আঘাত করিতে করিতে কৃত্তি মিনিট কাল সেই ফুলটির সহিত একাকী কাটায়।

নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল, তাহার উপর তিনটি চেনার গাছ জিয়য়াছিল।
ইহাদের কথা ভাবিলেই আমরা এই সময়ে এক বিশেষ আনন্দ অহতেব
করিতাম। কারণ কাশ্মীরের মহারাজা খামীজীকে উহা দিবার জন্ম উৎস্ক
হইয়াছিলেন এবং আমাদের যে ভাবী কার্ষে 'দেশের লোকের ঘারা, দেশের
লোকের জন্ম, এবং দেবক ও সেব্য—উভয়েরই প্রীতিকর'—এই মহান্ ভাব
রূপায়িত হইবে, উক্ত খানটিকে তাহারই এক কর্ম-কেন্দ্র বলিয়া আমরা সকলে
এক মানসচিত্র অহিত করিলাম।

নারীগণই গৃহনির্মাণস্থানের মাকলিক কার্য বিধান করিবেন, ভারতে প্রচলিত এই ধারণা জানা থাকায় একজন বলিয়া উঠিলেন, আমরা উক্ত স্থানে গিয়া কিছুক্লণের জন্ত ছাউনি ফেলিয়া উহাকে দখল করিয়া লইলে কিরূপ হয় ? উক্ত স্থান ইওরোপীয়গণ কর্তৃক ব্যবহৃত ছাউনি ফেলিবার ছোটখাট স্থানগুলির মধ্যে অম্পত্ম ছিল বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

#### >5

## স্থান—চেনার-তলে ছাউনি, প্রীনগর কাল—১৪ই অগস্ট হইতে ২০শে সেপ্টেম্বর

১৪ই অগণ্ট—তবা সেপ্টেম্বর। বিবাব প্রাক্তংকাল; পরবর্তী অপরাফ্লে
আমাদের সনির্বন্ধ অন্থরোধে স্থামীজী আমাদের সহিত চা পান করিতে
আসিতে সমত হন। একজন ইওরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাই ছিল
উদ্বেশ । তিনি বেদান্তের একজন অন্থরাগী বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এ-বিষয়ে
য়ামীজীর কিন্তু কোন উৎসাহ দেখা গেল না। তিনি ঐ জিজ্ঞান্থকে
ব্রাইবার জন্ম যৎপরোনান্তি ক্লেশ স্থীকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু
তাহার চেটা একেবারেই নিম্ফল হইয়াছিল। অন্যান্ত কথার সঙ্গে তিনি
বলিয়াছিলেন, 'আমি তো চাই—নিয়মলজ্মন করা সন্তব হউক, কিন্তু তা
হয় কই ? যদি পত্য সত্যই আমরা কোন নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে সমর্থ
হইতাম, তাহা হইলে তো আমরা মৃক্ত হইয়া বাইতাম। বাহাকে আপনি
নিয়ম-ভল বলেন, উহা তো অন্য এক প্রকারে নিয়মপালন মাত্র।' তৎপরে
তিনি ত্রীয় অবয়া সম্বন্ধ কিছু ব্রাইতে চেটা করিলেন। কিন্তু বাহাকে
তিনি কথাগুলি বলিলেন, তাঁহার শুনিবার কান ছিল না।

১৬ই সেপ্টেম্বর। মঙ্গলবারের দিন তিনি আর একবার মধ্যাহুভোজনে আমাদের ক্ষুত্র ছাউনিতে আসিলেন। অপরাত্রে এমন জোরে বৃষ্টি শুরু ছইল বে, তাঁহার ফিরিয়া যাওয়া ছইল না। নিকটে একথানি টভের 'রাজস্থান' পড়িয়াছিল, তাহাই উঠাইয়া লইয়া কথায় কথায় মীরাবাঈ-এয় কথা পাড়িলেন। বলিলেন, 'বাঙলার আধুনিক জাতীয় ভাবসমূহের ছই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি ছইতে গৃহীত।' যাহার সকল অংশই উত্তম এমন 'টভে'র মধ্যে—মিনি রানী ছইয়াও রানীম্ব পরিত্যাগ করিয়া রুষ্ণ-প্রেমিকাগণের দলে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই মীরাবাজ-এর গল্লটি তাঁহার স্বাপেকা প্রিয় ছিল। তিনি বে শরণাগতি, প্রার্থনাপরতা ও সর্বলীবে দেলা প্রচার করিয়াছিলেন, উহা বে প্রীচেডক্তপ্রচারিত 'নামে ক্ষচি জীবে দয়া'র বিরোধী, তাহাও উল্লেখ করিলেন। মীরাবাজ আমীজীর অক্সতম প্রধান প্রেরণালাজী। বিধ্যাত সন্থাছরের হঠাৎ স্বভাব-

শরিবর্তন, এবং শেবে প্রীকৃষ্ণ আবিভূতি হইয়া তাঁছাকে বিগ্রহে নীন করিয়া কেনিলেন—এইসব গল্পের কথা লোকে অন্তান্ত স্ত্রে অবগত আছে, সেগুলিকে তিনি মীরাবাল-এর গল্পের অন্তর্ভুক্ত করিতেন। একবার তিনি মীয়াবাল-এর একটি গীত আর্ত্তি এবং অন্থবাদ করিয়া একজন মহিলাকে তুনাইতেছেন, তুনিয়াছিলার আহা, বদি স্বটা মনে রাখিতে পারিতার! তাঁহার অন্থবাদের প্রথমে কথাগুলি এই, 'ভাই লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক, লাগিয়া থাক!' এবং তাহার শেষ এই ছিল,—'সেই জন্ধা বদা নামক দম্য ভাত্বর, সেই নিষ্ঠ্র স্কলন কনাই এবং খেলার ছলে টিয়াপাথিকে কৃষ্ণনাম করিতে শিখাইয়াছিল দেই গণিকা, ইহারা বদি উদ্ধার পাইয়া থাকে, তবে সকলেরই আশা আছে।''

আবার, আমি তাঁহাকে মীরাবাঈ-এর সেই অভুত গল্লটি বলিতে তানিয়ছি। মীরাবাঈ বৃন্ধাবনে পৌছিয়া জনৈক বিখ্যাত সাধুকে? নিমন্ত্রণ করেন। বৃন্ধাবনে পুরুষের সহিত নারীগণের সাক্ষাৎ অকর্তব্য, এই বলিয়া সাধু যাইতে অস্বীকার করেন। যখন তিনবার এইরূপ ঘটল, তখন 'বৃন্ধাবনে আর কেহ যে পুরুষ আছে, তাহা আমি জানিতাম না। আমার ধারণা ছিল যে, প্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজিত!' এই বলিয়া মীরাবাঈ স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন। যখন বিশ্বিত সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, তখন 'নির্বোধ, তুমি নাকি নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিহিত কর?' —এই বলিয়া তিনি স্বীয় অবগ্রুষ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচন করিয়া ফেলিলেন। আর যেমন সাধু সভয়ে চীৎকার করিয়া তাঁহার সন্মুধে সাষ্টান্ধে প্রণিণাত করিলেন, অমনি তিনিও তাঁহাকে মাতা যেরূপে সন্তানকে আশীর্বাদ করেন, সেইরূপে আশীর্বাদ করিলেন।

> মৃশ গীতটি এই : ইরিবে লাগি রহোরে ভাই ভেরা বনত বনত বনি বাই । ভাছা তারে বলা তারে তারে হজন কসাই । হুসা পড়ারকে পণিকা তারে তারে মীরাবাঈ ।

২ প্রতিভৱ্তের প্রসিদ্ধ শিক্ত সমাতন সোখায়ী। তিনি বাওলার নবাবের উজিরি পদ পরিতাপ করিয়া সাধু হইরাছিলেন। অভ স্বামীনী আকবরের প্রসন্ধ উত্থাপন করিলেন, এবং উক্ত বাদশাহ্রে সভাকবি তানসেনের রচিত তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণ-বিষয়ক একটি গীত আমাদের নিকট গাহিলেন।

ভারপর স্বামীজী নানা কথা কহিতে কহিতে 'আমাদের জাভীয় বীর' প্রভাপদিংহের সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন: কেহ তাঁহাকে ২খনও বশ্রতা খীকার করাইতে পারে নাই। হাঁ, একবার মূহুর্তের জন্ম তিনি পরাছব খীকার করিতে প্রলুদ্ধ হইয়াছিলেন বটে। একদিন চিডোর হইতে পলায়নের পর মহারানী স্বয়ং রাত্তের সামান্ত খাবার প্রস্তুত করিয়াছেন, এমন সময়ে এক ক্ষিত মার্জার ছেলেদের জন্ম যে কটিথানি নির্দিষ্ট ছিল, তাহারই উপর ঝাপট মারিয়া দেখানি লইয়া গেল। মেবাররাজ সীয় শিশুসন্তানগুলিকে থাতের জন্ত কাঁদিতে দেখিলেন। তখন বান্তবিকই তাঁহার বীরহাদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। অদূরে স্বাচ্ছন্য এবং শান্তির চিত্র দেখিয়া তিনি প্রালুক হইলেন, এবং মুহুর্ডের জন্ম তিনি এই অসমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইয়া আক্বরের সহিত মিত্রতা-স্থাপনের সম্বন্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা কেবল এক মুহুর্তেরই জন্ম। সনাতন বিশ্বনিয়ন্তা পরমেশর তাঁহার নিজ জনকে রক্ষা করিয়া থাকেন। উক্ত চিক্র প্রতাপের মানসণট হইতে অন্তর্হিত হইতে না হইতেই এক রাজ্পুত নরপতির নিকট হইতে দৃত আসিয়া তাঁহাকে সেই প্রসিদ্ধ কাগম্বপত্রগুলি দিল। ভাহাতে লেখা ছিল, 'বিধর্মীর সংস্পর্শে বাঁহার শোণিত কলুষিত হয় নাই, এক্সণ লোক আমাদের মধ্যে মাত্র একজন আছেন। তাঁহারও মন্তক ভূমিস্পর্শ করিয়াছে, এ কথা ষেন কেহ কথনও বলিতে না পারে।' পাঠ করিবামাত্র প্রতাপের হৃদয় সাহস এবং নৃতন আত্মপ্রতায়ে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। তিনি বীরগর্বে দেশ হইতে শত্রুক নিমূল করিয়া উদয়পুরে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

ভারপর অন্তা রাজনদিনী কৃষ্ণকুমারীর সেই অভুত গল্প শুনিলাম।
একাধিক নরপতি এক সদে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে চাহিতেছিলেন।
আর যখন তিনটি বৃহৎ বাহিনী প্রধারে উপস্থিত, তাঁহার পিতা কোন
উপয়াম্বর না দেখিয়া কল্পাকে বিষ দিতে মনস্থ করিলেন। কৃষ্ণকুমারীর
খুলতাভের উপর এই ভার অপিত হইল। বালিকা যখন নিজিতা—সেই
সমর খুলতাত উক্ত কার্য লপাদনার্থ তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কিছ
সৌনর্থ ও কোমল বয়স দেখিয়া এবং শিশুকালের মুখও মনে শড়ায়

তাঁহার বৌদ্ধহানর দমিয়া গেল এবং তিনি নির্দিষ্ট কার্ব করিতে অক্ষম হইলেন। কোন শব্দ শুনিতে পাইয়া কৃষ্ণকুমারী আগিয়া উঠিলেন এবং নির্ধারিত সম্বল্পর বিষয় অবগত হইয়া হাত বাড়াইয়া বাটিটি লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে সেই বিষ পান করিয়া ফেলিলেন। এক্সপ ভূরি ভূরি গল্প আমরা শুনিতে লাগিলাম। কারণ, রাজপুত-বীরগণের এরপ গল্প অসংখ্য।

২০শে সেপ্টেম্বর। শনিবারে স্বামীজী ছুই দিনের জন্ম আমেরিকার রাজদৃত ও তাঁহার পত্নীর আতিথ্য স্বীকার করিতে ভাল হুদে গমন করিলেন। সোমবারে ফিরিয়া আসিলেন এবং মজলবারে স্বামীজী আমাদের নৃতন মঠে' (আমরা ছাউনির ঐ আখ্যাই দিয়াছিলাম) আসিলেন এবং যাহাতে তিনি গাণ্ডেরবল যাত্রা করিবার পূর্বে কয়েক দিন আমাদের সহিত বাস করিতে পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার নৌকাখানিকে আমাদের নৌকার খ্ব নিকটে লাগাইলেন।

#### সম্পাদক ( স্বামী সারদানন্দ )-লিখিত পরিশিষ্ট

গাণ্ডেরবল হইতে স্থানীজী অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই ফিরিয়া আদিলেন, এবং বিশেষ কোন কারণবশতঃ তিনি বে কয়েক দিনের মধ্যেই বাঙলা দেশে যাইবার সম্বল্প করিয়াছেন, তাহা সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। স্থানীজীর ইওরোপীয় সন্ধিপ ইতিপূর্বে শীত পড়িতেই লাহোর, দিল্লী, আগ্রা প্রভৃতি উত্তর ভারতের মৃখ্য নগরগুলি দেখিবার সম্বল্প করিয়াছিলেন। অতএব সকলেই একজ লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এখানে কয়জনকে উত্তর ভারতের স্থানাদি দর্শন করিবার সম্বল্প কার্থি পরিণত করিতে রাখিয়া স্থানীজী সদলবলে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

# স্বামীজীর কথা

# স্বামীজীর অস্ফুট স্মৃতি'

ি ১৮৯৭ ঞ্জীটার্কের ফেব্রুআরি মাস। স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ বিজয় করিয়া সবে ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। ষথন হইতে স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় হিন্দুধর্মের বিজয়কেতন উড়াইয়াছেন, তথন হইভেই তৎসম্বনীয় বে-কোন বিষয় সংবাদপত্তে প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করিতেছি। তথন ২৷৩ বৎসর মাত্র কলেজ ছাড়িয়াছি, কোনরূপ অর্থোপার্জনাদিও করি না, হুতরাং কখনও বন্ধুবান্ধবদের বাটী গিয়া, কখনও বা বাটীর নিকটস্থ ধর্মতলায় 'ইণ্ডিয়ান মিরর' অফিদের বহির্দেশে বোর্ডসংলগ্ন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় স্বামীঞ্চীর সম্বন্ধে যে-কোন সংবাদ বা তাঁহার যে-কোন বক্তৃতা প্রকাশিত হইডেছে, তাহাই সাগ্রহে পাঠ করি। এইরূপে স্বামীজী ভারতে পদার্পণ করা অবধি সিংহলে বা মান্তাজে যাহা কিছু বলিয়াছেন, প্রায় সব পাঠ করিয়াছি। এতহাতীত আলমবাজার মঠে গিয়া তাঁহার গুরুভাইদের নিকট এবং মঠে যাতায়াতকারী বন্ধুবান্ধবদের নিকটও তাঁহার অনেক কথা শুনিয়াছি ও শুনিতেছি। আর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুখপত্রসমূহ যথা—বঙ্গবাসী, অমৃতবাজার, হোপ, থিওজফিট প্রভৃতি—বাঁহার যেরপ ভাব তদমুসারে কেহ বিজ্ঞাপচ্ছলে, কেহ উপদেশদানচ্ছলে, কেহ বা মুরুবিয়ানা ধরনে—যিনি তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু লিখিতেছেন, ভাহারও প্রায় কিছুই জানিতে বাকি নাই।

আদ সেই সামী বিবেকানন শিয়ালনহ ফেশনে তাঁহার জনভূমি কলিকাতা
নগরীতে পদার্পণ করিবেন, আজ তাঁহার শ্রীমৃতি-দর্শনে চক্ষ্-কর্ণের বিবাদভঞ্জন
হইবে, তাই প্রভূবে উঠিয়াই শিয়ালনহ ফেশনে উপন্থিত হইলাম। এত
প্রভূবেই স্বামীজীর অভ্যর্থনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছে। অনেক পরিচিত
ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার সম্বন্ধে কথাবার্তা হইতে লাগিল।
দেখিলাম, ইংরেজীতে মৃত্রিত ফুইটি কাগজ বিভরিত হইতেছে। পড়িয়া
দেখিলাম, তাঁহার লগুনবাদী ও আমেরিকাবাদী ছাত্রবৃদ্ধ বিদায়কালে

১ বামী গুৰানন্দ-লিখিত প্ৰবন্ধ : ১৩২ - সালে আবাঢ় মাসের 'উৰোধনে' প্ৰকাশিত।

তাঁহার গুণগ্রাম বর্ণন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতাস্চক বে অভিনদ্দনপ্রবন্ধ প্রদান করেন, ঐ হুইটি তাহাই। ক্রমে স্বামীজীর দর্শনার্থী লোকসমূহ দলে দলে সমাগত হইতে লাগিল। স্টেশন-প্রাটফর্ম লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সকলেই পরস্পারকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, স্বামীজীর আসিবার আর কত বিলয়। শুনা গেল, তিনি একখানা স্পোল টেনে আসিবেন, আসিবার আর বিলয় নাই। ঐ যে—গাড়ির শল শুনা হাইতেছে, ক্রমে সশব্দে টেন প্রাটফর্মে প্রবেশ করিল।

স্বামীজী যে গাড়িখানিতে ছিলেন, সেটি ষেখানে আসিয়া থামিল, সোভাগ্যক্ষে আমি ঠিক ভাহার সমুখেই দাঁড়াইয়াছিলাম। যাই গাড়ি খামিল, দেখিলাম স্বামীজী দাঁড়াইয়া সমবেত সকলকে করজোড়ে প্রণাম করিলেন। এই এক প্রণামেই স্বামীজী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিলেন। ভথন ট্রেনমধ্যস্থ স্বামীজীর মূর্তি মোটামূটি দেখিয়া লইলাম। তারপরেই অভ্যৰ্থনা-সমিতির শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ আদিয়া ভাঁহাকে টেন হইতে নামাইয়া কিছু দূরবর্তী একখানি গাড়িতে উঠাইলেন। অনেকে স্বামীজীকে প্রণাম ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইলেন। সেখানে খুব ভিড় জমিয়া গেল। এদিকে দর্শকগণের হৃদয় হইতে স্বতই 'জয় সামী विदिकानमधी की क्या 'क्या वामकृष्ण भवमहः मानव की क्या'--- এই आनमध्यनि উথিত হইতে লাগিল। আমিও প্রাণ ভরিয়া দেই আনন্দধ্বনিতে যোগ দিয়া জনতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে যখন স্টেশনের বাহিরে পঁছছিয়াছি, তথন দেখি অনেকগুলি যুবক স্বামীজীর গাড়ির ঘোড়া খুলিয়া নিজেরাই টানিয়া লইয়া যাইবার জন্ম অগ্রসর হইয়াছে। আমিও তাহাদের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলাম, ভিড়ের জন্ত পারিলাম না। স্বতরাং দে চেষ্টা ত্যাগ করিয়া একটু দূরে দূরে স্বামীজীর গাড়ির সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম। স্টেশনে স্বামীজীকে অভার্থনার্থ একটি হরিনাম-সংকীর্তনদলকে দেখিয়াছিলাম। রান্তায় একটি ব্যাপ্ত পার্টি বাজনা বাজাইতে বাজাইতে স্বামীজীয় সঙ্গে চলিল, দেখিলাম। বিপন কলেজ পর্বন্থ বাস্তা নানাবিধ পড়াকা, লড়া, পাড়া ও পুলে সক্ষিত হইয়াছিল। গাড়ি আসিয়া রিপন কলেকের সন্মুথে গাড়াইল। এইবার সামীলীকে বেশ ভাল করিয়া দেখিবার হুবোগ পাইলাম। দেখিলাম, ভিনি সুধ বাড়াইয়া কোন পরিচিত ব্যক্তির সহিত কথা কহিতেছেন। সুধধানি তপ্তকাক্ষনবর্ণ, বেন জ্যোতিঃ ফুটিয়া বাহির হইতেছে, তবে পথের প্রান্তিতি কিঞ্চিৎ ঘর্মাক্ত ও মলিন হইয়াছে মাত্র। ছইথানি গাড়ি—একটিতে স্বামীক্ষী এবং মিঃ ও মিসেল সেভিয়ার; মাননীয় চাক্ষচন্দ্র মিত্র ঐ গাড়িতে দাড়াইয়া হাত নাড়িয়া ক্ষনতাকে নিয়মিত করিতেছেন। অপরটিতে গুড়উইন, হ্যারিসন (সিংহল হইতে স্বামীক্ষীর সন্ধী অনৈক বৌদ্ধর্মাবল্যী সাহেব), জি. জি, কিডি ও আলাসিকা নামক তিনক্ষন মান্তাকী শিশু এবং ত্রিগুণাতীত স্বামী।

ষাহা হউক, অল্পকণ গাড়ি দাড়াইবার পরই অনেকের অন্থরোধে স্থামীজী বিপন কলেজ-বাটাতে প্রবেশ করিয়া সমবেত সকলকে সংখাধন করিয়া তুই-তিন মিনিট ইংরেজীতে একটু বলিয়া আবার ফিরিয়া গাড়িতে উঠিলেন। এবার আর শোভাষাত্রা করা হইল না। গাড়ি বাগবাজারে পশুপতিবাব্র বাটার দিকে ছুটিল। আমিও মনে মনে স্থামীজীকে প্রণাম করিয়া গৃহাভিম্ধে ফিরিলাম।

আহারাদির পর মধ্যাকে চাঁপাতলায় থগেনদের ( স্বামী বিমলানন্দ )
বাটীতে গেলাম। দেখান হইতে থগেন ও আমি তাহাদের একথানি টমটমে
চড়িয়া পশুপতি বহুর বাটা অভিমূথে বাতা করিলাম। স্বামীন্দী উপরের
ঘরে বিশ্রাম করিতেছেন, বেশী লোকজনকে বাইতে দেওয়া হইতেছে না।
সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত স্বামীন্দীর করেকজন গুরুতাই-এর সহিত
সাক্ষাৎ হইল। স্বামী শিবানন্দ আমাদিগকে স্বামীন্দীর নিকট লইয়া গেলেন
এবং পরিচয় করিয়া দিলেন—'এরা আপনার খ্ব admirer ( মুগ্ধ ভক্ত )'।

খামীজী ও খোগানন্দ খামী পশুপতিবাব্র বিতলস্থ একটি স্থাজিত বৈঠকখানার পাশাপাশি ছুইখানি চেয়ারে বলিরাছিলেন। অক্তান্ত খামিগণ উজ্জল গৈরিক-বর্ণের বল্প পরিধান করিয়া এদিক ওদিক খুরিতেছিলেন। মেজে কার্পেট-মোড়া ছিল। আমরা প্রণাম করিয়া সেই কার্পেটের উপর উপবেশন করিলাম। খামীজী যোগানন্দ-খামীর সহিত তথন কথা কছিতেছিলেন। আমেরিকা-ইওরোপে খামীজী কি দেখিলেন, এই প্রণঙ্গ হইতেছিল। খামীজী বলিতেছিলেন:

দেশ বোগে, দেশলুম কি জানিদ ?—সমন্ত পৃথিবীতে এক মহাশক্তিই থেলা ক্রছে। আমাদের বাপ-দাদারা সেইটেকে religion-এর দিকে manifest করেছিলেন, আর আধুনিক পাশ্চাত্যদেশীয়েরা সেইটেকেই মহারভোগুণের ক্রিয়ারূপে manifest করছে। বাস্তবিক সমগ্র অগতে সেই এক মহাশক্তিরই বিভিন্ন ধেলা হচ্ছে মাত্র।

থগেনের দিকে চাহিয়া তাহাকে খুব রোগা দেখিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'এ ছেলেটিকে বড় sickly দেখছি যে।'

সামী শিবানন্দ উত্তর করিলেন, 'এটি অনেক দিন থেকে chronic dyspepsia-তে (পুরানো অন্ধীর্ণ রোগে ) ভূগছে।'

স্বামীজী বলিলেন, 'আমাদের বাঙলা দেশটা বড় sentimental ( ভাব-প্রবণ ) কি-না, তাই এখানে এত dyspepsia.'

কিয়ৎক্ষণ পরে আমরা প্রণাম করিয়া উঠিয়া বাটী ফিরিলাম।

খামীজী এবং তাঁহার শিশ্ব মি: ও মিসেস সেভিয়ার কাশীপুরে গোপাল-লাল শীলের বাগানবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। খামীজীর মুখের কথাবার্তা ভাল করিয়া ওনিবার জন্ত ঐ স্থানে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবকে ললে করিয়া কয়েকদিন গিয়াছিলাম। তাহার যতগুলি শারণ হয়, এইবার তাহাই বলিবার চেষ্টা করিব।

স্বামীজীর দলে আমার দাকাৎ কথোপকথন হয়—প্রথম এই বাগানবাটীর একটি ঘরে। স্বামীজী আদিয়া বদিয়াছেন, আমিও গিয়া প্রণাম করিয়া বদিয়াছি, দেখানে আর কেহ নাই। হঠাৎ কেন জানি না—স্বামীজী আমায় জিজ্ঞাদা করিলেন, 'তুই কি তামাক খাদৃ ?'

আমি বলিলাম, 'আজে না।'

ভাহাতে স্বামীজী বলিলেন, 'হাঁ, অনেকে বলে—ভামাকটা ধাওয়া ভাল নয়; আমিও ছাড়বার চেষ্টা করছি।'

আর একদিন সামীজীর নিকট একটি বৈক্ষর আদিরাছেন, তাঁহার সহিত সামীজী কথা কহিতেছেন। আমি একটু দ্রে রহিরাছি, আর কেহ নাই। সামীজী বলিতেছেন, 'বাবাজী, আমেরিকাতে আমি একবার শ্রীকৃষ্ণ সম্বদ্ধে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতা শুনে একজন প্রমাহন্দ্রী যুবতী—অগাধ ঐপর্বের অধিকারিণী—সর্বস্থ ত্যাগ ক'রে এক নির্জন দীপে গিয়ে কৃষ্ণধানে উর্ম্বভা হলেন।' তারপর সামীজী ত্যাগ সম্বদ্ধে বলিতে লাগিলেন, 'বে-স্ব ধর্মস্প্রাল্য ত্যাপের ভাবের তেমন প্রচার নেই, তাদের ভেতর শীরই অবনতি এসে থাকে—বথা বলভাচার সম্প্রদায়।

আর একদিন গিয়াছি। দেখি, অনেকগুলি লোক বলিরা আছেন এবং একটি যুবককে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী কথারার্তা কহিভেছেন। যুবকটি বেছল থিওজ্ঞফিক্যাল লোসাইটির গৃহে থাকে। সে বলিভেছে, 'আমি নানা সম্প্রদায়ের নিকট বাইভেছি, কিছু সভ্য কি, নির্ণয় করিছে পারিভেছি না।'

খামীজী অতি স্বেহপূর্ণ খবে বলিতেছেন, 'দেখ বাবা, আমারও একদিন তোমারই মতো অবস্থা ছিল—তা তোমার ভাবনা কি? আচ্ছা, ভিন্ন ভিন্ন লোকে তোমাকে কি কি বলেছিল এবং তুমি বা কি রকম করেছিলে বলো দেখি?'

যুবক বলিতে লাগিল, 'মহাশয়, আমাদের সোসাইটিতে ভবানীশন্বর নামক একজন পণ্ডিত প্রচারক আছেন, তিনি আমায় মৃতিপুজার বারা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে বিশেষ সহায়তা হয়, তা হুন্দরন্ধণে বুঝিয়ে দিলেন, আমিও তদহুসারে দিন কতক থ্ব পূজা-অর্চনা করতে লাগলুম, কিন্তু তাতে শান্তি পেলুম না। সেই সময় একজন আমাকে উপদেশ দিলেন, দেখ, মনটাকে একেবারে শৃক্ত করবার চেষ্টা করো দেখি—তাতে পরম শান্তি পারে। আমি দিন কতক সেই চেষ্টাই করতে লাগলুম, কিন্তু তাতেও আমার মন শান্ত হ'ল না। আমি, মহাশয়, এখনও একটি যরে দরজা বন্ধ ক'রে যতক্ষণ সম্ভব বলে থাকি, কিন্তু শান্তিলাভ কিছুতেই হচ্ছে না। বলতে পারেন, কিনে শান্তি হয় ?'

খামীজী সেহপূর্ণ খবে বলিতে লাগিলেন, 'বাপু, আমার কথা যদি শোন, ভবে তোমাকে আগে তোমার খবের দরজাটি খুলে রাখতে হবে। তোমার বাড়ির কাছে, পাড়ার কাছে কত অভাবগ্রস্ত লোক ররেছে, তোমার তাদের যথাসাধ্য সেবা করতে হবে। যে পীড়িত, তাকে ঔরধ পথ্য বোগাড় ক'রে দিলে এবং শরীরের হারা সেবাভশ্রবা করলে। বে খেতে পাছে না, তাকে খাওরালে। যে অক্সান, তাকে—ভূমি যে এভ লেখাপড়া শিখেছ, মুখে মুখে যভদ্র হর ব্যিয়ে দিলে। আমার পরামর্শ যদি চাও বাপু, তা হ'লে এইভাবে যথাসাধ্য লোকের সেবা করতে পারলে ভূমি মনের শান্ধি পাবে।'

যুবকটি বলিল, 'আচ্ছা মহাশয়, ধকন আমি একজন রোগীর লেবা করতে গেলাম, কিন্তু তার জন্ম রাভ জেগে, সময়ে না খেরে, অভ্যাচার ক'রে আমার নিজেরই যদি রোগ হয়ে পড়ে ?'

খানীজী এডক্ষণ যুবকটির সহিত স্নেহপূর্ণ খবে সহাত্ত্তির সহিত কথাবার্তা বলিতেছিলেন। এই শেব কথাটিতে একটু বিরক্ত হুইলেন, বোধ হুইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—'দেখ বাপু, রোগীর সেবা করতে গিয়ে তুমি ভোমার নিজের রোগের আশহা ক'বছ, কিন্তু তোমার কথাবার্তা শুনে আর ভাবগতিক দেখে আমার বোধ হচ্ছে এবং উপস্থিত বারা রয়েছেন, তাঁরাও সকলে বেশ ব্রুতে পারছেন যে, তুমি এমন ক'রে রোগীর সেবা কোন কালে করবে না, যাতে তোমার নিজের রোগ হয়ে বাবে।'

যুবকটির সঙ্গে আর বিশেষ কথাবার্তা হইল না।

আর একদিন মাস্টার' মহাশয়ের নঙ্গে কথা হইতেছে। মাস্টার মহাশয় বলিভেছেন, 'দেখ, তৃমি বে দয়া, পরোপকার বা জীবসেবার কথা বলো, দে তো মায়ার রাজ্যের কথা। বখন বেদাস্তমতে মানবের চরম লক্ষ্য মৃজ্জিলাভ, লম্দয় মায়ার বন্ধন কাটানো, তখন ও-লব মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে লোককে ঐ বিষয়ের উপদেশ দিয়ে ফল কি ?'

স্বামীনী বিন্দুমাত্র চিস্তা না করিয়াই উত্তর দিলেন, 'মৃক্তিটাও কি মায়ার অন্তর্গত নয়? স্বাস্থা তো নিত্যমূক্ত, তার স্বাবার মৃক্তির স্বস্তু চেটা কি ?

মাস্টার মহাশয় চুপ করিয়া রহিলেন।

টমাস আ কেন্সিস-এর 'Imitation of Christ'-এর প্রসন্ধ উঠিন।
স্বামীনী সংসারত্যাগ করিবার কিছু পূর্বে এই গ্রন্থানি বিশেষভাবে চর্চা
করিতেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থানকালে তাঁহার গুরুভাইরাও স্বামীনীর
দৃষ্টান্তে ঐ গ্রন্থটি সাধক-জীবনের বিশেষ সহায়ক জ্ঞানে সন্থা সর্বহা উহার
আলোচনা করিতেন। স্বামীনী ঐ গ্রন্থের এরপ অহ্বাসী ছিলেন বে,
তদানীন্তন 'গাহিত্যকল্লজন' নামক মাসিকপত্রে উহার একটি স্ফ্রনা লিম্বিরা
'ঈশাহ্সরম' নামে ধারাবাহিক অহ্বাদ করিতেও আরম্ভ করিলাছিলেন।
উপন্থিত ব্যক্তিগ্রের মধ্যে একজন বোধ হর স্বামীনীর উক্ত গ্রন্থের উপন্থ এবন

#### ১ 'শ্ৰীশ্ৰীরামকৃককণাস্বত'-প্রণেতা শ্রীম

কিরণ তাব আনিবার জন্ত—উহার ভিতরে দীনতার বে উপদেশ আছে, তাহার প্রদন্ধ পাঞ্চিয়া বলিলেন, 'নিজেকে এইরণ একান্ত হীন ভাবিতে না পারিলে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিরপে সন্তবপর হইবে ?' খামীজী ভনিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমরা আবার হীন কিলে ? আমাদের আবার অক্ষকার কোথায়-? আমরা বে জ্যোতির বাজ্যে বাদ করছি, আমরা বে জ্যোতির তনর !'

গ্রন্থের কত উচ্চ ভূমিতে উপনীত হইয়াছেন !

আমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতাম, সংসারের অতি সামাক্ত ঘটনাও তাঁহার তীক্ষদৃষ্টিকে অতিক্রম করিতে পারিত না, উহার সাহাব্যেও তিনি উচ্চ ধর্মভাব-প্রচারের চেষ্টা করিতেন।

শ্রীরামক্লফদেবের আতৃপুত্র শ্রীষ্ক্ত রামলাল চটোপাধ্যায়, মঠের প্রাচীন সাধ্গণ বাহাকে 'রামলাল-দাদা' বলিয়া নির্দেশ ক্রেন, দক্ষিণেশর হইতে একদিন স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আদিয়াছেন। স্বামীজী একখানি চেয়ার আনাইয়া তাঁহাকে বনিতে অহ্বোধ করিলেন এবং স্বয়ং পায়চারি করিতে লাগিলেন। শ্রদাবিনম্র দাদা ভাহাতে একটু সম্কৃতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'আপনি বহুন, আপনি বহুন।' স্বামীজী কিন্তু কোনমতে ছাড়িবার পাত্র নহেন, অনেক বলিয়া কহিয়া দাদাকে চেয়ারে বসাইলেন এবং স্বয়ং বেড়াইতে বেড়াইতে বলিতে লাগিলেন 'গুক্বং গুকুপুত্রেরু।'

অনেকগুলি ছাত্র আসিয়াছে। স্বামীজী একথানি চেয়ারে ফাঁকায় বসিয়া আছেন। সকলেই তাঁহার নিকটে বসিয়া তাঁহার ছটা কথা শুনিবার জন্ত উদ্গ্রীব, অথচ সেথানে আর কোন আসন নাই. যাহাতে ছেলেদের বসিতে বলা যায়, কাজেই তাহাদিগকে ভূমিতে বসিতে হইল। আমীজীর মনে হইতেছিল, ইহাদিগকে বসিবার কোন আসন দিতে পারিলে ভাল হইত। কিছ আযার বৃঝি তাঁহার মনে অক্ত ভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, ভা বেশ, ভোমরা বেশ বসেছ, একটু একটু ভপস্তা করা ভাল।

আমাদের পাড়ার চণ্ডীচরণ বর্ণনকে একদিন লইয়া গিয়াছি। চণ্ডীবাব্ Hindu Boys' School নামক একটি ছোটথাট বিভালয়ের স্বভাধিকারী, দেধানে ইংরেলী সুলের ভূডীয় শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যাপনা করানো হয়। ভিনি পূর্ব হুইতেই ঈশবাহবাগী ছিলেন, পরে স্বামীশীর বক্তাদি পাঠ করিয়া তাঁহার উপর খুব প্রদাসম্পন্ন হইয়া উঠেন।

চণ্ডীবাব্ আসিয়া স্বামীজীকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া জিজাসা করিলেন, ব্যামীজী, কি বক্ষ ব্যক্তিকে গুরু করা যেতে পারে ?

স্বামীকী বলিলেন, 'বিনি ভোমার ভূত ভবিষ্যৎ ব'লে দিতে পারেন, তিনিই তোমার গুরু। দেখ না, স্থামার গুরু স্থামার ভূত ভবিষ্যৎ সব ব'লে দিয়েছিলেন।'

চণ্ডীবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন; 'আচ্ছা স্বামীজী, কৌপীন পরলে কি কাম-জমনের বিশেষ সহায়তা হয় ?'

খামীজী বলিলেন, 'একট্-আধট্ সাহায্য হ'তে পারে। কিছু যখন ঐ বৃত্তি প্রবল হয়ে উঠে, তখন কি বাপ, কৌপীনে আটকায়? মনটা ভগবানে একেবারে ভয়য় না হয়ে গেলে বাছ কোন উপায়ে কাম একেবারে যায় না। ভবে কি ভানো—যভক্ষণ লোকে দেই অবস্থা সম্পূর্ণ লাভ না করে, ভজক্ষণ নানা বাছ্য উপায়-অবলয়নের চেষ্টা স্বভাবতই ক'রে থাকে। আমার একবার এমন কামের উদয় হয়েছিল যে, আমি নিজের উপর মহা বিশ্বক্ত হয়ে আগুনের মালসার উপর বসেছিলাম। শেবে ঘা শুকাতে অনেক দিন লাগে।'

চণ্ডীবাৰ একট ভাৰপ্ৰবৰ প্ৰকৃতিৰ লোক ছিলেন। হঠাৎ উত্তেজিত হইরা ইংবেজীতে চীৎকার কবিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'O Great Teacher, tear up the veil of hypocrisy and teach the world the one thing needful—how to conquer lust.'

🕟 স্বামীন্স চণ্ডীবাবুকে শাস্ত ও আখন্ত করিলেন।

পরে Edward Carpenter-এর প্রসঙ্গ উঠিল। স্বামীনী বলিলেন, 'বাণ্ডনে ইনি অনেক সময় আমার কাছে এসে বসে থাকডেন। আরও অনেক Socialist Democrat প্রভৃতি আসতেন। তারা বেলাভোক্ত ধর্মে তাঁলের নিম্ন নিম্মতের পোষকতা পেয়ে বেলাভের উপর খুব আরুষ্ট হতেন।'

খামীলী উক্ত কার্পেনীর সাহেবের 'Adam's Peak to Elephanta' নামক গ্রহখানি পড়িয়াছিলেন। এইবার উক্ত পুতকে মৃত্রিত চতীবাবুর ছবিটির কথা তাঁহার মনে পড়িল, বলিলেন, 'খাপনার চেহারা বে বই-এ আগেই দেখেছি।' আরও কিরংকণ আলাপের পর সদ্যা হইরা বাওয়াতে বামীলী বিপ্রামের জন্ত উঠিলেন। উঠিবার সময় চণ্ডীবার্কে সধােধন করিয়া বলিলেন, 'চণ্ডীবার্, আপনারা তাে অনেক ছেলের সংপ্রবে আসেন, আমায় গুটিকতক ফুলর ফুলর ছেলে দিতে পারেন ?' চণ্ডীবার্ বােধ হয় একট্ অক্তমনম্ব ছিলেন, স্বামীলীর কথার সম্পূর্ণ মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারেন নাই; স্বামীলী বধন বিপ্রামগৃহে প্রবেশ করিতেছেন, তথন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, 'স্থলর ছেলের কথা কি বলছিলেন ?'

খামীজী বলিলেন, 'চেহারা দেখতে ভাল, এমন ছেলে আমি চাচ্ছি না— আমি চাই বেশ স্থানরীর, কর্মঠ সংপ্রকৃতি কডকগুলি ছেলে, তাদের trained করতে চাই, বাতে তারা নিজেদের মৃক্তিসাধনের জন্ত ও জগতের কল্যাণসাধনের জন্ত প্রস্তুত হ'তে পারে।'

আর একদিন গিরা দেখি, খামীজী ইতন্ততঃ বেড়াইতেছেন, শ্রীযুক্ত শরচন্দ্র চক্রবর্তী গামীজীর সহিত খুব পরিচিততাবে আলাপ করিতেছেন। খামীজীকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার জন্ত আমাদের অভিশয় কৌতৃহল হইল। প্রশ্নটি এই : অবতার ও মুক্ত বা সিদ্ধ পুরুষে পার্থকা কি ? আমরা শরংবাবৃকে খামীজীর নিকট ঐ প্রশ্নটি উথাপিত করিতে বিশেষ অস্থরোধ করাতে তিনি অগ্রসর হইয়া তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা শরংবাবৃর পশ্চাং পশ্চাং খামীজীর নিকট বাইয়া তিনি ঐ প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহা শুনিতে লাগিলাম। খামীজী উক্ত প্রশ্নের সাক্ষাং সম্বন্ধে কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'বিদেহমুক্তিই যে সর্বোচ্চ অবস্থা—এ আমার সিদ্ধান্ধ, তবে সাধনাবস্থার যথন ভারতের নানাদিকে ভ্রমণ করতুম, তখন কত শুহার নির্জনে বসে কত কাল কাটিয়েছি, কতবার মুক্তিলাভ হ'ল না বলে প্রায়োপ-বেশন ক'রে দেহত্যাগ করবার সম্বন্ধ করেছি, কত ধ্যান—কত লাধন-ভজন করেছি, কিছ এখন আর মুক্তিলাভের জন্ত সে বিজাতীয় আগ্রহ নাই। এখন কেবল মনে হয়, বত দিন পর্যন্ত পৃথিবীয় একটা লোকও অমুক্ত থাকছে, ততদিন আযার নিজের মুক্তির কোন প্রয়োজন নেই।'

আমি স্বামীজীর উক্ত রুপা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়ের অপার করণার কথা ভাবিয়া বিশ্বিত হইতে লাগিলাম; আরও ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কি নিজ

<sup>&</sup>gt; 'বানিনিত্ত-সংবাদ'-প্রণেতা

দৃষ্টাত দিয়া অবভাবপুদ্ধের লক্ষণ ব্রাইলেন ? ইনিও কি একজন অবভাব ? আরও মনে হইল, স্বামীজী এক্ষণে মৃক্ত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার মৃক্তির জন্ত আর আগ্রহ নাই।

আর একদিন আমি ও থগেন ( স্বামী বিমলানন্দ ) সন্ধার পর গিয়াছি।
ঠাকুরের ভক্ত হরমোহনবার আমাদিগকে স্বামীজীর সঙ্গে বিশেষভাবে
পরিচিত করিয়া দিবার জন্ম বলিলেন, 'স্বামীজী, এঁরা আপনার খুব admirer
এবং খুব বেদান্ত আলোচনা করেন।' স্বামীজী বেদান্তের কথা শুনিয়াই
বিনয়া উঠিলেন, 'উপনিষদ কিছু গড়েছ ?

আমি। আক্তা হাঁ, একটু-আধটু দেখেছি।

খামীজী। কোন্ উপনিষদ পড়েছ?

व्यामि। कर्ठ উপनियम পড়েছি।

সামীজী। আচ্ছা, কঠ-টাই বলো, কঠ উপনিষদ খুব grand—কবিত্বপূর্ণ। আমি। কঠটা মুখস্থ নেই—গীতা থেকে খানিকটা বলি।

ুসামীৰী। আচ্ছা, ডাই বলো।

তথন গীতার একাদশ অধ্যায়ের শেষভাগস্থ 'স্থানে দ্ববীকেশ তব প্রকীর্ত্যা' হইতে আরম্ভ করিয়া অর্জুনের সমৃদয় শুবটা আওড়াইয়া দিলাম।

শুনিয়া স্বামীন্দ্রী উৎসাহ দিবার জন্ত 'বেশ, বেশ' বলিতে লাগিলেন।
ইহার পরদিন বন্ধ্বর রাজেন্দ্রনাথ ঘোষকে সঙ্গে লইয়া স্বামীন্দ্রীর দর্শনার্থ
গিরাছি। রাজেনকে বলিয়াছি, 'ভাই, কাল স্বামীন্দ্রীর কাছে উপনিষদ
নিয়ে বড় অপ্রস্তুত হয়েছি। তোমার নিকট উপনিষদ কিছু থাকে তো
পকেটে ক'বে নিয়ে চল। যদি কালকের মতো উপনিষদের কথা পাড়েন তো
তাই পড়লেই চলবে।' রাজেনের নিকট একথানি প্রসরক্ষার শাস্ত্রীকৃত
ঈশকেনকঠাদি উপনিষদ ও তাহার বলাহ্যবাদ পকেট এডিশন ছিল, সেটি
পকেটে করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। অন্ত অপরাত্রে একঘর লোক বিন্যাছিলেন; যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহাই হইল। আন্ত করিলে ঠিক স্বরণ
নাই—কঠ-উপনিষদের প্রাক্ত উঠিল। আমি অমনি তাড়াতাড়ি পকেট
হইতে বাহির করিয়া ঐ উপনিষদের পোড়া হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলাম।
পাঠের অন্তর্বানে স্বামীন্দ্রী নচিকেতার প্রস্কার কথা—বে প্রস্কার তিনি নির্ভীকচিত্তে বসভবনে যাইতেও সাহসী হইয়াছিলেন—বলিতে লাগিলেন। স্বধন

নচিকেতার বিতীয় বর—সর্গপ্রাপ্তির কথা পড়া হইছে লাগিল, তথন সেইখানটা বেশী না পড়িয়া কিছু কিছু ছাড়িয়া দিয়া ভৃতীয় বরের স্থানটা পড়িতে বলিলেন।

নচিকেন্ডা বলিলেন, মৃত্যুর পর লোকের সন্দেহ—দেহ গেলে কিছু থাকে কি-না, তারপর ষমের নচিকেতাকে প্রলোভন-প্রদর্শন ও নচিকেতার দৃঢ়ভাবে তৎসম্দয় প্রত্যাখ্যান। এইসব থানিকটা পড়া হইলে স্বামীজী তাঁহার স্বভাবহলত ওল্পনিনী ভাষায় এ সম্বন্ধে কত কি বলিলেন।…

কিছ এই ত্ই দিনের উপনিষৎপ্রসঙ্গে স্বামীজীর উপনিষদে শ্রদা ও অহ্বাগের কিয়দংশ আমার ভিতর সঞ্চারিত হইয়া সিয়াছিল। কারণ, তাহার পর হইতে যথনই হুযোগ পাইয়াছি, পরম শ্রদার সহিত উপনিষদ অধ্যয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। বিভিন্ন সময়ে তাঁহার মুখে উচ্চারিত অপূর্ব হুর লয় তাল ও তেজন্মিতার সহিত পঠিত উপনিষদের এক একটি মন্ত্র ধেন এখনও দিব্য কর্ণে শুনিতে পাই। যথন পরচর্চায় মগ্র হইয়া আত্মচর্চা ভূলিয়া থাকি, তথন শুনিতে পাই—তাঁহার সেই হুপরিচিত কিয়রকঠোচ্চারিত উপনিষদ্জ বাণীর দিব্য গন্ধীর ঘোষণা:

'ভমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্তা বাচো বিম্ঞধামূভবৈত্য সেতৃ:।''—সেই একমাত্র আত্মাকে জানো, অন্ত বাক্য সব পরিত্যাগ কর, তিনিই অমৃতের সেতৃ।

যথন আকাশ যোরঘটাচ্ছন্ন হইয়া বিছ্যন্নতা চমকিতে থাকে, তথন যেন শুনিতে পাই—যামীজী সেই আকাশস্থা সৌদামিনীর দিকে অনুলি বাড়াইয়া বলিতেছেন:

ন তত্ত্ব ক্ৰো ভাতি ন চক্ৰতাৱকম্ নেমা বিহাতো ভাত্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
তমেব ভাত্তমকুভাতি সৰ্বং
তক্ত ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি॥

\*\*

—দেখানে সূৰ্যন্ত প্ৰকাশ পায় না, চন্দ্ৰ-ভারাও নহে, এইসৰ বিদ্যাৎও সেখানে প্ৰকাশ পায় না—এই সামান্ত অগ্নির কথা কি? তিনি প্ৰকাশিত থাকাতে তাঁহার পশ্চাৎ সম্পন্ন প্রকাশিত হইতেছে—তাঁহার প্রকাশে এই সম্পন্ন প্রকাশিত হইতেছে।

অথবা যথন তত্তজানকে স্পৃষ্ণবাহত মনে করিয়া হাদয় হতাশায় আচ্ছন্দ্র হয়, তথন যেন শুনিতে পাই—সামীকী আনন্দোৎফুলমূথে উপনিবদের এই আখাসবাণী আর্ত্তি করিতেছেন:

> শৃৰম্ভ বিখে অমৃতস্ত পুত্ৰা আ বে ধামানি দিব্যানি ভদু:।

বেদাহমেতং পুরুষং মহাস্তম্ আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিস্বাহতিমৃত্যুমেতি নাক্তঃ পদা বিভাতেইয়নায়।

—হে অমৃতের পূত্রগণ, হে দিব্যধামনিবাসিগণ, তোমরা শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—বিনি আদিত্যের স্থায় জ্যোতির্ময় ও অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিলেই লোকে মৃত্যুকে অভিক্রম করে—মৃক্তির আর বিতীয় পশা নাই।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ ভাগ। আলমবাজার মঠ। সবে চার-পাঁচ দিন হইল বাড়ি ছাড়িয়া মঠে রহিয়াছি। পুরাতন সন্নাসিবর্গের মধ্যে খামী প্রেমানন্দ, নির্মলানন্দ ও হ্লবোধানন্দ মাত্র আছেন। খামীজী দার্জিলিং হইতে আসিয়া পড়িলেন—সঙ্গে খামী ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, খামীজীর মাত্রাজী শিশু আলাসিলা পেরুমল, কিডি, জি. জি. প্রভৃতি।

সামী নিভাগন আর করেকদিন হইল সামীজীর নিকট সন্নাসরতে
দীক্ষিত হইরাছেন। ইনি সামীজীকে বলিলেন, এখন অনেক নৃতন নৃতন ছেলে সংসার ভাগে ক'রে মঠবাসী হয়েছেন, তাঁদের জন্ম একটা নির্দিষ্ট নির্মে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করলে বড় ভাল হয়।'

খামীজী তাঁহার অভিপ্রায়ের অহুমোদন করিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ— একটা নিয়ম করা ভাল বইকি। ভাক্ সকলকে।' সকলে আসিয়া বড়

১ বেভাৰভর, ২াং ; ভাদ

ঘরটিতে জমা হইলেন। তথন স্বামীজী বলিলেন, 'একজন কেউ লিখতে থাকু, আমি বলি ৷' তথন এ উহাকে সামনে ঠেলিয়া দিতে লাগিল—কেউ অগ্রসর হয় না, শেষে আমাকে ঠেলিয়া অগ্রসর করিয়া দিল। তথন মঠে লেখাপড়ার উপর সাধারণড: একটা বিভৃষ্ণ ছিল। সাধনভন্ধন করিয়া ভগ্যানের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করা—এইটিই সার, আর লেখাপড়াটা—উহাতে মান্যশের हेच्हा चानित्व, बाहाबा छगवात्वव चानिष्ठे हहेग्रा প्रচातकार्वानि कतित्व, ভাহাদের শক্ষে আবশ্রক হলেও সাধকদের পক্ষে উহার প্রয়োজন ভো নাই-ই वतः উहा शनिकत- अहे धात्रभाहे श्रवन हिन। याहा श्रुक, शूर्वहे वनिवाहि, আমি কভটা forward ও বেপরোয়া—আমি অগ্রসর হইয়া গেলাম। খামীজী একবার শৃন্মের দিকে চাহিয়া জিজাদা করিলেন, 'এ কি থাকবে ?' ( অর্থাৎ আমি কি মঠের ব্রহ্মচারিক্সপে তথায় থাকিব অথবা চুই-এক দিনের জ্ঞ মঠে বেড়াইতে আদিয়াছি, আবার চলিয়া বাইব ? ) সন্ন্যাসিবর্গের মধ্যে একজন বলিলেন, 'হা।' তথন আমি কাগজ কলম প্রভৃতি ঠিক করিয়া লইয়া গণেশের আসন গ্রহণ করিলাম। নিয়মগুলি বলিবার পূর্বে স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'দেখ এইসৰ নিয়ম করা হচ্ছে বটে, কিন্তু প্রথমে আমাদের বুঝতে হবে, এগুলি করবার মূল লক্ষ্য কি। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে—সৰ নিয়মের বাইরে যাওয়া। তবে নিয়ম করার মানে এই বে আমাদের স্বভাবতই কতকগুলি কু-নিয়ম রয়েছে—ত্ব-নিয়মের ছারঃ (महे क्-निग्नम@नित्क मृत क'रत मिरत त्थार भव निग्रत्मत वाहरत वाबात চেষ্টা করতে হবে। বেমন কাঁটা দিয়ে কাঁটা ভূলে শেবে হুটো কাঁটাই কেলে দিতে হয়।'

ভারপর নিয়মগুলি লেখানো হইতে লাগিল। প্রাতে ও সায়াহে অপ ধ্যান, মধ্যাহে বিশ্রামান্তে নিজে নিজে শান্তগ্রহাদি অধ্যয়ন ও অপরাহে সকলে মিলিয়া একজন পাঠকের নিকট কোন নির্দিষ্ট শান্তগ্রহাদি শুনিতে হইবে, এই ব্যবস্থা হইল। প্রভাহ প্রাতে ও অপরাহে একটু একটু করিয়া ডেলসার্ট ব্যায়াম করিতে হইবে, ভাহাও নির্দিষ্ট হইল। মাদকজব্যের মধ্যে ভামাক ছাড়া আর কিছু চলিবে না—এই ভাবের একটি নিয়ম লেখা হইল। শেবে সম্বর লেখানো শেব করিয়া খামীনী বলিলেন, 'দেখ, একটু দেখে, গুনে নিয়মগুলি ভাল করে কণি ক'রে রাখ্—দেখিল, বহি কোন নিয়মটা negative (নেতিবাচক) ভাবে লেখা হয়ে থাকে, সেটাকে positive (ইতিবাচক) ক'রে দিবি।'

এই শেষোক্ত আদেশ-প্রতিপালনে আমারিগকে একটু বেগ পাইতে হইয়া-ছিল। স্বামীজীর উপদেশ ছিল—লোককে খারাপ বলা বা তাহার বিক্লছে কু-সমালোচনা করা, ভাহার দোষ দেখানো, ভাহাকে 'ভূমি স্মৃক ক'রো না, ভমুক ক'বো না'—এইরূপ negative উপদেশ দিলে তাহার উন্নতির বিশেষ সাহায্য হয় না: কিন্তু তাহাকে যদি একটা আদর্শ দেখাইয়া দেওয়া ষায়, তাহা হইলেই তাহার সহজে উন্নতি হইতে পারে, তাহার দোষগুলি আপনা-আপনি চলিয়া যায়। ইহাই স্বামীজীর মূল কথা। স্বামীজীর সব নিয়মগুলিকে positive করিয়া লইবার উপদেশে আমাদের মনে বারবার ঐ কথাই উদিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার আদেশমত যথন আমরা সব নিয়মগুলির মধ্য হইতে 'না' কথাটির সম্পর্ক বহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথন দেখিলাম আর কোন নিয়মে কোন গোল নাই, কিন্তু মাদকজব্যসম্বীয় নিয়মটাতেই একটু গোল। সেটি প্রথম এইভাবে লেখা হইয়াছিল—'মঠে তামাক ব্যতীত কেহ অন্ত কোন মাদকদ্ৰব্য সেবন করিতে পারিবেন না। বধন আমরা উহার মধ্যগত 'না' টিকে বাদ দিবার চেষ্টা করিলাম, তথন প্রথম দাঁড়াইল—'দকলে তামাক থাইবেন।' কিছু এরপ বাক্যের বারা সকলের উপর ( যে না থায়, তাহারও উপর ) তামাক থাইবার বিধি আসিয়া পড়িতেছে দেধিয়া, শেষে অনেক মাথা খাটাইয়া নিয়মটি এইক্লপ দাঁড়াইল---'মঠে কেবলমাত্র ভামাক দেবন করিতে পারিবেন'। বাহা হউক এখন মনে হইভেছে আমরা একটা বিকট আপোষ করিয়াছিলাম। Detail-এর ( খুটিনাটির ) ভিতর আসিলে বিধিনিষেধের মধ্যে নিষেধটাকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না; তবে ইহাও সভ্য যে, এই বিধিনিষেধগুলি ষভ মৃলভাবের অন্থগামী হয়, ততই উহাতে অধিকতর উপযোগিতা দাঁড়ায়। আর স্বামীনীরও ঐব্ধণ অভিপ্রায়ই ছিল।

একদিন অপরাত্নে বড় ঘরে একঘর লোক। ঘরের মধ্যে স্বামীলী অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়া বসিয়া আছেন, নানা প্রসন্ধ চলিভেছে। আমাদের বন্ধু বিজয়ক্ষ বহু (আলিপূর আদালভের স্থনামধ্যাত উকিল) মহাশয়ও আছেন। তথন বিজয়বাবু সময়ে সময়ে নানা সভায়--এমন কি, কথন কথন কংগ্রেদে দাঁড়াইয়াও ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার এই বকৃতাশক্তির কথা কেহ সামীলীর নিকট উল্লেখ করিলে সামীলী বলিলেন, 'তা বেশ বেশ। আচ্ছা, অনেক লোক এথানে সমবেত আছেন—এথানে দাঁড়িয়ে একটু বক্তৃতা কর দেখি। আচ্ছা-soul ( আত্মা ) সম্বন্ধে তোমার যা idea ( ধারণা ), তাই খানিকটা বলো।' বিজয়বাবু নানা ওজর করিতে লাগিলেন---স্বামীকী এবং আর আর অনেকেও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অন্ততঃ ১৫ মিনিট অনুরোধ-উপরোধের পরও যথন কেহ তাঁহার সঙ্কোচ ভাঙিতে কৃতকার্য হুইলেন না, তথন অগত্যা হার মানিয়া তাঁহাদের দৃষ্টি বিজয়বাৰু হইতে আমার উপর পড়িল। আমি মঠে যোগ দিবার পূর্বে কখন কখন ধর্মসম্বন্ধে বাঙলাভাষায় বক্তৃতা করিতাম, আর আমাদের এক ডিবেটিং ক্লাব ছিল, ভাহাতে ইংরেজী বলিবার অভ্যাস করিভাম। আমার সম্বন্ধে এই-সকল বিষয় কেহ উল্লেখ করান্ডেই এবার আমার উপর চোট পড়িল, আর পূর্বেই বলিয়াছি আমি অনেকটা বেশরোয়া। আমাকে আর বেশী विनिष्ठ इहेन ना। आमि একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িনাম এবং বৃহদারণ্যক উপনিবদের ৰাজ্ঞবদ্ধ্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদান্তর্গত আত্মতত্ত্বের বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া আখ্যা সম্বন্ধে প্রায় আধ্যণ্টা ধরিয়া যা মুখে আসিল বলিয়া গেলাম। ভাষা বা ব্যাকরণের ভূল হইডেছে বা ভাবের অসামগ্রন্থ হইডেছে, এ-সকল খেয়ালই কবিলাম না। দয়ার সাগর স্বামীজী আমার এই হঠকারিভায় কিছু-মাত্র বিরক্ত না হইয়া আমায় খুব উৎসাহ দিতে লাগিলেন। আমার পরে সামীকীর নিকট সন্থ্যাসাধ্রমে দীক্ষিত প্রকাশানন্দ স্বামী প্রায় ১০ মিনিটকাল ধরিয়া আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিলেন। তিনি স্বামীজীর বক্তৃতার প্রারম্ভের অহকরণ করিয়া বেশ গন্ধীর খবে নিজ বক্তব্য বলিতে লাগিলেন। খামীজী তাঁহার বকৃতারও খুব প্রশংসা করিলেন।

আহা! স্বামীকী বান্তবিকই কাহারও দোষ দেখিতেন না। বাহার বেটুকু সামান্ত গুণ বা শক্তি দেখিতেন, তাহাতেই উৎসাহ দিয়া বাহাতে তাহার ভিতরের স্বযুক্ত শক্তিগুলি প্রকাশিত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেন।… কোথার পাইব এমন ব্যক্তি, বিনি শিক্তবর্গকে লিখিতে পারেন, 'I want each one of my children to be a hundred times greater than I could ever be. Everyone of you must be a giant—must, that is my word!'—wামি চাই তোমাদের প্রভ্যেক, আমি বাহা হইতে পারিভাম, তদপেকা শতগুণে বড় হও। ভোমাদের প্রভ্যেককেই শ্রবীক হইতে হইবে—হইভেই হইবে, নহিলে চলিবে না।

সেই সময়ে স্বামীজীর ইংলতে প্রদত্ত জ্ঞানযোগসম্বীর বক্তাসমূহ লওন হইতে ই. টি. স্টার্ডি সাহেব কর্তৃক কৃত্র কৃত্র পুত্তিকাকারে মৃত্রিত হইতেছে-— मर्छ छ होत क्- धक किन त्थिति हहेरिक । यात्रीको पाकिनिः हहेरिक তথনও ফেরেন নাই—আমরা পরম আগ্রহসহকারে সেই উদ্দীপনাপূর্ণ অবৈততত্ত্বের অপূর্ব ব্যাখ্যা-স্বরূপ বক্তৃতাগুলি পাঠ করিতেছি। বৃদ্ধ স্বামী অবৈতানৰ ভাল ইংরেণী জানেন না, কিন্তু তাঁহার বিশেষ আগ্রহ 'নরেন' বেদান্তসম্বন্ধ বিলাতে কি বলিয়া লোককে মুগ্ধ করিয়াছে, তাহা ভনেন। তাঁহার অহুরোধে আমরা তাঁহাকে সেই পুঞ্চিকাগুলি পড়িয়া তাহার অহুবাদ করিয়া শুনাই। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ নৃতন সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণকে বলিলেন, 'তোমরা স্বামীজীর এই বক্তৃতাগুলির বাঙলা অমুবাদ কর না ৷' তথন আমরা অনেকে নিজ নিজ ইচ্ছামত উক্ত pamphlet-গুলির মধ্যে ধাহার বাহা ইচ্ছা দেইখানি পছন্দ করিয়া অমুবাদ আরম্ভ করিলাম। ইভোমধ্যে স্বামীজী স্বাসিন্না পড়িয়াছেন। একদিন স্বামী প্রেমানন্দ স্বামীজীকে বলিলেন, 'এই ছেলেরা ভোমার বক্তৃতাগুলির অহুবাদ আরম্ভ করেছে।' পরে আমাদিগকে লক্য করিয়া বলিলেন, 'ভোমরা কে কি অমুবাদ করেছ, স্বামীজীকে শুনাও **दारि ।' उथन नकलारे निक निक अञ्चाम आनिया किছू किছू यांगीकी**क গুনাইল। স্বামীজীও অহবাদ সম্বন্ধে ছ-একটি মস্তব্য প্রকাশ করিলেন-এই मस्यत এইরূপ অনুবাদ হইলে ভাল হয়, এইরূপ চুই-একটি কথাও বলিলেন। একদিন স্বামীজীর কাছে কেবল আমিই বহিয়াছি, তিনি হঠাৎ আমায় বলিলেন, 'বাজ্যোগটা ভর্জমা কর্ না।' আমার স্থায় অন্পযুক্ত ব্যক্তিকে এইরূপ चारिन चामीकी दक्त कतिरातन ? रहिन পূर्व हहेर छ चामि नाकरपाराय অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতাম, ঐ বোগের উপর কিছুদিন এভ অহুরাগ र्हेशकिन (र, एकि कान रा कर्यरांशक अकत्रण व्यवकात स्टब्स्ट्रे स्थिकां । মনে ভানিতাৰ, মঠের সাধুরা যোগ-যাগ কিছু জানেন না, দেইজ্ভই তাঁহারা বোগদাধনে উৎসাহ দেন না। সামীজীর রাজবোগ গ্রন্থ পড়িয়া ধারণা হয় বে, সামীজী শুধু যে রাজবোগে বিশেষ পটু ভাহা নহেন, উক্ত বোগ সহকে আমার বে-সকল ধারণা ছিল, সে-সকল ভো ভিনি উত্তমক্সপেই ব্যাইয়াছেন, তঘ্যতীত ভক্তি জ্ঞান প্রভৃতি অক্যান্ত যোগের সহিত রাজবোগের সম্বন্ধ অভি ক্ষমবভাবে বিবৃত করিয়াছেন। সামীজীর প্রতি আমার বিশেষ প্রদার ইহা অক্ততম কারণ হইরাছিল। রাজবোগের অহ্বাদ করিলে উক্ত গ্রন্থের উক্তম চর্চা হইবে এবং ভাহাতে আমারই আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়তা হইবে, তদ্দেশ্যে কি ভিনি আমাকে এই কার্যে প্রবন্ধ করিলেন? অথবা বন্ধদেশে যথার্থ রাজবোগের চর্চার অভাব দেখিয়া সর্বসাধারণের ভিতর উক্ত যোগের বথার্থ মর্ম প্রচার করিবার জন্মই ভাহার বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল? ভিনি প্রমাদাদাস মিত্রকে বিথিত একথানি পত্রে বলিয়াছেন, 'বাঙলা দেশে রাজবোগের চর্চার একান্ত অভাব—মাহা আছে, ভাহা দমটানা ইভ্যাদি বই আর কিছু নয়।'

যাহা হউক, স্বামীজীর আদেশে নিজের অনুপযুক্ততা প্রভৃতির কথা মনে না ভাবিয়া উহার অনুবাদে তথনই প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

একদিন অপরাত্নে একঘর লোক বসিয়া আছে, স্বামীজীর খেয়াল হইল,
পীতা পাঠ করিতে হইবে। অমনি গীতা আনা হইল। সকলেই উদ্গ্রীব
হইয়া স্বামীজী গীতা সম্বন্ধে কি বলেন, শুনিতে লাগিলেন। গীতা সম্বন্ধে সেদিন
তিনি যাহা বাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ছই-চারি দিন পরেই স্বামী প্রেমানন্দের
আদেশে স্মরণ করিয়া বথাদাধ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। তাহা 'গীতাতত্ব'
নামে প্রথমে 'উলোধনে'র দিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'ভারতে
বিবেকানন্দে'র অধীভূত করা হয়।

যথন স্বামীজী আলোচনা আরম্ভ করিলেন, তথন তিনি একজন কঠোর সমালোচক—কৃষ্ণার্জুন, ব্যাস, কৃষক্ষেত্রযুদ্ধ প্রভৃতির ঐতিহাসিকতা সম্বদ্ধে সন্দেহের কারণ-পরস্পরা যথন ত্রতন্ত্রপে বিবৃত করিতে লাগিলেন, তথন সময়ে ব্যয়ে বোধ হইতে লাগিল, এ ব্যক্তির নিকট অতি কঠোর সমালোচকও হার মানিরা বার। ঐতিহাসিক তত্ত্বের এইরূপ তীত্র বিশ্লেষণ করিলেন বটে, কিছু ঐ বিষয়ে স্বামীজী নিজ মতামত বিশেষভাবে কিছু প্রকাশ না করিরাই পরে

ব্ঝাইলেন, ধর্মের সঙ্গে এই ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক নাই। ঐতিহাসিক গ্ৰেষণায় শান্তবিবৃত ব্যক্তিগণ কাল্পনিক প্ৰতিপন্ন হইলেও স্নাডন ধর্মের অঙ্গে তাহাতে একটা আঁচড়ও লাগে না। আচ্ছা, যদি ধর্মসাধনের সঙ্গে ঐতিহাসিক গবেষণার কোন সম্পর্ক না রহিল, তবে ঐতিহাসিক গবেষণার কি কোন মূল্য নাই ?—এই প্রশ্নের সমাধানে স্বামীজী বুঝাইলেন, নিভীকভাবে এইসকল ঐতিহাসিক সত্যাত্মসদ্ধানেরও একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। উদ্দেশ্ত মহান্ হইলেও ভজ্জগু মিখ্যা ইভিহাস রচনা করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। বরং বদি লোকে সর্ববিষয়ে সভ্যকে সম্পূর্ণক্লপে আশ্রয় করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করে, তবে সে একদিন সত্যস্বরূপ ভগবানেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিছে পারে। তারপর গীতার মূলতত্ত্তররূপ সর্বমতসমন্বয় ও নিষাম কর্মের ব্যাখ্যা সংক্ষেপে করিয়া শ্লোক পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বিভীয় অধ্যায়ের 'ক্লৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ' ইত্যাদি অর্জুনের প্রতি ঐক্তফের যুদ্ধার্থ উত্তেব্দনা-বাক্য পড়িয়া তিনি স্বয়ং দর্বদাধারণকে ষেভাবে উপদেশ দেন, ভাহা তাঁহার মনে পড়িল---'নৈতত্ত্বয়ূপপভতে', এ তো তোমার সাব্দে না—তুমি সর্বশক্তিমান্, তুমি ব্রহ্ম, তোমাতে বে নানাক্রপ ভাববিক্বতি দেখিতেছি—ভাহা তো তোমার সাঞ্চে না। প্রফেটের মতো ওক্ষমিনী ভাষায় এই তত্ত্ব বলিতে বলিতে তাঁহার ভিতর ষ্টতে বেন তেজ বাহির হইতে লাগিল। স্বামীজী বলিতে লাগিলেন, 'যথন অপরকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে দেখতে হবে--ভখন মহাপাপীকেও দ্বণা করলে চলবে না।' 'মহাপাপীকে শ্বণা ক'রো না'—এই কথা বলিতে বলিতে স্বামীন্সীর মুধের যে ভাবাস্তর হইল, সেই ছবি আমার হৃদয়ে এখনও মৃত্রিত হইয়া আছে—যেন তাঁহার মৃথ হইতে প্রেম শতধাকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। মৃথধানা বেন ভালবাদায় ডগমগ করিতেছে—তাহাতে কঠোরতার লেশমাত্র নাই।

এই একট্নি স্নোকের মধ্যেই স্বামীজী সমগ্র গীতার সার নিহিত দেখাইয়া শেষে এই বলিয়া উপসংহার করিলেন, 'এই একটিমাত্র স্নোক পড়লেই সমগ্র গীতাপাঠের ফল হয়।'

একদিন ব্রহ্মস্ত্র আনিতে বলিলেন। বলিলেন, 'ব্রহ্মস্ত্রের ভাস্ত না পড়ে এখন খাধীনভাবে সকলে স্ত্রগুলির অর্থ ব্রাবার চেষ্টা কর্।' প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের স্ত্রগুলি পড়া ছইতে লাগিল। খামীজী ব্যাব্যভাবে সংস্কৃত

উচ্চারণ শিকা দিতে লাগিলেন; বলিলেন, 'দংম্বত ভাষা আমরা ঠিক ঠিক উচ্চারণ করি না, অথচ এর উচ্চারণ এত সহত যে, একটু চেটা করলে नकरनरे एक नःष्ठ छेक्रांत्र क्तर्छ भारत । दक्तन स्मित्री ह्राल्यना (धरक অক্তরণ উচ্চারণে অভ্যন্ত হয়েছি--তাই ঐ-রকম উচ্চারণ এখন আমাদের এভ বিসদৃশ ও কঠিন বোধ হয়। আমরা 'আত্মা'-শব্দকে 'আত্মা' এইরূপ উচ্চারণ না ক'রে 'আন্তা' এইভাবে উচ্চারণ করি কেন ? মহর্ষি পতঞ্জি তাঁহার মহাভায়ে বলেছেন, অপশব-উচ্চারণকারীরা ফ্লেছ। আমরা সকলেই তো পভঞ্জলির মতে মেচ্ছ হয়েছি। তথন নৃতন ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসিগণ এক এক করিয়া যথাসাধ্য ঠিক ঠিক উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মস্ত্রের স্ত্রগুলি পড়িতে লাগিলেন। পরে স্বামীন্দী বাহাতে স্ত্রের প্রত্যেক শব্দটিধরিয়াউহার ক্ষকরার্থ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'হত্তগুলি যে কেবল অহৈতমতেরই পোষক, এ-কথা কে বললে? শহর অধৈতবাদী ছিলেন—তিনি স্ত্রগুলিকে কেবল অধৈতমতেই ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, কিছু ভোরা স্ত্রের অক্রার্থ করবার চেষ্টা করবি—ব্যাসের ষ্থার্থ অভিপ্রায় কি বোঝবার চেষ্টা করবি—উদাহরণস্বরূপ দেখ্—'অস্মিরস্ত চ তদ্যোগং শান্তি''--এই স্ত্তের ঠিক ঠিক ব্যাখ্যা আমার মনে হয় বে, এতে অবৈত ও বিশিষ্টাবৈত উভয় বাদই ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক স্থচিত र्याह्म।'

খামীজী একদিকে বেমন গভীরাত্মা ছিলেন, তেমনি অপরদিকে স্বাসিকও ছিলেন। পড়িতে পড়িতে 'কামাচ্চ নাহমানাপেকা' স্ত্রটি আসিল। খামীজী এই স্ত্রটি পাইরাই স্থামী প্রেমানন্দের নিকট ইহার বিরুত অর্থ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্ত্রটির প্রাকৃত অর্থ এই—যখন উপনিষদে অগৎকারণের প্রসন্দ উঠাইয়া 'সোহকাময়ত'—ভিনি (সেই অগৎকারণ) কামনা করিলেন, এইরূপ কথা আছে, তথন 'অহ্মানগম্য' (অচেতন) প্রধান বা প্রকৃতিকে অগৎকারণরূপে স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা শাস্ত্রপ্রের নিজ নিজ অত্ত্র কৃচি অহ্যায়ী কদর্থ করিয়া এমন পবিত্র সনাতন ধর্মকে বোর বিরুত করিয়া কেলিয়াছে, যাহা কোন কালে গ্রহ্কারের অভিপ্রেত ছিল না, স্বামীজী কি ভাহাদিগকে উপহাস করিতেছিলেন ?

<sup>&</sup>gt; বৃদ্ধবুর, ১**।১**।১৯

বাহা হউক, পাঠ চলিতে লাগিল। ক্রমে 'শান্তদৃট্যা তৃপদেশো বামদেববং<sup>5</sup> প্রে আলিল। এই প্রের ব্যাখ্যা করিয়া বামীলী প্রেমানল স্থামীর দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন, 'দেখ্, তোর ঠাকুরও বে নিজেকে ভগবান্ বলতেন, দে এ ভাবে বলতেন।' এই কথা বলিয়াই কিছু স্থামীলী অন্ত দিকে মুখ কিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'কিছু তিনি আমাকে তাঁর নাভিশানের সময় বলেছিলেন: বে রাম, বে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক্ দিরে নয়।' এই বলিয়া আবার অন্ত প্রে পড়িতে বলিলেন।

খামীজীর অপার দয়া, তিনি আমাদিগকে সন্দেহ ত্যাগ করিতে বলেন আই, ফস্ করিয়া কাহারও কথা বিখাস করিতে বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'এই অভুত রামকৃষ্ণচরিত্র তোমার কৃত্র বিভাবৃদ্ধি দিয়ে ঘডদ্র সাধ্য আলোচনা কর, অধ্যয়ন কর—আমি তো তাঁহার লক্ষাংশের একাংশও এখনও ব্রতে পারিনি—ও যত ব্রবার চেষ্টা করবে, ততই স্থা পাবে, ততই মজবে।'

খামীজী একদিন আমাদের সকলকে ঠাকুরঘরে লইয়া গিয়া সাধনভজ্জন শিথাইতে লাগিলেন। বলিলেন, 'প্রথম সকলে আসন ক'রে বস্; ভাব্—আমার আসন দৃঢ় হোক, এই আসন অচল অটল হোক, এর সাহায়েই আমি ভবসমূদ্র উত্তীর্ণ হবো।' সকলে বসিয়া কয়েক মিনিট এইরূপ চিন্তা করিলে তারপর বলিলেন, 'ভাব্—আমার শরীর নীরোগ ও ক্ষ্ম, বজ্রের মডো দৃঢ়—এই দেহ-সহায়ে আমি সংসারের পারে বাব।' এইরূপ কিয়ৎকণ চিন্তার পর ভাবিতে বলিলেন, 'এইরূপ ভাব্ যে, আমার নিকট হ'তে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চতুর্দিকে প্রেমের প্রবাহ বাচ্ছে—হদয়ের ভিতর হ'তে সমগ্র জগতের জন্ত ভঙ্কামনা হচ্ছে—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে ক্ষ্ম ও নীরোগ হোক। এইরূপ ভাবনার পর কিছুক্ষণ প্রাণায়াম করবি; অধিক নয়, ভিনটি প্রাণায়াম করলেই হবে। তারপর হৃদয়ে প্রত্যেকের নিজ নিজ ইইম্ভির চিন্তা ও মন্ত্রজণ—এইটি আধ্যণটা আন্দাজ করবি।' সকলেই স্বামীজীর উপদেশ-মত চিন্তাদির চেন্তা করিতে লাগিল।

এইভাবে সমবেত সাধনাত্মহান মঠে দীর্ঘকাল ধরিয়া অত্মন্তিত ত্ইয়াছিল এবং স্বামী তুরীয়ানন্দ স্বামীনীর আদেশে নৃতন সন্তাসি-ব্রম্বচারিগণকে লইয়া

३ वे, भागाः

বহুকাল যাবং 'এইবার এইরপ চিস্তা কর, ভারণর এইরপ কর' বলিয়া দিয়া এবং স্বয়ং অফুঠান করিয়া স্বামীজীপ্রোক্ত সাধন-প্রণালী স্বভ্যাস করাইরাছিলেন।

একদিন সকলবেলা, ১টা-১০টার সময় আমি একটা ঘরে বলিয়া কি করিতেছি—হঠাৎ তুলদী মহারাজ ( স্বামী নির্মানন্দ ) আদিরা বলিলেন, 'স্বামীজীর নিকট দীক্ষা নেবে?' আমিও বলিলাম, 'আজাহাঁ।' ইতঃপূর্বে আমি কুলগুক বা অপর কাহারও নিকট কোন প্রকার মন্ত্রগ্রহণ করি নাই। একণে নির্মানন্দ স্বামীর এইরপ অবাচিত আহ্বানে প্রাণে আর দ্বিধারহিল না। 'লইব' বলিয়াই তাঁহার সঙ্গে ঠাকুরঘরের দিকে অগ্রসর হইলাম। জানিতাম না বে, লেদিন প্রীযুত শরচক্র চক্রবর্তী দীক্ষা লইতেছেন—তথনও দীক্ষাদান শেষ হয় নাই বলিয়া, বোধ হয় ঠাকুরঘরের বাহিরে একটু অপেক্ষাও করিতে হইয়াছিল। তারপর শরৎবার্ বাহির হইয়া আসিবামাত্র তুলদী মহারাজ আমাকে লইয়া গিয়া স্বামীজীকে বলিলেন, 'এ দীক্ষা নেবে।' স্বামীজী আমাকে বনিতে বলিলেন। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর সাকার ভাল লাগে, না নিরাকার ভাল লাগে।'

তিনি ইহার উত্তরে বলিলেন, 'তা নয়; গুরু ব্যতে পারেন, কার কি পথ; হাতটা দেখি।' এই বলিয়া আমার দক্ষিণ হত কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া অল্লক্ষণ ধেন ধ্যান করিতে লাগিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন, 'তুই কখন ঘটহাপনা ক'রে প্লো করেছিন্?' আমি বাড়ি ছাড়িবার কিছু পূর্বে ঘটহাপনা করিয়া কোন্ পূজা অনেকক্ষণ ধরিয়া, করিয়াছিলাম—ভাহা বলিলাম। তিনি তথন একটি দেবতার মন্ত্র বলিষা দিয়া উহা বেশ করিয়া ব্যাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, 'এই মত্ত্রে তোর হ্বিধে হবে। আর ঘটহাপনা ক'রে পূজা করলে ভোর হ্বিধে হবে।' ভারপর আমার সহক্ষে একটি ভবিগ্রঘাণী করিয়া পরে সম্মুধে কয়েকটি লিচু পড়িয়াছিল—সেইগুলি লইয়া আমার গুরুদ্ধিণা-সন্ত্রপ দিতে বলিলেন।

আমি দেখিলাম, বদি আমাকে ভগবছজিখন্নপ কোন দেবতার উপাসনা করিতে হয়, তবে আমীজী বে দেবতার কথা আমার উপদেশ দিলেন, তাহাই আমার সম্পূর্ণ প্রকৃতিসক্ত। শুনিয়াছিলাম, যথার্থ শুরু শিল্পের প্রকৃতি বুঝিয়া মল্ল দেন, খামীজীতে আজ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলাম।

দীক্ষাগ্রহণের কিছু পরে স্বামীজীর আহার হইল। স্বামীজীর ভূক্তাবশিষ্ট প্রদাদ আমি ও শরৎবারু উভয়েই ধারণ করিলাম।

মঠে ভথন শ্রীযুক্ত নরেজনাথ সেন-সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' নামক ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্র বিনামূল্যে প্রদত্ত হইত, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীদের এরণ সংস্থান ছিল না যে, উহার ডাকধরচটা দেন। উক্ত পত্র পিয়ন ছার। বরাহনগর পর্যন্ত বিলি হইত। বরাহনগরে 'দেবালয়ের' প্রতিষ্ঠাতা দেবাব্রতী শ্রীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রতিষ্ঠিত একটি বিধবাশ্রম ছিল। তথায় একথানি করিয়া ঐ আশ্রমের জন্ম উক্ত পত্র আসিত। 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র পিয়নের ঐ পর্যন্ত 'বিট' বলিয়া মঠের কাগৰখানিও ঐখানে আদিত এবং তথা হইতে উহা প্রত্যহ মঠে লইয়া আসিতে হুইত। উক্ত বিধবাশ্রমের উপর স্বামীকীর যথেষ্ট সহামুভূতি ছিল। তাঁহারই ইচ্ছামুসারে তাঁহার আমেরিকায় অবস্থান-কালে এই আশ্রমের সাহায্যের **লগু** স্বামীজী একটি benefit বক্তৃতা দেন এবং উক্ত বক্তৃতার টিকিট বেচিয়া যাহা কিছু আয় হয়, তাহা এই আশ্রমেই প্রমন্ত হয়। বাহা হউক, তথন মঠের বাজার করা, ঠাকুর-সেবার আয়োজন প্রভৃতি সমুদয় কার্যই কানাই মহারাজ বা স্বামী নির্ভয়ানন্দকে করিতে হইত। ্বলা বাহুল্য, এই 'ইণ্ডিয়ান মিবর' কাগজ আনার ভারও তাঁহার উপরেই ছিল। তথন আমরা মঠে অনেকগুলি নবদীক্ষিত সন্ন্যাসী ব্রন্ধচারী জুটিয়াছি, কিছ তথনও মঠের প্রয়োজনীয় সমূদয় কর্মের একটা প্রণালীপূর্বক বিভাগ করিয়া সকলের উপর অল্লাধিক পরিমাণে কাজের ভার দেওয়া হয় নাই। স্থভরাং নির্ভয়ানন্দ স্বামীকে বথেষ্ট কার্য করিতে হইতেছে। তাঁহারও তাই মনে **इहेशाह्य (वं, डांहाद कर्डवा कार्यशनिद छिउद किছू किছू यनि न्छन नाश्रामद** উপর দিতে পারেন, তবে তাঁহার কতকটা অবকাশ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে বলিলেন, 'যেখানে ইণ্ডিয়ান মিরর আদে, তোমাকে সেস্থান দেখিয়ে আনবো--ভূমি রোজ গিয়ে কাগজ্পানি এনো।' আমিও ইহা অতি সহল কাল জানিয়া এবং উহাতে একলনের কার্যভার কিঞ্চিৎ नापर रहेरर जारिया महस्बर चौकुछ रहेनाम। এकनिन विश्रहरदर প্রসাদ-ধারণান্তে কিয়ংক্ষণ বিশ্রামের পর নির্ভয়ানন্দ আমাকে বলিলেন, 'চল,

সেই বিধবাধানটি ভোষায় দেখিয়ে দিই।' আমিও তাঁহার সহিত বাইতে উন্নত হইয়াছি, ইভোমধ্যে স্বামীনী দেখিতে পাইয়া বলিলেন, 'বেদান্তপাঠ করা বাক্—আর।' আমি অমুক কার্যে বাইতেছি—বলায় আর কিছু বলিলেন না। আমি কানাই ষহারাজের সহিত বাহির হইয়া সেইস্থান চিনিয়া আসিলাম। ফিরিয়া আসিয়া মঠে আমাদের জনৈক ব্রন্ধচারী বন্ধুর নিকট শুনিলাম, আমি চলিয়া বাইবার কিছু পরে স্বামীন্দী অপরের নিকট বলিতেছিলেন, 'ভোঁড়াটা গেল কোথায়? স্বীলোক দেখতে গেল নাকি?' এই কথা শুনিয়াই আমি কানাই মহারাজকে বলিলাম, 'ভাই, চিনে এলুম বটে কিন্তু কাগজ আনতে দেখানে আমার স্বার ষাওয়া হবে না।'

শিশুগণের—বিশেষতঃ নৃতন নৃতন ব্রহ্মচারিগণের যাহাতে চরিত্রবক্ষা হয়, তবিষয়ে স্বামীজী এত সাবধান ছিলেন। কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত মঠের কোন সাধু-ব্রহ্মচারী বাস করে বা রাত কাটায়—ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না, বিশেষ ষেখানে স্থীলোকদের সংস্পর্শে আসিতে হয়। ইহার শত শত উদাহরণ দেখিয়াছি।

বেদিন মঠ হইতে রওনা হইয়া আলমোড়া যাত্রার জন্ত কলিকাতা বাইবেন, সেদিন সিঁড়ির পাশে বারান্দায় দাঁড়াইয়া অতিশয় আগ্রহের সহিত নৃতন বন্ধচারিগণকে সম্বোধন করিয়া বন্ধচর্ষ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আমার কানে যেন এখনও বাজিতেছে:

দেখ বাবা, ব্রহ্মচর্য ব্যতীত কিছু হবে না। ধর্মজীবন লাভ করতে হ'লে ব্রহ্মচর্বই তার একমাত্র সহায়। তোরা ত্রীলোকের সংস্পর্শে একদম আসবি না। আমি তোদের ত্রীলোকদের ঘেরা করতে বলছি না, তারা সাকাৎ ভগবতীযক্রণা, কিছু নিজেদের বাঁচাবার জন্তে তাদের,কাছ থেকে ভোদের তফাত থাকতে বলছি। তোরা বে আমার লেকচারে পড়েছিস—সংসারে থেকেও ধর্ম হয় অনেক জারগায় বলেছি, তাতে মনে করিসনি যে, আমার মতে ব্রহ্মচর্য বা সন্ন্যাস ধর্মজীবনের জন্ত অত্যাবশুক নয়। কি ক'রব, সে সব লেকচারের প্রোত্মগুলী সব সংসারী, সব গৃহী—তাদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের কথা একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ আমার লেকচারে আলত না। তাদের মতে কতকটা সায় দিয়ে বাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ ব্রহ্মচর্যের দিকে বোঁক হয়, সেইজ্লুই ঐ ভাবে লেকচার দিয়েছি।

কিন্ত আমার ভেতরের কথা তোদের বলছি—ব্রহ্মচর্ব ছাড়া এডটুকুও ধর্মলাভ হবে না। কায়মনোবাক্যে ভোরা এই ব্রহ্মচর্বব্রড পালন করবি।

একদিন বিলাত হইতে কি একধানা চিঠি আসিয়াছে, সেই চিঠিখানি
পড়িয়া সেই প্রসঙ্গে ধর্মপ্রচারকের কি কি গুণ থাকিলে সে কৃতকার্য হইতে
পারে, বলিতে লাগিলেন। নিজের শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্দেশ করিয়া
বলিতে লাগিলেন: ধর্মপ্রচারকের এই এই গুলি থোলা থাকা আবশুক, এবং
এই এই গুলি বন্ধ থাকা প্রয়োজন। তাহার মাথা, হদয় ও মৃথ খোলা
থাকা আবশুক, তাহার প্রবল মেধারী হদয়বান্ ও বাগ্মী হওয়া উচিত,
আর তাহার অথোদেশের কার্য বেন বন্ধ থাকে, বেন সে পূর্ণ ব্রক্ষচর্যবান্ হয়।
জনৈক প্রচারককে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, তাহার অন্যান্থ সমৃদয় গুণ
আছে, কেবল একটু হৃদয়ের অভাব—যাহা হউক, ক্রমে হৃদয়ও খুলিয়া যাইবে।

সেই পত্রে মিদ নোবল' বিলাভ হইতে শীব্র ভারতে রওনা হইবেন, এই সংবাদ ছিল। মিদ নোবলের প্রশংদায় স্বামীকী শতম্থ হইলেন, বলিলেন, বিলেভের ভেতর এমন প্তচরিভা, মহাস্থতা নারী খ্ব কম। স্বামি যদি কাল মরে যাই, এ আমার কাজ বজায় রাখবে।' স্বামীকীর ভবিশ্বছাণী সফল হইয়াছিল।

বেদান্তের প্রীভারের ইংরেন্সী অন্থবাদক, স্বামীন্সীর পৃষ্ঠপোষকভার প্রভিষ্ঠিত মাল্রান্ধ হইতে প্রকাশিত 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রের প্রধান লেখক, মাল্রান্ধের বিধ্যাত অধ্যাপক প্রীযুত রকাচার্য তীর্থজ্ঞমণোপদক্ষে শীল্ল কলিকাভার আসিবেন, স্বামীন্সীর নিকট পত্র আসিয়াছে। স্বামীন্সী মধ্যাহে আমাকে বলিলেন, 'চিঠির কাগন্ধ কলম এনে লেখ দিকি; আর একটু থাবার জল নিয়ে আয়।' আমি এক মাস জল স্বামীন্সীকে দিয়া ভরে ভয়ে আন্তে আন্তে বলিলাম, 'আমার হাভের লেখা ভত ভাল নয়।' আমি মনে করিয়াছিলাম, বিলাত বা আমেরিকায় কোন চিঠি লিখিতে হইবে। স্বামীন্সী অভয় দিয়া বলিলেন, 'লেখ্, foreign letter (বিলাতী চিঠি) নয়।' তখন আমি কাগন্ধ কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বলিলাম। স্বামীন্সী ইংরেন্সীতে বলিয়া

<sup>&</sup>gt; সিন্টার নিবেদিতা

যাইতে লাগিলেন, আমি লিখিতে লাগিলাম। অধ্যাপক রঞ্চার্যকৈ একধানি লেখাইলেন; আর একধানি পত্রও লেখাইয়াছিলেন কাহাকে—ঠিক মনে নাই। মনে আছে রঞ্চার্যকৈ অস্থান্ত কথার ভিতর এই কথা লেখাইয়াছিলেন —বাঙলা দেশে বেদান্তের তেমন চর্চা নাই, অভএব আপনি যথন কলিকাভার আলিভেছেন, তথন 'give a rub to the people of Calcutta'—কলিকাভারালিক একটু উসকাইয়া দিয়া যান। কলিকাভার বাহাতে বেদান্তের চর্চা বাড়ে, কলিকাভাবানী যাহাতে একটু সচেতন হয়, ভজ্জা বামীজীর কি দৃষ্টি ছিল! নিজের আত্মভল হওয়াতে চিকিৎসকগণের সনির্বন্ধ অন্থরোধে স্বামীজী কলিকাভার ত্ইটি মাত্র বক্তৃতা দিয়াই স্বয়ং বক্তৃতাদানে বিরত হইয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি যথনই স্থবিধা পাইভেন তথনই কলিকাভাবানীর ধর্মভাব জাগরিত কবিবার চেটা করিভেন। স্বামীজীর এই পত্রের ফলেই ইহার কিছুকাল পরে কলিকাভাবানিগণ স্টার-রক্মঞে উক্ত পণ্ডিতবরের 'The Priest and the Prophet' (পুরোহিত ও ঋষি) নামক সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিবার লৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

একটি বয়য় বাদালী যুবক এই সময় মঠে আসিয়া তথায় সাধুরূপে বাস
করিবার প্রতাব করিয়াছিল। স্বামীজী ও মঠের জ্ঞাঞ্চ সাধুবর্গ তাহার
চরিত্র পূর্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। তাহাকে আশ্রম-জীবনের
অহুপযুক্ত জানিয়া কেহই তাহাকে মঠভুক্ত করিতে সম্মত ছিলেন না। তাহার
প্ন: প্ন: প্রার্থনায় স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, 'মঠে বে-সকল সাধু আছেন,
তাহালের সকলের যদি মত হয়, তবে তোমায় রাখতে পারি।' এই কথা
বলিয়া পুরাতন সাধুবর্গকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একে মঠে রাখতে
তোমালের কার কিরুপ মত ?' তথন সকলেই একবাক্যে তাহাকে রাখিতে
অমত প্রকাশ করিলে উক্ত যুবককে আর মঠে রাখা হইল না।

একদিন অপরাত্নে স্বামীকী মঠের বারান্দায় আমাদিগের সকলকে লইয়া 'বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছেন—সন্ধ্যা হয় হয়। স্বামী রামক্ষণানন্দ ইহার কিছুকাল পূর্বে প্রচার-কার্বের জন্ত স্বামীকী কর্তৃক মান্ত্রাক্তে প্রেরিত হওয়ায় তাঁহার অপর একজন গুরুলাতা তথন মঠে পূজা আরাত্রিকাদি কার্বভার

লইয়াছেন। আরাত্রিকাদি কার্বে বাহারা তাঁহাকে সাহাষ্য করিত, তাহাদিগকেও লইয়া স্বামীকী বেদান্ত পড়াইতে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ উক্ত গুরুভাতা আসিয়া নৃতন সন্ন্যাসি-ব্রন্ধচারিগণকে বলিলেন, 'চল হে চল, चांदि कदार हर्त, हर्न।' उथन এकहिरक चांमीकी द चाहिर्म नकत्न বেদান্তপাঠে নিযুক্ত, অপর দিকে ইহার আদেশে ঠাকুরের আরাত্রিকে যোগদান করিতে হইবে--নৃতন সাধুরা একটু গোলে পড়িয়া ইভন্তভঃ করিতে লাগিল। তথন স্বামীদ্ধী তাঁহার ঐ গুরুলাতাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিতে লাগিলেন, 'এই যে বেদাস্ত পড়া হচ্ছিল, এটা কি ঠাকুরের পূজা নয়? কেবল একথানা ছবির সামনে সলতে-পোড়া নাড়লে আর ঝাঁজ পিটলেই মনে করছিদ বুঝি ভগবানের যথার্থ আরাধনা হয়? তোরা অতি কুত্রবৃদ্ধি-।' এইরূপ বলিতে বলিতে অধিকতর উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে উক্তরূপে বেদান্তপাঠে ব্যাঘাত দেওয়াতে আরও কর্কণ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফলে বেদাস্তপাঠ বন্ধ হইয়া গেল—কিছুক্ষণ পরে আরভিও শেষ হইল। আরভির পরে কিন্তু উক্ত গুরুলাতাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না, তখন স্বামীজ্ঞীও অতিশয় ব্যাকুল হইয়া 'সে কোথায় গেল, সে কি আমার গালাগাল খেয়ে গলায় ঝাঁপ দিতে গেল?'—ইত্যাদি বলিতে বলিতে সকলকেই চতুর্দিকে তাঁহার অহুসন্ধানে পাঠাইলেন। বছক্ষণ পরে তাঁহাকে মঠের উপরের ছালে চিম্বান্থিত ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া স্বামীন্দীর নিকট লইয়া আসা হইল। তথন স্বামীজীর ভাব সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহাকে কত যত্ন করিলেন, তাঁহাকে কত মিষ্ট কথা বলিতে লাগিলেন! গুরুভাই-এর প্রতি স্বামীজীর অপূর্ব ভালবাসা দেখিয়া আমরা মৃগ্ধ হইয়া গেলাম। ব্ঝিলাম, গুরুভাইগণের উপর স্বামীজীর অগাধ বিশাস ও ভালবাসা। কেবল বাঁহাতে তাঁহারা ভাঁহাদের নিষ্ঠা বজায় রাখিয়া উদারতর হইতে পারেন, ইহাই তাঁহার বিশেষ চেষ্টা। পরে স্বামীনীর মূথে অনেকবার শুনিয়াছি, বাঁহাকে স্বামীন্দী বেশী গালাগাল দিতেন, তিনিই তাঁহার বিশেষ প্রিরপাত্র।

একদিন বারান্দায় বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি আমাকে বলিলেন, 'দেখ, ন মঠের একটা ডায়েরী রাখবি, আর হপ্তায় হপ্তায় মঠের একটা ক'রে রিপোর্ট পাঠাবি।' স্বামীন্দীর এই আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছিল।

## স্বামীজীর কথা

আমি নিজে অবশ্র বেদের ততটুকু মানি, বতটুকু যুক্তির সঙ্গে মেলে। বেদের অনেক অংশ তো স্পষ্টই স্থবিরোধী। Inspired বা প্রত্যাদিষ্ট বলতে পাশ্চাত্যদেশে যেরপ ব্যায়, বেদকে আমাদের শান্তে সেরপভাবে প্রত্যাদিষ্ট বলে না। তবে উহা কি? না, ভগবানের সমৃদয় জ্ঞানের সমষ্টি। এই জ্ঞানসমষ্টি যুগারন্তে প্রকাশিত বা ব্যক্ত এবং যুগাবসানে ক্ষা বা অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। যুগের আরম্ভ হ'লে উহা আবার প্রকাশিত হয়। শান্তের এই কথাগুলি অবশ্র ঠিক, কিন্তু কেবল 'বেদ' নামধেয় গ্রন্থগুলিই এই জ্ঞানসমষ্টি, এ কথা মনকে আধিঠারা মাত্র। মহু এক স্থলে বলেছেন, বেদের যে অংশ যুক্তির সঙ্গে মেলে তাই বেদ, অপরাংশ বেদ নয়। আমাদের অনেক দার্শনিকেরও এই মত।

অবৈতবাদের বিরুদ্ধে যত তর্ক-বিতর্ক হয়ে থাকে, তার মোদাকথা এই বে এতে ইন্দ্রিরস্থ-ভোগের স্থান নেই। আমরা আনন্দের সঙ্গে এ কথা স্বীকার করতে ধ্ব প্রস্তুত আছি।

বেদান্তের প্রথম কথা হচ্ছে—সংসার ত্বংথময়, শোকের আগার, অনিভ্য ইভ্যাদি। বেদান্ত প্রথম খুললেই 'ত্বংখ ত্বংগ' শুনে লোক অন্থির হয়, কিন্তু ভার শেষে পরম কথ—বথার্থ ক্ষথের কথা পাওয়া যায়। বিষয়-জগৎ, ইন্দ্রিয়-জগৎ থেকে যে বথার্থ কথ হ'তে পারে, এ কথা আমরা অন্ধীকার করি, আর বিল ইন্দ্রিয়াভীত বন্ধতেই বথার্থ ক্ষথ। আর এই ক্ষথ, এই আনন্দ সব মাছ্যের ভেতরই আছে। আমরা জগতে যে 'ক্ষথাদ' দেখতে পাই, যে মতে বলে জগৎটা পরম ক্ষথের স্থান, ভাতে মান্ত্যকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক'রে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায়।

আমাদের দর্শনে ত্যাগের বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বাত্তবিক ত্যাগ ব্যতীত আমাদের কোন দর্শনেরই লক্ষ্য বন্ধ পাওয়া অসম্ভব। কারণ ত্যাগ মানেই হচ্ছে—আসল সত্য যে আত্মা, তার প্রকাশের সাহায্য করা। উহা

## > सामी छन्दानसङीत हत्रन

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায়, ভার ভাব এই যে, সে সভা-জগডের জ্ঞান লাভ করে।

জগতে যত শাস্ত্র আছে, তার মধ্যে বেদই কেবল বলেন যে, বেদপাঠ—

অপরা বিভা। পরা বিভা হচ্ছে, যার ছারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়।

সে পড়েও হয় না, বিখাস করেও হয় না, তর্ক করেও হয় না, সমাধি-জবস্থা

লাভ করলে তবে সেই পর্মপুরুষকে জানা যায়।

জ্ঞানলাভ ছ'লে আর সাম্প্রদায়িকতা থাকে না; তা ব'লে জ্ঞানী কোন সম্প্রদায়কে যে যুগা করেন, তা নয়। সব নদী ষেমন সমূত্রে গিয়ে পড়ে এবং এক হয়ে যায়, সেইরূপ সব সম্প্রদায়—সব মতেই জ্ঞান লাভ হয়, তথন আর কোন মতভেদ থাকে না।

কানী বলেন, সংসার ত্যাগ করতে হবে। তার মানে এ নয় যে, স্তী-পুত্র-পরিজনকে ভাসিয়ে বনে চলে যেতে হবে। প্রকৃত ত্যাগ হচ্ছে সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাকা।

মাহুষের পুনঃ পুনঃ জন্ম কেন হয় ? পুনঃ পুনঃ শরীর-ধারণে দেহমনের বিকাশ হবার স্থবিধে হয়, আর ভেতরের ত্রন্ধান্তির প্রকাশ হ'তে থাকে।

বেদান্ত মাহুষের বিচার-শক্তিকে যথেষ্ট আদর ক'রে থাকেন বটে, কিন্ত আবার এও বলেন যে, যুক্তি-বিচারের চেয়েও বড় জিনিস আছে।

ভক্তিলাভ কিরপে হয় ?—ভক্তি তোমার ভেতরেই আছে, কেবল তার ওপর কামকাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে রয়েছে, তা সরিয়ে ফেললেই ভক্তি আপনা-আপনি প্রকাশ হবে।

बिव চললেই ष्यञ्चां चे क्रिय हलात ।

জ্ঞান, ভৃক্তি, যোগ, কর্ম—এই চার রান্তা দিয়েই মৃক্তিলাভ হয়। যে বে-পথের উপযুক্ত, তাকে সেই পথ দিয়েই যেতে হবে, কিন্তু বর্তমান কালে কর্মযোগের ওপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিতে হবে।

ধর্ম একটা কল্পনার জিনিস নয়, প্রত্যক্ষ জিনিস। যে একটা ভূতও দেখেছে, সে অনেক বই-পড়া পণ্ডিতের চেয়ে বড়।

এক সময়ে স্বামীজী কোন লোকের খুব প্রশংসা করেন, তাতে তাঁর নিকট্স্থ জনৈক ব্যক্তি বলেন, 'কিছ সে আপনাকে মানে না।' তাতে ভিনি ব'লে উঠলেন, 'আমাকে মানতে হবে, এমন কিছু লেখাণড়া আছে? সে ভাল কাক করছে, এই জন্মে সে প্রশংসার পাত্ত।'

আলল ধর্মের রাজ্য যেখানে, সেখানে লেখাপড়ার প্রবেশাধিকার নেই।

কেউ কেউ বলেন, আগে সাধন ভজন ক'বে সিদ্ধ হও, তারপর কর্ম করবার অধিকার; কেউ কেউ বা বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করতে হবে। এর সামগ্রস্ত কোথায়?

—তোমরা হুটো জিনিস গোল ক'রে ফেলছ। কর্ম মানে—এক জীব-সেবা, আর এক প্রচার। প্রকৃত প্রচারে অবশু সিদ্ধপুরুষ ছাড়া কারও অধিকার নেই। সেবায় কিন্তু সকলের অধিকার; শুধু অধিকার নয়, সেবা করতে সকলে বাধ্য, যতক্ষণ তারা অপরের সেবা নিচ্চে।

ধূর্ম-সম্প্রদায়ের ভেতর বেদিন থেকে বড়লোকের থাতির আরম্ভ হবে, সেই দিন থেকে তার পতন আরম্ভ।

ভগবান ঞ্রীকৃষ্ণচৈতত্তে ভাবের (feelings) বেরূপ বিকাশ হয়েছিল, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

অসৎ কর্ম করতে ইচ্ছা হয়, গুরুজনের সামনে করবে।

গোড়ামি দারা খ্ব শীন্ত ধর্ম-প্রচার হয় বটে, কিন্তু সকলকে মতের স্বাধীনতা দিয়ে একটা উচ্চপথে তুলে দিতে দেরী হলেও পাকা ধর্ম-প্রচার হয়।

সাধনের জক্ত যদি শরীর যায়, গেলই বা।

সাধুসঙ্গে থাকতে থাকতেই ( ধর্মলাভ ) হয়ে যাবে।

গুরুর আশীর্বাদে শিশু না পড়েও পণ্ডিত হয়ে যায়।

গুরু কাকে বলা যায় ?—বিনি ভোমার ভূত ভবিশ্বৎ ব'লে দিতে পারেন, তিনিই ভোমার গুরু।

আচার্য যে-সে হ'তে পারেন না, কিন্ত মৃক্ত অনেকে হ'তে পারে। মৃক্ত যে, তার কাছে সমৃদয় জগৎ স্বপ্রবং, কিন্তু আচার্যকে উভয় অবস্থার মাঝখানে থাকতে হয়। তাঁর জগৎকে সত্য জান করা চাই, না হ'লে তিনি কেন উপদেশ দেবেন ? আর বদি তাঁর স্বপ্রজান না হ'ল, তবে তিনি তো সাধারণ লোকের মতো হয়ে গেলেন, তিনি কি শিক্ষা দেবেন ? আচার্যকে শিয়ের পাপের ভার নিতে হয়। তাতেই শক্তিমান আচার্যদের শনীরে ব্যাধি-আদি হয়। কিন্তু কাঁচা হ'লে তাঁর মনকে পর্যন্ত তারা আক্রমণ করে, তিনি পড়ে যান। আচার্য যে-সে হতে পারেন না।

এমন সময় আসবে, বধন এক ছিলিম তামাক সেজে লোককে সেবা করা কোটি কোটি ধ্যানের চেয়ে বড় ব'লে বুঝতে পারবে।

## স্বামীজীর সহিত কয়েক দিন'

বেলগাঁ—১৮৯২ খৃঃ ১৮ই অক্টোবর, মন্ধলবার। প্রায় ছই ঘণ্টা হইল সন্ধ্যা ছইয়াছে। এক স্থলকায় প্রসন্নবদন যুবা সন্ন্যাসী আমার পরিচিত জনৈক দেশীয় উনিলের সহিত আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উনিল বন্ধুটি বলিলেন, 'ইনি একজন বিঘান্ বাঙালী সন্মাসী, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।' ফিরিয়া দেখিলাম—প্রশাস্তমূর্তি, ছই চক্ষু হইতে বেন বিহাতের আলো বাহির হইতেছে, গোঁফদাড়ি কামানো, অলে গেরুয়া আলখালা, পায়ে মহারাষ্ট্রীয় দেশের বাহানা চটিজুতা, মাথায় গেরুয়া কাপড়েরই পাগড়ি। সন্মাসীর সে অপরূপ মূর্তি শ্বরণ হইলে এখনও বেন তাঁহাকে চোখের সামনে দেখি।

কিছুকণ পরে নময়ার করিয়া জিঞাসা করিলাম, 'মহাশয় কি তামাক খান? আমি কায়য়, আমার একটি ভিন্ন আর হঁকা নাই। আপনার ষদি আমার হঁকায় তামাক খাইতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে তাহাতে তামাক সাজিয়া দিতে বলি।' তিনি বলিলেন, 'তামাক চুরুট—যথন যাহা পাই, তথন তাহাই খাইয়া থাকি, আর আপনার হঁকায় খাইতে কিছুই আপত্তি নাই।' তামাক সাজাইয়া দিলাম।

তাঁহাকে আমার বাসায় থাকিতে বলিলাম ও তাঁহার জিনিসপত্র আমার বাসায় আনাইব কি-না জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, 'আমি উকিল বাবুর বাড়িতে বেশ আছি। আর বাঙালী দেখিয়াই তাঁহার নিকট হইতে

১ বোদাই প্রদেশে বেলগাঁও এর করেন্ট অফিসার হরিপদ মিত্র-লিখিত।

চলিয়া আদিলে তাঁহার মনে ছঃখ হইবে; কারণ তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি করেন—অতএব আদিবার বিষয় পরে বিবেচনা করা যাইবে।'

সে বাত্রে বড় বেশী কথাবার্তা হইল না; কিন্ত চ্ই-চারি কথা যাহা বলিলেন, তাহাতেই বেশ ব্ঝিলাম, তিনি আমা অপেকা হাজারগুণে বিধান্ ও বৃদ্ধিমান্; ইচ্ছা করিলে অনেক টাকা উপার্জন করিতে পারেন, তথাপি টাকাকড়ি টোন না, এবং স্থী হইবার সমস্ত বিষয়ের অভাব সত্তেও আমা অপেকা সহস্রগুণে স্থী।

আমার বাদায় থাকিবেন না জানিয়া পুনরায় বলিলাম, 'ষদি চা খাইবার আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে কল্য প্রাতে আমার দহিত চা খাইতে আদিলে স্থী হইব।' তিনি আদিতে স্বীকার করিলেন এবং উকিলটির দহিত তাহার বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। রাত্রে তাঁহার বিষয় অনেক ভাবিলাম; মনে হইল —এমন নিস্পৃহ, চিরস্থী, সদা সম্ভাই, প্রফুল্লমূখ পুরুষ তো কখন দেখি নাই।

পরদিন ১৯শে অক্টোবর। প্রাতে ভটার সময় উঠিয়া স্বামীজীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে আটটা বাজিয়া গেল, কিন্তু স্বামীজীর দেখা নাই। আর অপেকা না করিয়া আমি একটি বন্ধুকে সলে লইয়া স্বামীজী বেখানে ছিলেন দেখানে গেলাম। গিয়া দেখি এক মহাসভা; স্বামীজী বিসিয়া আছেন এবং নিকটে অনেক সম্রান্ত উকিল ও বিদ্বান্ লোকের সহিত কথাবার্তা চলিতেছে। স্বামীজী কাহারও সহিত ইংরেজীতে, কাহারও সহিত সংস্কৃতে এবং কাহারও সহিত হিন্দুস্থানীতে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর একটুমাত্র চিন্তা না করিয়াই একেবারে দিতেছেন। আমার স্বায় কেছ কেহ হক্ষের কিলজফিকে প্রামাণিক মনে করিয়া তদবলমনে স্বামীজীর সহিত তর্ক করিতে উন্থত। তিনি কিন্তু কাহাকেও ঠাটাছেলে, কাহাকেও গন্তীরভাবে বথাবথ উত্তর দিয়া সকলকেই নিরস্ত করিতেছেন। আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম এবং অবাক হইয়া বিসয়া শুনিতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—ইনি কি মহন্য, না দেবতা ?

কোন গণ্যমান্ত বান্ধণ উকিল প্রশ্ন করিলেন, 'বামীন্দী, সন্ধ্যা আহিক প্রভৃতির মন্ত্রাদি সংস্কৃতভাষায় রচিত; আমরা সেগুলি বৃঝি না। আমাদের ঐ-সকল মন্ত্রোচ্চারণে কিছু ফল আছে কি ?' ষামীজী উত্তর করিলেন, 'অবশ্রুই উত্তম ফল আছে; প্রান্ধণের সন্তান হইয়া।
ঐ কয়টি সংস্কৃত মন্ত্রাদি তো ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ব্রিয়া লইতে পারো,
তথাপি লও না। ইহা কাহার দোষ? আর বদি মন্ত্রের অর্থ নাই ব্রিতে
পারো, যথন সন্ধ্যা আহ্নিক করিতে বসো, তথন ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে কর,
না—কিছু পাপ করিতেছ মনে কর? যদি ধর্ম-কর্ম করিতেছি মনে করিয়া
বসো, তাহা হইলে উত্তম ফল লাভ করিতে উহাই যে যথেষ্ট।'

অন্ত একজন এই সময়ে সংস্কৃতে বলিলেন, 'ধর্ম সম্বন্ধে কথোপকথন মেচ্ছভাষায় করা উচিত নহে; অমুক পুরাণে এইরূপ লেখা আছে।'

খামীজী উত্তর করিলেন, 'ষে-কোন ভাষাতেই হোক ধর্মচর্চা করা যায়' এবং এই বাক্যের সমর্থন শ্রুতি প্রভৃতির বচন প্রমাণস্বরূপ দিয়া বলিলেন, 'হাইকোর্টের নিম্পত্তি নিয় খাদালত দারা থণ্ডন হইতে পারে না।'

এইরপে নয়টা বাজিয়া গেল। বাঁহাদের অফিস বা কোর্টে ঘাইতে হইবে তাঁহারা চলিয়া গেলেন, কেহ বা তথনও বিসয়া বহিলেন। স্বামীজীর দৃষ্টি আমার উপর পড়ায়, প্র্লিনের চা থাইতে যাবার কথা স্মরণ হওয়ায় বলিলেন, 'বাবা. অনেক লোকের মন ক্র করিয়া যাইতে পারি নাই, মনে কিছু করিও না।' পরে আমি তাঁহাকে আমার বাসায় আসিয়া থাকিবার জন্ম বিশেষ অন্তরোধ করায় অবশেবে বলিলেন, 'আমি বাঁহার অতিথি, তাঁহার মত করিতে পারিলে আমি তোমারই নিকট থাকিতে প্রস্তত।' উকিলটিকে বিশেষ ব্রাইয়া আমারই নিকট থাকিতে প্রস্তত।' উকিলটিকে বিশেষ ব্রাইয়া আমারটাক সজে লইয়া আমার বাসায় আদিলাম। সজে মাত্র একটি কমগুলুও গেলয়া কাপড়ে বাঁধা একখানি পুত্তক। স্বামীজী তথন ফ্রাল-দেশের সজীত সম্বন্ধ একথানি পুত্তক অধ্যয়ন করিতেন। পরে বাসায় আসিয়া হলটার সময় চা থাওয়া হইল; তাহার পরেই আবার এক মাস ঠাওা জলও চাহিয়া থাইলেন। আমার নিজের মনে বে-সমন্ত কঠিন সমস্তা ছিল দেশকল তাহাকে জিজাসা করিতে সহসা ভরসা হইতেছে না ব্রিভে পারিয়া তিনি নিজেই আমার বিভাব্তির পরিচয় ত্ই কথাতেই ব্রিয়ালটলেন।

ইতঃপূর্বে 'টাইম্দ' সংবাদপত্তে একজন একটি স্থান্ধ কবিতায় দীশার কি, কোন্ধর্ম সত্য প্রভৃতি তত্ত্ব ব্রিয়া ওঠা অত্যন্ত কঠিন, লিধিয়াছিলেন; সেই কবিতাটি আমার তথনকার ধর্মবিশাদের সহিত ঠিক মিল হওয়ায় আমি উহা ষত্ম করিয়া রাখিয়াছিলাম; ভাহাই ভাঁহাকে পড়িতে দিলাম। পড়িয়া তিনি বলিলেন, 'লোকটা গোলমালে পড়িয়াছে।' আমারও ক্রমে নাহস বাড়িতে লাগিল। 'ঈশব দয়াময় ও স্থায়বান্, এককালে ছই-ই হইতে পারেন না'—গ্রীষ্টান মিশনবীদের সহিত এই তর্কের মীমাংলা হয় নাই; মনে করিলাম, এ সমস্থাপুরণ স্থামীজীও করিতে পারিবেন না।

স্বামীন্ত্ৰীক বিজ্ঞানা করায় তিনি বলিলেন, 'তুমি তো Science (বিজ্ঞান) অনেক পড়িয়াছ, দেখিতেছি। প্ৰত্যেক জড়পদাৰ্থে তৃইটি opposite forces—centripetal and centrifugal কি act করে না? যদি তুইটি opposite forces (বিপরীত শক্তি) জড়বন্ধতে থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দয়া ও গ্রায় opposite (বিপরীত) হইলেও কি ঈশরে থাকা সম্ভব নয়? All I can say is that you have a very poor idea of your God.'

আমি তো নিস্তর। আমার পূর্ণ বিশাস—Truth is absolute ( সত্য নিরপেক্ষ )। সমস্ত ধর্ম কথন এককালে সত্য হইতে পারে না। ভিনি সে-সব
প্রানের উত্তরে বললেন:

আমরা যে বিষয়ে যাহা কিছু সত্য বলিয়া জানি বা পরে জানিব, সে-সকলই আপেক্ষিক সত্য (Relative truths). Absolute truth-এর (নিরপেক্ষ সত্যের) ধারণা করা আমাদের সীমাবদ্ধ মন-বৃদ্ধির পক্ষে অসন্তর। অতএব সত্য Absolute (নিরপেক্ষ) হইলেও বিভিন্ন মন-বৃদ্ধির নিকট বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয়। সত্যের সেই বিভিন্ন আকার বা ভাবগুলি নিত্য (Absolute) সত্যকে অবলহন করিয়াই প্রকাশিত থাকে বলিয়া সেন্দর্কগুলিই এক দরের বা এক শ্রেণীর। যেমন দূর এবং সন্নিকট স্থান হইতে photograph (ফটো) লইলে একই স্থর্বের ছবি নানারূপ দেখায়, মনে হয় প্রত্যেক ছবিটাই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন স্থর্বের—ভর্ত্রপ; আপেক্ষিক সত্য (Relative truth)-সকল, নিত্য সত্যের (Absolute truth) সম্পর্কে কি প্রত্যের অবস্থিত। প্রত্যেক ধর্মই নিত্য সত্যের আভাস বলিয়া সত্য।

বিখাদই ধর্মের মূল বলায় খামীজী ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন, 'রাজা হইলে আর ধাওয়া-পরার কট থাকে না, কিন্তু রাজা হওয়া যে কঠিন; বিখাদ কি কথন জোর করিয়া হয় ? অমুভব না হইলে ঠিক ঠিক বিখাদ হওয়া অসম্ভব।' কোন কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে 'সাধু' বলায় তিনি উত্তর করিলেন, 'আমরা কি সাধু ? এমন অনেক সাধু আছেন, যাঁহাদের দর্শন বা স্পর্শমাত্রেই দিব্যক্ষানের উদয় হয়।'

'সন্ন্যাসীরা এরপ জলস হইয়া কেন কালকেপ করেন ? জপরের সাহায্যের উপর কেন নির্ভর করিয়া থাকেন ? সমাজের হিডকর কোন কাজকর্ম কেন করেন না ?'—প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করায় স্থামীজী বলিলেন, 'আচ্ছা, বলো দেখি—তৃমি এত কটে অর্থ উপার্জন করিতেছ, তাহার যৎসামান্ত অংশ কেবল নিজের জন্ত থরচ করিতেছ; বাকি কতক অন্ত কতকগুলি লোককে আপনার মনে ক'রে তাহাদের জন্ত থরচ করিতেছ। তাহারা সেজন্ত না তোমার রুত উপকার মানে, না যাহা ব্যয় কর তাহাতে সম্ভই! বাকি যকের মতো প্রাণপণে জমাইতেছ; তৃমি মরিয়া গেলে অন্ত কেহ তাহা ভোগ করিবে, আর হয়তো আরো টাকা রাখিয়া যাও নাই বলিয়া গালি দিবে। এই ভো গেল তোমার হাল। আর আমি ও-সব কিছু করি না। ক্ষা পাইলে পেট চাপড়াইয়া, হাত মুথে তুলিয়া দেখাই; যাহা পাই, ভাহা খাই; কিছুই কট করি না, কিছুই সংগ্রহ করি না। আমাদের ভিতর কে বুজিমান ?—তৃমি না আমি ?' আমি তো শুনিয়া অবাক্, ইহার পূর্বে আমার সম্মুখে এরপ স্পট কথা বলিতে তো কাহারও সাহস দেখি নাই।

আহারাদি করিয়া একটু বিশ্রামের পর পুনরায় সেই বন্ধু উকিলটির বাদায় যাওয়া হইল ও তথায় অনেক বাদাহ্যবাদ ও কথোপকখন চলিল। বাত্রি নয়টার সময় স্থামীজীকে লইয়া পুনরায় আমার বাদায় ফিরিলাম। আসিতে আসিতে বলিলাম, 'স্থামীজী, আপনার আজ তর্কবিতর্কে অনেক কট হইয়াছে।'

তিনি বলিলেন, 'বাবা, তোমরা বেরপ utilitarian (উপযোগবাদী), বদি আমি চুপ করিয়া বলিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমরা কি আমাকে এক মুঠা থাইতে দাও? আমি এইরপ গল্ গল্ করিয়া বকি, লোকের শুনিয়া আমোদ হয়, তাই দলে দলে আসে। কিন্তু জেনো, যে-সকল লোক সভায় তর্কবিতর্ক করে, প্রশ্ন জিল্ঞানা করে, তাহারা বাস্তবিক সত্য জানিবার ইচ্ছায় ওরূপ করে না। আমিও ব্ঝিতে পারি, কে কি ভাবে কি কথা বলে এবং তাহাকে সেইরূপ উত্তর দিই।' আমি জিজাসা করিলাম, 'আচ্ছা খামীজী, সকল প্রশ্নের অমন চোধা চোধা উত্তর আপনার তথনি যোগায় কিব্নপে ?'

তিনি বলিলেন, 'ঐ-সকল প্রশ্ন ভোমাদের পক্ষে নৃতন; কিন্তু আমাকে কত লোকে কতবার ঐ প্রশ্নসকল জিজাসা করেছে, আর সেগুলির কতবার উত্তর দিয়াছি।'

রাত্রে আহার করিতে বিদিয়া আবার কত কথা কহিলেন। পয়সা না ছুইয়া দেশঅমণে কত জায়গায় কত কি ঘটনা ঘটিয়াছে, দে-সব বলিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে হইল—আহা! ইনি কতই কই, কতই উৎপাত না জানি সহু করিয়াছেন! কিছু তিনি সে-সব খেন কত মজার কথা, এইরূপ ভাবে হাসিতে, হাসিতে সমূদ্য বলিতে লাগিলেন। কোথাও তিন দিন উপবাস, কোন হানে লহা খাইয়া এমন পেটজালা খে, এক বাটি ভেঁতুল গোলা খাইয়াও থামে না, কোথাও 'এখানে সাধু-সন্ন্যাসী জায়গা পায় না'—এই বলিয়া অপরের ডাড়না, বা গুপ্ত পুলিসের স্থতীক্ষ দৃষ্টি প্রভৃতি, যাহা শুনিলে আমাদের গায়ের রক্ত জল হইয়া যায়, সেই-সব ঘটনা ভাহার পক্ষে যেন তামাসা মাত্র।

বাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার বিছানা করিয়া দিয়া আমিও ঘুমাইতে গেলাম, কিন্তু দে বাত্রে আর ঘুম হইল না। ভাবিতে লাগিলাম, এত বংসরের কঠোর সন্দেহ ও অবিশাস স্বামীজীকে দেখিয়া ও তাঁহার ঘুই-চার কথা শুনিয়াই সব দূর হইল! আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছুই নাই। ক্রমে যত দিন যাইতে লাগিল, আমাদের কেন—আমাদের চাকর-বাকরেরও তাঁহার প্রতি এত ভক্তি-শ্রদ্ধা হইল যে, তাহাদের সেবায় ও আগ্রহে শ্রমীজীকে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইতে হইত।

২০শে অক্টোবর। সকালে উঠিয়া খামীজীকে নমন্বার করিলাম। এখন সাহদ বাড়িয়াছে, ভক্তিও হইয়াছে। খামীজীও অনেক বন, নদী, অরণ্যের বিবরণ আমার নিকট শুনিয়া সম্ভষ্ট হইয়াছেন; এই শহরে আজ তাঁহার চার দিন বাদ হইল। পঞ্চম দিনে ভিনি বলিলেন, 'সন্ন্যাদীদের নগরে ভিন দিনের বেশী ও গ্রামে এক দিনের বেশী থাকিতে নাই। আমি শীল্ল যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।' কিছু আমি ও-কথা কোনমতেই শুনিব না, উহা তর্ক করিয়া ব্যাইয়া দেওয়া চাই। গরে অনেক বাদাহবাদের পর বলিলেন, 'এক শ্বানে

অধিক দিন থাকিলে মায়া মমতা বাড়িয়া যায়। আমরা গৃহ ও আত্মীয় বদ্ধু ত্যাগ করিয়াছি, সেইক্ল মায়ায় মৃথ হইবার-বৈত উপায় আছে, তাহা হইতে দূরে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল।'

আমি বলিলাম, 'আপনি কথনও মুখ হইবার নন।' পরিশেষে আমার অভিশয় আগ্রহ দেখিয়া আরও ত্ই-চার দিন থাকিতে স্বীকার করিলেন। ইতিমধ্যে আমার মনে হইল, স্বামীজী যদি সাধারণের জন্ম বক্তভা দেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার লেকচার শুনি এবং অপর কত লোকেরও কল্যাণ হয়। অনেক অমুরোধ করিলাম, কিছু লেকচার দিলে হয়ভো নাময়শের ইচ্ছা হইবে, এই বলিয়া তিনি কোনমতে উহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তবে সভার প্রশ্নের উত্তর দান (conversational meeting) করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, এ কথা জানাইলেন।

একদিন কথাপ্রদক্তে স্বামীজী Pickwick Papers' হইতে ছুই-ভিন পাতা মূথস্থ বলিলেন। আমি উহা অনেকবার পড়িয়াছি, বুঝিলাম—পুস্তকের কোন্ স্থান হইতে তিনি আবৃত্তি করিলেন। শুনিয়া আমার বিশেষ আশুর্ব বোধ হইল। ভাবিলাম, সয়াসী হইয়া সামাজিক গ্রন্থ হইতে কি করিয়া এতটা মূখস্থ করিলেন? পূর্বে বোধ হয় অনেকবার ঐ পুস্তক পড়িয়াছিলেন। জিল্লাসা করায় বলিলেন, 'তুইবার পড়িয়াছি—একবার স্থলে পড়িবার সময় ও আন্ধ পাঁচ-ছয় মাস হইল আর একবার।'

অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কেমন করিয়া শ্বরণ রহিল ? আমাদের কেন থাকে না ?'

স্বামীন্দী বলিলেন, 'একান্ত মনে পড়া চাই; আর থাজের সারভাগ হইতে প্রন্তুত রেতের অপচয় না করিয়া পুনরায় উহা assimilate করা চাই।'

আর একদিন স্বামীজী মধ্যাক্তে একাকী বিছানার শুইরা একথানি পুল্ডক লইরা পড়িভেছিলেন। আমি অক্ত ঘরে ছিলাম। হঠাৎ এরপ উচ্চৈংশ্বরে হাসিরা উঠিলেন বে, আমি এ হাসির বিশেষ কোন কারণ আছে ভাবিরা তাঁহার ঘরের দরজার নিকট আসিরা উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, বিশেষ কিছু হর নাই। তিনি বেমন বই পড়িভেছিলেন, তেমনি পড়িভেছেন।

## > Charles Dickens-লিখিত

প্রায় ১৫ মিনিট দাঁড়াইয়া রহিলাম, তথাপি তিনি আমায় দেখিতে পাইলেন না।
বই ছাড়া অন্ত কোন দিকে তাঁহার মন নাই। পরে আমাকে দেখিয়া ভিতরে
আসিতে বলিলেন এবং আমি কডকণ দাঁড়াইয়া আছি শুনিয়া বলিলেন,
'বখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে, একপ্রাণে—সমস্ত ক্ষমতার
সহিত করিতে হয়। গাজিপুরের পওহারী বাবা ধ্যান-অপ পূজা-পাঠ
যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটিট মাজাও ঠিক তেমনি একমনে
করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মতো দেখাইত।'

এক সময়ে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'স্বামীজী, চুরি করা পাপ কেন? সকল ধর্মে চুরি করিতে নিষেধ করে কেন? আমার মনে হয়, ইহা আমাদের, উহা অপরের—ইত্যাদি মনে করা কেবল কয়নামাত্র। কই আমায় না জানাইয়া আমার আত্মীয় বয়ু কেহ আমার কোন দ্রব্য ব্যবহার করিলে তোউহা চুরি করা হয় না। তাহার পর পশু-পক্ষী-আদি আমাদের কোন জিনিস নই করিলে তাহাকেও তো চুরি বলি না।'

ষামীজী বলিলেন, 'জবশু সর্বাবস্থায় সকল সময়ে মন্দ এবং পাপ বলিরা গণ্য হইতে পাবে, এমন কোন জিনিস বা কার্য নাই। আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেক জিনিস মন্দ এবং প্রত্যেক কার্যই পাপ বলিরা গণ্য হইতে পারে। তবে যাহাতে অপর কাহারও কোন প্রকার কট্ট উপস্থিত হয় এবং বাহা করিলে শারীরিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন প্রকার তুর্বলতা আসে, সে কর্ম করিবে না; উহাই পাপ, আর ভিছিপরীত কর্মই পৃণ্য। মনে কর, ভোমার কোন জিনিস কেহ চুরি করিলে ভোমার হুংধ হয় কি-না? ভোমার বেমন সমন্ত জগতেরও ভেমনি জানিবে। এই তুই-দিনের জগতে সামান্ত কিছুর জন্ত যদি তুমি এক প্রাণীকে হুংথ দিতে পারো, ভাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ভবিন্ততে তুমি কি মন্দ কর্ম না করিতে পারিবে? আবার পাপ-পূণ্য না থাকিলে সমান্ত চলে না। সমান্তে থাকিতে হইলে ভাহার নিয়মাদি পালন করা চাই। বনে গিয়া উলক হইয়া নাচো ক্লতি নাই—কেহ ভোমাকে কিছু বলিবে না; কিছু শহরে ঐক্লপ করিলে পুলিসের খারা ধরাইয়া ভোমায় কোন নির্জন স্থানে বন্ধ করিয়া রাথাই উচিত।'

স্বামীজী অনেক সময় ঠাট্টা-বিজ্ঞাপের ভিতর দিয়া বিশেব শিক্ষা দিতেন। তিনি গুরু হইলেও তাঁহার কাছে বসিয়া থাকা মাস্টারের কাছে বসার মতো

ছিল না। ধ্ব বন্ধবদ চলিভেছে; বালকের মতে। হাসিভে হাসিভে ঠাট্টার ছলে কত কথাই কহিতেছেন, সকলকে হাসাইতেছেন; আবার ডখনই এমনি গম্ভীরভাবে জটিল প্রশ্নসমূহের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেন যে, উপস্থিত সকলে অবাক হইয়া ভাবিত,—ইহার ভিতর এত শক্তি! এই ভো দেখিতে-ছিলাম, আমাদের মতোই একজন! সকল সময়েই তাঁহার নিকট লোকে শিকা লইতে আসিত। সকল সময়েই তাঁহার দার অবারিত ছিল। নানা লোকে নানা ভাবেও আসিত,—কেহ বা তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে, কেহ বা খোশগল শুনিতে, কেহ বা তাঁহার নিকট আসিলে অনেক ধনী বড়-লোকের সহিত আলাপ করিতে পারিবে বলিয়া, আবার কেহ বা সংসার-তাপে ব্র্জরিত হইয়া তাঁহার নিকট ছুই দণ্ড জুড়াইবে এবং জ্ঞান ও ধর্ম লাভ করিবে বলিয়া। কিন্তু তাঁহার এমনি আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল, যে যে-ভাবেই আফুক না কেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিতেন এবং তাঁহার সহিত দেইরূপ ব্যবহার করিতেন। তাঁহার মর্মভেদী দৃষ্টির হাত হইতে কাহারও এড়াইবার বা কিছু গোপন কবিবাব সাধ্য ছিল না। এক সময়ে কোন সন্ত্রাস্ত ধনীর একমাত্র সন্তান ইউনিভার্দিটির পরীক্ষা এড়াইবে বলিয়া স্বামীনীর নিকট ঘন ঘন আসিতে লাগিল এবং সাধু হইবে, এই ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সে আবার আমার এক বন্ধুর পুত্র। আমি স্বামীজীকে জিজাগা করিলাম, 'ঐ ছেলেটি আপনার কাছে কি মতলবে এত বেশী বেশী আসে? উহাকে কি সন্নাদী হইতে উপদেশ দিবেন ? উহার বাপ আমার একজন বন্ধু।'

স্বামীকী বলিলেন, 'উহার পরীক্ষা কাছে, পরীক্ষা দিবার ভরে সাধু হইবার ইচ্ছা। আমি উহাকে বলিয়াছি, এম্-এ. পাস করিয়া সাধু হইতে আসিও; বরং এম্-এ. পাস করা সহক, কিন্তু সাধু হওয়া ভদপেক্ষা কঠিন।'

খামীর্জী আমার বাসায় ষতদিন ছিলেন, প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার কথোপকথন ওনিতে যেন সভা বসিয়া যাইত, এতই অধিক লোকসমাগম হইত। ঐ সময় এক দিন আমার বাসায় একটি চন্দনগাছের তলায় তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, অন্মেও তাহা ভূলিতে পারিব না। সে প্রসঙ্গের উত্থাপনে অনেক কথা বলিতে হইবে।…

কিছু পূর্ব হইতে আমার জীর ইচ্ছা হয়, গুরুর নিকট মন্ত্র-দীকা গ্রহণ করে। আমার ভাহাতে আপত্তি ছিল না। ভবে আমি ভাহাকে বলিয়া- ছিলাম, 'এমন লোককে শুক্ল করিও, বাহাকে আমিও ভক্তি করিতে পারি। গুক্ল বাড়ি চুকিলেই বদি আমার ভাবান্তর হয়, তাহা হইলে ভোমার কিছুই আনন্দ বা উপকার হইবে না। কোন সংপ্রেষকে বদি গুরুত্বপে পাই, ভাহা হইলে উভরে মন্ত্র লইব, নত্বা নহে।' সেও ভাহা দীকার করে। আমীনীর আসমনে ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এই সন্মাসী বদি ভোমার গুরু হন, ভাহা হইলে তুমি শিল্পা হইতে ইচ্ছা কর কি ?' সেও সাগ্রহে বলিল, 'উনি কি গুরু হইবেন ? হইলে ভো আমরা কুডার্থ হই।'

খামীজীকে একদিন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'থামীজী, আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন?' খামীজী প্রার্থনা জানাইবার আদেশ করিলে আমাদের উভয়কে দীক্ষা দিবার জয় তাঁহাকে অহরোধ করিলাম। তিনি বলিলেন, 'গৃহস্থের পক্ষে গৃহস্থ গুরুই ভাল।' গুরু হওয়া বড় কঠিন, শিয়ের সমস্ত ভার গ্রহণ করিছে হয়, দীক্ষার পূর্বে গুরুর সহিত শিয়ের অস্ততঃ তিনবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্রক—প্রভৃতি নানা কথা কহিয়া আমায় নিরস্ত করিবার চেটা করিলেন। বথন দেখিলেন, আমি কোনপ্রকারে ছাড়িবার নহি, তথন অগত্যা খীকার করিলেন এবং ২০শে অক্টোবর, ১৮০২ আমাদের দীক্ষাপ্রদান করিলেন। এথন আমার ভারি ইচ্ছা হইল, খামীজীর ফটো তুলিয়া লই। তিনি সহজে খীয়ত হইলেন না। পরে অনেক বাদাম্বাদের পর আমার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া ২৮শে তারিখে ফটো তোলাইভে সম্বত হইলেন এবং ফটো লওয়া হইল। ইভঃপূর্বে তিনি এক ব্যক্তির আগ্রহদন্ত্রেও ফটো তুলিতে দেন নাই বলিয়া তুই কপি ফটো তাহাকে পাঠাইয়া দিবার কথা আমাকে বলিলেন। আমিও সে কথা সানন্দে খীকার করিলাম।

একদিন খামীজী বলিলেন, 'ভোমার সহিত অঙ্গলে তাঁবু থাটাইয়া আমার কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। কিছু চিকাগোয় ধর্মসভা হইবে, বদি ভাহাতে বাইবার স্থবিধা হয় ভো দেখানে বাইব।' আমি টাদার লিন্ট করিয়া টাকা-সংগ্রহের প্রভাব করার তিনি কি ভাবিয়া খীকার করিলেন না। এই সময় খামীজীর ব্রভই ছিল, টাকাকড়ি স্পর্শ বা গ্রহণ করিবেন না। আমি অনেক অন্থরোধ করিয়া তাঁহার মারহাটি ভুতার পরিবর্তে এক জোড়া ভুতা ও একগাছি বেভের ছড়ি দিয়াছিলাম। ইভঃপূর্বে কোলাপুরের রানী অনেক অন্থরোধ করিয়াও খামীজীকে কিছুই গ্রহণ করাইতে না পারিয়া

অবশেষে তৃইবানি গেরুয়া বস্ত্র পাঠাইয়া দেন। স্বামীজীও গেরুয়া তৃইবানি গ্রহণ করিয়া যে বস্তুগুলি পরিধান করিয়াছিলেন, দেগুলি সেইথানেই ভ্যাগ করেন এবং বলেন, সন্মানীর বোঝা যভ কম হয় ভড়ই ভাল।

ইতঃপূর্বে আমি ভগবদ্গীতা অনেক বার পড়িতে চেটা করিরাছিলাম, কিছ ব্রিছে না পারায় পরিশেষে উহাতে ব্রিবার বড় কিছু নাই মনে করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। স্বামীজী গীতা লইয়া আমাদিগকে এক দিন ব্রাইতে লাগিলেন। তথন দেখিলাম, উহা কি অভুত গ্রন্থ! গীতার মর্ম গ্রহণ করিতে তাঁহার নিকটে যেমন শিথিয়াছিলাম, তেমনি আবার অক্তদিকে জুল ভার্ন (Jules Verne)-এর Scientific Novels এবং কার্লাইল (Carlyle)-এর Sartor Resartus তাঁহার নিকটেই পড়িতে শিখি।

ভখন স্বাস্থ্যের জন্ধ ঔষধাদি অনেক ব্যবহার করিতাম। সে কথা জানিতে পারিয়া একদিন ভিনি বলিলেন, 'যখন দেখিবে কোন রোগ এত প্রবল হইয়াছে যে, শ্যাশায়ী করিয়াছে আর উঠিবার শক্তি নাই, তখনই ঔষধ খাইবে, নত্বা নহে। Nervous debility (স্নায়বিক তুর্বলতা) প্রভৃতি রোগের শতকরা ৯০টা কার্মনিক। ঐ-সকল রোগের হাত হইতে ভাজারেরা ষত লোককে বাঁচান, তার চাইতে বেশী লোককে মারেন। আর ওরুণ সর্বদা রোগ রোগ করিয়াই বা কি হইবে? যত দিন বাঁচো আনন্দে কাটাও। তবে বে আনন্দে একবার সন্তাণ আদিয়াছে, তাহা আর করিও না। তোমার আমার মতো একটা মরিলে পৃথিবীও আপনার কেন্দ্র হইতে দ্বে বাইবে না, বা জগতের কোন বিষরের কিছু ব্যাঘাত হইবে না।'

এই সময়ে আবার অনেক কারণ বশতঃ উপরিস্থ কর্মচারী সাহেবদের সহিত আমার বড় একটা বনিত না। তাঁহারা সামাল্য কিছু বলিলে আমার মাঁণা গরম হইয়া উঠিত এবং এমন ভাল চাকরি পাইয়াও একদিনের জল্ল হংবী হই নাই। তাঁহাকে এ-সমস্ত কথা বলায় তিনি বলিলেন, 'কিসের জল্ল চাকরি করিতেছ? বেতনের জল্ল তো? বেতন তো মাসে মাসে ঠিক পাইতেছ, তবে কেন মনে কট পাও? আর ইচ্ছা হইলে বখন চাকরি ছাড়িয়া দিতে পারো, কেহ বাঁধিয়া রাখে নাই, তখন বিষম বন্ধনে পড়িয়াছি ভাবিয়া ছংখের সংসারে আরও ছংগ্ বাড়াও কেন? আর এক কথা, বলো দেখি যাহার জল্ল বেতন পাইতেছ, আফিলের সেই কাজগুলি করিয়া দেওয়া ছাড়া ডোমার উপরওয়ালা সাহেবদের সন্তই করিবার জন্ত কথনও কিছু করিয়াছ কি? কথনও সেজগু চেটা কর নাই, জ্বচ তাহারা ডোমার প্রতি সন্তই নহে বলিয়া ভাহাদের উপর বিরক্ত! ইহা কি বৃদ্ধিমানের কাজ? জানিও, আমরা অলের উপর হালের যে ভাব রাখি, ভাহাই কাজে প্রকাশ পায়; আর প্রকাশ না করিলেও ভাহাদের ভিভরে আমাদের উপর ঠিক সেই ভাবের উদয় হয়। আমাদের ভিভরকার ছবিই জগতে প্রকাশ রহিয়াছে—আমরা দেখি। আপ্ ভালা ভো জগং ভালা—এ-কথা বে কভদ্র সভ্য কেহই জানে না। আজ হইভে মন্দটি দেখা একেবারে ছাড়িয়া দিতে চেটা কর। দেখিবে, বে পরিমাণে ভূমি উহা করিছে পারিবে, সেই পরিমাণে ভাহাদের ভিভরের ভাব এবং কার্যও পরিবর্তিত হইয়াছে।' বলা বাছল্য, সেই দিন হইভে আমার ঔষধ খাইবার বাতিক দ্র হইল এবং অপরের উপর দোষদৃষ্টি ত্যাগ করিতে চেটা করায় জমে জীবনের একটা নৃতন পৃষ্ঠা খুলিয়া গেল।

একবার স্বামীজীর নিকট ভালই বা কি এবং মন্দই বা কি—এই বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত করার তিনি বলিলেন, 'বাহা অভীষ্ট কার্যের সাধনভূত ভাহাই ভাল; আর বাহা ভাহার প্রতিরোধক ভাহাই মন্দ। ভাল-মন্দের বিচার আমরা জারগা উচ্-নিচ্-বিচারের ক্রায় করিয়া থাকি। যত উপরে উঠিবে তত ত্ই-ই এক হইয়া বাইবে। চল্লে পাহাড় ও সমতল আছে—বলে, কিছু আমরা সব এক দেখি, সেইরূপ।' স্বামীজীর এই এক অসাধারণ শক্তি ছিল—বে বাহা কিছু জিজ্ঞাসা করুক না কেন, ভাহার উপযুক্ত উত্তর তৎক্ষণাৎ ভাহার ভিতর হইতে এমন বোগাইত বে, মনের সন্দেহ একেবারে দ্র হইয়া বাইত।

আর একদিনের কথা—কলিকাভায় একটি লোক অনাহারে মারা গিয়াছে, খবরের কাগজে এই কথা পড়িয়া ভামীজী এত হু:খিত হইয়াছিলেন খে, তাহা বলিবার নহে। বার বার বলিতে লাগিলেন, এইবার বা দেশটা উৎসর যায়! কেন—জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন: দেখিভেছ না, অগ্রাক্ত দেশে কত poor-house, work-house, charity fund প্রভৃতি সত্ত্বেও শত শত লোক প্রতিবৎসর অনাহারে মরে, খবরের কাগজে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে কিছ এক মৃষ্টিভিক্ষার পছতি থাকায় অনাহারে লোক

মরিতে কথন শোনা যায় নাই। আমি এই প্রথম কাগজে এ কথা পঞ্জিলাম বে, তুর্ভিক্ষ ভিন্ন অন্ত সময়ে কলিকাডায় অনাহারে লোক মরে।

ইংবেজী শিক্ষার কুপায় আমি ছুই চারি পয়সা ভিক্ককে দান করাটা অপব্যয় মনে করিতাম। মনে হইছ, এব্ধণে বৎসামান্ত যাহা কিছু দান করা যায়, তাহাতে ভাহাদের কোন উপকার তো হয়ই না, বরং বিনা পরিশ্রমে পয়সা পাইয়া, তাহা মদ-গাঁজায় ধরচ করিয়া তাহারা আরও অধংপাতে যায়। লাভের মধ্যে লাভার কিছু মিছে খরচ বাড়িয়া যায়। সেক্সন্ত আমার মনে হইত, লোককে কিছু কিছু দেওয়া অপেকা একজনকে বেশী দেওয়া ভাল। পামীজীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন: ভিথারী আসিলে যদি শক্তি থাকে তো বাহা হয় কিছু দেওয়া ভাল। দেবে তো ছু-একটি পয়সা; সেজক্ত নে কিলে ধরচ করিবে, সদায় হইবে কি অপব্যয় হইবে, এ-সব লইয়া এড মাথা ঘামাইবার দরকার কি ? আর সভ্যই যদি সেই পয়সা গাঁজা থাইয়া উড়ায়, তাহা হইলেও তাহাকে দেওয়ায় সমাব্দের লাভ বই লোকসান নাই। কেন না, ভোমার মভো লোকেরা ভাহাকে দয়া করিয়া কিছু কিছু না দিলে দে উহা তোমাদের নিকট হইতে চুরি করিয়া লইবে। ভাহা অপেকা ছুই পয়সা ভিকা করিয়া গাঁজা টানিয়া সে চুপ করিয়া বদিয়া থাকে, ভাহা কি ভোমাদেরই ভাল নহে ? অতএব এ-প্রকার দানেও সমাজের উপকার বই অপকার নাই।

প্রথম হইভেই স্থামীজীকে বাল্যবিবাহের উপর ভারি চটা দেখিয়াছি।
সর্বদাই সকল লোককে বিশেষতঃ বালকদের সাহস বাঁথিয়া সমাজের এই
কলকের বিপক্ষে দাঁড়াইতে এবং উত্যোগী হইতে উপদেশ দিতেন। স্বদেশের
প্রতি এরপ অহুরাগও কোন মাহ্মবের দেখি নাই। পাশ্চাত্য দেশ হইতে
ফিরিবার পর বাঁহারা স্থামীজীর প্রথম দর্শন পাইয়াছেন, তাঁহারা জানেন
না—সেধানে বাইবার পূর্বে তিনি সয়্যাস-আশ্রমের কঠোর নিয়মাদি পালন
করিয়া, কাঞ্চনমাত্র স্পর্শ না করিয়া কতকাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশে
শ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার মতো শক্তিমান্ প্রক্ষের এত বাঁধাবাঁধি
নিয়মাদির স্থাবশ্রক নাই—কোন লোক এক বার এই কথা বলায় তিনি
বলেন: দেখ, মন বেটা বড় পাগল—বোর মাতাল, চুপ ক'রে কখনই থাকে
না, একটু সময় পেলেই আপনার পথে টেনে নিয়ে বাবে। সেই জন্ত সকলেরই

বাধাবাধি নিম্নের ভিতরে থাকা আবশুক। সন্নাসীরও সেই মনের উপর

হণল বাধিবার জন্ত নিমনে চলিতে হয়। সকলেই মনে করেন, মনের উপর

তাঁহাদের প্র দখল আছে; তবে ইচ্ছা করিয়া কখন একটু আলগা দেন

মাত্র। কিন্তু কাহার কতাঁ। দখল হইয়াছে, ভাহা একবার ধ্যান করিছে

বসিলেই টের পাওয়া বায়। এক বিষয়ের উপর চিন্তা করিব মনে করিয়া

বসিলে দশ মিনিটও ঐ বিষয়ে একজনে মন হির রাখা বায় না। প্রভ্যেকেই

মনে করেন, ভিনি জৈণ নন, ভবে আদর করিয়া জীকে আধিপভা করিতে দেন

মাত্র। মনকে বলে রাখিয়াছি মনে করাটা ঠিক ঐ রকম। মনকে

বিশাস করিয়া কখন নিশ্বিত্ত থাকিও না।

একদিন কথাপ্রদক্ষে বলিলাম—স্বামীজী, দেখিতেছি ধর্ম ঠিক ঠিক বুঝিতে হইলে অনেক লেখাপড়া জানা আবশুক।

তিনি বলিলেন: নিজে ধর্ম ব্ঝিবার জন্ত লেখাপড়ার আবশুক নাই। কিছ অক্তকে ব্ঝাইতে হইলে উহার বিশেষ আবশুক। পর্মহংস রামকৃঞ্দেব 'রামকেট' বলিয়া সহি করিতেন, কিছ ধর্মের সারতত্ত তাঁহা অপেকা কে ব্ঝিয়াছিল?

আমার বিশাস ছিল, সাধ্-সন্থাসীর স্থলকায় ও লদা সম্ভটিতিত হওয়া অসম্ভব। একদিন হাসিতে হাসিতে তাঁহার দিকে কটাক্ষ করিয়া ঐ কথা বলায় তিনিও বিদ্রাপচ্চলে উত্তর করিলেন: ইহাই আমার Famine Insurance Fund—যদি পাঁচ-সাত দিন খাইতে না পাই, তবু আমার চর্বি আমাকে জীবিত রাধিবে। তোমরা একদিন না খাইলেই সব অন্ধকার দেখিবে। আর বে ধর্ম মাহায়কে স্থী করে না, তাহা বাস্তবিক ধর্ম নহে, dyspepsia (অজীর্ণতা)-প্রস্ত রোগবিশেষ বিদ্যা জানিও।

স্থামীজী সন্ধীত-বিভার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। একদিন একটি গান আরম্ভও করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি 'ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'; তারপর শুনিবার আমার অবসরই বা কোধার? তাঁহার কথা ও গরই আমাদিগকে মোহিত করিয়াছিল।

আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, বধা—Chemistry, Physics, Geology, Astronomy, Mixed Mathematics প্রভৃতিতে তাঁহার বিশেষ দধল ছিল এবং তৎসংক্রাম্ভ সকল প্রশ্নই অতি সরল ভাষায় ঘুই- চারি কথার ব্থাইয়া দিছেন। আবার ধর্যবিষয়ক সীমাংসাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহাদ্যে ও দৃষ্টান্তে বিশদভাবে ব্থাইতে এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের হে একই লক্ষ্য—একই দিকে গতি, ভাহা দেখাইতে তাঁহার স্থায় ক্ষমতা আরু কাহারও দেখি নাই।

লখা, মরিচ প্রভৃতি তীক্ষ ক্রব্য তাঁহার বড় প্রিয় ছিল। কারণ জিল্ঞাসায় একদিন বলিয়াছিলেন: পর্বটনকালে সন্মাদীদের দেশ-বিদেশের নানাপ্রকার দ্বিত জল পান করিতে হয়; তাহাতে শরীর ধারাপ করে। এই দোব-নিবারণের জন্ম তাহাদের মধ্যে অনেকেই গাঁজা, চরদ প্রভৃতি নেশা করিয়া থাকে। আমিও সেইজন্ম এত লহা থাই।

রাজ্যেরারা ও থেতড়ির রাজা, কোলাপুরের ছত্ত্বপতি ও দাক্ষিণাত্যের অনেক রাজা-রাজড়া তাঁহাকে বিশেব ভক্তি করিতেন; তাঁহাদেরও তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। অসামাস্ত ত্যাগী হইয়া রাজা-রাজড়ার সহিত অত মেশামেশি তিনি কেন করেন, এ-কথা অনেকেরই হাদয়ক্স হইত না। কোন কোন নির্বোধ লোক এ-জন্ত তাঁহাকে কটাক্ষ করিতেও ছাড়িত না।

কারণ জিজ্ঞাসায় একদিন বলিলেন: ছাজার হাজার দরিদ্র লোককে উপদেশ দিয়া সংকার্য করাইতে পারিলে যে ফল হইবে, একজন শ্রীমান্ রাজাকে সেইদিকে আনিতে পারিলে তদপেকা কত অধিক ফল হইবে। ভাবো দেখি! গরীব প্রজার ইচ্ছা হইলেও সংকার্য করিবার ক্ষমতা কোথায় ? কিন্তু রাজার হাতে সহস্র সহস্র প্রজার মকলবিধানের ক্ষমতা পূর্ব, হইতেই রহিয়াছে, কেবল উহা করিবার ইচ্ছা নাই। সেই ইচ্ছা যদি কোনরূপে ভাহার ভিতর একবার জাগাইরা দিতে পারি, ভাহা হইলে ভাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাহার অধীন সকল প্রজার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে এবং জগতের কত বেশী কল্যাণ হইবে।

বাগ্বিভণ্ডায় ধর্ম নাই, ধর্ম অমুভব-প্রভ্যক্ষের বিষয়, এই কথাটি বুঝাইবার জন্ম তিনি কথায় কথায় বলিতেন: Test of pudding lies in eating, অমুভব কর; তাহা না হইলে কিছুই বুঝিবে না। তিনি কণট সন্ন্যাসীদের উপর অভ্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। বলিতেন, ঘরে থাকিয়া মনের উপর অধিকার হাপন করিয়া তবে বাহিরে যাওয়া ভাল; নতুবা নবাম্বাগটুকু কমিবার পর প্রায় গাঁজাখোর সন্ন্যাসীদের দলে মিশিয়া পড়িতে হয়।

আমি বলিলাম, কিন্তু বরে থাকিয়া সেটি হওয়া যে অভ্যন্ত কঠিন;
সর্বভূতকে লমান চোথে দেখা, রাগ-বেব ভ্যাগ করা প্রভৃতি বে-লকল কাজ
ধর্মলাভের প্রধান সহায়—আপনি বাহা বলেন, ভাহা বলি আমি আজ হইডে
অহুষ্ঠান করিতে থাকি, তবে কাল হইতে আমার চাকর ও অধীন কর্মচারিগণ
এবং দেশের লোকেও আমাকে এক দও শান্তিতে থাকিতে দিবে না।

উত্তরে তিনি পরসহংগ শ্রীরামক্বফদেবের সর্প ও স্র্যাসীর গছটি বলিয়া বলিলেন: কথন ফোঁদ ছেড়োনা, আর কর্তব্য পালন করিছেছ মনে করিয়া সকল কর্ম করিও। কেছ দোব করে, দও দিবে; কিছু দও দিতে গিরা কথন রাগ করিও না। পরে পূর্বের প্রসঙ্গ পুমরায় উঠাইয়া বলিলেন:

এক সময়ে আমি এক তীর্থস্থানের প্রিস্ট্র্নের অভিথি হট্রাছিলাম; লোকটির বেশ ধর্মজ্ঞান ও ভক্তি ছিল। তাঁহার বেতন ১২৫ টাকা,
কিন্তু দেখিলাম, তাঁহার বাদার ধরচ মাসে হুই-ভিন শত টাকা হইবে।
যথন বেশী জানান্তনা হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আপনার তো জার অপেকা
থরচ বেশী দেখিতেছি—চলে কিরপে ?' ভিনি ঈষৎ হাস্ত করিয়া বলিলেন,
'আপনারাই চালান। এই ভীর্থস্থলে বে-সকল সাধ্-সন্নাসী জাসেন, ভাঁহাদের
ভিত্তবে সকলেই কিছু আপনার মতো নন। সন্দেহ হইলে তাঁহাদের নিকট
কি আছে না আছে, ভরাস করিয়া থাকি। অনেকের নিকট প্রচ্ব টাকাকড়ি বাহির হয়। যাহাদিগকে চোর সন্দেহ করি, ভাহারা টাকাকড়ি
ফেলিয়া পালায়, আর আমি সেই সমন্ত আত্মনাৎ করি। অপর অ্বহাস
কিছু লই না।'

যামীজীর সহিত একদিন 'অনন্ত' (Infinity) সহক্ষে কথাবার্তা হয়।
সেই কথাটি বড়ই হুলর ও সভ্য; তিনি ঘলিলেন, 'There can be no
two infinities.' আমি সমন্ন অনন্ত (time is infinite) ও আকাশ
অনন্ত (space is infinite) বলান্ন তিনি বলেন: আকাশ অনন্তটা ব্রিলাম,
কিন্তু সমন্ন অনন্তটা ব্রিলাম না। বাহা হউক, একটা পদার্থ অনন্ত, এ
কথা ব্রি, কিন্ত ছুইটা জিনিস অনন্ত হুইলে কোন্টা কোথান্ন থাকে ? আন
একটু এগোও, দেখিবে—সমন্ত ঘাহা, আকাশও ভাহাই; আনও অগ্রসর
হুইনা ব্রিবে, সকল পদার্থই অনন্ত, এবং সেইসকল অনন্ত পদার্থ একটা বই
ছুইটা দশ্টা নন্ত।

এইরপে স্বামীজীর পদার্পণে ২৬শে অক্টোবর পর্বন্ধ স্থানার বাসায় স্থানদের স্থোত বহিয়াছিল। ২৭শে তারিখে বলিলেন, 'স্থার থাকিব না; রামেশর বাইব মনে করিয়া স্থানক দিন হইল এই দিকে চলিভেছি। বদি এই ভাবে স্থানর হই, তাহা হইলে এ জনমে স্থার রামেশর পৌছানো হইবে না।' স্থামি স্থানক স্প্রেথ করিয়াও স্থার রাখিতে পারিলাম না। ২৭শে স্থান্টোবর মেল ট্রেনে, তিনি মর্যাগোয়া বাজা করিবেন, স্থির হইল। এই স্পন্ন সময়ের মধ্যে তিনি কত লোককে মোহিত করিয়াছিলেন, তাহা বলা বায় না। টিকিট কিনিয়া তাঁহাকে গাড়িতে বসাইয়া স্থামি সাম্ভান্ধে প্রণাম করিলাম ও বলিলাম, 'স্থামীজী, জীবনে স্থান্ধ করিয়া করিবেও আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণাম করি নাই, স্থান্ধ স্থাপনাকে প্রণাম করিয়া কুতার্থ হইলাম।'

শামীদ্দীর সহিত আমার তিনবার মাত্র দেখা হয়। প্রথম—আমেরিকা বাইবার পূর্বে; সে-বারকার দেখার কথা অনেকটা বলিলাম। বিতীয়—যখন ডিনি বিতীয়বার বিলাত এবং আমেরিকা বাত্রা করেন তাহার কিছু পূর্বে। ভূতীয় এবং শেষবার দেখা হয় তাঁহার দেহত্যাগের ছয়-সাত মাস পূর্বে। এই করবারে তাঁহার নিকট বাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছিলাম, ভাহার আজাপান্ত বিবরণ দেওয়া অসন্তব। বাহা মনে আছে, তাহার ভিতর সাধারণ-পাঠকের উপযোগী বিষয়গুলি আনাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াই তিনি হিন্দুদিগের জাতি-বিচার সহত্বে ও কোন কোন সম্প্রদায়ের ব্যবহারের উপর তীত্র কটাক্ষ করিয়া বে বক্তৃতাগুলি নাজান্দে দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি মনে করিয়াছিলাম, স্বামীজীর ভাষাটা একটু বেশী কড়া হইয়াছে। তাঁহার নিকট সে কথা প্রকাশন্ত করিয়াছিলাম। শুনিয়া তিনি বলিলেন: বাহা কিছু বলিয়াছি, সমন্ত স্ত্যা আর বাহাদের সহত্বে এক্সপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছি, তাঁহাদের কার্বের তুলনার উহা বিন্দুমাজও অধিক কড়া নহে। সভ্য কথার সন্বোচ বা গোপন করার তো কোন কারণ দেখি না; তবে এক্সপ কার্বের এক্সপ নমালোচনা করিয়াছি বলিয়া মনে করিও না বে, তাঁহাদের উপর আমার রাগ ছিল বা আছে, অথবা কেছ কেছ বেমন ভাবিয়া থাকেন, কর্তব্যবোধে বাহা করিয়াছি, তাহার জন্ত এখন আমি চ্বংখিত। ও-কথার একটাও সত্য নহে। আমি বাগিয়াও ঐ কাজ করি নাই এবং করিয়াছি বলিয়াও চ্বংখিত নহি। এখনও বদি এরূপ কোন অপ্রির কার্ব করা কর্তব্য বলিয়া বোধ হয়, ভাহা হইলে এখনও এরূপ নিঃসহোচে উহা নিশ্চয় করিব।

ভঙ্ত সন্ন্যাদীদের সহকে আর একদিন কথা উঠায় বলিলেন: অবশ্য অনেক বদমায়েল লোক ওয়ারেন্টের ভয়ে কিংবা উৎকট হুদ্ধর্য করিয়া লুকাইবার জন্ত সন্মাদীর বেশে বেড়ায় সভ্য; কিন্তু ভোষাদেরও একটু দোষ আছে। ভোমরা মনে কর, কেহু সন্ন্যাদী হইলেই ভাহার ঈশরের মতো ত্রিগুণাভীত হওয়া চাই। লে পেট ভরিয়া ভাল থাইলে দোব, বিছানায় শুইলে দোব, এমন কি, জুতা বা ছাতি পর্বস্ত ভাহার ব্যবহার করার জো নাই। কেন, ভাহারাও ভো মাছ্ব, ভোমাদের মতে পূর্ণ পরমহংল না হইলে ভাহার আর গেরুয়া বস্ত্র পরিবার অধিকার নাই—ইহা ভূল। এক সময়ে আমার একটি সন্ন্যাদীর সহিত আলাপ হয়। তাঁহার ভাল পোশাকের উপর ভারি ঝোঁক। ভোমবা ভাহাকে দেখিলে নিশ্চয়ই ঘোর বিলাদী মনে করিবে। কিন্তু বাড়বিক ভিনি বথার্থ সন্ন্যাদী।

খানীজী বলিতেন: দেশ-কাল-পাত্ত-ভেদে মানসিক ভাব ও অহভবের অনেক তারতম্য হয়। ধর্ম সহক্ষেও সেইরপ। প্রভ্যেক মাহুষেরই আবার একটা-না-একটা বিষয়ে বেলী ঝোঁক দেখিতে পাওয়া যায়। জগতের সকলেই আপনাকে বেলী বৃদ্ধিমান্ মনে করে। তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমিই কেবল বৃঝি, অজ্ঞে বৃঝে না, ইহাভেই ষত গওগোল উপস্থিত হয়। সকলেই চায়, প্রত্যেক বিষয়টা অপর সকলে ভাহারই মতো দেখুক ও বৃঝক। সে বেটা সত্য বৃঝিয়াছে বা যাহা জানিয়াছে, ভাহা ছাড়া আরু কোন সত্য থাকিতে পারে না। সাংসারিক বিষয়েই হউক বা ধর্মফ্রনীয় কোন বিষয়েই হউক, ও-রূপ ভাব কোনসতে মনে আসিতে দেওয়া উচিত নয়।

অগতের কোন বিষয়েই সকলের উপর এক আইন থাটে না। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে নীতি, এবং সৌন্দর্যবোধও বিভিন্ন দেখা বায়। তিরবত-দেশে এক ত্রীলোকের বহু পতি থাকার প্রথাপ্রচলিত আছে। হিমালয়-অনপকালে আমার এরপ একটি তিরবতীয় পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ঐ পরিবারে হয়জন পুরুষ এবং ঐ হয়জনের একটি ত্রী ছিল। ক্রমে পরিচয়ের গাঢ়তা অক্সিলে আমি একদিন ভাহাদের ঐ কুপ্রথা সহজে বলার ভাহারা বিবক্ত হইয়া বলিয়াছিল, 'তুমি সাধু সন্ন্যাসী হইয়া লোককে বার্থপরতা শিথাইতে চাহিতেছ ? এটি আমারই উপভোগ্য, অঞ্চের নয়—এক্সপ ভাবা কি অন্তান্থ নহে ?' আমি ভো শুনিয়া অবাক !

নাসিক। এবং পারের থবঁতা লইয়াই চীনের সৌনর্থ-বিচার, এ-কথা সকলেরই জানা আছে। আহারাদি সম্বন্ধেও ঐরপ। ইংরেজ আমাদের মতো স্থাসিত চাউলের অন্ন ভালবাসে না। এক সম্বে কোন স্থানের জজ-সাহেবের অন্তন্ত বদলি হওয়ায় তথাকার কতকগুলি উকিল যোক্তার তাহার সম্মানার্থ উত্তম সিধা পাঠাইয়াছিলেন। ভাহার মধ্যে কয়েক সের স্থাসিত চাউল ছিল। জজ-সাহেব স্থাসিত চাউলের ভাত খাইয়া উহা পচা চাউল মনে করেন এবং উকিলদের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বলেন, 'You ought not to have given me rotten rice.'—তোমাদের পচা চালগুলি আমাকে দেওয়া ভাল হয় নাই।

কোন এক সময়ে ট্রেনে বাইভেছিলাম, সেই কামরায় চার-পাঁচটি নাহেব ছিলেন। কথাপ্রনকে তামাকের বিষয়ে আমি বলিলাম, 'হ্রবাসিত গুডুক ভামাক জলপূর্ণ হুঁকায় ব্যবহার করাই তামাকু-সেবনের শ্রেষ্ঠ উপভোগ।' আমার নিকট খ্ব ভাল তামাক ছিল, তাঁহাদিগকে উহা দেখিতেও দিলাম। তাঁহারা আত্রাণ লইয়াই বলিলেন, 'এ ভো অভি ফুর্গন্ধ! ইহাকে তুমি হুগন্ধ বলো?' এইরূপে গন্ধ, আখাদ, সৌন্দর্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমান্ধ-দেশ-কালভেদে ভিন্ন ভিন্ন মত।

খামীজীর পূর্বোক্ত কথাগুলি ছাদয়লম করিতে আমার বিলম্ব হয় নাই।
আমার মনে হইল, পূর্বে শিকার করা আমার কত প্রিয় ছিল। কোন পশুপক্ষী দেখিলে কতক্ষণে উহাকে মারিব, এই জন্ত প্রাণ ছটফট করিত।
মারিতে না পারিলে জভান্ত কট বোধ হইত। এখন ও-রূপ প্রাণিবধ
একেবারেই ভাল লাগে না। স্থতরাং কোন জিনিসটা ভাল লাগা বা মন্দ
লাগা কেবল জভাসের কাজ।

আপনার মত বজার রাখিতে প্রত্যেক মাহুষেরই একটা বিশেষ জিল দেখা যায়। ধর্মমত সহজে আবার উহার বিশেষ প্রকাশ। স্বামীজী ঐ সহজে একটি গল্প বলিছেন : এক সময়ে একটি কুল বাজা কর কবিবার করা অন্ত এক বাজা সদলবলে উপস্থিত হইলেন। কাজেই শক্ষর হাত হইতে কিরুপে বজাঃ পাওয়া বার স্থিব করিবার জন্ত সেই রাজ্যে এক মহা সভা আহত হইল। সভায় ইঞ্জিনিয়য়, প্তথ্য, চর্মকার, কর্মকার, উকিল, প্রোহিত প্রভৃতি সভাসদ্গণ উপস্থিত হইলেন। ইঞ্জিমিয় বলিলের, 'লহরের চারিদিকে বেড় দিয়া এক রহং খাল খনন কর।' প্তথ্যর বলিল, 'কাঠের দেওয়াল দেওয়া বাক।' চামার বলিল, 'চামড়ার মতো মজবুত কিছুই নাই; চামড়ার বেড়া লাও।' কামার বলিল, 'ভ-সব কাজের কথা নয়; লোহার দেওয়ালই ভাল, ভেদ করিয়া গুলিগোলা আসিতে পারিবে না।' উকিল বলিলের, 'কিছুই করিবার দরকার নাই; আমাদের রাজ্য লইবার শক্রদের কোন অধিকার নাই—এই কথাটি ভাহাদের তর্কস্থিত হারা ব্রাইয়া দেওয়া বাউক।' পুরোহিত বলিলের, 'ভোমরা সকলেই বাতুলের মতো প্রলাপ বকিতেছে। হোম যাগ কর, স্বভায়ন কর, তুলসী দাও, শক্ষরা কিছুই করিতে পারিবে না।' এইরপে রাজ্য বাঁচাইবার কোন উপায় হির না করিয়া ভাহারা নিজ নিজ মতে লইয়া মহা হলসুল ভর্ক আরম্ভ করিল। এই রক্ষ করাই মাছুবের স্বভাব।!

গরটি শুনিয়া আমারও মাহুবের মনের একঘেরে ঝোঁক সম্বন্ধ একটি কথা মনে পড়িল, স্বামীজীকে বলিলাম, 'প্রামীজী, <u>আমি ছেলেবেলায়</u> পাগলের সহিত আলাপ করিতে বড় ভালবালিজাম। একদিন একটি পাগল দেখিলাম বেশ বৃদ্ধিমান, ইংরেজীও একটু-আগুটু জ্বানে; তার চাই কেবল জল থাওুয়া! সলে একটি ভালা ঘটি। ব্থানে জল পার, থাল হউক, হোউজ হউক, নৃতন একটা জলের জায়গা দেখিলেই সেথানকার জল পানকরিত। আমি তাহাকে এত জল খাবার কারণ জিজাসায় সে বলিল, 'Nothing like water, sir!'—জলের মতো কোন জিনিসই নেই, মোলাই! তাহাকে আমি একটি ভাল ঘটি দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম, সে উহা কোনমতে লইল না। কারণ জিজাসার বলিল, 'এটি ভালা ঘটি বলিয়াই এতিদ্দিন আছে। ভাল হইলে জন্তে চুরি করিয়া লইত।'

খামীজী গল্প শুনিরা বলিলেন, 'সে ভো বেশ মজার পাগল। ওদের monomaniac বলে। আমাদের সকলেরই ঐ রকষ এক-একটা ঝোঁক আছে। আমাদের উহা চাশিয়া রাখিবার ক্ষমতা আছে, পাগলের ভাহঃ নাই। পাগলের সহিত আমাদের এইটুকু মাত্র প্রভেদ। রোগ-শোক-অহমারে, কাম-ক্রোধ-হিংসায় বা অক্ত কোন অত্যাচার বা অনাচারে মাহ্রর তুর্বল হইয়া ঐ সংযমটুকু হারাইলেই মুশকিল! মনের আবেগ আর চাপিতে পারে না। আমরা তথন বলি, ও লোকটা থেপেছে। এই আর কি!

যামীজীর খদেশান্তরাগ অত্যন্ত প্রবল ছিল; এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি।
একদিন ঐ সম্বন্ধে কথা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলা হয় বে, সংসারী কোকের
আগনাপন দেশের প্রতি অন্তরাগ নিত্যকর্তব্য হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে নিজের
দেশের মায়া ত্যাগ করা এবং সকল দেশের উপর সমদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া সকল
দেশের কল্যাণচিন্তা হদয়ে রাখা ভাল। ঐ কথার উত্তরে খামীজী বে জলন্ত
কথাগুলি বলেন, তাহা কথনও ভুলিতে পারিব না। তিনি বলিলেন, 'ষে
আপনার মাকে ভাত দেয় না, সে অল্যের মাকে আবার কি পুষ্বে ?'

আমাদের প্রচলিত ধর্মে, আচার-ব্যবহারে, সামাজিক প্রথায় বে অনেক দোব আছে, স্বামীজী এ কথা স্বীকার করিতেন, বলিতেন, 'সে-সকল সংশোধন করিবার চেটা করা আমাদের সর্বভোভাবে কর্তব্য; কিন্তু তাই বলিয়া সংবাদপত্তে ইংরেজের কাছে সে-সকল ঘোষণা করিবার আবশুক কি? ঘরের গলদ বাহিরে বে দেখায়, তাহার মতো গর্দভ আর কে আছে? Dirty linen must not be exposed in the street.'—ময়লা কাপড়-চোপড় বাস্তার ধারে, লোকের চোধের সামনে বাখাটা উচিত নয়।

গ্রীষ্টান মিশনরীগণের সহক্ষে একদিন কথাবার্তা হয়। তাঁছারা আমাদের দেশে কড উপকার করিয়াছেন ও করিতেছেন, প্রসদক্ষমে আমি এই কথাবিল। শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'কিন্তু অপকারও বড় কম করেন নাই। দেশের লোকের মনের শ্রুছাটি একেবারে গ্রোলায় দিবার বিলক্ষণযোগাড় করিয়াছেন। শ্রুছানাশের, সৃদ্দে সলে মহন্তাত্তরও নাশ হয়। এ কথা কেই কি বোরে? আমাদের দেবদেবীর নিন্দা, আমাদের ধর্মের কুৎসা না করিয়া কি তাঁছাদের নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত দেখানো বায় না? আর এক কথা, বিনি বে ধর্মমত প্রচার করিতে চান, তাঁছার পূর্ণ বিশাস ও তদহুষায়ী কাল করা চাই। অবিকাংশ মিশনরী মূখে এক, কালে আর। আমি কপটতার উপর ভারি চটা।'

ঞ্জনি ধর্ম ও বোগ সম্বন্ধে অনেক কথা অতি স্বন্ধবভাবে বলিয়াছিলেন। ভাহার মর্ম বতদ্ব মনে আছে, এইখানে লিখিলাম: লকল প্রাণীই সভত স্থা হইবার চেটার বিব্রত; কিছ থ্ব কম লোকই স্থা। কাজকর্মও সকলে অনবরত করিতেছে; কিছ তাহার অভিলবিত ফল পাইতে প্রায় দেখা যায় না। এরপ বিপরীত ফল উপস্থিত হইবার কারণ কি, তাহাও সকলে ব্রিবার চেটা করে না। সেই জল্লই মাহ্ব হুংখ পায়। ধর্ম সম্বন্ধে বেরপ বিশাস হউক না কেন, কেই যদি ঐ বিশাস-বলে আপনাকে যথার্থ স্থা বিলিয়া অহভব করে, তাহা হইলে তাহার ঐ মত পরিবর্তন করিবার চেটা করা কাহারও উচিত নহে, এবং করিলেও তাহাতে স্থমল ফলে না। তবে মুখে বে বাহাই বলুক না কেন, যখন দেখিবে কাহারও ধর্ম সম্বন্ধে কথা-বার্তা শুনিবারই কেবলমাত্র আগ্রহ আছে, উহার কোন কিছু অহুষ্ঠানের চেটা নাই, তখনই জানিবে যে তাহার কোন একটা বিষয়ে দুঢ় বিশাস হয় নাই।

ধর্মের মূল উদ্দেশ্ত মাতৃষকে স্থী করা। কিন্তু পরকরে স্থী হইক বলিয়া ইহজনে তু:থভোগ করাও বুদ্ধিমানের কাল নছে। এই জনে, এই মৃহুর্ত হইতেই স্থী হইতে হইবে। যে ধর্ম দারা ভাহা সম্পাদিত হইবে, ভাহাই মাহবের পক্ষে উপযুক্ত ধর্ম। ই<u>লিয়ভোগজনিত হথ কণস্থায়ী ও ভাছার সহিত</u> অবশুস্থারী ভূঃখন অনিবার্য। শিশু, অক্সান ও প্রপ্রকৃতির লোকেরাই ঐ কণস্থায়ী তঃখমিভিত তথকে বাহাবিক তথ মনে কবিয়া থাকে। যদি ঐ স্থকেও কেছ জীবনের একমাত উদ্দেশ ক্রিয়া চিরকাল সম্প্রশে নিশ্চিভ ও হুখী থাকিতে পারে, তাহাও মন্দ নছে। কিন্তু আৰু পর্যন্ত এরপ লোক দেখ<u>া যায় নাই</u>। সচরাচর ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা ইন্দ্রিরচরিতার্থতাকেই হুধ মনে করে, ভাহারা আপনাদের অপেকা ধনবান বিলাসী লোকদের অধিক স্থী মনে করিয়া খেব করে এবং উচ্চশ্রেণীর বছব্যয়সাধ্য ইন্দ্রিয়ভোগ দেখিয়া উহা পাইবার জন্ম লালায়িত হ<u>ইয়া অন্থী হয়। সুমাট আলেকজেনার</u> সমত পুথিবী জয় করিয়া, পৃথিবীতে জার জয় করিকার দেশ নাই ভাবিয়া তৃঃধি<u>ত হইয়াছিলে</u>ন। সেই জন্ত বৃদ্ধিমান্ মনীবীরা অনেক দেপিয়া ভনিয়া विচার করিয়া অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, কোন একটা ধর্মে বদি পূর্ণ বিশাস হয়, তবেই মাম্বৰ নিশ্চিম্ভ ও ৰথাৰ্থ স্থণী হইতে পারে।

বিভা বৃদ্ধি প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রত্যেক মাহুবের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেখা বার। সেই জন্ত ভাছাদের উপবোগী ধর্মও ভিন্ন ভিন্ন হওয়া আবশুক; নতুবা কিছুতেই উহা ভাহাদের সন্তোবপ্রদ হইবে না, কিছুতেই ভাহারা উহার অষ্ঠান করিয়া বথার্থ ক্থী হইতে পারিবে না। নিজ নিজ প্রকৃতির উপযোগী সেই সেই ধর্মত নিজেকেই ভাবিয়া চিন্তিয়া, দেখিয়া ঠেকিয়া বাছিয়া লইডে হইবে। ইহা ভিন্ন অন্ত উপান্ন নাই। ধর্মগ্রহণাঠ, গুরুপদেশ, সাধুদর্শন, সংপ্রক্ষের সন্ধ প্রভৃতি ঐ বিষয়ে সাহাব্য করে মাত্র।

কর্ম সহত্বেও জানা আবশ্রক বে, কোন-না-কোন প্রকার কর্ম না করিয়া কেইই থাকিতে পারে না; কেবল জাল বা কেবল মলা, জগতে এরপ কোন কর্মই নাই। জালটা করিতে গেলেই সলে লঙ্গে কিছু না কিছু মলা করিতেই হুইবে। আর সেজক কর্ম বারা যেমন হব্য আসিবে, কিছু-না-কিছু ছুংখ এবং অভাববোধও সেই সলে আসিবেই আসিবে, উহা অবশ্রকারী। সে ভুংখটুকু যদি না লইতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হুইলে বিষয়-ভোগ-জনিত আপাত-হুখলাভের আলাটাও ছাড়িতে হুইবে। অর্থাৎ স্বার্থ-হ্রখ অবেষণ না করিয়া কর্তবার্থিতে সকল কার্য করিয়া বাইতে হুইবে। উহার নাম নিকাম কর্ম, গীতাতে ভগবান্ অর্জুনকে ভাহারই উপদেশ করিয়া বলিতেছেন, 'কাল করো, কিন্তু ফলটা আমাকে দাও; অর্থাৎ আমার জন্মই কাল করো।'

গীতা, বাইবেল, কোরান, প্রাণ প্রত্তি অতি প্রাচীন গ্রন্থ-নিবন্ধ ঘটনাবলীর বথাবথ ঐতিহাসিকত সহক্ষে আমার আদৌ বিশাস হইত না। স্থামীজীকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, 'কুক্কেজ-মুক্রে অনতিপূর্বে অর্জুনের প্রতি ভগবান শ্রীক্রফের ধর্ম-উপদেশ, বাহা ভগবদ্গীতায় লিপিবন্ধ আছে, তাহা বথার্থ ঐতিহাসিক ঘটনা কি-না ?' উত্তরে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বড় ফুলর। তিনি বলিলেন: গীতা অতি প্রাচীন গ্রন্থ। প্রাচীন কালে ইতিহাস লেখার বা প্রকাদি ছাপার এখনকার মতো এত ধুমধাম ছিল না; সেক্ক তোমাদের মতো লোকের কাছে ভগবদ্গীতার ঐতিহাসিকত্ব প্রমাণ করা কঠিন। কিন্ধু গীতোক্ত ঘটনা যথায়থ ঘটিয়াছিল কি-না, সেক্ক তোমাদের মাথা ঘামাইবার কারণও দেখিতেছি না। কেন না যদি কেছ—শ্রীক্রগন্ সার্থি হইয়া অর্জুনকে গীতা বলিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য প্রমাণপ্রাণ্যে তোমাদের ব্যাইয়া দিতে পাবে, তাহা হইলেই কি তোমরা গীতাতে যাহা কিছু লেখা আছে, তাহা বিশ্বাস করিবে ? সাক্ষাৎ ভগবান্ বখন তোমাদের নিকট মূর্ভিমান্ হইয়া আদিলেও তোমরা উাহাকে পরীকা করিতে

হোটো ও তাঁহার দিবরম্ব প্রমাণ করিছে বলো, তথন গীতা ঐতিহাসিক কিনা, এ বৃথা সমস্যা লইয়া কেন ঘূরিয়া বেড়াও? পারো যদি তো গীতার উপদেশগুলি ঘতটা সভব জীবনে পরিণত করিরা কুতার্থ হও। পরসহংসদেব বলিতেন, 'আম থা, গাছের পাতা গুলে কি হবে?' আমার বোধ হয় ধর্মশাল্রে লিপিবদ্ধ ঘটনার উপর বিশাস-অবিশাস করা is a matter of personal equation (ব্যক্তিগত ব্যাপার)—অর্থাৎ মাহ্মর কোন এক অবস্থা-বিশেবে পড়িয়া তাহা হইতে উদ্ধার-কামনায় পথ খুঁজিতে থাকে এবং ধর্মশাল্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনার সহিত তাহার নিজের অবস্থা ঠিক ঠিক মিলিতেছে দেখিতে পাইলে ঐ ঘটনা ঐতিহাসিক বলিয়া নিশ্চয় বিশাস করে। আর ধর্মশাল্রেক্ত ঐ অবস্থার উপযোগী উপায়ও আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।

যামীলী একদিন শারীরিক এবং মানসিক শক্তি অভীষ্ট কার্যের নিমিত্ত সংরক্ষণ করা যে প্রত্যেকের কডদূর কর্তব্য, তাহা অতি ফুলর ভাবে আমাদের ব্যাইয়াছিলেন, 'অনুধিকার চর্চায় বা বুধা কাজে বে অজ্ঞিক্ষয় ক্ররে, অভীষ্ট কর্ষিদ্ধির অন্ত পর্যাপ্ত শক্তি সে আর কোধায় পাইবে? The sum-total of the energy which can be exhibited by an ego is a constant quantity— অর্থাৎ প্রত্যেক জীবাজার ভিতরে নানাভাবে প্রকাশ করিবার বে শক্তি বর্তমান বহিয়াছে, উহা সীমাবদ্ধ; স্তরাং সেই শক্তির অধিকাংশ একভাবে প্রকাশিত হইলে ততটা আর অন্তভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। ধর্মের গভীর সভাসকল জীবনে প্রভাক্ত করিতে হইলে অনেক শক্তির প্রয়োলন ; সেই অন্তই ধর্মপথের প্রকলিগের প্রক্তি—বিষয়ভোগ ইত্যাদিতে শক্তিক্ষয় না করিয়া ব্রহ্মচর্যান্তর ছাত্র। শক্তিসংরক্ষার উপদেশ সকল ভাতির ধর্মগ্রেই দেখিতে পাওয়া হায়।'

ষামীজী বাঞ্চলাদেশের পদ্ধীগ্রাম ও তথাকার লোকদের কতকগুলি আচরণের উপর বড় একটা সম্ভষ্ট ছিলেন না। পদ্ধীগ্রামের একই পৃষ্ধরিণীতে স্নান, জলশোচ প্রভৃতি এবং সেই পৃক্রের জলই পান করার প্রথার উপর তিনি ভারি বিরক্ত ছিলেন।

খামীজীর এক এক দিনের এইরূপ কথাবার্তা ধরিয়া রাখিতে পারিলে এক একধানি পুত্তক হইত। একই প্রশ্নের বারবার একই ভাবে উত্তর দেওয়া এবং একই দৃষ্টান্তের সাহাব্যে বোঝানো তাঁহার বীতি ছিল না। যতবারই সেই প্রধার উত্তর দিতেন, ওতবারই উহা নৃতন ভাবে নৃতন দৃষ্টাছ-সহায়ে এম্ফি বলিবার ক্ষমতা ছিল বে, উহা সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া লোকের বোধ হইও এবং উাহার কথা শুনিতে ক্লান্থিবোধ দ্বে থাকুক, আগ্রহ ও ক্ষম্বাশ্ব উত্তরোজ্ঞর বৃদ্ধি পাইত। বক্তৃতা সবচ্ছেও তাঁহার ঐ প্রথা ছিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিবার বিষয়গুলি (points) লিখিয়া তিনি কোনকালে বক্তৃতা করিতে পারিতেন না। বক্তৃতার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত হাসি-তামাসা, সাধারণভাবে কথাবার্তা এবং বক্তৃতার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমন্ধহীন বিষয়সকল লইয়াও চর্চা করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়ে হিন্দুধর্ম বুঝাইতে এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের সামগ্রস্থ দেখাইতে স্বামীদীর মতো আর কাহাকেও দেখা যায় নাই। সে-বিষয়ে ত্-চারটি কথা আৰু উপহার দিবার ইচ্ছা।

স্বামীজী বলিতেন: চেতন সচেতন, সুল স্ক্স—সবই একত্বের দিকে উর্ধবাদে ধাবমান। প্রথমে মাত্র্য যত রকম জিনিস দেখিতে লাগিল, তাহাদের প্রত্যেকটিকে বিভিন্ন জিনিস মনে করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম দিল। পরে বিচার করিয়া ঐ সম্ভ জিনিসগুলি ১৬টা মূলক্রব্য (elements) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থির করিল।

ঐ মৃলন্তব্যগুলির মধ্যে আবার অনেকগুলি মিশ্রন্তব্য (compound)
বলিয়া এখন অনেকের সন্দেহ হইতেছে। আর বখন রসায়ন-শান্ত
(Chemistry) শেষ মীমাংসায় পৌছিবে, তখন সকল জিনিসই এক
জিনিসেরই অবস্থাভেদমাত—বোঝা বাইবে। প্রথমে তাপ, আলো ও তড়িৎ
(heat, light and electricity) বিভিন্ন জিনিস বলিয়া সকলে জানিত।
এখন প্রমাণ হইয়াছে, ঐগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র। লোকে
প্রথমে সমন্ত পদার্থগুলি চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত
করিল। তারপর দেখিল বে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে, অন্ত সকল চেতন
প্রাণীর স্থায় গ্রমনশক্তি নাই মাত্র। তখন ধালি ছুইটি শ্রেণী বহিল—চেতন
ও অচেতন। আবার কিছুদিন পরে দেখা বাইবে, আমরা বাহাকে অচেতন
বলি, তাহাদেরও অল্পবিন্তর চৈতন্ত আছে।

<sup>&</sup>gt; স্বামীজী বধন পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেন, তথন অধ্যাপক জগদীশচন্ত বস্থ-প্রচারিত তাড়িত-প্রবাহবোগে জড়বন্তর চেতনবং আচরণ (Response of Inorganic Matter to Electric Currents) এই অপূর্ব তন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

পৃথিবীতে যে উচ্চ-নিম অনি দেখা বাম, ভাছাও সভত সম্ভল হইয়া
একভাবে পরিণত হইবার চেটা করিতেছে। বর্ষার অলে পর্বভালি উচ্চ অনি
ধূইয়া সিয়া গহররসকল পলিতে পূর্ণ হইতেছে। একটা উচ্চ জিনিস কোন
ভারপায় বাখিলে উহা ক্রমে চতুপার্যন্ত ক্রব্যের ক্রায় সমান উক্ষভাব ধারণ
করিতে চেটা করে। উক্ষভাশক্তি এইরূপে সঞ্চালন, সংবাহন, বিকিরণাদি
(conduction, convection and radiation) উপায়-অবলহনে সর্বলঃ
সমভাব বা একছের দিকেই অগ্রসর হইতেছে।

গাছের ফল ফুল পাভা শিক্ত আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেখিলেও বাত্তবিক উহারা যে এক, বিজ্ঞান ইহা প্রমাণ করিয়াছে। ত্রিকোণ কাঁচের মধ্য দিয়া দেখিলে এক সাদা বং, রামধন্তর সাভটা রঙের মভো পৃথক্ পৃথক্ বিভক্ত দেখায়। সাদা চক্ষে দেখিলে একই বং, আবার লাল বা নীল চশমার ভিতর দিয়া দেখিলে সমন্তই লাল বা নীল দেখার।

এইরপ বাহা সভ্য, ভাহা এক। মারা বারা আমরা পৃথক্ পৃথক্ দেখি মাত্র। অভএব দেশকালাভীত অবিভক্ত অবৈত সভ্যাবলয়নে মাছবের বভ কিছু ভিন্ন ভিন্ন পদার্থকান উপস্থিত হইলেও মাছব সেই সভ্যকে ধরিতে পারে না, দেখিতে পার না।

এইসব কথা শুনিয়া বলিলাম, 'বামীজী, আমাদের চোথের দেখাটাই কি
সব সময় ঠিক সভ্য ? ছ্থানা বেল লাইন সমাভ্যালে, দেখার বেন উহারা
ক্রমে এক আমুগার মিলিয়া গিয়াছে। মরীচিকা, রক্জ্নে সর্পত্রম প্রভৃতি
optical illusion (দৃষ্টিবিভ্রম) সর্বদাই হুইতেছে। Fluorspar নামক
গাথরের নীচে একটা রেখাকে double refraction-এ ছুটো দেখার। একটা
উভপেলিল আধ-মান জলে ভ্বাইয়া রাখিলে পেলিলের জ্লময় ভাগটা উপরের
ভাগ অপেকা মোটা দেখার। আবার সকল প্রাণীর চোখগুলি ভিন্ন ভিন্ন
ক্রভাবিশিষ্ট এক একটা লেল (lens) মাত্র। আমরা কোন জিনিন বভ
বড় দেখি, ঘোড়া প্রভৃতি অনেক প্রাণী ভাছাই ভদপেকা বড় দেখিয়া থাকে,
কেন না ভাছাদের চোখের লেল বিভিন্নপঞ্জিবিশিষ্ট। অভএব আমরা বাহা
ঘচকে দেখি, ভাহাই যে সভ্য, ভাহারও ভো প্রমাণ নাই। জুন স্টুরার্ট ফ্রিল
বিল্রাছেন, মাত্রর 'সভা সভা' করিয়া গারল, কিছু প্রকৃত সভ্য (Absolute
Truth) বুরিবার ক্রমভা মাত্ররের নাই, কারও ঘটনাক্রমে প্রকৃত সভ্য রাছ্রের

হত্তগত হইলে ভাহাই যে বাত্তবিক সভ্য, ইহা সে ব্ঝিবে কি করিয়া ? আমাদের সমস্ত জ্ঞান relative ( আপেন্দিক ), Absolute ব্ঝিবার ক্ষমভা নাই। অতএব Absolute ভগবান বা জগৎকারণকে মাছ্য কখনই ব্ঝিডে পারিবে না।'

খামীজী। ভোমার বা সচরাচর লোকের Absolute জ্ঞান না থাকিতে পারে, তাই বলিয়া কাহারও নাই, এমন কথা কি করিয়া বলো? জ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞান বলিয়া তুইরকম ভাব বা অবস্থা আছে। এখন ভোমরা যাহাকে জ্ঞান বলো, বাতাবিক উহা মিথ্যাজ্ঞান। স্তাজ্ঞানের উন্নয় হইলে উহা অন্তর্হিত হয়, তথন সব এক দেখায়। বৈত্তান জ্ঞানপ্রস্ত ।

আমি। স্বামীজী, এ তো বড় ভয়ানক কথা! বদি জ্ঞান ও মিখ্যাজ্ঞান ছুইটি জ্ঞিনিস থাকে, তাহা হুইলে আপনি বাহাকে সভ্যজ্ঞান ভাবিভেছেন, ভাহাও ভো মিখ্যাজ্ঞান হুইভে পারে, আর আমাদের বে বৈভজ্ঞানকে আপনি মিখ্যাজ্ঞান বলিভেছেন, ভাহাও ভো সভ্য হুইভে পারে ?

সামীজী। ঠিক বলেছ, সেইজগুই বেদে বিখাস করা চাই। পূর্বকালে আমাদের মৃনিঝ্যিগণ সমস্ত বৈভজ্ঞানের পারে গিয়া ঐ অবৈভ সভ্য অভ্রুভব করিয়া যাহা বলিয়া গিয়াছেন, ভাহাকেই বেদ বলে। স্থপ্ন জাগ্রৎ অবস্থার মধ্যে কোন্টা সভ্য কোন্টা অসভ্য, আমাদের বিচার করিয়া বলিবার ক্ষমভা নাই। যতক্ষণ না ঐ তুই অবস্থার পাবে গিয়া দাঁড়াইয়া—ঐ তুই অবস্থাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিব, তভক্ষণ কেমন করিয়া বলিব—কোন্টা সভ্য, কোন্টা অসভ্য ? শুধু ছুইটি বিভিন্ন অবস্থার অহুভব হুইতেছে, এরূপ বলা যাইতে পারে। এক অবহার বধন থাকো, তথন অন্তটাকে ভূল বলিয়া মনে হয়। স্বপ্নে হয়তো কলকাভার কেনাবেচা করিলে, উঠিয়া দেখ-বিছানার ওইয়া আছ। বখন সভ্যজ্ঞানের উদয় হইবে, ভগন এক ভিন্ন ছই দেখিবে না এবং পূর্বের ছৈভজ্ঞান মিথা। বলিয়া ব্ঝিতে পারিবে। কিন্তু এ-সব অনেক দূরের কথা, হাতেখড়ি হইতে না হইতেই রামায়ণ মহাভারত পড়িবার ইচ্ছা করিলে চলিবে কেন? ধুর্ম অভ্জবের জিনিদ, বৃদ্ধি দিয়া বুরিবার নছে। হাজেনাতে করিতে হইবে, <u>ভবে ইতার সভাাসতা র্ঝিতে পারিবে। এ-কথা ভোমাদের পাশ্চাতা</u> Chemistry ( ৰগায়ন ), Physics ( পদাৰ্থবিভা ), Geology (ভূতত্ববিভা) প্ৰভৃতিৰ অহুমোদিত। ছ-বোতৰ hydrogen (উদকান) আৰু এক বোতৰ

oxygen (অন্তর্গান পাইরা 'অল কই ?' বলিলে কি অল হইবে না, ভাহাদের একটা শক্ত আরগার রাধিয়া electric current (ভাজিত-প্রবাহ) ভাহার ভেতর চালাইরা ভাহাদের combination (সংবোগ, মিশ্রণ নহে) করিলে ভবে জল দেখিতে পাইবে এবং ব্রিবে বে, অল hydrogen ও oxygen নামক গ্যাস হইতে উৎপর। অভিত আন উপলব্ধি করিতে গেলেও সেইরপ ধর্মে বিশাস চাই, আগ্রহ চাই, অধ্যবসার চাই, প্রাণপণ যত চাই, ভবে যদি হয়। এক মাসের অভ্যাস ভাগে করাই কত কঠিন, দশ বৎসরের অভ্যাসের তো কথাই নাই। প্রভাকে বাজির শত শত জন্মের কর্মফল পিঠে বাঁধা বহিরাছে। একম্পুর্ত শশানবিরাগা হইল, আর বলিলে কি-না, 'কই, আরি তো সব এক দেখিতেছি না!'

আমি। সামীলী, আপনার ঐ কথা সভ্য হইলে বে Fatalism (অদৃষ্টবাদ)
আসিয়া পড়ে। <u>ষ্দি বহু জন্মের কর্মফল একজন্মে যাইবার নয়, ভবে</u>
আর চেটা <u>আগ্রহ কেন</u>? বধুন সকলের মৃক্তি হইবে, তখন আমারও
হইবে।

খামীজী। তাহা নহে। ক্র্ফল তো অবশ্রই ভোগ করিতে হইবে,
কিন্তু অনেক কারণে এ-সকল কর্মফল খব অন্ন সময়ের মধ্যেই নিঃশেব হইতে
পারে। ম্যান্ত্রিক-লঠনের পঞ্চাশখানা ছবি দশ মিনিটেও দেখানো যান্ত্র,
আবার দেখাইতে দেখাইতে সমস্ত রাজও কাটানো বার। উহা নিজের
আগ্রহের উপর নির্ভর করে।

স্টিরহত সহত্বেও স্থানীজীর ব্যাখ্যা অতি স্থলর: স্ট বস্তুমাত্রেই চেডন ও অচেডন ( স্থাবির জন্ত ) তুইভাগে বিভক্ত। মাহ্রব স্টে বস্তুর চেডনভাঞার শ্রেষ্ঠ প্রাণিবিশেষ। কোন কোন ধর্মের মতে ঈশর আপনার মতো রপরিশিষ্ট সর্বপ্রেষ্ঠ মানবজাতি নির্মাণ করিয়াছেন; কেহ বলেন, মাহ্র্য কেলবিহীন বানরবিশেষ; কেহ বলেন, মাহ্র্যেরই কেবল বিবেচনাশক্তি আছে, ভাহার কারণ মাহ্র্যের মতিছে জলের ভাগ বেশী। যাহাই হউক, মাহ্র্য প্রাণিবিশেষ ও প্রাণিক্ষ্ স্ট প্রার্থের অংশমাত্র, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। এখন স্ট পদার্থ কি, বুরিবার জন্ত একদিকে পাশ্চাভ্য পণ্ডিতগণ সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণত্রপ উপার অবলম্বন করিয়া এটা কি, ওটা কি অন্তুসন্থান করিছে লাগিলেন; আর অন্তুদিকে আমানের পূর্বপূক্ষণণ ভারতবর্ষের উষ্ণ আবহাওয়ার ও উর্বর

ভূমিতে শরীর-বক্ষার জন্ত ষৎসামান্ত সমন্ত্রমাত্র ব্যায় কবিয়া কৌপীন প্রিয়া প্রদীপের মিটমিটে আলোভে ৰসিয়া আদা-জল থাইয়া বিচার করিছে লাগিলেন, —এমন জিনিদ কি আছে, বাহা জানিলে সৰ জানা বায়? তাঁহাছের মধ্যে অনেক রকমের লোক ছিলেন। কাব্দেই চার্বাকের দুখ্রসভ্য যভ ছইতে শহরাচার্যের অবৈত মত পর্যন্ত সমন্তই আমাদের ধর্মে পাওয়া যায়। ছুই দলই ক্ৰমে এক জায়গায় উপনীত হুইভেছেন এবং এখন এক কথাই ৰলিভে আরম্ভ করিয়াছেন। ছই দলই বলিভেছেন, এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থই এক অনিৰ্বচনীয় অনাদি অনম্ভ বন্ধর প্রকাশমাত্র। কাল এবং আকাশভ ( time and space ) ভাই। কাল অর্থাৎ যুগ, কর, বংসর, মাস, দিন ও মুহুর্ত প্রভৃতি সময়জাপক পদার্থ, বাহার অহভবে স্থের গতিই আমাদের প্রধান महात्र, ভাবিরা দেখিলে সেই কালটাকে কি মনে হয়? পুর্ব জনাদি নছে; এমন সময় অবশ্য ছিল, বখন স্থের স্পষ্ট হয় নাই। আবার এমন সময় আসিবে, যথন আবার সূর্য থাকিবে না, ইহা নিশ্চিত। তাহা হইলে অথও সময় একটি অনিৰ্বচনীয় ভাব বা বস্তবিশেষ ভিন্ন আৰু কি ? আকাশ বা অৰকাশ বলিলে আমরা পৃথিবী বা সৌরজগৎ-সম্বন্ধীয় সীমাৰত্ব জান্নগাবিশেষ বুঝি। কিন্তু উহা সমগ্র স্কটির স্বংশমাত্র বই আর কিছুই নয়। এমন অবকাশও থাকা সম্ভব, যেথানে কোন স্বষ্ট বস্তুই নাই। অভএব অনস্ত আকাশও সময়ের মতো অনিব্চনীয় একটি ভাব বা বস্তবিশেষ। এখন সৌরজগ্ব ও স্ট বস্ত কোথা হইতে কিব্লুপে আসিল ? সাধারণত: আমরা কর্তাঃ ভিন্ন ক্রিয়া দেখিতে পাই না। অতএব মনে করি, এই স্ষ্টের অবশ্র কোন কর্তা আছেন, কিন্তু তাহা হইলে স্বষ্টকর্তারও তো স্বষ্টকর্তা আবস্তক; ভাহা থাকিতে পারে না। অতএব আদিকারণ, স্টেকর্ডা বা ঈশরও অনাদি অনিৰ্বচনীয় অনম্ভ ভাব বা বছবিশেষ। অনম্ভের তো বছৰ সম্ভবে না, ভাই ঐ-সকল অনম্ভ পদাৰ্থই এক, এবং একই ঐ-সকলব্ধণে প্ৰকাশিত।

এক সময়ে আমি জিল্লাসা করিয়াছিলাম, 'ঘামীজী, মন্ত্রাহিডে বিশাস— বাহা সাধারণে প্রচলিত আছে, ভাহা কি সভ্য ?'

ভিনি উত্তর করিলেন, 'সভ্য না হইবার ভো কোন কামণ দেখি না। ভোষাকে কেহ ক্রণগরে বিইভাষার কোন কথা বিজ্ঞাসা করিলে ভূমি সভট হও, আর কঠোর ভীত্রভাষার কোন কথা বলিলে ভোমার রাগ হয়। তথন প্রত্যেক ভূতের অধিষ্ঠাত্রী দেবভাও বে স্থললিভ উত্তম শ্লোক ( বাকে মন্ত্র বলে ) বারা সম্ভষ্ট হইবেন না, ভাহার মানে কি ?'

এই-সকল কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, 'সামীজী, আমার বিছা-বৃদ্ধির দৌড় তো আপনি সবই বৃঝিন্ডে পারিভেছেন, এখন আমার কি করা কর্তব্য, আপনি বলিয়া দিন।'

খামীজী বলিলেন, 'প্রথমে মনটাকে বশে আনিতে চেষ্টা কর, তা বে উপারেই হোক্, পরে সব আপনিই হইবে। আর জ্ঞান—অবৈত জ্ঞান ভারি কঠিন; আনিয়া রাখো বে, উহা মহয়জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য (highest ideal), কিন্তু লক্ষ্যে পৌছিবার পূর্বে অনেক চেষ্টা ও আয়োজনের আবশ্যক। সাধুসঙ্গ ও বথার্থ বৈরাগ্য ভিন্ন উহা অহতেব করিবার অন্ত উপান্ন নাই।'

## স্বামীজীর স্মৃতি

[ প্রিয়নাথ সিংহ স্বামীজীর বাল্যবন্ধু ও পাড়ার ছেলে; নরেক্রনাথকে ভালবাসিতেন, শ্রদ্ধাও করিতেন। তিনি কোথায় আছেন, কি করিতেছেন—সব সংবাদ রাখিতেন। আমেরিকায় তাঁহার প্রচার-সাফল্যে আনন্দিত হইরাছেন, মাদ্রান্তে তাঁহার সংবর্ধনায় উৎসাহিত হইরাছেন, কলিকাতায় নিজেরাই তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছেন। এখন নির্জ্ञনে বাল্যবন্ধুকে কাছে পাইবার আশায় কাশীপুরে গোপাল লাল শীলের বাগানে আসিয়াছেন— ]

অবসর পেয়েই তাঁকে ধ'রে নিয়ে বাগানে গলার ধারে বেড়াতে এলুম।
তিনিও শৈশবের ধেলুড়েকে পেয়ে আগেকার মতোই কথাবার্তা আরম্ভ
করলেন। ত্-চারটা কথা বলতে না বলতেই ডাকের উপর ডাক এল য়ে,
আনেক নৃতন লোক তাঁর সলে দেখা করতে এসেছেন। এবার একটু বিরক্ত
হয়ে বললেন, 'বাবা, একটু রেহাই দাও; এই ছেলেবেলাকার খেলুড়ের সলে
ত্টো কথা কই, একটু ফাঁকা হাওয়ায় থাকি। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের যদ্ধ
ক'রে বলাওগে, তামাক-টামাক খাওয়াওগে।'

ষে তাকতে এসেছিল, সে চলে গেলে জিজ্ঞাসা করল্ম, 'স্বামীজী, তৃমি সাধু। তোমার অভ্যর্থনার জন্মে যে টাকা আমরা টাদা ক'রে তৃলল্ম, আমি তেবেছিল্ম, তৃমি দেশের তৃভিক্ষের কথা শুনে কলকাভার পোঁছবার আগেই আমাদের 'তার' করবে—আমার অভ্যর্থনায় এক পয়সা খরচ না ক'রে তৃভিক্ষনিবারণী ফণ্ডে এ সমস্ত টাকা টাদা দাও; কিন্তু দেখল্ম, তৃমি তা করলে না: এর কারণ কি ?'

খামীজী বললেন, 'হাঁ, আমি ইচ্ছেই করেছিল্ম যে, আমায় নিয়ে একটা খ্ব হইচই' হয়। কি জানিস ? একটা হইচই না হ'লে তাঁর (ভগবান্ শ্রীরামক্ষের) নামে লোক চেতবে কি ক'রে ? এত ovation (সংবর্ধনা) কি আমার জন্তে করা হ'ল, না তাঁর নামেরই জয়জয়কার হ'ল ? তাঁর বিষয় জানবার জন্তে লোকের মনে কতটা ইচ্ছে হ'ল। এইবার ক্রমে তাঁকে জানবে, তবে না দেশের মঙ্গল হবে। যিনি দেশের মঙ্গলের জন্তে এসেছেন, তাঁকে না জানলে লোকের মঙ্গল কি ক'রে হবে ? তাঁকে ঠিক ঠিক জানলে তবে মান্ত্র্য হৈরী হবে, আর মান্ত্র্য তৈরী হ'লে ত্তিক প্রভৃতি তাড়ানো কভক্ষণের কথা!

আমাকে দিয়ে এই রকম বিরাট গভা ক'রে হইচই ক'রে তাঁকে প্রথমে মাত্বক—আমার এই ইচ্ছেই হয়েছিল; নতুবা আমার নিজের জয়ে এত হালামের কি দরকার ছিল? তোদের বাড়ি গিয়ে যে একসলে খেলতুম, তার চেয়ে আর আমি কি বড়লোক হয়েছি? আমি তখনও বা ছিল্ম, এখনও তাই আছি। তুই-ই বল্না, আমার কোন পরিবর্তন দেখছিল?'

আমি মৃথে বলল্ম, 'না, সে রকম তো কিছুই দেখছিনি।' ভবে মনে হ'ল—সাকাৎ দেবতা হয়েছ।

খানীজী বলতে লাগলেন, 'হুভিন্দ তো আছেই, এখন বেন এটা দেশের ভূবণ হয়ে পড়েছে। অন্ত কোন দেশে হুভিন্দের এত উৎপাত আছে কি ? নেই; কারণ সে-সব দেশে মাহ্য আছে। আমাদের দেশের মাহ্যগুলো একেবারে জড় হয়ে গেছে। তাঁকে দেখে, তাঁকে জেনে লোকে খার্থভাগ করতে শিথুক, তখন হুভিক্ষ-নিবারণের ঠিক ঠিক চেটা আসবে। জমে সে চেটাও ক'রব, দেখু না।'

আমি। আচ্ছা, তুমি এথানে খুব লেকচার-টেকচার দেবে ভো? তা নাহ'লে তাঁর নাম কেমন ক'রে প্রচার হবে ?

স্বামীজী। তৃই খেপেছিস, তাঁর নাম-প্রচারের কি কিছু বাকি আছে? লেকচার ক'রে এদেশে কিছু হবে না। বাব্ভায়ারা শুনরে, 'বেশ বেশ' করবে, হাতভালি দেবে; তারপর বাড়ি গিয়ে ভাতের সঙ্গে সব হজম ক'রে ফেলবে। পচা পুরানো লোহার উপর হাতৃড়ির ঘা মারলে কি হবে? ভেঙে ওঁড়ো হয়ে বাবে; ভাকে পুড়িয়ে লাল করতে হবে; ভবে হাতৃড়ির ঘা মেরে একটা গড়ন করতে পারা বাবে। এদেশে জলম্ভ জীবস্ভ উদাহরণ না দেখালে কিছুই হবে না। কভকগুলো ছেলে চাই, বারা সব ছেড়েছুড়ে দেশের জক্স জীবন উৎসর্গ করবে। ভাদের life আগে ভয়ের ক'রে দিতে হবে, ভবে কাজ হবে।

আমি। আচ্ছা, স্বামীনী, তোমার নিজের দেশের লোক নিজেদের ধর্ম ব্বতে না পেরে কেউ ক্লান, কেউ ম্দলমান, কেউ বা অক্ত কিছু হচ্ছে। তাদের জন্তে তৃমি কিছু না ক'রে, গেলে কি-না আমেরিকা ইংলতে ধর্ম বিলুতে ?

খামীজী। কি খানিস, ভোদের দেশের লোকের বথার্থ ধর্ম গ্রহণ করবার

শক্তি কি আছে ? আছে কেবল একটা অহন্বার বে, আমরা ভারি সন্বগুণী। তোরা এককালে সাবিক ছিলি বটে, কিন্তু এখন ভোমের ভারি পতন হয়েছে। সন্ত থেকে পতন হ'লে একেবাবে তময় আসে। তোরা তাই এসেছিস। মনে করেছিদ বুঝি, যে নড়ে না চড়ে না, ঘরের ভেতর বদে ছরিনাম করে, সামনে অপবের উপর হাজার অভ্যাচার দেখেও চুপ ক'রে থাকে, সেই-ই সম্বর্থণী—তা নর, তাকে মহা তমর ঘিরেছে। বে-দেশের লোক পেটটা ভরে থেতে পায় না, তার ধর্ম হবে কি ক'রে ? যে-দেশের লোকের মনে ভোগের কোন আশাই মেটেনি, ভাদের নিবৃত্তি কেমন ক'রে হবে ? ভাই আগে যাতে মাহ্ব পেটটা ভরে খেতে পায় এবং কিছু ভোগবিলাস করতে পারে, ভারই উপায় কর্, ভবে ক্রমে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য এলে ধর্মলাভ হ'তে পারে। বিলেত-আমেরিকার লোকেরা কেমন আনিস ? পূর্ণ রজোওনী, বিশবস্বাতের সকল রকম ভোগ ক'রে এলে গেছে। তাতে আবার রুশানী ধর্ম—মেরেলি ভক্তির ধর্ম, পুরাণের ধর্ম! শিক্ষার বিস্তার হওয়াতে ভাতে আর তাদের শাস্তি হচ্ছে না। তারা বে অবস্থার আছে, তাতে তাদের একটা ধাকা দিরে দিলেই সম্বস্ত্রে পৌছয়। ভারপর আব্দ একটা লালমূখ এসে যে কথা বলবে, ভা ভোরা যত মানবি, একটা ছেড়াক্সাকড়া-পরা সন্মাসীর কথা ভত মানবি কি ?

আমি। এন ঘোষও ঠিক ঐ ভাবের কথা বলেছিলেন।

স্বামীজী। হাঁ, স্বামার সেধানকার চেলারা সব বধন তৈরী হরে এধানে এসে ভোদের বলবে, 'ভোমরা কি ক'রছ, ভোমাদের ধর্ম-কর্ম রীতি-নীতি কিসে ছোট ? দেখ, ভোমাদের ধর্মটাই স্বামরা বড় মনে করি'—ভধন দেখিস হলো হলো লোক সে কথা স্বনবে। ভাদের স্বারা এদেশের বিশেব উপকার হবে। মনে করিসনি, ভারা ধর্মের শুক্রগিরি করতে এদেশে স্বাসবে। বিজ্ঞান প্রভৃতি ব্যাবৃহারিক শাস্ত্রে ভারা ভোদের গুক্র হবে, স্বার ধর্মবিষয়ে এদেশের লোক ভাদের গুক্র হবে। ভারতের সঙ্গে সমস্ত জগতের ধর্মবিষয়ে এই সম্প্র চিরকাল থাকবে।

আমি। তা কেমন ক'রে হবে ? ওরা আমাদের বে-রকম স্থণা করে, তাতে ওরা বে কথন নিঃমার্থভাবে আমাদের উপকার করবে, তা বোধ হয় না।

খামীজী। ওরা ভোদের মুণা করবার অনেকগুলি কারণ পার, ভাই মুণা করে। একে ভো ভোরা বিজিত, ভার ওপর ভোদের মতো 'হামরের দল'



জগতে আর কোথাও নেই। নীচ জাতগুলো তোদের চিরকালের অত্যাচারে উঠতে-বদতে জ্তো-লাখি থেরে, একেবারে মহয়ত্ব হারিয়ে এখন professional (পেশালার) ভিথিরি হয়েছে; তাদের উপরশ্রেণীর লোকেরা তৃ-এক পাতা ইংরেজী পড়ে আর্জি হাতে ক'রে সকল আফিসের আনাচে কানাচে ভ্রে বেড়াছে। একটা বিশ টাকার চাকরি থালি হ'লে পাঁচ-শ বি. এ., এম. এ. দরখাত করে। পোড়া দরখাতও বা কেমন!—'ঘরে ভাভ নেই, মাগ-ছেলে থেতে পাছে না; সাহেব, তৃটি থেতে দাও, নইলে গেল্ম!' চাকরিতে চুকেও লাসতের চূড়ান্ত করতে হয়। তোদের উচ্চশিক্ষিত বড় বড় (?) লোকেয়া দল বেঁথে 'হায় ভারত গেল! হে ইংরেজ, ভোমরা আমাদের লোকদের চাকরি দাও, তৃতিক্ষ মোচন করো' ইত্যাদি দিনরাত কেবল 'দাও দাও' ক'রে মহা হলা করছে। সকল কথার ধূরো হছে—'ইংরেজ, আমাদের দাও!' বাপ্, আর কত দেবে? রেল দিয়েছে, তারের থবর দিয়েছে, রাজ্যে শৃত্যলা দিয়েছে, ডাকাতের দল প্রার তাড়িয়েছে, বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়েছে। আবার কি দেবে? নিঃমার্থ ভাবে কে কি দেয়? বলি বাপু, ওরা ভো এত দিয়েছে, ভোরা কি

আমি। আমাদের দেবার কি আছে ? রাজ্যের কর দিই।

ষামীলী। আ মরি! সে কি ভোরা দিস, জুভো মেরে আদায় করে—
রাজ্যরকা করে ব'লে। ভোদের যে এভ দিয়েছে, ভার জ্ঞে কি দিস—ভাই বল্।
ভোদের দেবার এমন জিনিস আছে, যা ওদেরও নেই। ভোরা বিলেভ যাবি,
ভাও ভিথিরি হয়ে, কি-না বিছে দাও। কেউ গিয়ে বড়ভোর ভাদের ধর্মের
ছটো ভারিক ক'রে এলি, বড় বাহাছরি হ'ল। কেন, ভোদের দেবার কি কিছু
নেই ? অমূল্য রম্ব রয়েছে, দিতে পারিস—ধর্ম দে, মনোবিজ্ঞান দে। সমস্ত
কাতের ইভিহাস পড়ে দেখ, বভ উচ্চ ভাব পূর্বে ভারতেই উঠেছে। চিরকাল
ভারত জনসমান্দে ভাবের খনি হয়ে এসেছে; ভাব প্রসব ক'রে সমস্ত জগৎকে
ভাব বিভরণ করেছে। আজ ইংরেজ ভারতে এসেছে সেই উচ্চ উচ্চ ভাব,
সেই বেদাস্ক্রান, সেই সনাভন ধর্মের গভীর রছক্ত নিভে। ভোরা ওদের
নিকট যা পাস, ভার বিনিময়ে ভোদের ঐ-সব অমূল্য রম্ব দান কর্। ভোদের
এই ভিবিরি-নাম ঘুচাবার জন্তে ঠাকুর আমাকে ওদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।
কেবল ভিক্লে করবার জন্তে বিলেভ যাওয়া ঠিক নর। কেন ভোদের চিরকাল

ভিক্ষে দেবে ? কেউ কখন দিয়ে থাকে ? কেবল কাঙালের মতো হাভ পেতে নেওয়া জগতের নিরম নর। জগতের নিরমই হচ্ছে আদান-প্রদান। এই নিরম বে-লোক বা বে-জাত বা বে-দেশ না রাখবে, তার কল্যাণ হবে না। সেই নিরম আমাদেরও প্রতিপালন করা চাই। তাই আমেরিকায় গিয়েছিল্ম। তাদের ভেতর এখন এতদ্র ধর্মপিপাসা বে, আমার মতো হাজার হাজার লোক গেলেও তাদের ছান হয়। তারা অনেকদিন থেকে তাদের ধন-রত্ম দিয়েছে, তোরা এখন অম্ল্য রত্ম দে। দেখবি, ম্বণাছলে শ্রমাভক্তি পাবি, আর তোদের দেশের জন্তে তারা অ্যাচিত উপকার করবে। তারা বীরের জাত, উপকার ভোলে না।

আমি। ওদেশে লেকচারে আমাদের কত গুণপনা ব্যাখ্যা ক'রে এনেছ, আমাদের ধর্মপ্রাণতার কত উদাহরণ দিয়েছ! আবার এখন ব'লছ, আমরা মহা তমোগুণী হয়ে গেছি। অথচ ঋষিদের সনাতন ধর্ম বিলোবার অধিকারী আমাদেরই ক'রছ—এ কেমন কথা?

ু স্বামীনী। তুই কি রলিস, ভোদের দোষগুলো দেশে দেশে গাৰিয়ে বেড়াবো, না তোদের যা গুণ আছে, সেই গুণগুলোর কথাই ব'লে বেড়াবো পু ষার দোষ তাকেই বুঝিয়ে বলা ভাল, আর তার গুণ দিয়ে ঢাক বাজানোই উচিত। ঠাকুর বলভেন যে, মন্দ*ে*লাককে 'ভাল ভাল' বললে সে ভাল হয়ে বার; আর ভাল লোককে 'মন্দ মন্দ' বললে সে মন্দ হয়ে বায়। ভাদের rारियत कथा ভाष्टित काह्य थूर र'ल এসেছि। এদেশ थि**रक य**ख लाक এ পর্যস্ত ওদেশে গেছে, সকলে তাদের গুণের কথাই গেয়ে এসেছে; আর আমাদের দোষের কথাই গাবিয়ে বেড়িয়েছে। কাজেই তারা আমাদের ঘুণা করতে শিখেছে। তাই আমি তোদের গুণ ও তাদের দোষ তাদের দেখিয়েছি। তোরা যত তেমোগুণী হোদ না কেন, পুরাতন ঋষিদের ভাব তোদের ভেতর একটু-না-একটু আছে—অস্ততঃ ভার কাঠামোটা আছে। ভবে হট ক'রে বিলেভ গিয়েই যে ধর্ম-উপদেষ্টা হ'তে পারা যায়, তা নয়। আগে নিরালায় বসে ধর্ম-জীবনটা বেশ ক'রে গড়ে নিতে হবে; পূর্ণভাবে ত্যাগী হ'তে হবে; আর অথও ব্রন্ধচর্য করতে হবে; ভোদের ভেতর ত্যোগুণ এসেছে—তা কি হরেছে ? ভযোনাশ কি হ'তে পারে না ? এক কথায় হ'তে পারে। ঐ তমোনাশ করবার অন্তেই তো ভগবান্ শ্রীরামক্তফদেব এসেছেন।

আমি। কিছ খামীজী, ডোমার মডো কে হবে ?

খামীজী। তোরা ভাবিদ, আমি ম'লে ব্বি আর 'বিবেকানন্দ' হবে না। ঐ বে নেশাথোর গুলো এদে কনসার্ট বাজিরে গেল, বাদের ভোরা এড ম্বণা করিদ, মহা অপদার্থ মনে করিদ, ঠাকুরের ইচ্ছে হ'লে ওরা প্রভাবে এক এক 'বিবেকানন্দ' হ'তে পারে, দরকার হ'লে 'বিবেকানন্দে'র অভাব হবে না। কোথা থেকে কত কোটি কোটি এদে হাজির হবে ভা কে জানে ? এ বিবেকানন্দের কাল নর রে; ভার কাজ—থোদ রাজার কাল। একটা গভর্নর জেনারেল গেলে ভার জারগার আর একটা আসবেই। ভোরা যভই ভমোগুণী হোস না কেন, মন মৃথ এক ক'রে ভার শরণ নিলে সব ভমঃ কেটে যাবে। এখন যে ও-রোগের রোজা এসেছে। ভার নাম ক'রে কাজে লেগে গেলে ভিনি আপনিই সব ক'রে নেবেন। এ ভমোগুণটাই সম্বেণ হরে দাঁভাবে।

আমি। যাই বলো ও-কথা বিশাস হয় না। ভোমার মডো Philosophyতে oratory (দর্শনে বক্তা) করবার ক্ষমতা কার হবে ?

স্বামীনী। তৃই জানিসনি। ও-ক্ষমন্তা সকলের হ'তে পারে। কে ভগবানের জন্ম বারো বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ক্রম্ম করেছি, তাই আমার মাধার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমাকে দর্শনের মতো জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার ক্রতে হয়-না। মনে কর্ কাল বক্তৃতা দিতে হবে, বা বক্তৃতা দেবো তার সমস্ত ছবি আজ রাজে, পর পর চোধের সামনে দিয়ে বেতে থাকে। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই-সব বলি। অতএব ব্র্যালি তো, এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। কে অভ্যাস করবে, তারই হবে। তৃই কর্, তোরও হবে। অম্কের হবে, আর অম্কের হবে না—আমাদের শাস্ত্রে এ-কথা বলে না।

আমি। ভোমার মনে আছে, তথন তুমি সন্নাস লও নাই, একদিন আমরা একজনের বাড়িতে বসেছিল্ম; তুমি সমাধি ব্যাপারটা আমাদের বোঝাবার চেটা করছিলে। কলিকালে ও-সব হয় না ব'লে আমি ভোমার কথা উড়িরে দেবার চেটা করায় তুমি জোর ক'রে বলেছিলে, 'তুই সমাধি দেখতে চাস্, না সমাধিস্থ হ'তে চাস? আমার সমাধি হয়। আফি তোর সমাধি ক'রে দিতে পারি।' ভোমার এই কথা বলবার পরেই একজন নৃতন লোক এদে প'ড়ল জার জামাদের ঐ-বিষয়ের কোন কথাই চ'লল না।

चारीकी। हैं।, यस १एए।

আমার সমাধিত্ব ক'বে দেবার অক্তে তাঁকে বিশেষরপে ধরার স্বামীজী বললেন, 'দেখ, গত করেক বংসর ক্রমাগত বক্তা দিরে আর কাজ ক'রে আমার ভেতর রজোগুণ বড় বেড়ে উঠেছে; তাই সে শক্তি এখন চাপা পড়েছে। কিছুদিন সব কাজ ছেড়ে হিমালরে গিয়ে বসলে তবে আবার সে শক্তির উদর হবে।'

এর ছ-এক দিন পরে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা ক'রব ব'লে আমি বাড়ি থেকে বেক্লচ্ছি, এমন সময় হুটি বন্ধু এসে জানালেন যে, তাঁরাও খামীজীর সঙ্গে দেখা ক'রে প্রাণায়ামের বিষয় কিছু ভিজ্ঞাসা করতে চান। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে কাশীপুরের বাগানে এসে উপস্থিত হয়ে দেখলুম, স্বামীশী হাত মুধ ধুরে ৰাইরে আদছেন। ওধু হাতে দেবতা বা দাধু দর্শন করতে বেতে নেই ভনেছিলুম, তাই আমরা কিছু ফল ও মিষ্টার সঙ্গে এনেছিলুম। তিনি স্বাসবামাত্র তাঁকে সেইগুলি দিলুম; স্বামীকী সেগুলি নিয়ে নিজের মাধার ঠেকালেন এবং আমরা প্রণাম করবার আগেই আমাদের প্রণাম করলেন। আমার সঙ্গের হুটি বন্ধুর মধ্যে একটি তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তাঁকে চিনতে পেরে বিশেষ আনন্দের সহিত তার সমন্ত কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পরে তার নিকটে আমাদের বদালেন। আমরা বেখানে বদলুম, সেখানে আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্বামীজীর মধুর কণা শুনতে এসেছেন। অক্তান্ত লোকের ত্-একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীকী নিকেই প্রাণায়ামের কথা কইভে লাগলেন। মনোবিজ্ঞান হতেই জড়বিজ্ঞানের উৎপত্তি, বিজ্ঞান-সহায়ে প্রথমে তা বুঝিয়ে পরে প্রাণায়াম বস্তুটা কি, বোঝাতে লাগলেন। এর আগে আমরা কয়জনেই তাঁর 'রাজযোগ' পুস্তকখানি ভালো ক'রে পড়েছিলুম। কিন্তু আৰু তাঁর কাছে প্রাণারাম সমজে যে-সকল কথা খনলুম, ভাতে মনে হ'ল বে তাঁর ভেডরে যা আছে, ভার অভি অরমাঞ্চ त्महे भूखत्क निर्मिषक श्रव्यक्त ।

দেদিন আমরা খামীজীর কাছে সাড়ে তিনটার সময় উপস্থিত হই। তাঁর

প্রাণারাম-বিষয়ক কথা সাড়ে সাড়টা পর্যন্ত চলেছিল। বাইরে এসে সন্ধিয় আমার জিজাসা করলেন, তাঁদের প্রাণের ভেডরের প্রশ্ন খামীজী কৈমন ক'রে জানতে পারলেন? আমি কি পূর্বেই তাঁকে এ প্রশ্নগুলি জানিরেছিল্ম ?

ঐ ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাগবাজারে প্রিরনাথ মুখোপাধ্যারের বাটাতে গিরিশবার, অতুলবার, খামী ব্রন্ধানন্দ, খামী বোগানন্দ এবং আরও ছ-একটি বন্ধুর সমুখে খামীজীকে জিজ্ঞানা করলুম, 'খামীজী, সেদিন আমার সঙ্গে বে ছ-জন লোক ভোমার দেখতে গিরেছিল, তুমি এ-দেশে আনবার আগেই তারা ভোমার 'রাজবোগ' পড়েছিল আর ব'লে রেখেছিল বে, বদি তোমার সঙ্গে কথন দেখা হয় তো ভোমাকে প্রাণায়াম-বিবরে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞানা করবে। কিছু সেদিন তারা কোন কথা জিজ্ঞানা করতে না করতেই তুমি তাদের ভেতরের সন্দেহগুলি আপনি তুলে ঐরপে মীমাংসাকরার ভারা আমার জিজ্ঞানা করছিল, আমি ভোমাকে তাদের প্রশ্নগুলি আগে জানিয়েছিলুম কি-না।'

স্বামীজী বললেন: ওদেশেও অনেক সময়ে এরপ ঘটনা ঘটার অনেকে আমার জিজ্ঞানা ক'রড, 'আপনি আমার অন্তরের প্রশ্ন কেমন ক'রে জানভে পারলেন ?' ওটা আমার ডভ হর না। ঠাকুরের অহরহ হ'ড।

এই প্রসঙ্গে অত্দবার জিজাসা করলেন, 'তুমি রাজযোগে বলেছ বে, প্রকরের কথা সমন্ত জানতে পারা বায়। তুমি নিজে জানতে পারো ?'

बामीकी। हैं।, शादि।

অতুলবাবু। কি জানতে পারো, বলবার বাধা আছে ?

খামীৰী। জানতে পারি-জানি-ও, কিন্ত details (পুঁটনাটি) ব'লব না।

আবাঢ় নাস, সন্ধাব কিছু আগে চতুর্দিক অনকার ও ভরানক তর্জন-গর্জন ক'রে মুবলগারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। আমরা সেদিন মঠে। প্রীবৃক্ত ধর্মপাল এসেছেন, নৃতন মঠ হচ্ছে দেখনেন এবং সেখানে মিসেদ বৃদ্ধ আছেন, তাঁর সন্দে সাক্ষাং করবেন। মঠের বাড়িটি সবেয়াত্র আরম্ভ হয়েছে। প্রানো কেছ-ভিনটি কৃটার আছে, ভাহাতে বিসেদ বৃদ্ধ আছেন। সাধুরা ঠাকুর নিরে প্রীবৃক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় সহাশরের বাড়িতে ভাড়া দিরে বাস করছেন। ধর্মপাল বৃষ্টির আগেই দেইখানে স্থানীজীর কাছে এসে উঠেছেন। প্রায় এক ঘণ্টা অভীত হ'ল, বৃষ্টি আর থামে না। কাজেই ভিজে ভিজে নৃতন মঠে থেডে হবে। স্বামীলী সকলকে জুতো খুলে ছাতা নিয়ে থেডে বললেন; সকলে জুতো খুললেন। ছেলেবেলার মতো শুধু পার ভিজে ভিজে কালার থেতে হবে, স্বামীলীর কতই আনন্দ! একটা খুব হাসি পড়ে গেল। ধর্মপাল কিছে জুতো খুললেন না দেখে স্বামীলী তাঁহাকে বৃঝিয়ে বললেন, 'বড় কালা, জুডোর দফা রফা হবে।' ধর্মপাল বললেন,' Never mind, I will wade with my shoes on,' এক এক ছাতা নিয়ে সকলের যাত্রা করা হ'ল। মধ্যে মধ্যে কাহারও পা পিছলর, তার উপর খুব জোর ঝাপটার সমন্ত ভিজে যার, তার মধ্যে স্বামীলীর হাসির রোল; মনে হ'ল বেন আবার সেই ছেলেবেলার থেলাই বৃঝি করছি। যা হোক অনেক খানা-থনল পার হয়ে নৃতন মঠের সীমানার আসা গেল।

সকলের পা হাত ধোরা হলে মিসের ব্লের কাছে সকলে গিয়ে বসলেন এবং অনেককণ অনেক বিষয়ে কথাবার্তার পর ধর্মপালের নৌকা এলে সকলে উঠে পড়লাম। নৌকা আমাদের মঠে নামিয়ে দিয়ে ধর্মপালকে নিয়ে কলকাতা গেল, ভধনও বেশ টিপির টিপির বৃষ্টি পড়ছে।

মঠে এসে স্বামীজী তাঁর সন্থাসী শিক্তাদের সঙ্গে ঠাকুর্ঘরে ধ্যান করতে গেলেন এবং ঠাকুর্ঘরে ও তার পূর্বদিকের দালানে বসে সকলে ধ্যানে মগ্ন হলেন। আমার আর সেদিন ধ্যান হ'ল না। পূর্বের কথাগুলিই কেবল মনে পড়তে লাগল। ছেলেবেলায় মৃগ্ন হয়ে দেখভাম, এই অভ্যুত বালক নরেন আমাদের সঙ্গে কথন হাসছে, খেলছে, গল্প করছে, আবার কথন বা লকলের মনোম্থাকর কিল্বন্থরে গান করছে। ক্লাসে ভো বরাবর first প্রথম) হ'ত। খেলাভেও তাই, ব্যায়ামেও ভাই, বালকগণের নেতৃত্বেও ভাই, গানেভৈ ভো কথাই নাই—গন্ধবিয়াজ!

খামীজীয়া ধ্যান থেকে উঠলেন। বড় ঠাঙা, একটা খরে দরজা বন্ধ ক'রে বসে খামীজী তানপুরা ছেড়ে গান ধরলেন। তারপর সজীতের উপর অনেক কথা চ'লল। খামী শিবানন জিঞাসা করলেন, 'বিলাডী সজীত কেমন ?'

খামীজী। খ্ক ভাল, harmony-র চূড়ান্ত, বা আমাদের মোটেই নেই। ভবে আমাদের অনভ্যন্ত কানে বড় ভাল লাগে না। আমারও ধারণা ছিল বে, ওরা কেবল শেয়ালের ডাক ভাকে। বধন বেশ মন দিয়ে ভন্তে আর ব্ৰতে লাগল্য, তথন অবাক হল্য। তনতে তনতে মোহিত হয়ে বেতাষ।
লকল art-এনই তাই। একবান চোধ বুলিন্নে গেলে একটা খুব উৎকৃষ্ট ছবির
কিছু ব্ৰতে পারা বান না। তার উপন্ন একটু শিক্ষিত চোধ নইলে ভো তান
অন্ধি-সন্ধি কিছুই ব্ৰবে না। আমালের দেশের বথার্থ সন্ধীত কেবল কীর্তনে
আর প্রপদে আছে। আর সব ইসলামী হাঁচে ঢালা হয়ে বিগড়ে গেছে।
তোমরা ভাবো, ঐ যে বিহাতের মতো গিটকিনি দিয়ে নাকী হ্বরে টগ্লা গান্ন,
তাই ব্যি ছনিন্নার সেরা জিনিস। তা নয়। প্রত্যেক পর্দার হ্বেরে প্রবিকাশ
না করলে music-এ ( গানে ) science ( বিজ্ঞান ) থাকে না। Painting-এ
( চিত্রেশিল্লে) nature (প্রকৃতিকে) বজান রেখে যত artistic ( হ্বন্দর)
করো না কেন ভালই হবে, দোব হবে না। তেমনি music-এর science
বজান্ন রেখে যত কারদানি করো, ভাল লাগবে। মুসলমানেরা রাগনাগিণীভলোকে নিলে এদেশে এদে। কিছু টগ্লাবান্ধিতে ভাদের এমন একটা
নিজেদের ছাপ ফেললে বে, ভাতে science আর বইল না।

প্রান্ত কিন science মারা গেল ? টগ্না জিনিসটা কার না ভাল লাগে ? বামীজী। ঝিঁঝি পোকার রবও খ্ব ভাল লাগে। সাঁওডালরাও ডাদের music ক্রিংকট ব'লে জানে। ডোরা এটা ব্যুক্তে পারিস না বে, একটা স্বরের ওপর আর একটা স্বর এত শীল্ল এসে পড়ে বে, ভাতে আর সন্ধীতমাধুর্য (music) কিছুই থাকে না, উলটে discordance (বে-স্বর) জন্মার। লাভটা পর্দার permutation, combination (পরিবর্তন ও লংবোগ) নিরে এক-একটা রাগরাগিণী হয় ভো? এখন টগ্নার এক ভূড়িতে সমন্ত রাগটার আভাস দিয়ে একটা ভান স্বান্ত বিরুক্ত আবার ভার ওপর গলার জোরারী বলালে কি ক'রে আর তার রাগত থাকবে? আর টোকরা ভানের এত ভূড়াভ্ডি করলে সন্ধীতের কবিত্ব-ভারটা ভো একেবারে বার। টগ্লার বধন স্বান্ত হয়, তথন গানের ভাব বজার রেথে গান গাওরাটা দেশ থেকে একেবারে উঠে গিয়েছিল! আজকাল থিয়েটারের উন্নভির সলে গেটা বেমন একট্ ফিরে আস্বভে, তেমনি কিছ রাগরাগিণীর আছটা আরও বিশেষ ক'রে হচ্ছে।

এই জন্ত বে প্রপদী, সে টগ্পা ওনতে গেলে তার কট হয়। তবে আমাদের সম্বীতে cadence (মিড় মুর্ছনা) বড় উৎকৃষ্ট জিনিদ। ফরাদীরা প্রথমে ওটা ধরে, আর নিজেদের music-এ চুকিয়ে নেবার চেষ্টা করে। ভারপর এখন ওটা ইওরোপে সকলেই খুব আরম্ভ ক'রে নিয়েছে।

প্রশ্ন। ওদের musicটা কেবল martial (রপবান্ত) ব'লে বোধ হয়, আর আমাদের সঙ্গীতের ভিতর ঐ ভাবটা আদতেই নেই বেন।

খামীজী। আছে, আছে। তাতে harmonyর (একতানের) বড় দ্বকার। আমাদের harmonyর বড় অভাব, এই জন্তই ওটা অত দেখা বার না, আমাদের music-এর খুবই উন্নতি হচ্ছিল, এমন সমরে মুসলমানেরা এনে দেটাকে এমন ক'রে হাতালে বে, সনীতের গাছটি আর বাড়তে পেলেনা। ওদের (পাশ্চাত্যের) music খ্ব উন্নত, করুণরস বীররস তুই আছে, বেমন থাকা দরকার। আমাদের সেই কতুকলের আর উন্নতি হ'ল না।

श्रम । दर्गन् वांगवां गिणे श्री martial ?

স্বামীজী। সকল বাগই martial হয়, যদি harmony-তে বসিয়ে নিয়ে যথে বাজানো যায়। রাগিণীর মধ্যেও কতকগুলি হয়।

ইতোমধ্যে ঠাকুরের ভোগ হ'লে পর সকলে ভোজন করতে গেলেন। আহারের পর কলকাভার বে-সকল লোক সেই রাত্রে মঠে উপন্থিত ছিলেন, তাঁদের শন্ধনের বন্দোবন্ত ক'রে দিয়ে ভারপর স্বামীজী নিজে শন্ধন করতে গেলেন।

প্রায় ছই বৎসর নৃতন মঠ হয়েছে, সাধুরা সেইখানেই আছেন। একদিন প্রাতে আমি গুরুদর্শনে গেছি। স্বামীনী আমায় দেখে হাসতে হাসতে ভক্ষ ভর ক'রে সমস্ত কুশল এবং কলকাভার সমস্ত খবর বিজ্ঞাসা ক'রে বললেন, 'আজ থাকবি ভো গ'

আমি 'নিশ্চয়' ব'লে অস্তান্ত অনেক কথার পর সামীমীকে জিজাদা করনাম, 'ছোটছেলেদের শিক্ষা দেবার বিষয়ে তোমার মত কি ?'

चाबोकी। अक्टब्रह बान।

প্রশ্ন। কি বক্ষ?

খানীজা। সেই পুরাকালের বন্দোবন্ত। ভবে ভার নকে আজকালের পাশ্চাভ্য বেশের জড়বিজ্ঞানও চাই। ছুটোই চাই।

প্রশ্ন। কেন, আক্রালের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীতে কি হোব ?

ষামীজী। প্রায় সবই দোব, কেবল চূড়ান্ত কেরানি-গড়া কল বই তো নয়। কেবল ভাই হলেও বাঁচতুম। মাহয়গুলো একেবারে প্রদানিবাগ-বর্জিত হচ্ছে। গীভাকে প্রক্রিপ্ত বলবে; বেদকে চাবার গান বলবে। ভারতের বাইরে যা কিছু আছে, ভার নাড়ী-নক্ষত্রের ধবর রাখে, নিজের কিছু সাত পুরুষ চূলোর বাক—ভিন পুরুষের নামও জানে না।

প্রশ্ন। ভাতে কি এসে গেল ? নাই বা বাপ-দাদার নাম জানলে ?

স্বামীনী। নারে; বাদের দেশের ইভিহাস নেই, তাদের কিছুই নেই। তুই মনে কর্ না, যার 'আমি এত বজু বংশের ছেলে' ব'লে একটা বিখাস ও গৰ্ব থাকে, দে কি কখন মন্দ হ'তে পাৱে ? কেমন ক'ৱে হবে বলু না ? ভার সেই বিশাসটা ভাকে এমন রাশ টেনে রাখবে বে, সে মরে গেলেও একটা মন্দ কান্ধ করভে পারবে না। ভেমনি একটা জাতির ইভিহাস সেই জাভটাকে টেনে রাখে, নীচু হ'তে দেয় না। আমি বুঝেছি, ভুই বলবি আমাদের history (ইভিহাদ) তো নেই। তোদের মতে নেই। তোদের University-র (বিশ্ববিভালয়ের) পতিতদের মতে নেই, আর এক দৌড়ে বিলেতে বেড়িয়ে এদে সাহেব সেজে যারা ব'লে, 'আমাদের কিছুই নেই, আমরা বর্বর', তাদের মতে নেই। আমি বলি, অক্তান্ত দেশের মতো নেই। আমরা ভাত খাই, বিলেতের লোকে ভাত খার না; তাই ব'লে কি ভারা উপোদ ক'রে মরে ভূত হয়ে আছে? তাদের দেশে বা আছে, তারা তাই খায়। তেমনি ভোদের দেশের ইভিহাস ষেমন থাকা দরকার হয়েছিল, তেমনি আছে। তোরা চোথ বুজে 'নেই নেই' ব'লে চেঁচালে কি ইভিহাস লুপ্ত হয়ে যাবে? যাদের চোধ আছে, ভারা সেই জলম্ভ ইভিহাসের বলে এখনও সঞ্জীব আছে। ভবে সেই ইভিহাসকে নৃতন ছাচে ঢালাই ক'রে নিভে হবে। এখনও পাশ্চাভ্য শিক্ষার চোটে লোকের যে বুদ্ধিটি শীড়িয়েছে, ঠিক সেই বৃদ্ধির মভো উপযুক্ত ক'রে ইভিহাসটাকে নিতে হবে।

প্রশ্ন। দে কেমন ক'রে হবে গু

স্বামীনী। সে অনেক কথা। আর সেই জন্তই 'গুরুগৃহবাস' ইত্যাদি চাই। চাই Western Science-এর (পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের) সঙ্গে বেদান্ত, আর মূলমন্ত ব্রহ্মচর্ব, প্রদা আর আন্তর্প্রভার। আর কি জানিস, ছোটছেলেদের গাধা পিটে বোড়া করা গোছ শিক্ষা দেওরাটা তুলে দিতে হবে একেবারে। প্রশ্ন। তার মানে ?

স্বামীজী। ওরে, কেউ কাকেও শেখাতে পারে না। শেখাচ্ছি মনে করেই শিক্ষক সব মাটি করে। কি জানিস, বেদান্ত বলে—এই মান্তবের ভেডরেই সব আছে। একটা ছেলের ভেডরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাব। ছেলেগুলো যাতে নিক্ত নিব্ধ হাত-পা নাক-কান মুধ-চোধ ব্যবহার ক'রে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে নিজে শেধে, এইটুকু ক'রে দিতে হবে। তা হলেই আথেরে সবই সহজ হয়ে পড়বে। কিন্ত গোড়ার কথা ধর্ম। ধর্মটা বেন ভাত, আর সবগুলো তরকারি। কেবল ঋর্ তরকারি থেয়ে হয় বদহন্দম, শুধু ভাতেও তাই। মেলা কতকগুলো কেতাব-পতা মুখত্ব করিয়ে মনিষ্ঠিগুলোর মৃতু বিগড়ে দিচ্ছিল। এক দিক দিয়ে দেখলে ভোদের বড়লাটের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। High education (উচ্চ-শिका) जूल मिष्क ब'ल एमणे हाँ ए एए वाहरत । वाम् ! कि भारत धूम, ज्यात कृषिन পরেই সব ঠাতা! निश्रालन कि ? — ना, निरक्रापत जन मन, সাহেবদের সব ভাল। শেষে আর জোটে না। এমন high education (উচ্চশিকা) থাকলেই াক, আর গেলেই বা কি ? তার চেয়ে একটু technical education (কারিগরি শিকা) পেলে লোকগুলো কিছু ক'রে খেডে পারবে: চাকরি চাকরি ক'রে আর চেঁচাবে না।

প্রশ্ন। মারোয়াড়ীরা বেশ,—চাকরি করে না, প্রায় সকলেই ব্যবসা করে।
স্বামীজী। দ্র, ওরা দেশটা উচ্ছয় দিতে বসেছে। ওদের বড় হীন বৃদ্ধি।
তোরা ওদের চেয়ে অনেক ভালো—manufacture-এর (শিল্পজাত জব্য-নির্মাণের) দিকে নজর বেশী। ওরা যে টাকাটা খাটিয়ে সামান্ত লাভ করে আর গৌরান্দের পেট ভরায়, সেই টাকায় যদি গোটাকতক factory (শিল্পজাল), workshop (কারখানা) করে, তা হ'লে দেশেরও কল্যাণ হয় আর ওদের এর চেয়ে অনেক বেশী লাভ হয়। চাকরি বোঝে না কাবলীয়া—
স্বাধীনভার ভাব হাড়ে হাড়ে। ওদের একজনকে চাকরির কথা ব'লে দেখিস না!

প্রশ্ন। High education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে সব মাহ্বপ্রলো বেমন গরু ছিল, তেমনি আবার গরু হয়ে দাড়াবে বে!

খাৰীজী। রাম কহ! তাও কি হয় রে? দিকি কি কখনো শেয়াল হয়? তুই বলিগ কি? যে-দেশ চিরকাল জগৎকে বিভা দিয়ে এসেছে, লর্ড কার্জন high education (উচ্চশিকা) তুলে দিলে ব'লে কি দেশস্থ্য লোক গক হয়ে দীড়াবে!

প্রশ্ন। বধন ইংরেজ এদেশে আসেনি, তথন দেশের লোক কি ছিল। আজও কি আছে।

খামীজী। কলকবজা তয়ের করতে শিখলেই high education হ'ল না।
Life-এর problem solve (জীবনের সমস্তার সমাধান) করা চাই—
যে-কথা নিয়ে আজকাল সভ্য জগৎ গভীর গবেষণায় মগ্ন, আর ষেটার
দিদ্ধান্ত আমাদের দেশে হাজার বৎসর আগে হয়ে গেছে।

প্রশ্ন। তবে ভোমার সেই বেদান্তও তো বেতে বদেছিল?

খামীজী। হাঁ। সমরে সমরে সেই বেদান্তের আলো একটু নেবাে নেবাে হয়, আর সেইজয়ই ভগবানের আদবার দরকার হয়। আর তিনি এসে সেটাতে এমন একটা শক্তি সঞ্চার ক'রে দিয়ে যান যে, আবার কিছুকালের জয় তার আর মার থাকে না। এখন সেই শক্তি এসে গেছে। তােদের বড়লাট high education (উচ্চশিক্ষা) তুলে দিলে ভালই হবে।

প্রশ্ন। ভারত যে সমগ্র জগৎকে বিছা দিয়ে এসেছে, ভার প্রমাণ কি ?

স্বামীজী। ইতিহাসই তার প্রমাণ। এই ব্রহ্মাণ্ডে ষত soul-elevating ideas (মানবমনের উন্নয়নকারী ভাবসমূহ) বেরিয়েছে আর ষত কিছু
বিভা আছে, অহুসন্ধান করলে দেখতে পাওয়া যায়, তার মূল সব ভারতে
বিয়েছে।

এই কথা বলতে বলতে তিনি বেন মেতে উঠলেন। একে তো শরীর
অত্যন্ত অহন, তার ওপর দারুণ গ্রীম, মূহর্ম্ছা পিপাসা পেতে লাগলো।
অনেকবার জল পান করলেন। এবার বললেন, 'নিংহ, একটু বরফজল খাওয়া।
তোকে সব বুঝিয়ে বলছি।'

অল পান ক'রে আবার বললেন—'আমাদের চাই কি জানিস ?— আধীনভাবে স্বদেশী বিভার সঙ্গে ইংরেজী আর science (বিজ্ঞান) পড়ানো; চাই technical education (কারিগরি শিক্ষা), চাই যাতে industry (শিল্প) বাড়ে; লোকে চাকরি না ক'রে ত্-পর্যা ক'রে থেতে পারে।'

প্রশ্ন। সেদিন টোলের কথা কি বলছিলে?

খামীজী। উপনিবদের গরটের পড়েছিস? সভ্যকাষ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্ব

করতে পেলেন। শুকু তাঁকে কতকগুলি গক্ষ দিয়ে বনে চরাতে পাঠানেন।
অনেকদিন পরে বখন গক্ষর সংখ্যা বিশুণ হ'ল, তখন তিনি শুকুগৃহে কেরবার
উপক্রম করলেন। এই সময় একটি গক্ষ, অগ্নি এবং অক্সান্ত কতকশুলি অদ্ধ তাঁকে বন্ধজ্ঞান সহদ্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। বখন শিশ্ব গুকুর বাড়ি কিরে এলেন, তখন শুকু তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলেন, শিক্ষের ব্রন্ধজ্ঞান লাভ হয়েছে। এই গল্পের মানে এই—প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে তা থেকেই বথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়।

সেই-রকম ক'রে বিছা উপার্জন করতে হবে; শিরোমণি মহাশয়ের টোলে পড়লে রূপী বাঁদরটি থাকবে। একটা জলস্ক character-এর (চরিত্রের) কাছে ছেলেবেলা থেকেই থাকা চাই, জলস্ক দৃষ্টাস্ক দেখা চাই। কেবল 'মিথ্যা কথা কহা বড় পাপ' পড়লে কচুও হবে না। Absolute ( অখণ্ড ) ব্রহ্মচর্ব করাতে হবে প্রত্যেক ছেলেটাকে, ভবে না শ্রন্ধা বিশ্বাস আসবে। নইলে যার শ্রন্ধা বিশ্বাস নেই, সে মিছে কথা কেন কইবে না? আমাদের দেশে চিরকাল ভ্যাণী লোকের ঘারাই বিছার প্রচার হয়েছে। পণ্ডিভ মশাইরা হাভ বাড়িয়ে বিছাটা টেনে নিয়ে টোল খুলেই দেশের সর্বনাশটা ক'রে বসেছেন। যভদিন ভাগীরা বিছাদান করেছেন, ভতদিন ভারতের কল্যাণ ছিল।

প্রশ্ন। এর মানে কি ? আর সব দেশে তো ত্যাগী সন্ন্যাসী নেই, তাদের বিভার বলে যে ভারত জুডোর তলে রয়েছেন।

খামীজী। ওরে বাপ চেলাসনি, বা বলি শোন্। ভারত চিরকাল নাথার জুতো বইবে, বদি ত্যাসী সন্যাসীদের হাতে আবার ভারতকে বিভা শেখাবার ভার না পড়ে। জানিস, একটা নিরক্ষর ত্যাসী ছেলে তেরকেলে বুড়ো পণ্ডিতদের মুণ্ডু ঘুরিরে দিরেছিল। দক্ষিণেখরে ঠাকুরের পা প্র্জারী ভেঙে ফেলে। পণ্ডিতরা এসে সভা ক'রে পাঁজিপুঁথি খুলে বললে, 'এ ঠাকুরেরঃ সেবা চলবে না, নৃতন ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' মহা হলসুল ব্যাপার। শেষে পর্মহংস মশাইকে ভাকা হ'ল। তিনি বললেন, 'বামীর বদি পা খোঁড়া হয়ে বার, তা হ'লে কি স্ত্রী ভামীকে ত্যাগ করে হ' পণ্ডিত বাবাজীদের আর টাকে-টিপপুনি চললো না। ওরে আহম্মক, তা বদি হবে ভো পরমহংস মহাশর আসবেন কেন ? আর বিভাটাকে এত উপেকা করবেন কেন ? বিভালিকার তাঁর সেই নৃতন শক্তিসঞ্চার চাই; তবে ঠিক ঠিক কাজ হবে।

প্রশ্ন। সে তো সহজ কথা নয়। কেমন ক'রে হবে <u>।</u>

খামীজী। সহজ হ'লে তাঁর আসবার দরকার হ'ত না। এখন ভোদের করতে হবে কি জানিস? প্রতি প্রামে প্রতি শহরে মঠ খুলতে হবে। পারিস কিছু করতে? কিছু কর্। কলকাতায় একটা বড় ক'রে মঠ কর্। একটা ক'রে স্থানিকত সাধু থাকবে সেখানে, তার তাঁবে practical science (ব্যাবহারিক বিজ্ঞান) ও সব রক্ম art (কলাকোশল) শেথাবার জন্ম প্রত্যেক branch-এ (বিভাগে) specialist (বিশেষক্ষ) সন্ন্যাসী থাকবে।

প্রশ। সে-রকম সাধু কোথার পাবে ?

স্বামীন্দ্রী। তয়ের ক'রে নিতে হবে। তাই তো বলি কতকগুলি স্বদেশাহ্যাগী ত্যাগী ছেলে চাই। ত্যাগীয়া বত শীঘ্র এক-একটা বিষয় চূড়াস্ত বকমে শিখে নিতে পারবে, তেমন তো আর কেউ পারবে না।

তারণর স্বামীনী কিছুক্ষণ চূপ ক'রে বলে তামাক খেতে লাগলেন। পরে ব'লে উঠলেন, 'দেখ্ দিকি, একটা কিছু কর্। দেশের জন্ম করবার এত কাজ আছে বে, তোর আমার মতো হাজার হাজার লোকের দরকার। শুধু গল্পিতে কি হবে ? দেশের মহা হুর্গতি হয়েছে, কিছু কর্রে। ছোট-ছেলেদের পড়বার উপযুক্ত একখানাও কেভাব নেই।'

প্রশ্ন। বিভাগাগর মহাশব্যের তো অনেকগুলি বই আছে।

এই কথা বলবামাত্র স্থামীজী উচ্চৈ: স্বরে হেনে উঠে বললেন: 'ঈশর নিরাকার চৈতন্ত্রস্বরূপ', 'গোপাল অতি স্থবোধ বালক'—ওতে কোন কাজ হবে না। এতে মন্দ বই ভাল হবে না। রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ থেকে ছোট ছোট গল্প নিয়ে অতি সোজা ভাষার কত্কগুলি বাঙলাতে আর কতকগুলি ইংরেজীতে কেতাব করা চাই। লেইগুলি ছোটছেলেদের পড়াতে হবে।

বেলা প্রায় ১১টা; ইতিপূর্বে পশ্চিমদিকে একখানা মেদ দেখা দিয়াছিল। এখন সেই মেদ খন্ খন্ শব্দে চলে আসছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ শীতল বাতাস উঠল। খামীজীর আর আনন্দের শেষ নাই; বৃষ্টি হবে। তিনি উঠে 'নিজি, আর গন্ধার ধারে যাই' ব'লে আমাকে নিয়ে ভানীরথীতীরে বেড়াতে লাগলেন। কালিদাসের মেঘদ্ত থেকে কড প্লোক আওড়ালেন, কিন্তু মনে মনে সেই একই চিন্তা করছিলেন—ভারতের মদল। বললেন, 'সিদি, একটা কাল করতে পারিদ ? ছেলেগুলোর অল বয়সে বে বন্ধ করতে পারিস ?'

আমি উত্তর করলাম, 'বে বন্ধ করা চুলোয় যাক, বাবুরা যাতে বে সন্তা হয় তার ফিকির করছেন।'

সামীলী। থেপেছিন, কার সাধ্যি সময়ের তেউ ফেরায়! ঐ হইচই-ই সার। বে যত মাগগি হয় ততই মঙ্গল। বেমন পাদের ধুম, তেমনি কি বিয়ের ধুম! মনে হয় বৃঝি আইবুড়ো আর বইল না! পরের বছর আবার তেমনি।

খামীজী আবার থানিক চুঁপ ক'রে থেকে পুনরায় বললেন, 'কভকগুলি অবিবাহিত graduate (গ্রাজুয়েট) পাই তো জাপানে পাঠাই, যাতে তারা লেখানে কারিগরি শিক্ষা (technical education) পেয়ে জাসে। যদি এরপ চেষ্টা করা যায়, তা হ'লে বেশ হয়!'

প্রস্ন। কেন? বিলেভ যাওয়ার চেয়ে কি ভাপান যাওয়া ভাল?

স্বামীজী। সহস্রগুণে! স্বামি বলি এদেশের সমস্ত বড় লোক স্বার শিক্ষিত লোকে যদি একবার ক'রে স্বাপান বেড়িয়ে স্বাসে তো লোকগুলোর চোধ ফোটে।

প্রশ্ব। কেন ?

স্বামীনী। সেধানে এধানকার মতো বিভাব বদহজম নেই। তারা সাহেবদের সব নিয়েছে, কিন্তু তারা জাপানীই আছে, সাহেব হয়নি। তোদের দেশে সাহেব হর্ডয়া যে একটা বিষম রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি। আমি কতকগুলি জাপানী ছবি দেখেছি। তাদের শিল্প দেখে অবাক হ'তে হয়। আর তার ভাবটি যেন তাজের নিজস্ব বন্ধ, কারও নকল করবার জোঁনেই।

খানীজী। ঠিক। ঐ আর্টের জন্মই ওরা এত বড়। তারা বে Asiatic (এশিরাবাসী)। আমাদের দেখছিদ না সব গেছে, তবু যা আছে তা অভূত। এশিরাটিকের জীবন আর্টে মাখা। প্রত্যেক বস্তুতে আর্ট না থাকলে এশিরাটিক তা ব্যবহার করে না। ওরে আমাদের আর্টিও বে ধর্মের একটা অক। বে-মেরে ভাল আলপনা দিতে পারে, তার কত আদর! ঠাকুর নিকে একজন কত বড় artist (শিল্পী) ছিলেন।

প্রের। সাহেবদেরও ভো art ( শির ) বেশ।

খামীজী। দ্ব মূর্থ। আর তোরেই বা গাল দিই কেন ? দেশের দশাই এমনি ছয়েছে। দেশস্থ লোক নিজের সোনা রাঙ, আর পরের রাঙটা সোনা দেখছে। এটা ছচ্ছে আজকালকার শিক্ষার ভেলকি। ওরে, ওরা যডদিন এশিয়ায় এসেছে, ততদিন ওরা চেটা করছে জীবনে art (শিল্প) ঢোকাতে।

আমি। এ-রকম কথা শুনলে লোকে বলবে, ভোমার সব pessimistic view (নৈরাশ্রবাদী মত)।

খামীজী। কাজেই তাই বই-কি! আমার ইচ্ছে করে, আমার চোধ দিয়ে তোদের সব দেখাই। ওদের বাড়িগুলো দেখ্ সব সাদামাটা। তার কোন মানে পাস্? দেখ্ না এই বে এত বড় বড় সব বাড়ি government-এর (সরকারের) রয়েছে, বাইরে থেকে দেখলে তার কোন মানে ব্রিস, বলতে পারিস? তারপর তোদের খাড়া প্যাণ্ট, চোন্ত কোট, আমাদের ছিসেবে এক প্রকার ফ্রাংটো। না? আর তার কি বে বাহার! আমাদের অরভ্মিটা ঘুরে দেখ। কোন্ buildingটার (অট্টালিকার) মানে না ব্রুতে পারিস, আর তাতে কিবা শিল! ওদের জলখাবার গেলাস, আমাদের ঘটি—কোন্টায় আর্টি আছে? ওরে, একটুকরা Indian silk (ভারতীয় রেশম) চায়না (China)-য় নকল করতে হার মেনে গেল। এখন সেটা Japan (জাপান) কিনে নিলে ২০,০০০, টাকায়, ষদি তারা পারে চেটা ক'রে। পাড়াগাঁয়ে চাষাদের বাড়ি দেখেছিস?

উত্তর। ই।।

चामीको। कि एए थिहिन?

আমি। বেশ নিকন চিকন পরিচার।

ঘানীলী। তাদের থানের মরাই দেখেছিল? তাতে কত আর্ট! মেটে বরগুলোর কত চিত্তির-বিচিত্তির! আর সাহেবদের দেশে ছোটলোকেরা কেমন থাকে তাও দেখে আর। কি জানিস, সাহেবদের utility (কার্য-কারিতা) আর আমাদের art (শিল্প)—ওদের সমন্ত ত্রব্যই utility, আমাদের সর্বত্র আট। ঐ সাহেবী শিক্ষার আমাদের অমন স্থকর চুমকি ঘট ফেলে এনামেলের গেলাস এসেছেন ঘরে। ওই রক্ষে utility এমনভাবে আমাদের ভেতর চুকেছে বে, সে বদহক্ষম হয়ে দাঁড়িরেছে। এখন চাই art এবং

utility-র combination ( সংযোগ )। জাপান সেটা বড় চট ক'রে নিরে কেলেছে, তাই এত শীঘ্র বড় হরে পড়েছে। এখন আবার ওরা ভোমার সাহেবদের শেখাবে।

প্রশ্ন। কোন্দেশের কাপড় পরা ভাল ?

খামীনী। আর্যদের ভাল। সাহেবরাও এ-কথা খীকার করে। কেমন পাটে পাটে সাজানো পোশাক। বত দেশের রাজ-পরিচ্ছদ এক রকম আর্থ-জাতিদের নকল, পাটে-পাটে রাথবার চেষ্টা, আর তা জাতীর পোশাকের ধারেও বার না। দেথ্ সিদি, ঐ হতভাগা শার্টগুলো পরা ছাড়।

প্রব। কেন?

ষামীজী। আরে ওগুলো সাহেবদের underwear (অধোবাস)।
সাহেবরা ঐগুলো পরা বড় ঘুণা করে। কি হতভাগা দশা বাঙালীর! বা হোক একটা পরলেই হ'ল? কাপড় পরার বেন মা-বাপ নেই। কারুর ছোঁয়া খেলে জাত বায়, বেচালের কাপড়চোপড় পরলেও বদি জাত বেত ভো বেশ হ'ত। কেন, আমাদের নিজের মতো কিছু ক'রে নিতে পারিস না? কোট, শার্ট গায় দিতেই হবে, এর মানে কি?

বৃষ্টি এল; আমাদেরও প্রদাদ পাবার ঘণ্টা প'ড়ল। 'চল্, ঘণ্টা দিয়েছে' ব'লে ঘামীজী আমার সঙ্গে নিয়ে প্রসাদ পেতে গেলেন। আহার করতে করতে ঘামীজী বললেন, 'দেখ্ দিদি, concentrated food ( সারভূত খাত ) খাওয়া চাই। কতকওলো ভাত ঠেনে খাওয়া কেবল কুড়েমির গোড়া।' আবার কিছু পরেই বললেন, 'দেখ্, জাপানীরা দিনে ত্-বার ভিনবার ভাত আর দালের ঝোল খার। খ্ব জোয়ান লোকেরাও অভি অয় খার, বারে বেশী। আর বারা সকভিপর, তারা মাংল প্রভাহই খার। আমাদের যে ত্-বার আহার কুঁচকি-কণ্ঠা ঠেলে। একগাদা ভাত হজম করতে সব energy ( শক্তি ) চলে যার।'

প্রশ্ন। আমাদের মাংস খাওয়াটা সকলের পক্ষে স্থবিধা কি ?

খামীজী। কেন, কম ক'রে খাবে। প্রভাহ এক পোয়া খেলেই খ্ব হয়। ব্যাপারটা কি জানিস ? দরিভ্রভার প্রধান কারণ আলভ্ন। একজনের সাহেব বাগ ক'রে বাইনে কমিয়ে দিলে; ভা সে ছেলেদের ত্থ কমিয়ে দিলে, একবেলা হরভো মৃঞ্জি খেরে কাটালে। প্রশ্ন। ভানয়ভোকি করবে?

বামীদী। কেন, পারও পরিক পরিপ্রম ক'রে বাতে ধাওয়া-দাওয়াটা বলায় থাকে, এটুকু করতে পারে না? পাড়ায় বে ছ-ঘণ্টা আড্ডা দেওয়া চাই-ই চাই। সময়ের কত অপব্যয় করে লোকে, ডা আর কি ব'লব!

আহারান্তে খাষীঞ্চী একটু বিপ্রায় করতে গেলেন।

একদিন স্বামীজী বাগবাজারে বলরাম বহুর বাটাতে আছেন, আমি তাঁকে দর্শন করতে গেছি। তাঁর সঙ্গে আমেরিকার ও জাপানের অনেক কথা হ্বার পর আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

প্রশ্ন। স্বামীজী, স্বামেরিকায় কতগুলি শিশু করেছ ?

সামীজী। অনেক।

थात्र । २।३ हास्त्र ?

স্বামীজী। ঢের বেশী।

প্রশ্ন। কি, সব মন্ত্রশিয়া?

यात्रींकी। दै।

প্রশ্ন। कि यञ्ज पित्न, श्रामीकी ? সব প্রণবযুক্ত মন্ত্র पिরেছ ?

খামীজী। সকলকে প্ৰণবযুক্ত দিয়েছি।

প্রশ্ন। লোকে বলে শৃত্তের প্রণবে অধিকার নেই, তার তাথা মেচছ; তাদের প্রণব কেমন ক'রে দিলে? প্রণব তো আহ্মণ ব্যতীত আর কারও উচ্চারণে অধিকার নেই?

স্বামীজী। যাদের মত্র দিয়েছি তারা যে ব্রাহ্মণ নর, তা তুই কেমন ক'রে জানলি ?

প্রস্ন। ভারত ছাড়া সব তো ববন ও মেচ্ছের দেশ; তাদের মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ কোথার ?

খানীনী। আমি বাকে যাকে মত্র দিয়েছি, ভারা সকলেই প্রাহ্মণ। ও-কথা ঠিক, প্রাহ্মণ নইলে প্রণবের অধিকারী হয় না। প্রাহ্মণের ছেলেই যে প্রাহ্মণ হয় ভার মানে নেই, হবার খুব সন্তাবনা, কিন্তু না হতেও পারে। বাগবাজারে—চক্রবর্তীর ভাইপো বে মেণর হয়েছে, মাণার ক'রে গুরের ইাড়িনে যার! সেও ভো বাম্নের ছেলে।

প্রশ্ন। ভাই, তুমি আমেরিকা-ইংলওে আন্ধণ কোণায় পেলে ?

খামীজী। ব্রাহ্মণজাতি জার ব্রাহ্মণের গুণ—ছটো জালাদা জিনিদ। এখানে লব—জাতিতে ব্রাহ্মণ, দেখানে গুণে। বেমন সন্থ রক্ষা তমা—তিনটে গুণ জাছে জানিদ, তেমনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির বৈশ্য শৃত্র ব'লে গণ্য হবার গুণও আছে। এই তোদের দেশে ক্ষত্রির-গুণটা বেমন প্রান্ত লোপ পেরে গেছে, তেমনি ব্রাহ্মণত্ব-গুণটাও প্রান্ত লোপ পেরে গেছে। ওদেশে এখন সব ক্ষত্রিরত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্ব পাজে।

· প্রশ্ন। তার মানে দেখানকার সান্তিকভাবের লোকদের তুমি ব্রাহ্মণ ব'লছ ?

ষামীলী। তাই বটে; সন্ধ রক্ষঃ তমঃ ষেমন সকলের মধ্যেই আছে—কোনটা কাছার মধ্যে কম, কোনটা কাছারও মধ্যে বেশী; তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্র ও শ্রু হবার কয়টা গুণও সকলের মধ্যে আছে। তবে এই কয়টা গুণ সময়ে সময়ে কম বেশী হয়। আর সময়ে সময়ে এক একটা প্রকাশ হয়। একটা লোক যখন চাকরি করে, তখন সে শ্রুত্ম পায়। যখন তৃ-পর্মা রোজগারের ফিকিরে থাকে, তখন বৈশ্র; আর যখন মারামারি ইত্যাদি করে, তখন তার ভিতর ক্ষত্রিয়ত প্রকাশ পায়। আর যখন সে ভগবানের চিন্তায় বা ভগবং-প্রসঙ্গে থাকে, তখন সে বাহ্মণ। এক জাতি থেকে আর এক জাতি হয়ে যাওয়াও স্বাভাবিক। বিশামিত্র আর পরশুরাম—একজন বাহ্মণ ও অপর ক্ষত্রিয় কেমন ক'রে হ'ল গ

প্রশ্ন। এ কথা তো খ্ব ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে অধ্যাপক আর কুলগুরু মহাশয়েরা সে-রকম ভাবে দীক্ষাশিকা কেন দেন না ?

স্বামীন্ধী। ঐটি তোদের দেশের একটি বিষম রোগ। বাক্। সে-দেশে বারা ধর্ম করতে শুরু করে, তারা কেমন নিষ্ঠা ক'রে ত্রপ-তপ, সাধন-ভবন করে।

প্রশ্ন। তাদের আধ্যাত্মিক শক্তিও অতি শীন্ত প্রকাশ পায় শুনতে পাই।
শরৎ মহারাজের একজন (পাশ্চান্ত্য) শিশ্ব মোট চার মাস সাধন ভজন
ক'রে তার বে-সকল ক্ষমতা হয়েছে, তা লিখে পাঠিয়েছে, সেদিন শরৎ
মহারাজ দেখালেন।

খামীজী। হাঁ, তবে বোঝ তারা ত্রান্ধণ কিনা-তোদের দেশে বে মহা

অত্যাচারে সমন্ত যাবার উপক্রম হয়েছে। শুক্রঠাকুর মন্ত্র দেন, সেটা তার একটা ব্যবদা। আর শুক্র-শিশ্বের সমন্ধটাও কেমন! ঠাকুর-মহাশরের ঘরে চাল নেই। গিন্নী বললেন, 'গুগো, একবার শিশ্ববাড়ি-টাড়ি যাও; পাশা থেললে কি আর পেট চলে?' ত্রাহ্মণ বললেন, 'হাগো, কাল মনে ক'রে দিও, অমুকের বেশ সময় হয়েছে শুনছি, আর তার কাছে অনেক দিন যাওয়াও হয়নি।' এই তো তোদের বাঙলার শুক্র! পাশ্চান্ত্যে আশুও এ-রক্মটা হয়নি। সেধানে অনেকটা ভাল আছে।

প্রতি বংসর শ্রীরামক্বফ-উৎসবের দিন এক অপরূপ দৃশ্য দৃষ্ট হয়। বন্ধদেশে এটি বে একটি স্থ্রহৎ মেলা, তার আর সন্দেহ নাই। এখানে দশ-বিশ হাজার লোক একত্র হইলেও সে-প্রকার ঠেলাঠেলি হয় না, কারণ অধিকাংশই শিক্ষিত ভারসন্থান। কিন্তু এখানেও এক সময়ে এই ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পরিলক্ষিত হয়। স্তীমার আদিয়া মঠের কিনারায় লাগিল, আর রক্ষা নাই—সকলকেই আগে নামিতে হইবে। মঠ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে স্থীমারে উঠিবার সময়ও ঠিক তদ্ধ্ব—কে কার ঘাড়ে পড়ে তার ঠিক নাই।

খামীজীর সলে একদিন মঠে তাঁহার এক বন্ধুর আমাদের জাতির এই অসংষত ভাবের বিষয়ে কথাবার্তা হয়। তিনি তৃ:খ প্রকাশপূর্বক বালয়াছিলেন, 'দেখ, আমাদের একটা সেকেলে কথা আছে—যদি না পড়ে পো, সভায় নিয়ে থো। কথাটি খুব পুরাতন। আর সভা মানে সামাজিক এক-আথটা সভা—যাকালেভতে কারও বাড়িতে হয়, তা নয়; সভা হচ্ছে রাজদরবার। আগে আমাদের বে-সকল খাধীন বাঙালী রাজা ছিল, তাদের প্রভাহই সকালে বৈকালে সভা ব'সত। সকালে সমস্ত রাজকার্য। আর খবরের কাগজ তো ছিল না, সমস্ত মাতব্বর ভদ্রলোকের কাছে রাজ্যের প্রায় সব ধবর লওয়াহ'ত, আর তাতে সেই রাজধানীর সব ভদ্রলোক আসত। যদি কেউ না আসত তার ধবর হ'ত। এইসকল দরবার-সভাই আমাদের দেশের, কি সব সভ্য দেশের সভ্যতার centre (কেজ্র) ছিল। পশ্চিমে বাজপুতানায় আমাদের এধানকার চেয়ে চেয়ে ভাল। সেখানে আজও সেই রক্মটা কতক হয়।'

প্রন। এখন দেশী রাজা আমাদের দেশে নেই ব'লে কি দেশের লোকওলো) এডই অসভ্য হরে দাঁড়িয়েছে ? শামীজী। এগুলো একটা অবনতি—বার মূলে স্বার্থপরতা, এ তারই লক্ষণ। জাহাজে ওঠবার সময় 'চাচা আপন বাঁচা,' আর গানের সময় 'হামবড়া'—এই হচ্ছে সব ভিতরের ভাব, একটু self-sacrifice ( আত্মত্যাগ ) শিক্ষা করলেই এটুকু বায়। এটা বাগ-মার দোষ—ঠিক ঠিক সৌজ্যও শেধায় না। সভ্যতা self-sacrifice-এর গোড়া।

ষামীন্দ্রী বলিতে লাগিলেন: বাপ-মার অন্তার লাবের জন্ত ছেলেগুলো বে একটা ফুর্ভি পার না। গান গাওরাটা বড় দোব—ছেলের কিন্তু একটা ভাল গান শুনলে প্রাণ ছটফট করে, দে নিজের গলায় কেমন ক'রে সৈটি বার করবে। কাজেই সে একটা ভাজা থোঁজে। তামাক খাওরাটা মহাপাপ—এখন কাজেই সে তাকর-বাকরের সঙ্গে ভাজা দেবে না তো কি করবে? সকলেরই ভেতর সেই infinite ( জনস্ত ) ভাব আছে—দে-সব ভাবের কোন-রকম ফুর্তি চাই। তোদের দেশে তা হবার জো নাই। তা হ'তে গেলে বাপ-মাদেরও নৃতন ক'রে শিক্ষা দিতে হবে। এই তো অবস্থা! স্থপত্য নর, তার ওপর আবার তোদের শিক্ষিত বড় বড় বাবুরা চান কি না—এখনি রাজ্যিটা ইংরেজ তাঁদের হাতে ফেলে দের, আর তাঁরা রাজ্যিটা চালান। ত্রুণ্ড হয়, হাসিও পার। আরে সে martial ( সামরিক ) ভাব কই ? তার গোড়ার বে দাসভাব সাধন করা চাই, নির্ভর চাই—হামবড়াটা martial ভাব নয়। ছকুমে এগিয়ে মাথা দিতে হবে—তবে না মাথা নিতে পারবে। সে বে আপনাকে আগে বলি দিতে হবে।

শ্রীরাষক্ষদেবের কোন ভক্ত-লেখক—তাঁহার কোন পুশুকে বাঁহারা শ্রীরাষক্ষকে ঈথরাবভার বলিয়া বিশাস করেন না, তাঁহাদিগের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন, খামীশী তাঁহাকে ডাকাইয়া উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন:

তোর এমন ক'রে সকলকে গাল দিয়ে লেখবার কি দরকার ছিল? ভোর ঠাকুরকে তারা বিশাস করে না, তা কি হয়েছে? আমরা কি একটা দল করেছি না কি? আমরা কি রামকৃষ্ণ-ভজা যে, তাঁকে যে না ভজবে সে আমাদের শত্রু? তুই তো তাঁকে নীচু ক'রে ফেললি, তাঁকে ছোট ক'রে ফেললি। ভোর ঠাকুর যদি ভগবান হন তো যে যেমন ক'রে ভাকুক, তাঁকেই ভো ভাকছে। তবে স্বাইকে গাল দেবার তুই কে? না, গাল দিলেই ভোর কথা ভারা ভনবে ? আহামক ! মাধা দিভে পারিস ভবে মাধা নিভে পারবি ; নইলে ভোর কথা লোকে নেবে কেন ?

একটু स्व रहेश প্ৰয়ায় বলিতে লাগিলেন:

ৰীর না হ'লে কি কেউ বিখাস করতে পারে, না নির্ভর করতে পারে ? বীর না হ'লে হিংসা বেব বার না; তা সভ্য হবে কি? সেই manly (পুরুষোচিত) শক্তি, সেই বীরভাব ডোদের দেশে কই? নেই নেই। সে-ভাব ঢের খুঁলে দেখছি, একটা বই ছটো দেখতে পাই নি।

প্রশ্ন। কার দেখেছ, খামীজী ?

স্বামীজী। এক G. C.-র (গিরিশচন্দ্রের) দেখেছি বথার্থ নির্ভর, ঠিক দাসভাব; মাথা দিতে প্রস্তুত, তাই না ঠাকুর তার আমমোজ্ঞারনামা নিয়ে-ছিলেন। কি নির্ভর! এমন আর দেখলুম না; নির্ভর তার কাছে শিখেছি। এই বলিয়া স্বামীজী হাত তুলিয়া গিরিশবাব্র উদ্দেশে নমস্কার করিলেন।

বিতীয়বার মার্কিনে বাইবার সমস্ত উত্যোগ হইতেছে, স্বামীক্ষী অনেকটা ভাল আছেন। একদিন প্রাতে তিনি কলিকাভায় কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। দেখান হইতে ফিরিয়া বাগবাক্ষারে বলরামবাব্র বাটতে আগিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন নৌকা ভাকিতে গিয়াছে— স্বামীক্ষী এখনি মঠে বাইবেন। ইভোমধ্যে তাঁহার বন্ধুকে ভাকাইয়া বলিলেন: চল্, মঠে বাবি আমার সঙ্গে—অনেক কথা আছে।

বন্ধটি উপবেশন করিলে পর আবার বলিলেন, 'আজ বড় মজা হয়েছে।
একজনের বাঁড়ি পেছল্ম—সে একটা ছবি আঁকিয়েছে—কৃষ্ণার্জ্ন-সংবাদ।
কৃষ্ণ গাঁড়িয়ে রথের উপর, ঘোড়ার লাগাম হাতে আর অর্জুনকে গীতা বলছেন।
ছবিটা দেখিয়ে আমার জিজেল করলে কেমন হয়েছে। আমি বলল্ম, মল
কি! সে জিল ক'রে বললে, লব দোবগুণ বিচার ক'রে বলো—কেমন হয়েছে।
কাজেই বলভে হ'ল—কিছুই হয়নি। প্রথমতঃ 'রথটা' আজকালের প্যাগোড়া
রথ নয়, ভারপর কৃষ্ণের ভাব কিছুই হয়নি।

প্রশ্ন। কেন প্যাপোডা রথ নয়?

সামীজী। ওরে দেশে যে বৃদ্ধদেবের পর থেকে সব থিচ্ডি হয়ে গেছে। প্যাগোডা রথে চড়ে রাজারা যুদ্ধ ক'রত না! রাজপুতানার আজও রথ আছে, অনেকটা সেই সেকেলে রথের মতো। Grecian mythology (গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী)র ছবিতে বে-সব রথ আঁকা আছে, দেখেছিল। ত্ব-চাকার, পিছন দিরে ওঠা-নাবা বার—সেই রথ আমাদের ছিল। একটা ছবি আঁকলেই কি হ'ল। সেই সময়ের সমস্ত বেমন ছিল, তার অহুসন্ধানটা নিয়ে সেই সময়ের জিনিসপ্তলো দিলে তবে ছবি দীড়ায় Truth represent (প্রতীকে সত্যকে প্রকাশ) করা চাই, নইলে কিছুই হয় না, বত মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়ানো ছেলে—বাদের স্থলে লেখাপড়া হ'ল না, আমাদের দেশে তারাই বার painting (চিত্রবিছা) শিখতে। তাদের বারা কি আর কোন ছবি হয় গ একখানা ছবি এঁকে দাঁড় করানো আর একখানা perfect drama (স্বাক্ত্র্যন্ত্র নাটক) লেখা, একই কথা।

প্রশ্ন। কৃষ্ণকে কি ভাবে আঁকা উচিত ওথানে ?

খামীজী। শ্রীকৃষ্ণ কেমন জানিস ?—সমন্ত গীতাটা personified (মৃতিমান্)! বধন অর্জুনের মোহ আর কাপুকৃষতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন, তধন তাঁর central idea (মৃখ্যভাব)টি তার শরীর থেকে ফুটে বেকছে।

এই বলিয়া স্বামীদ্ধী প্রীকৃষ্ণকে ষেভাবে আকা কর্তব্য, সেইমত নিজে স্বাহিত হটয়া দেখাইলেন আর বলিলেন:

এমনি ক'রে সজোরে ঘোড়া ছটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, ঘোড়ার পিছনের পা-ছটো প্রায় ই।টুগাড়া গোছ আর সামনের পাগুলো শৃত্তে উঠে পড়েছে—ঘোড়াগুলো হাঁ ক'রে ফেলেছে। এতে শ্রীক্লফের শরীরে একটা বেজার action (কিরা) থেলছে। তাঁর সথা ত্রিভ্রনবিখ্যাত বীর; ছ-শক্ষ সেনাদলের মাঝখানে ধছক-বাণ ফেলে দিয়ে কাপুরুষের মতো রথের ওপর বসে পড়েছেন। আর শ্রীকৃষ্ণ সেই-রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবুক হাতে সমন্ত শরীরটিকে বেঁকিয়ে তাঁর সেই অমাহয়ী প্রেমকক্ষণামাখা বালকের মতো মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে দ্বির গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে তাঁর প্রাণের স্থাকে গীতা বলছেন। এখন গীতার preacher (প্রচারক)-এর এ ছবি দেখে কি বুঝালি?

উত্তর। ক্রিয়াও চাই আর গান্তীর্থ-হৈর্বও চাই।

चात्रीको । ज्यारे !-- সমন্ত चत्रीदा intense action ( ভীত্র ক্রিরাশীলভা )

আর মুখ বেন নীল আকাশের মতো ধীর গভীর প্রশান্ত! এই হ'ল সীতার central idea (মুখ্যভাব), দেহ জীবন আর প্রাণ মন তাঁর শ্রীপদে রেখে সকল অবহাতেই দ্বির গভীর।

কর্মণ্যকর্ম যা পশ্রেদকর্মণি চ কর্ম যা। ল বুদ্দিমান্ মহয়েরু ল যুক্তঃ ক্রুমকর্মকুং॥

—বিনি কর্ম করেও তার মধ্যে চিন্তকে প্রশাস্ত রাখতে পারেন, আর বাহ্ কোন কর্ম না করলেও অন্তরে বার আত্মচিন্তারূপ কর্মের প্রবাহ চলতে থাকে, তিনিই মাহুবের মধ্যে বৃদ্ধিমান, তিনিই বোগী, তাঁরই সব কর্ম করা হয়েছে।

ইভোমধ্যে যিনি নৌকা ডাকিতে গিন্নাছিলেন, তিনি আসিন্না সংবাদ দিলেন যে নৌকা আসিন্নাছে। স্বামীজী যে বন্ধুর সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, ভাঁহাকে বলিলেন, 'চল্, মঠে যাই। বাড়িতে ব'লে এসেছিস ভো?'

বন্ধ। আজাই।।

সকলে কথা কহিতে কহিতে মঠে বাইবার জন্ত নৌকার উঠিলেন।

খামীজী। এই ভাব সমন্ত লোকের ভেতর ছড়ানো চাই—কর্ম কর্ম অনম্ভ কর্ম—তার ফলের দিকে দৃষ্টি না রেখে আর প্রাণ-মন সেই রাঙা পায়।

বন্ধ। ' এ তো কৰ্মযোগ।

খামীজী। ই্যা, এই কর্মবোগ। কিন্তু সাধনভন্তন না করলে কর্মবোগও হবে না। চতুর্বিধ যোগের সামঞ্জ চাই। নইলে প্রাণ-মন কেমন ক'রে তাঁতে দিয়ে রাধবি ?

বরু। গীতার কর্ম মানে তো লোকে বলে—বৈদিক বজাছটান, সাধন-ভজন; আর তা ছাড়া সব কর্ম অকর্ম।

খামীনী। খুব ভাল কথা, ঠিক কথা; কিন্তু সেটাকে আরও বাড়িয়ে নে না। তোর প্রতি নি:খাস-প্রখাস, প্রতি চিন্তার অন্ত, তোর প্রতি কাজের জন্ম দায়ী কে? তুই তো?

ৰন্ধ। তা বটে, নাও বটে। ঠিক ব্ৰতে পাৰছিনি। আসল কথা তোদেখছি গীতাৰ ভাব—'ৰয়া হ্যবীকেশ হদিহিতেন' ইত্যাদি। তা আমি

১ গীতা, ৪।১৮

তাঁর শক্তিতে চালিত, তবে আর আমার কাজের অন্ত আমি তো একেবায়েই দায়ী নই।

শামীশী। ওটা বড় উচ্চ শবস্থার কথা। কর্ম ক'রে চিত্ত ভব হ'লে পর যথন দেখতে পাবি ডিনিই সৰ করাচ্ছেন, তথন ওটা বলা ঠিক; নইলে সব মুখস্থ, মিছে।

বন্ধু। মিছে কেন, যদি একজন ঠিক বিচার ক'রে বোঝে বে, ডিনিই সব করাচ্ছেন।

খামীজী। বিচার ক'রে দেখলে পরে তথন। তা সে যথনকার তথনি। তারপর তো নয়। কি জানিস, বেশ বুঝে দেখ — অহরহ: তুই যা-ই করিস, তুই কর্মছেস মনে ক'রে করিস কিনা? তিনিই করাছেনে, কতক্ষণ মনে থাকে? তবে ঐ-রকম বিচার করতে করতে এমন একটা অবহা আসবে যে, 'আমি'টা চলে যাবে আর তার জারগায় 'হ্যবীকেশ' এনে বসবেন। তথন 'ঘ্যা হ্যবীকেশ হদিহিতেন' বলা ঠিক হবে। আর বাবা, 'আমি'টা বুক জুড়ে বসে থাকলে তাঁর আসবার জারগা কোথায় যে তিনি আসবেন? তথন হ্যবীকেশের অন্তিত্বই নেই!

বন্ধু। কুকর্মের প্রবৃদ্ধিটা ডিনিই দিচ্ছেন ভো ?

সামীকী। নাবে না; ও-রকম ভাবলে ভগবানকে অপরাধী করা হয়।
তিনি কুকর্মের প্রার্ত্তি দিছেন না। ওটা ভোর আত্মতৃপ্তির বাসনা থেকেই
ওঠে। জোর ক'রে তিনি সব করাছেন ব'লে অসং কাল্প করলে সর্বনাশ হয়।
ঐ থেকেই ভাবের ঘরে চুরি আরম্ভ হয়। ভাল কাল্প করলে কেমন একটা
elation (উলাস) হয়। বুক ফুলে ওঠে। বেশ করেছি ব'লে আপনাকে
বাহবা দিবি। এটা ভো আর এড়াবার জো নেই, দিতেই হবে। ভাল
কাল্টার বেলা আমি, আর মন্দ কাল্টার সময় তিনি—ওটা গীতা-বেদান্তের
বদহত্তম, বড় সর্বনেশে কথা, অমন কথা বলিসনি। বয়ং তিনি ভালটা করাছেন
আয় আমি মন্দটা করছি—বল্। ভাতে ভক্তি আসবে, বিখাস আসবে।
তার রূপা হাতে হাতে দেখতে পাবি। আসল কথা,কেউ ভোকে স্টে করেনি,
তুই আপনাকে আপনি স্টে করেছিস কিনা। বিচার এই, বেদান্ত এই।
তবে দেটা উপলবি নইলে বোঝা বায় না। দেইকল্প প্রথমটা সাধককে
বৈভভারটা ধরে নিয়ে চলতে হয়; তিনি ভালটা করান, আমি মন্দটা করি—

এটিই হ'ল চিম্বন্ধৰির সহজ উপায়। ভাই বৈক্ষবদের ভেডর বৈভভাব এড প্রবেল। অবৈভভাব গোড়ায় আনা বড় শক্ত। কিছ ঐ বৈভভাব থেকে পরে অবৈভভাবের উপলব্ধি হয়।

খামীজী খাবার বলিতে লাগিলেন:

দেশ, বিটলেমোটা বড় খারাপ। ভাবের ঘরে চুরি বলি না থাকে, আর্থাৎ বলি প্রার্তিটা বড়ই নীচ হয় আপচ বলি সতাই তার মনে বিখাস হয় বে এও তগবান করাজেন, তা হ'লে কি আর বেনীলিন তাকে সেই নীচ কাল করতে হয় ? সব ময়লা চট্ ক'রে সাফ হয়ে বায়। আমাদের দেশের শাল্পকারেরা থ্ব ব্রুজ ; আর আমার মনে হয় বৌদ্ধর্মের বখন পতন আরম্ভ হ'ল, আর বৌদ্ধরের পীড়নে লোকেরা পুকিয়ে পুকিয়ে বৈদিক বজের অর্গ্রান ক'য়ড—বাবা, ছ-মাস ধরে আর বাগ করবার জো-টি নেই, একরাজেই কাঁচা মাটির মূর্ডি গড়ে পুলা শেষ ক'রে তাকে বিসর্জন দিতে হবে, বেন এতটুকু চিহ্ন না থাকে—সেই সময়টা থেকে তয়ের উৎপত্তি হ'ল। মাহ্র্য একটা concrete (মুল) চায়, নইলে প্রাণটা ব্রুবে কেন ? ঘরে ঘরে এ এক রাজে বজ্ঞ হ'তে আরম্ভ হ'ল। কিন্তু প্রের্থিত সব sensual (ইজ্রিয়গত) হয়ে পড়েছে। ঠাকুয় বেমন বলেছিলেন, 'কেউ কেউ নর্দমা দিয়ে পথ করে'; তেমনি সন্ত্রুকরা দেখলেন বে, বাদের প্রবৃত্তি নীচ ব'লে কোন সৎ কাজের অহ্নন্তান করতে পারছে না, তাদেরও ধর্মপথে ক্রমশঃ নিয়ে বাওয়া দরকার। তাদের জ্ঞাই ঐ-সব বিটকেল ভান্ত্রিক লাখনার স্পষ্ট হয়ে প'ড়ল।

প্রশ্ন। মন্দ কাজের অষ্ঠান তো সে ভাল ব'লে করতে লাগলো, এডে ভার প্রবৃত্তির নীচভা কেমন ক'রে যাবে ?

খামীজী। ঐ যে প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিলে—ভগৰান পাবে ব'লে কাজ করছে।

প্রশ্ন। সভাসভাই কি ভা হয় ?

খানীনী। সেই একই কথা; উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হবে, না ইবি কেন ? প্রাথা। পঞ্চ 'মকার'-সাধনে কিন্তু অনেকের মন বে মদমাংসে পড়ে যার ? খামীনী। তাই পরমহংস-মশাই এসেছিলেন। ও-ভাবে ভূমসাধনার দিন পেছে। তিনিও ভ্রমাধন করেছিলেন, কিন্তু ও-রক্ম ভাবে শ্লুর। মদ

ধাৰার বিধি বেখানে, সেধানে ভিনি একটা কারণের ফোটা কাটভেন। ভন্নটা

বড় slippery ground (পিছল পথ)। এই বজ বলি, এগেশে ডয়ের চর্চা চূড়ান্ত হয়েছে। এখন আবিও উপবে বাওয়া চাই। বেগের [বেগান্ডের] চর্চা চাই। চতুর্বিধ বোগের সামঞ্জ ক'বে সাধন করা চাই, অথও ব্রহ্মচর্ব চাই।

প্রশ্ন। চতুর্বিধ বোগের সামঞ্জ্র কি রক্ষ ?

খামীজী। জ্ঞান—বিচার বৈরাগ্য, ভক্তি, কর্ম আর সঙ্গে সজে সাধনা, এবং জীলোকের প্রতি পূজাভাব চাই।

প্রশ্ন। জ্রীলোকের প্রতি এই ভাব কি ক'রে আদে ?

খামীজী। ওরাই হ'ল আভাশক্তি। বেদিন আভাশক্তির পুজো আরভ হবে, বেদিন মারের কাছে প্রভাকে লোক আপনাকে আপনি 'নরবদি' দেবে, সেই দিনই ভারতের বথার্থ মদল শুরু হবে।

এই কথা বলিয়া স্বামীনী দীর্ঘনি:শ্বাস ছাড়িলেন।

একদিন তাঁহার কতকগুলি বাল্যবন্ধ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বলিলেন: খামীজী, তুমি যে ছেলেবেলায় বে করতে বললে বলভে, 'বে ক'রব না, আমি কি হবো দেখবি'; তা বা বলেছিলে, তাই করলে।

শামীনী। হাঁ ভাই, করেছি বটে। ভোরা ভো দেখেছিস—থেতে পাইনি, ভার উপর পাটুনি। বাপু, কভই না থেটেছি। আৰু আমেরিকানরা ভালবেদে এই দেখ কেমন খাট বিছানা গদি দিয়েছে। ছটো থেতেও পাছি। কিছ ভাই, ভোগ আমার অদৃষ্টে নেই। গদিতে গুলেই রোগ বাড়ে, হাঁপিয়ে মরি। আবার মেজেয় এদে পড়ি, ভবে বাঁচি।

রক্ত-মাংসের শরীর, কভই বা সহ্ছবে ? এই দারুণ পরিপ্রথের ফলে । পানীজীর অকালে দেহত্যাপ হয়।

## তিনদিনের স্মৃতিলিপিঃ

২২শে আছ্আরি, ১৮৯৮ খৃ:। ১০ই মাঘ শনিবার। সকালে উঠিরাই হাজম্থ বৃইরা বাগবাজার ৫৭নং রামকান্ত বস্ত্র খ্লীটন্থ বলরাম বাবুর বাটাতে আমীজীর কাছে উপন্থিত হইরাছি। একঘর লোক। আমীজী বলিতেছেন: চাই শ্রদা, নিজেদের ওপর বিখাস চাই। Strength is life, weakness is death (স্বল্ভাই জীবন, তুর্বল্ভাই মৃত্যু)। আমরা আত্মা, অমর, মৃক্ত—pure, pure by nature (পবিত্র, স্বভাবতঃ পবিত্র)। আমরা কি কথমও পাপ করতে পারি? অসন্তর্থ। এই বক্ষ বিখাস চাই। এই বিখাসই আমাদের মাহ্য করে, দেবতা ক'রে তোলে। এই শ্রদার ভাবটা হারিয়েই তো দেশটা উৎসর গিয়েছে।

প্রর। এই প্রকাটা আমাদের কেমন ক'রে নষ্ট হ'ল ?

শামীনী। ছেলেবেলা থেকে আমরা negative education (নেতিমূলক শিক্ষা) পেরে আসছি। আমরা কিছু নই—এ শিক্ষাই পেরে এসেছি।
আমাদের দেশে যে বড়লোক কখন জরোছে, তা আমরা জানতেই পাই না।
Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখানো হয়নি। হাত-পারের ব্যবহার তো
জানিইনি। ইংরেজদের সাতগুটির খবর জানি, নিজের বাপ-দাদার খবর
রাখি না। শিখেছি কেবল ছুর্বলভা। জেনেছি যে আমরা বিজিত ছুর্বল,
আমাদের কোন বিষয়ে খাধীনভা নেই। এতে আর শ্রহা নই হবে না কেন ?
দেশে এই শ্রহার ভাবটা আবার আনতে হবে। নিজেদের উপর বিখাসটা
আবার জাগিরে ভুলতে হবে। ভা হলেই দেশের মুক্ত কিছু problems
(সমন্তাগুলি) ক্রমশঃ আপনা-আপনিই solved (মীমাংনিত) হরে বাবে।

প্রশ্ন। বৰ দোব ওধরে বাবে, তাও কি কথন হয় ? সমাজে কত অসংখ্য দোব রয়েছে! দেশে কড অভাব রয়েছে, বা পূরণ করবার অভ কংগ্রেস প্রভৃতি অভান্ত দেশুহিতিবী দল কড আন্দোলন করছে, ইংরেজ বাহাত্রের কাছে কভ প্রার্থনা করছে! এ-সব অভাব কিলে পূরণ হবে ?

## > श्रवसमाध राम निषिछ।

খাৰীজী। অভাৰটা কার ? রাজা পূরণ করবে, না ভোষরা পূরণ করবে ? প্রান্ধ। রাজাই অভাব পূরণ করবেন। রাজা না দিলে আমরা কোণা থেকে কি পাব, কেমন ক'রে পাব ?

খামীজী। ভিধিরির জভাব কধনও পূর্ণ হয় না। রাজা জভাব পূরণ করলে সব রাখতে পারবে, সে লোক কই ? আগে মাছ্য ভৈরি কর। মাছ্য চাই। আর শ্রহা না আগলে মাছ্য কি ক'রে হবে ?

প্রশ্ন। মহাশন্ন, majority-র ( অধিকাংশের ) কিন্তু এ মত নর।

বামীলী। Majority (অধিকাংশ) তো fools (নির্বোধ), men of common intellect (সাধারণবৃদ্ধিসম্পন্ন); মাথাওরালা লোক আর। এই মাথাওরালা লোকেরাই সব কাজের সব department-এরই (বিভাগেরই) নেভা। এদেরই ইলিভে majority (অধিকাংশ) চলে। এদেরই আদর্শ ক'রে চললে কাজও সব ঠিক হয়। আহামকেরাই শুরু হামবড়া হয়ে চলে, আর মরে। সমাজ-সংস্থার আর কি করবে? তোমাদের সমাজ-সংস্থার মানে ভো বিধবার বিয়ে আর স্ত্রী-আধীনতা বা ঐ রক্ষম আর কিছু। তোমাদের ঘুই-এক বর্ণের সংস্থারের কথা ব'লছ ভো? ঘুই-চার জনের সংস্থার হ'ল, তাতে সমন্ত জাতটার কি এদে বার ? এটা সংস্থার না আর্থপরতা ? নিজেদের ঘুরটা পরিষ্ণার হ'ল, আর বারা মরে মক্ষক।

প্রশ্ন। তা হ'লে কি কোন সমাজ-সংস্থারের দরকার নেই বলেন ?

খানীজী। দরকার আছে বইকি। আমি তা বলছি না। তোমাদের
মূখে বা সংস্থারের কথা গুনতে পাই, তার মধ্যে অনেকগুলোই অধিকাংশ গরীব
লাধারণদের অপর্ন-ই করবে না। তোমরা বা চাও, তা তাদের আছে। এফ্য
তারা ওগুলোকে সংস্থার বলেই মনে করবে না। আমার কথা এই বে, প্রভার
অভাবই আমাদের মধ্যে সমন্ত evils (অনর্থ) এনেছে ও আরও আনছে।
আমার চিকিৎসা হচ্ছে রোগের কারণকে নির্মৃত্য করা—রোগ চাপা দিরে রাধা
নর। লংকার আর দরকার নেই ? বেমন ভারতবর্ষে inter-marriage (অভবিবাহ)-টা হওরা দরকার, তা না হওয়ার আডটার শারীবিক গুর্বলতা এসেছে।

২৩শে জাহুজারি, ১৮৯৮। ১১ই মাঘ, রবিবার। বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে সন্মার পর আজ সভা হইয়াছে। আমীজী উপস্থিত আহেন। খামী ত্রীয়ানন্দ, বোগানন্দ, প্রেমানন্দ প্রভৃতি অনেকেই আসিয়াছেন। খামীলী পূর্বদিকের বারান্দায় বসিয়া আছেন। বারান্দাটি লোকে পরিপূর্ব। ছইয়াছে। দক্ষিণ ও উত্তর দিকের বারান্দাও সেইরূপ লোকে পরিপূর্ব। খামীলী কলিকাভার থাকিলে নিভাই এইরূপ হইত। খামীলী অন্দর গান গাছিতে পারেন, অনেকে শুনিয়াছেন। অধিকাংশ লোকের গান শুনিবার ইচ্ছা দেখিরা মাষ্টার মহাশর ফিস্ ফিস্ করিয়া ত্ই-এক জনকে খামীলীর গান শুনিবার জন্ত উত্তেজিত করিতেছেন। খামীলী নিকটেই ছিলেন, মাষ্টার মহাশরের কাণ্ড দেখিতে পাইলেন।

খামীজী। কি ৰ'লছ মাটার, বলো না ? ফিস্ফিস্ক'রছ কেন?

মান্তার মহাশরের অন্ধরোধক্রমে অভঃপর স্বামীজী 'বতনে হানরে রেখো আদরিণী শ্রামা মাকে' গানটি ধরিলেন। বেন বীণার ঝহার উঠিতে লাগিল। বাহারা তথনও আদিতেছিলেন, তাঁহারা সিঁ জি হইতে মনে করিলেন—বেন গানটি বেহালার হ্রেরে সলে হ্র মিলাইয়া গীভ হইতেছে। গান শেষ হইলে স্বামীজী মান্তার মহাশরকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হয়েছে তো? আর গার না। নেশা ধরে বাবে। আর গলাটা লেকচার দিয়ে দিয়ে মোটা হয়ে গেছে। Voice (গলার স্বর)-টা roll করে (কাঁপে)।' \* \*

অতঃপর খামীজী এক ব্রহ্মচারী শিশ্বকে 'মৃক্তির ঘরপ' সহদ্ধে কিছু বলিছে বলিলেন। ব্রহ্মচারীটি সভাহলে দাড়াইয়া থানিকক্ষণ ধরিয়া বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতান্তে শচীনবার ও আর ত্-এক জন বক্তৃতার সহদ্ধে ত্-একটি কথা বলিলেন। খামীজী তাঁহার একজন গৃহীভক্তকে বলিলেন, 'এর পক্ষেবা বিপক্ষে যদি কিছু বলবার থাকে ভো বল্।' খামীজী উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে ত্ই-এক জনকে মৃক্তির ঘরপ সহদ্ধে কিছু বলিতে বলিলেন। বৈত ও অবৈতের পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক তর্ক হইল। তর্ক ক্রমাগত বাড়িরা চলিরাহে দেখিরা খামীজী ও ত্রীয়ানন্দ খামী উভয়ে তর্ক-বিতর্ক থামাইরা দিলেন।

খামীজী। রেগে উঠলি কেন? ভোরা বড় গোল করিস। তিনি (পরস্থান্তের) বলডেন, 'ওছ আন ও ওছা ভক্তি এক।' ভক্তিমতে ভগ্নান্তে প্রেম্মর বলা হয়। তাঁকে ভালবাসি—এ কথাও বলা বার না, ভিনি বে ভালবাসামর। বে ভালবাসাটা হদরে আছে, ভাই বে ভিনি।

এইরূপ বার বে-টান, লে-সমন্তই ডিনি। চোর চুরি করে, বেণ্ডা বেণ্ডার্দিরি করে, মা ছেলেকে ভালবালে—লব ভারগাতেই ভিনি। একটা অগৎ ভার একটাকে টানছে, দেখানেও ভিনি। সর্বত্তই ভিনি। আনশক্ষেও সর্বস্থানে তাঁকে অহুভৰ হয়। এইথানেই জান ও ভক্তির সামঞ্জ। বখন ভাবে ভূবে বায়, অথবা সমাধি হয়, তথনই বিভাব থাকতে পারে না, ভজের সহিত ভগৰানের পৃথক্ত থাকে না। ভক্তিশাল্পে ভগৰানলাভের অক্স পাঁচ ভাবে সাধনের কথা আছে, আর এক ভাবের সাধন তাতে বোগ করা বেতে পারে---ভগবানকে অভেদভাবে সাধন করা। ভক্তেরা অবৈভবাদীদের 'অভেদবাদী ভক্ত' বলতে পারেন। মারার ভেতর বতক্রণ, ততক্রণ বৈত থাকবেই। দেশ-কাল-নিমিত্ত বা নাম-রূপই মায়া। বধন এই মায়ার পারে যাওয়া বায়, তথনই একম্ববোধ হয়; তথন মাহুৰ হৈতবাদী বা অহৈতবাদী থাকে না, ভার কাছে ভখন সৰ এক, এই বোধ হয়। জানী ও ভজের ভকাভ কোধায় জানিস ? একজন ভগবানকে বাইরে দেখে, আর একজন ভগবানকে ভেডরে দেখে। ভবে ঠাকুর বদভেন, ভক্তির আর এক অবস্থাভেদ আছে, বাকে পরাভক্তি বলা যায়; মুক্তিলাভ ক'রে অহৈতজ্ঞানে অবহিত হয়ে তাঁকে ভক্তি করা। यनि বলা যার—মুক্তিই यनि হয়ে পেল, তবে আবার ভক্তি করবে কেন ? এর উত্তর এই---মৃক্ত বে, তার পক্ষে কোন নিয়ম বা প্রশ্ন হ'তে পাৰে না। মৃক্ত হয়েও কেউ কেউ ইচ্ছে ক'রে ভক্তি রেখে দেয়।

প্রশ্ন। মণায়, এ তো বড় মৃশকিলের কথা। চোরে চুরি করবে, বেঙা বেঙাগিরি করবে, দেখানেও ভগবান; তা হ'লে ভগবানই তো সব পাপের জন্ত দারী হলেন।

খানীজী। ঐ-রক্ম জ্ঞান একটা অবহার কথা। ভালবাদা-সাত্রকেই বধন ভগবান ব'লে বোধ হবে, ডখনই কেবল ঐ রক্ম মনে হ'তে পারে। সেই রক্ম হওয়া চাই। ভাবটার realisation (উপলব্ধি) হওয়া দরকার।

প্রশ্ন। ভা হ'লে ভো বলভে হবে, পাপেভেও ভিনি।

খানীৰী। পাপ আৰ পূণ্য ব'লে আলাদা জিনিব ডো কিছু নেই। ওপ্তলো ব্যাবহারিক কথামাত্ত। আমরা কোন জিনিসের এক-রক্ষ ব্যবহারের নাম পাপ ও আর এক-রক্ষ ব্যবহারের নাম পূণ্য দিয়ে থাকি। বেষন এই আলোটা জলাহ বৃদ্ধন আমরা বেখতে পাছি ও কত কাজ কর্ছি, আলোম এই এক-রক্ষ ব্যবহার। আবার এই আলোতে হাত লাও, হাত পুড়ে বাবে। এটা ঐ আলোর আর এক-রক্ষ ব্যবহার। অভএব ব্যবহারেই জিনিদটা ভাল সক্ষ হয়ে থাকে। পাপ-পুণাটাও ঐ-রক্ষ। আমাজের শরীর ও মনের কোন শক্তিটার স্ব্যবহারের নামই পুণ্য এবং ক্র্যবহার বা অপচয়ের নাম পাপ।

প্রায়ের উপর প্রায় হইতে লাগিল। একজন বলিলেন, 'একটা জগৎ আয় একটাকে টানে, সেধানেও ভগবান্—এ-কথা সভ্য হোক আর না হোক, এর মধ্যে বেশ poetry (কবিছ) আছে।'

খামীখী। না হে বাপু, ওটা poetry (কৰিছ) নয়। ওটা জ্ঞান হ'লে দেখতে পাওয়া যায়।

আবার Mill (মিল্), Hamilton ( হ্যামিণ্টন ), Herbert Spencer (স্পেনসার) প্রভৃতির দর্শন লইয়া প্রশ্ন ছইডে লাগিল। স্বামীজী সকলেয়ই বধাবথ উত্তর দিতে লাগিলেন। উত্তরে সকলেই মহা সম্ভই হইডে লাগিলেন। আনেকে তাঁহার উত্তরদানে তৎপরতা ও পাঞ্জিতা দেখিয়া ম্থা হইয়া গেলেন। শেবে আবার প্রশ্ন হইল।

প্রশ্ন। ব্যাবহারিক প্রভেদই বা হয় কেন? কোন শক্তি মন্দরূপে ব্যবহার করতে লোকের প্রবৃত্তিই বা হয় কেন?

খামীজী। নিজের নিজের কর্ম অন্থলারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্মকৃত; সেইজন্তই প্রবৃত্তি দমন বা তাকে স্থচাক্তরণে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের
হাতে।

প্রশ্ন। সৰই কর্মের ফল হলেও গোড়া তো একটা আছে! সেই গোড়াডেই বা আমাদের প্রবৃত্তির ভালমন্দ হয় কেন ? °

খামীজী। কে বললে গোড়া আছে ? স্টি বে জনাদি। বেদের এই মন্ত ৷ ভগবান বডদিন আছেন, তাঁর স্টিও ডডদিন আছে।

প্রায়। আফ্রা মায়টা কেন এল ? আর কোথা থেকে এল ?

বারীজী। উগবার বছকে 'কেন' বলাটা তুল। 'কেন' বলা বার কার বছকে !—বার অভাব আছে, ভারই বছকে। বার কোন অভাব নেই, বে পূর্ব, ভার পক্ষে আবার 'কেন' কি ? 'মারা কোথা থেকে এল ?'—এরপ প্রশ্নও হ'তে পারে আ। দেশ-কাল-নিমিতের নামই মারা। ভূমি আমি সকলেই এই মারার ভেতর। তৃষি প্রশ্ন ক'বছ ঐ মারার পারের জিনিস সহছে। মারার ভেতর থেকে মারার পারের জিনিসের কি কোন প্রশ্ন হ'তে পারে ?

অভংগর অক্ত ত্ই-চারিটা কথার পর সভা ভদ হইল। আমরাও সকলে আপন আপন বাসার ফিরিলাম।

#### ত্বান—কলিকাতা, বাগবাজার, বলরাম বহুর বাটী

২৪শে জাতুআরি, ১৮৯৮। ১২ই মাঘ, সোমবার। গত শনিবার যে-লোকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি আবার আসিয়াছেন। তিনি intermarriage ( অন্তবিবাছ ) সম্বন্ধে আবার কথা পাড়িলেন। বলিলেন, 'ভিন্ন জাতির সহিত আমাদের কিরূপে আদান-প্রদান হ'তে পারে ?'

খামীজী। বিধর্মী জাতিদের ভেতর আদান-প্রদান হবার কথা আমি বলি
না। অস্ততঃ আপাততঃ তা সমাজ-বন্ধনকে শিথিল ক'রে নানা উপদ্রবের
কারণ হবে, এ কথা নিশ্চিত। জানো তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—'ধর্মে
নটে কুলং কৃৎস্থং' ইত্যাদি'; সমধর্মীদের মধ্যেই বিবাহ-প্রচলনের কথা আমি
ব'লে থাকি।

প্রশ্ন। তা হলেও তো অনেক গোল। মনে করুন আমার এক মেয়ে আছে, সে এদেশে জয়েছে ও পালিত হয়েছে। তার বিয়ে দিলুম এক পশ্চিমে লোকের সঙ্গে বা মাস্রাজীর সঙ্গে। বিয়ের পর মেয়ে জামাইয়ের কথা বোঝে না, জামাইও মেয়ের কথা বোঝে না। আবার পরস্পরের দৈনিক ব্যবহারাদিরও, অনেক তফাত। বর-কনে সহছে তো এই গওগোল; আবার সমাজেও মহা বিশৃথলা এলে পড়বে।

খানীজী। ও-রকম বিরে হ'তে আমাদের দেশে এখনও ঢের দেরী। একেবারে ও-রকম করাও ঠিক নয়। কাজের একটা secret (রহন্ত) হতে to go by the way of least possible resistance ( বতদ্র সভব কম বাধার পথে চলা)। সেইজন্ত প্রথমে এক বর্ণের মধ্যে বিয়ে চলুক। এই

১ পীতা ১০০১

বাঙলা দেশের কারছদের কথা ধর। এখানে কারছদের মধ্যে অনেক শ্রেণী আছে—উত্তরবাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী, বছজ ইত্যাদি। এদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত নেই। প্রথমে উত্তরবাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। যদি তা সভব না হর, বজজ ও দক্ষিণরাঢ়ীতে বিবাহ হোক। এইরপে—বেটা আছে, সেটাকেই গড়তে হবে, ভাঙার নাম সংস্কার নর।

প্রশ্ন। আচ্ছা না হর বিরেই হ'ল, ভাতে ফল কি ? উপকার কি ?

খানীলী। দেখতে পাচ্ছ না, আমাদের সমাজে এক এক শ্রেণীর মধ্যে একশ' বছর ধরে বিরে হরে হরে এখন ধরতে গেলে সব ভাই-বোনের মধ্যে বিরে হ'তে আরম্ভ হরেছে। ভাতেই শরীর হুর্বল হরে বাচ্ছে, সেই সঙ্গে বড় রোগও এসে ভুটছে। অভি অল্পসংখ্যক লোকের ভেতরে চলাফেরা করেই রক্তটা দূবিত হরে পড়েছে। ভাদের শরীরগত রোগাদি নবজাত সকল শিশুই নিম্নে জয়াচ্ছে। সেইজল্প ভাদের শরীরের রক্ত জয়াবধি ধারাপ। কাজেই কোন রোগের বীজকে resist করবার (বাধা দেবার) ক্ষমতা ও-সব শরীরে বড় কম হয়ে পড়েছে। শরীরের মধ্যে একবার নৃতন অল্পরকম রক্ত বিবাহের হারা এসে পড়লে এখনকার রোগাদির হাত থেকে ছেলেওলো পরিত্রাণ পাবে এবং এখনকার চাইতে চের active (কর্মঠ) হবে।

প্ৰান্থ। আছো মশায়, early marriage ( বাল্যবিবাহ ) সম্বন্ধ আপনার
মত কি ?

শামীলী। বাঙলাদেশে শিক্ষিতদের মধ্যে ছেলেদের তাড়াডাড়ি বিরে দেওরার নিরমটা উঠে গিরেছে। মেরেদের মধ্যেও পূর্বের চেরে ছ-এক বছর বড় ক'রে বিরে দেওরা আরম্ভ হরেছে। কিন্তু সেটা হরেছে টাকার দারে। তা বেজ্ঞাই হোক, মেরেওলোর আরও বড় ক'রে বিরে দেওরা উচিত। কিন্তু বাপ-বেচারীরা কি করবে? মেরে বড় হলেই বাড়ির গিরি থেকে আরম্ভ ক'বে বড় আজীরারা ও পাড়ার মেরেরা বে দেবার জ্ঞা নাকে কারা ধরবে। আর ভোষাদের ধর্মধ্যজীদের কথা ব'লে আর কি হবে! ডাদের কথা ভো আর কেন্টু মানে না, তব্ও ভারা নিজেরাই যোড়ল সাজে। রাজা বললে বে, বার বছরের মেরের সহবাস করতে পারবে না, অরনি দেশের সম্বর্ধনজীরা 'ধর্ম গেল, ধর্ম গেল' ব'লে চীৎকার আরম্ভ ক'রল। বার-ভের বছরের বালিকার গর্ভ না হ'লে ভালের ধর্ম হবে না! রাজাও মনে করেন, বা বে একের ধর্ম! এরাই আবার political agitation ( সাক্ষেত্রিক আন্দোলন ) করে, political right ( বারীর অধিকার ) চার।

প্রশ্ন। তা হ'লে আপনার মত—মেরে-পুরুষ সকলেরই বেশী বরুনে বিবাহ হওয়া উচিত।

বামীনী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই। তা না হ'লে অনাচার ব্যক্তিচার আরম্ভ হবে। তবে বে-রকম শিক্ষা চলেছে, সে-রকম নয়। Positive (ইতিমূলক) কিছু শেখা চাই। থালি বইপড়া শিক্ষা হ'লে হবে না। মাতে character form (চরিত্র তৈরী) হর, মনের শক্তি বাড়ে, বৃদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পারে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই-রকম শিক্ষা চাই।

क्षेत्रं। (याप्राम्य याथा चानक मःस्रोत मनकारा।

যানীলী। ঐ-রকম শিকা পেলে মেরেদের problems (সমস্তাগুলো)
মেরেরা নিজেরাই solve (নীমাংসা) করবে। আমাদের মেরেরা বরাবরই
শ্যানপেনে ভাবই শিকা ক'রে আসছে। একটা কিছু হ'লেই কেবল কাঁদভেই
মজবুড। বীরদ্বের ভাবটাও শেখা দরকার। এ সমরে ভাদের মধ্যে
self-defence (আত্মরকা) শেখা দরকার হরে পড়েছে। দেখ দেখি,
বাঁসির রানী কেমন ছিল!

প্রশ্ন। আপনি যা বলছেন, তা বড়ই নৃতন ধরনের; আমাদের মেয়েদের মধ্যে দে-শিক্ষা দিতে এখনও সময় লাগবে।

শামীজী। চেটা করতে হবে। তাদের শেখাতে হবে। নিজেদেরও
শিখতে হবে। থালি বাপ হলেই তো হর না, অনেক দারিম্ব মাড়ে করতে
হয়। আমাদের মেরেদের একটা শিক্ষা তো সহজেই দেওরা বেতে পারে।
হিন্দুর মেরেল—সভীম্ব কি জিনিস, তা সহজেই বুরতে পারবে; এটা
তাদের heritage (উত্তরাধিকারস্ত্রে প্রাপ্ত জিনিস) কিনা। প্রথমে সেই
ভাবটাই বেশ ক'রে তাদের মধ্যে উত্তে দিরে তাদের character form
(চরিত্র তৈরি) করতে হবে—বাতে তাদের বিবাহ হোক বা তারা কুমারী
থাকুক, সকল অবহাতেই সভীম্বের জন্ত প্রাথ দিতে কাডর না হয়। কোনএকটা ভাবের জন্ত প্রাণ হিতে পারাটা কি কর বীরম্ব পু প্রথন কে-রক্স সময়
পড়েছে, তাতে ভাদের প্র বে ভারটা বহুকাল থেকে আছে, ডার বলেই ভাদের
মধ্যে কড়কওলিকে চিরতুরারী ক'রে রেখে জ্যাগধর্য শিক্ষা বিত্তে হনে। সলে

সংশ বিজ্ঞানাদি অন্ত সৰ শিক্ষা, বাতে ভাষের নিজের ও অপরের কল্যাণ হ'তে পারে, ভাও শেষাতে হবে; ভা হ'লে ভারা অভি সহজেই ঐ-সব শিষতে পারবে এবং এরুপ শিষতে আনন্দও পাবে। আমাদের হেশে বথার্থ কল্যাণের জন্ত এই-রক্স কভকগুলি পবিজ্ঞাবন ব্রন্ধচারী ও ব্রন্ধচারিণী দর্শার হয়ে পড়েছে।

প্রসা। এরণ বন্দচারী ও বন্দচারিণী হলেও দেশের কল্যাণ কেমন ক'রে হবে ?

বানীজী। তাদের দেখে ও তাদের চেষ্টার দেশটার আদর্শ উসটে বাবে।
এখন ধরে বিরে দিতে পারসেই হ'ল।—তা ন-বছরেই হোক, দশ-বছরেই
হোক! এখন এ-রকম হরে পড়েছে বে, তের বছরের মেরের সন্তান হ'লে
ভাইত্তর আহলাদ কত, তার ধুমধামই বা বেখে কে! এ ভাবটা উলটে গেলে
ক্রমশঃ দেশে প্রভাও আলতে পারবে। যারা ঐ-রকম ব্রদ্ধার্য করবে, তাদের
তো কথাই নেই—কতটা প্রদা, নিজেদের উপর কতটা বিশাস তাদের হবে,
তা বলা বার না!

শ্রোভা মহাশয় এভক্ষণ পরে খামীজীকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উভত হইলেন। খামীজী বলিলেন, 'মাঝে মাঝে এস।' তিনি বলিলেন, 'ঢের উপকার পেল্ম; অনেক নৃতন কথা খনল্ম, এমন আর কথনও কোথাও শুনিনি।' সকাল হইতে কথাবার্তা চলিতেছিল, এখন বেলা হইয়াছে দেখিয়া আমিও খামীজীকে প্রণাম করিয়া বাদার ফিরিলাম।

সান আহার ও একটু বিশ্রাম করিয়া আবার বাগবাজারে চলিলাম।
আলিয়া দেখি, স্বামীজীর কাছে অনেক লোক। শ্রীচৈতক্তদেবের কথা
হইভেছে। হালি-ভাষাসাও চলিভেছে। একজন বলিয়া উঠিলেন, 'মহাপ্রভূব
কথা নিয়ে এও ব্রশ্বনের কারণ কি ? আপনারা কি মনে করেন, ভিনি
মহাপুরুষ ছিলেন না, ভিনি জীরের মুক্তের জন্ত কোন কাজ করেন নাই ?'

খানীজী। কে বাবা ভূমি? কাকে নিমে কটিনাট করতে হবে? ভোষাকে নিমে বাকি? মহাপ্রভূকে নিমে বল-ভাষাসা করাটাই দেশছ বুবি। ভার কাম-কাঞ্ন-ভাগের জলভ আদর্শ নিমে এডদিন বে জীবনটা গড়বার ও লোকেয় ভেডম সেই ভাবটা ঢোকাবার চেটা করা হচ্ছে, সেটা দেশতে পাছ না? ঐতিচভন্তদেব মহা ত্যাগী পুৰুষ ছিলেন। স্ত্ৰীলোকের সংস্পর্থিত থাকতেন না। কিছু পরে চেলারা তাঁর নাম ক'রে নেড়া-নেড়ীর হল করলে। আর তিনি বে-প্রেমের তাব নিজের জীবনে দেখালেন, তা ভার্থসূত্র কামগছহীন প্রেম। তা কথন সাধারণের সম্পত্তি হ'তে পারে না। অথচ তাঁর পরবর্তী বৈক্ষব গুৰুরা আগে তাঁর ত্যাগটা শেখানোর দিকে ঝোঁক না দিরে তাঁর প্রেমটাকে সাধারণের ভেতর ঢোকাবার চেটা করলেন। কাজেই সাধারণ লোকে দে উচ্চ প্রেম চাবটা নিতে পারলে না এবং সেটাকে নায়ক-নায়িকার দ্বিত প্রেম ক'রে তুললে।

প্রশ্ন। মশায়, তিনি তো আচণ্ডালে ছরিনাম প্রচার করলেন, তা সেটা শাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন ?

খামীজী। প্রচারের কথা হচ্ছে না গো, তাঁর ভাবের কথা হচ্ছে—প্রেম, প্রেম—রাধাপ্রেম। যা নিয়ে তিনি দিন রাত মেতে থাকতেন, তার কথা হচ্ছে। প্রেম। সেটা সাধারণের সম্পত্তি হবে না কেন ?

খানীজী। সাধারণের সম্পত্তি কি ক'রে হয়, তা এই জাতটা দেখে বোঝ না ? ওই প্রেম প্রচার করেই তো সমন্ত জাতটা 'মেয়ে' হয়ে গিয়েছে। সমন্ত উড়িয়াটা কাপুরুষ ও ভীরুর জাবাস হয়ে গিয়েছে। আর এই বাঙলা দেশটায় চারশ' বছর ধরে রাধাপ্রেম ক'রে কি দাঁড়িয়েছে দেখ! এথানেও পুরুষম্বের ভাব প্রায় লোপ পেয়েছে। লোকগুলো কেবল কাঁদতেই মজর্ত হয়েছে। ভাষাতেই ভাবের পরিচয় পাওয়া বায়—তা চারশ' বছর ধরে বাঙলা ভাষায় যা কিছু লেখা হয়েছে, সে-সব এক কালার হয়ে। প্যানপ্যানানি ছাড়া জার কিছুই নেই। একটা বীর্ষস্কুচক কবিতারও জয় দিতে পারেনি!

প্রখ। "ওই প্রেমের অধিকারী তবে কারা হ'তে পারে ?

খামীজী। কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না।
মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ তির ও-প্রেমের অধিকারী কেউ নর। ওই প্রেম
লাধারণের সম্পত্তি করতে গেলে নিজেদের এখনকার তেতরকার ভাবটাই ঠেলে
উঠবে। ভগবানের উপর প্রেমের কথা মনে না পড়ে ঘরের গিরিদের সদে
বে প্রেম, তার কথাই মনে উঠবে। আর প্রেমের বে অবস্থা হবে, ভা ভো
দেখতেই পাচ্ছ।

প্রখ। তবে কি ঐ প্রেমের পথ বিষে ভবন ক'বে—ভগবানকে স্বামী

ও নিজেকে ছী ভেবে ভজন ক'রে—তাঁকে (ভগবানকে ) লাভ করা গৃহছের পক্ষে অসম্ভব ?

খানীজী। ত্-এক জনের পক্ষে সম্ভব হলেও নাধারণ গৃহত্বের পক্ষে হে জনমন্তব, এ-কথা নিশ্চিত। আর এ-কথা জিল্লানারই বা এত আবশুক কি ? মধুরভাব ছাড়া ভগবানকে ভলন করবার আর কি কোন পথ নেই ? আরও চারটে ভাব আছে ভো, সেগুলো ধরে ভলন কর না ? প্রাণভরে তার নাম কর না ? হলর প্লে বাবে। ভারপর বা হবার আপনি হবে। ভবে এ-কথা নিশ্চিত জেনো বে, কাম থাকতে প্রেম হয় না। কামপ্র হবার চেটাটাই আগে কর না। বলবে, ভা কি ক'রে হবে ?—আমি গৃহন্থ। গৃহন্থ হলেই কি কামের একটা জালা হ'তে হবে ? জীর সকে কামজ সমন্ত রাথভেই হবে ? আর মধুরভাবের ওপরই বা এত বোঁক কেন ? পুরুষ হয়ে মেরের ভাব নেবার দরকার কি ?

প্রশ্ন। হাঁ, নামকীর্তনটাও বেশ। সেটা লাগেও বেশ, শান্ত্রেও কীর্তনের কথা আছে। চৈডক্তদেবও ভাই প্রচার করলেন। যথন খোলটা বেজে ওঠে, তথন প্রাণটা বেন মেতে ওঠে আর নাচতে ইচ্ছে করে।

ষামীনী। বেশ কথা, কিছ কীর্তন মানে কেবল নাচাই মনে ক'রো না। কীর্তন মানে ভগবানের গুণগান, তা বেমন ক'রেই ছোক্। বৈশুবদের মাতামাতি ও নাচ ভাল বটে, কিছ ডাতে একটা দোষও আছে। সেটা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বেও। কি দোষ জানো? প্রথমে একেবারে ভাবটা খুব জমে, চোধ দিরে জল বেরোর, মাথাটাও রি-রি করে, তারপর বেই সংকীর্তন থামে ভখন সে ভাবটা হ হ ক'রে নাবতে থাকে। টেউ ষভ উচু উঠে, নাববার সময় সেটা তত নীচুতে নাবে। বিচারবৃদ্ধি দলে না থাকলেই সর্বনাশ, সে-সময়ে রক্ষা পাওরা ভার। কামাদি নীচ ভাবের জধীন হয়ে পড়তে হয়। আমেরিকাডেও ওইরপ দেখেছি কডকগুলো লোক গির্জার গিয়ে বেশ প্রার্থনা করলে, ভাবের সঙ্গে গাইলে, লেকচার ভনে কেঁদে ফেললে—ভারণর গির্জা থেকে বেরিয়েই বেখালারে চুকল।

প্রশ্ন। তা হ'লে মহাশয়, চৈডজ্ঞদেবের হারা প্রবর্তিত ভাবওলির তেডর কোন্ওলি নিলে আমাদের কোনরূপ এমে পড়তে হবে না এবং মদলও হবে ?

খানীথী। আনমিশ্রা ভজির গলে ভগবানকে ছাকবে। ভজির গলে বিচারবৃদ্ধি রাখবে। এ ছাড়া চৈতভাদেবের কাছ থেকে খারও নেবে তাঁর heart ( জ্বরবভা ), সর্বজীবে ভালবাসা, ভগবানের অন্ত টান, আর ভার ভাগটা জীবনের আদর্শ করবে।

প্রাকর্তা। ঠিক বলেছেন, মহাশর। আমি আপনার তাব প্রথমে ব্রতে পারিনি। (করজোড়ে) মাপ করবেন। তাই আপনাকে বৈক্ষবদের মধুরভাব নিয়ে ঠাটা তামাসা করতে দেখে কেমন বোধ হয়েছিল।

খামীজী। (হাসিতে হাসিতে) দেখ, গালাগাল বদি দিতেই হয় তো ভগবানকে দেওয়াই ভাল। তুমি বদি আমাকে গাল দাও, আমি ভেড়ে বাব। আমি ভোমাকে গাল দিলে তুমিও তার শোধ ভোলবার চেষ্টা করবে। ভগবান ভো সে-সব পারবেন না।

এইবার প্রশ্নকর্তা তাঁহার পদ্ধৃলি লইয়া চলিয়া গেলেন। স্থানীজী দর্শনার্থীদের ফিরাইয়া দিতে চাহিতেন না। তাঁহার শরীর অক্সন্থ থাকা সম্ভেও এ-বিবয়ে কাহারও কথা তিনি রাখিতেন না। বলিতেন, 'ভারা এত কট ক'রে দ্র থেকে হেঁটে আদতে পারে, আর আমি এখানে বদে বদে একটু নিজের শরীর থারাপ হবে ব'লে তাদের সঙ্গে ঘুটো কথা কইতে পারি না ?'

ত্রিদিন বেলা তিন-চারিটা হইবে। স্বামীনীর সহিত উপস্থিত করেককনের অন্ত কথাবার্তা হইতে লাগিল। ইংলগু ও আনেরিকার কথাও
হইতে লাগিল। প্রসলক্রমে স্বামীনী বলিলেন: ইংলগু থেকে আসবার সমর
পথে বড় এক মজার স্বপ্ন দেখেছিল্ম। ভ্রধ্যসাগরে আসতে আসতে আহাজে
স্মিরে পড়েছি। স্বপ্নে দেখি—বুড়ো প্ড়থ্ডো ঋবিভাবাপর একজন লোক
আমাকে বলছে, 'তোরারা এন, আমাদের পুনক্ষার কর, আমরা হছি
সেই পুরাতন থেরাপুত্ত সম্প্রদায়—ভারতের ঋবিদের ভাব নিয়েই বা গঠিত
হরেছে। ইটানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সভ্যসমূহই বীশুর বারা প্রচারিত
ব'লে প্রকাশ করেছে। নতুবা বীশু নামে বাত্তবিক কোন ব্যক্তি ছিল না।
ঐ-বিষয়ক নানা প্রমাণাদি এই স্থান খনন করলে পাওরা বাবে।' আমি
বললার, 'কোথার খনন করলে ঐ-সকল প্রমাণ-চিক্ছাদি পাওরা বেজে পারে।'
বৃদ্ধ বলিল, 'এই দেখ না এখানে।' একথা ব'লে টার্কির মিক্টবর্তী একটি স্থান
ক্রেছে দিল। ভারপর ঘুন ভেঙে পেল। সুন ভাত্তবানাত্র ভাড়াভাড়ি উপরে
সিরে ক্যাপ্টেনকে বিজ্ঞের ক্রলার, 'এখন ভাছান্ধ কোন্ ভালগার উপস্থিত
হরেছে পু' ক্যাপ্টেন ব'লল, 'এই নামনে টার্কি এবং ক্রীট্রীণ দেখা হাছেছ।'

# কথোপকথন

### লগুনে ভারতীয় যোগী

#### [ ওয়েস্টমিনস্টার গেজেট—২৩শে অক্টোবর, ১৮৯৫ ]

জনৈক সংবাদদাতা আমাদিগকে লিখিতেছেন: পাশ্চাত্য জাতির নিকটে একপ্রকার সম্পূর্ণ নৃতন বলিয়া প্রতীত বেদান্তধর্মের প্রচারক স্বামী বিবেকানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। ইনি সত্যসত্যই একজন ভারতীয় বোগী—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সন্মাসী ও বোগিগণ শিশ্বপরম্পরাক্রমে বে-শিক্ষা দিয়া আসিতেছেন, তাহাই ব্যাখ্যা করিবার জন্ত তিনি অকুতোভরে পাশ্চাত্য দেশে আসিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে গত সন্ধ্যায় 'প্রিক্ষেদ হলে' এক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মাথায় কালো কাপড়ের পাগড়ি, মুথের ভাব শান্ত ও প্রসর—তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় তাহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব আছে।

আমি জিজাসা করিলাম: স্বামীজী, আপনার নামের কোন অর্থ আছে
কি ?—বদি থাকে, তাহা কি আমি জানিতে পারি ?

খামীজী: আমি এখন বে (খামী বিবেকানন্দ) নামে পরিচিত, তাহার প্রথম শক্তির অর্থ সন্থাসী অর্থাৎ ধিনি বিধিপূর্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্থাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, আর বিতীয়টি একটি উপাধি—সংসারত্যাগের পর ইহা আমি গ্রহণ করিয়াছি। সকল সন্থাসীই এইরূপ করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ—বিবেক অর্থাৎ সদস্বিচারের আনন্দ।

আমি জিজাসা করিলাম: আচ্ছা খামীজী, সংসারের সকল লোকে বে-পথে চলিয়া থাকে, আপনি তাহা ত্যাগ করিলেন কেন?

তিনি উত্তর দিলেন: বাল্যকাল হইতেই ধর্ম ও দর্শন-চর্চার আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল। আমাদের শাল্পের উপদেশ—মানবের পক্ষে ত্যাপ শ্রেষ্ঠ আদর্শ। পরে রামকৃষ্ণ পরমহংল নামক একজন উন্নত ধর্মাচার্বের সংহত মিলন হইলে দেখিলাম, আমার বাহা শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাহা তিনি জীবনে পরিণত করিয়াছেন। স্ক্তরাং তাঁহার দহিত সাক্ষাৎ হইবার পর, তিনি বে-পথের পথিক, আমারও সেই পথ অবলয়ন করিবার প্রবল আকাজ্যা আগ্রিত হইল, সর্যাস গ্রহণ করিবার লক্ষ্ম শ্বির করিলাম।

'ভবে কি ভিনি একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—আপনি এখন ভাহারই প্রতিনিধিশ্বরূপ ?'

খামীনী অমনি উত্তর দিলেন: না, না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামি ছারা আধ্যাত্মিক অগতে সর্বন্ধ বে এক গভীর ব্যবধানের স্থাই হইশ্নাছে, তাহা দূর করিবার অন্তই তাঁহার সমগ্র জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল। তিনি কোন সম্প্রদায় হাপন করেন নাই, বরং উহার সম্পূর্ণ বিপরীতই করিয়া গিয়াছেন। সাধারণে বাহাতে সম্পূর্ণরূপে খাধীনচিন্তাপরায়ণ হয়, এই মতই তিনি পোবণ করিতেন এবং উহার জন্তই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি একজন খ্ব বড় বোগী ছিলেন।

'তাহা হইলে এই দেশের কোন সমাজ বা সম্প্রদারের সহিতই আপনার কোন সম্বন্ধ নাই, যথা—থিওজফিক্যাল সোসাইটি, ক্রিশ্চান সায়েটিফি বা অপর কোন সম্প্রদারের সহিত ?'

খানীজী স্পষ্ট হাদয়স্পর্লী খরে বলিলেন: না, কিছুমাত্র না। (খামীজী বধন কথা কহেন, তথন তাঁহার মূখ বালকের মূখের মতো উজ্জল হইয়া উঠে—মুখধানি এতই সরল, জকপট ও সদ্ভাবপূর্ণ!) আমি যাহা শিক্ষা দিই, তাহা আমার গুলুর শিক্ষাহ্যায়ী, তাঁহার উপদেশের অহুগামী হইয়া আমাদের প্রাচীন শাজ্বস্হ আমি নিজে বেরূপ ব্রিয়াছি, তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। জলৌকিক উপায়ে লব্ধ কোনপ্রকার বিষয় শিক্ষা দিবার দাবি আমি করি না। আমার উপদেশের মধ্যে যত্তুকু তীক্ষবিচার-বৃদ্ধিসম্মত এবং চিস্তাশীল ব্যক্তিগণের গ্রাহ্য, তত্তুকু লোকে গ্রহণ করিলেই আমি ষ্থেষ্ট প্রস্কৃত হইব।

তিনি বলিতে লাগিলেন: সকল ধর্মেরই লক্ষ্য—কোন বিশেষ মানবকীবনকে আদর্শবরূপ ধরিয়া সূলতাবে ভক্তি, জ্ঞান বা ধোগ শিক্ষা দেওয়া।
উক্ত আদর্শগুলিকে অবলমন করিয়া ভক্তি, জ্ঞান ও যোগ-বিষয়ক বে সাধারণ
তাব ও সাধনপ্রণালী রহিয়াছে, বেদান্ত তাহারই বিজ্ঞানবরূপ। আমি ঐ
বিজ্ঞানই প্রচার করিয়া থাকি, এবং ঐ বিজ্ঞানসহায়ে নিজ নিজ সাধনার উপায়রূপে অবলম্বিত বিশেষ বিশেষ সূল আদর্শগুলি প্রভ্যেকে নিজেই বুঝিয়া লউক
—এই কথাই বলি। আমি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ অভিক্রভাকেই

<sup>&</sup>gt; Christian Scientists—नार्किन(वनीत এक्टि धर्ममण्डावादात नाम।

প্রমাণস্করণে গ্রহণ করিতে বলিয়া থাকি, স্থার বেখানে কোন গ্রহের কথা প্রমাণস্করণে উপহিত করি, দেখানে ব্রিতে হইবে, চেটা করিলে দেগুলি লংগ্রহ করা হাইতে পারে, স্থার সকলেই ইচ্ছা করিলে নিজে নিজে উহা পড়িয়া লইতে পারে। সর্বোপরি প্রত্যুক্ষ প্রতিনিধি দারা স্থাদেশ প্রচারকারী—সাধারণ চক্ষর স্পন্তরালে স্বাহিত মহাপুরুবদের উপদেশ বলিয়া কোন কিছু প্রমাণস্করণে উপহাপিত করি না, স্থবা গোপনীয় গ্রহ বা হস্তলিশি হইতে কিছু শিধিয়াছি বলিয়া দাবি করি না। স্থামি কোন গুপুসমিতিয় মুখপাত্র নই, স্থবা এক্রপ সমিতিসমূহের দারা কোনরূপ কল্যাণ হইতে পারে বলিয়াও স্থামার বিশাস নাই। সত্যু স্থাপনিই স্থাপনার প্রমাণ, উহার স্প্রকারে লুকাইয়া থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, সত্যু স্থামার হিবাবে স্থামীক্রী স্থাপনার কোন স্থাম করা স্থিতির প্রতিষ্ঠা ক্রিয়ার স্থান্তর স্থান করা স্থামিক বা স্থামিক প্রতিষ্ঠা ক্রিয়ার স্থামার কার্যাক কার্যাক কার্যাক কার্যাক ক্রিয়ার ক্রিয়ার ক্রিয়ার স্থামার ক্রিয়ার ক্রেয়ার ক্রায়ার ক্রিয়ার ক্র

'ভবে স্বামীজী, আপনার কোন সমাজ বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সহর নাই ?'

খামীজী: না, আমার কোন প্রকার সমিতি বা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা নাই। আমি প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে গৃঢ়ভাবে অবস্থিত ও সর্বসাধারণের সম্পত্তিদ্বরূপ আত্মার তত্ত্ব উপদেশ দিয়া থাকি। জনকয়েক দৃচ্চিত্ত ব্যক্তি আত্মজানলাভ করিলে ও ঐ জ্ঞান-অবলম্বনে দৈনন্দিন জীবনের কাজ করিয়া গোলে পূর্ব পূর্ব মৃণের ফ্রায় এ মৃগেও জগৎটাকে সম্পূর্ণ ওলটপালট করিয়া দিতে পারেন। পূর্বকালেও এক এক জন দৃচ্চিত্ত মহাপুরুষ এভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ সময়ে মুগাস্কর আনয়ন করিয়াছিলেন।

'খামীন্ধী, আপনি এই সবে ভারত হইতে আসিতেছেন ?'

খামীলী: না। ১৮৯৩ এটাকে চিকাগোর বে ধর্ম-মহাসভা হইরাছিল, আমি তাহাতে হিলুধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। সেই অরধি আমি আমেরিকার যুক্তরাট্রে ভ্রমণ করিয়া বক্তা দিতেছি। মার্কিন জাতি পরম আগ্রহ সহকারে আমার বক্তা শুনিতেছে এবং আমার সহিত পরমবন্ধবং আচরণ করিতেছে। সেদেশে আমার কান্ধ এমন স্থপতিষ্ঠিত হইরাছে যে, আমাকে শীদ্র সেধানে ফিরিয়া ঘাইতে হইবে।

'খামীজী, পাশ্চাত্য ধর্মদমূহের প্রতি আপনার কিরপ ভাব ?'

'আমি এমন একটি দর্শন প্রচার করিয়া থাকি, যাহা অগতে যত প্রকার ধর্ম থাকা সম্ভব, সে-সমৃদয়েরই ভিত্তিস্ক্রপ হইতে পারে, আর আমার সব ধর্মের উপরই সম্পূর্ণ সহাত্তভূতি আছে, আষার উপদেশ কোন ধর্মেরই বিরোধীনর। আমি ব্যক্তিগত জীবনের উরতিসাধনেই বিশেষভাবে সক্ষ্য রাখি, ব্যক্তিকেই তেজনী করিবার চেষ্টা করি। প্রত্যেক ব্যক্তিই ঈশরাংশ বা ব্রহ্ম
—এ কথাই শিকা দিই, আর সর্বসাধারণকে তাহাদের জন্তনিহিত এই
ব্রহ্মভাব সহদ্ধে সচেতন হইতেই আহ্বান করিয়া থাকি। আত্সারে বা
জ্ঞাতসারে ইহাই প্রকৃতপক্ষে সকল ধর্মের আদর্শ।

'এদেশে আপনার কাজ কি ধরনের হইবে ?'

'আমার আশা এই যে, আমি কয়েকজনকে পূর্বোক্ত ভাবে শিক্ষা দিব, আর তাহাদের নিজ নিজ ভাবে অপরের নিকট উহা ব্যক্ত করিতে উৎসাহিত করিব। আমার উপদেশ তাহারা যত ইচ্ছা রূপান্তরিত করুক, ক্ষতি নাই। আমি অবশ্য-বিখাস্থ মতবাদরূপে কিছু শিক্ষা দিব না, কারণ পরিণামে সত্যের জয় নিশ্চরই হইয়া থাকে।

'আমি প্রকাশ্যে বে-সব কাজ করি, তাহার ভার আমার ছ্-একটি বন্ধুর হাতে আছে। তাঁহারা ২২শে অক্টোবর সন্ধ্যা সাড়ে আটটার সময় পিকাডেলি প্রিন্সের হলে ইংরেজ প্রোভ্রন্দের সমুখে আমার এক বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। চারিদিকে বক্তৃতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হইতেছে। বিষয় আমার প্রচারিত দর্শনের মূলতত্ব—'আত্মজান'। তাহার পর আমার উদ্দেশ্য সফল করিবার বে-পথ দেখিতে পাইব, সেই পথ অহুসরণ করিতে আমি প্রস্তুত; লোকের বৈঠকখানায় বা অন্ত স্থলে সভায় যোগ দেওয়া, পত্রের উত্তর দেওয়া বা সাক্ষাৎভাবে বিচার করা—সব কিছুই করিতে আমি প্রস্তুত। এই অর্থ-লালসা-প্রধান যুগে আমি এই কথাটি কিন্তু সকলকে বলিতে চাই, আমার কোন কার্যেই অর্থলাভের জন্য অহুটিত হয় না।'

আমি এইবার তাঁহার নিকট হইতে বিদার লইলাম—আমার সহিত যভ ব্যক্তির সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইনি স্বাণেক্ষা অধিক মৌলিক-ভাবপূর্ণ, দে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

### ভারতের জীবনত্রত

#### [ সান্ডে টাইম্স-লঙ্ক, ১৮৯৬ ]

ইংলগুবাদীরা যে ভারতের 'প্রবাল উপক্লে'' ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহা ইংলগুরে জনসাধারণ বিলক্ষণ অবগত আছেন। তবে ভারতও বে ইংলগু ধর্মপ্রচারক পাঠাইরা থাকেন, তাহা ইংলগুর জনসাধারণ বড় একটা জানেন না।

সেণ্ট অর্জেস রোড, সাউথ ওয়েন্ট, ৬৩নং তবনে স্বামী বিবেকানন্দ্র অক্সবালের অন্ত বাস করিডেছেন। দৈববোগে (বিদ 'দৈব' এই শক্টি প্রয়োগ করিতে কেহ আপন্তি না করেন) সেখানে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাং হয়। তিনি কি করেন, এবং তাঁহার ইংলণ্ডে আসিবার উদ্বেশ্যই বা কি, এই-সকল বিষয়ে আলোচনা করিতে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকায় ঐ স্থানে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত কথাবার্তা আয়ন্ত করিলাম। তিনি যে আমার অন্থরোধ রক্ষা করিয়া আমার সহিত ঐ ভাবে কথোপকথনে সম্মত হইরাছেন, তাহাতে আমি প্রথমেই বিশ্বর প্রকাশ করিলাম।

তিনি বলিলেন: আমেরিকার বাস করিবার কাল হইতেই এইরপে সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাৎ করা আমার সম্পূর্ণ অভ্যাস হইরা গিয়াছে।
আমার দেশে ঐরপ প্রথা নাই বলিয়াই বে আমি সর্বসাধারণকৈ বাহা জানাইতে
ইচ্ছা করি, তাহা জানাইবার জন্ম বিদেশে গিয়া সেথানকার প্রচারের প্রচলিত
প্রথাগুলি অবলম্বন করিব না, ইহা কথনও যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। ১৮৯৩
প্রীষ্টাব্দে আমেরিকার চিকাপো শহরে যে বিশ্বধর্মমহাসভা বিদয়াছিল, তাহাতে
আমি হিন্দ্ধর্মের প্রতিনিধি ছিলাম। মহীশ্রের রাজা এবং অপর কয়েকটি
বন্ধু আমাকে সেধানে পাঠাইরাছিলেন। আমার বোধ হয়, আমি আমেরিকার
কিছুটা কৃতকার্য হইরাছি বলিয়া দাবি করিতে পারি। চিকাগো ছাড়াও
আমেরিকার অক্সান্ত বড় বড় শহরে আমি বছবার নিমন্ত্রিত হইরাছি। আমি
দীর্যকাল ধরিয়া আমেরিকার বাস করিতেছি। গত বৎসর গ্রীমকালে একবার

<sup>&</sup>gt; Coral-strands—ভারতের সমুস্ততীরে বধেষ্ট প্রবাল পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে পালাতোর লোকেয়া ভারতের এই পরিচরই স্থানিত।

ইংলওে আদিয়াছিলাম, এ বংসরও আদিয়াছি দেখিতেছেন; প্রায় তিন ধংসর আমেরিকার বহিরাছি। আমার বিবেচনায় আমেরিকার সভ্যতা খুব উচ্চ ভরের। দেখিলাম, মার্কিনজাতির চিত্ত সহজেই নৃতন নৃতন ভাব ধারণা করিতে পারে। কোন জিনিস নৃতন বলিয়াই তাহারা পরিত্যাগ করে না, উহার বাত্তবিক কোন গুণাগুণ আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখে— তারপর উহা গ্রাহ্য কি ত্যাজ্য, বিচার করে।

'ইংলণ্ডের লোকেরা অক্সপ্রকার—ইহাই বুঝি আপনার বলিবার উদ্দেশ্য ?'

'হাঁ, ইংলণ্ডের সভ্যতা আমেরিকা হইতে পুরাতন। শতাবীর পর শতাবী বেমন চলিয়াছে, তেমনই উহাতে নানা নৃতন বিষয় সংযোজিত হইয়া উহার বিকাশ হইয়াছে। এরপে অনেকগুলি কুসংস্কারও আসিয়া জ্টিয়াছে। সেগুলিকে ভাঙিতে হইবে। এখন বে-কোন ব্যক্তি আপনাদের ভিতর কোন নৃতন ভাব প্রচার করিতে চেটা করিবে, ভাহাকেই ঐগুলির দিকে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে।'

'লোকে এইরপ বলে বটে। আমি বতদ্র জানি, তাহাতে আপনি আমেরিকায় কোন নৃতন সম্প্রদায় বা ধর্মত প্রতিষ্ঠা করিয়া আসেন নাই।'

'এ কথা সত্য। সম্প্রদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমার ভাবের বিরোধী; কারণ সম্প্রদায় তো যথেইই রহিয়াছে। আর সম্প্রদায় করিতে গেলে উহার তত্তাবধানের জন্ম লোক প্রয়োজন। এখন ভাবিয়া দেখুন, যাহারা সন্মান অবলয়ন করিয়াছে, অর্থাৎ সাংসারিক পদমর্যাদা, বিষয়সম্পন্তি, নাম প্রভৃতি সব ছাড়িয়াছে এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানায়েরণই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা এরণ কাজের ভার লইতে পারে না। বিশেষতঃ এরণ কাজ যখন অপরে চালাইতেছে, তথন আবার ঐ ভাবে কাজে অগ্রসর হওয়া নিপ্রয়োজন।'

'আপনার শিক্ষা কি ধর্মসমূহের তুলনামূলক আলোচনা ?'

'সকল প্রকার ধর্মের সারভাগ শিক্ষা দেওরা বলিলে ররং আমার প্রদন্ত শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে একটা স্পষ্টতর ধারণা হইতে পারে। ধর্মসমূহের গোণ অলগুলি বাদ দিরা উহাদের মধ্যে বেটি মুখ্য, বেটি উহাদের মূলভিন্তি, সেইটির দিকে বিশেবভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমার কাল। আমি রামকৃষ্ণ পর্যহংসের একজন শিক্ষ, ভিনি একজন সিদ্ধ সন্থাসী ছিলেন। ভাঁহার জীবন ও উপদেশ আমার উপর বিশেষ প্রভাব বিশ্বার করিরাছে। এই সন্থাসিক্ষেষ্ঠ

কোন ধর্মকে কথনও সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখিতেন না; কোন ধর্মের এই এই ভাব ঠিক নয়-এ-কথা ভিনি বলিভেন না। ভিনি সকল ধর্মের ভাল দিকটাই দেখাইয়া দিতেন। দেখাইতেন, কিয়পে এওলি অহঠান করিয়া উপদিষ্ট ভাবওলিকে আমরা আমাদের জীবনে পরিণড করিতে পারি। কোন ধর্মের বিরোধিতা করা বা তাহার বিপন্নীত পক্ষ আশ্রয় করা—তাঁহার শিক্ষার সম্পূর্ণ বিক্লম; কারণ তাঁহার উপদেশের মূল সতাই এই বে, সমগ্র জগৎ প্রেমবলে পরিচালিত। আপনারা আনেন, হিন্দুধর্ম কথনও অপর ধর্মাবলঘীদের উপর অভ্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদারই প্রেম ও শান্তিভে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতে ধর্মসংখীয় সভাসভ ৰইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, ভাছায়া আদিবার পূর্ব পর্যস্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শাস্তি বিরাজিত ছিল। দৃষ্টান্তবন্ধণ দেখুন— জৈনগণ, যাহারা ঈশবের অন্তিত্বে অবিধাসী এবং বিধাসকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করে, তাহাদেরও ইচ্ছামত ধর্মামন্তানে কেহ কোন দিন ৰাধা দেয় নাই; আজ পর্যন্ত ভারারা ভারতে রহিয়াছে। ভারতই ঐ বিষয়ে শান্তি 👁 মৃত্তারণ ষথার্থ বীর্ণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে। যুদ্ধ, অসমসাহসিকভা, প্রচণ্ড আঘাতের শক্তি—এগুলি ধর্মজগতে তুর্বলভার চিহ্ন।'

'আপনার কথাগুলি টলফঁরের' মতের মতো লাগিতেছে। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এই মত অহুসরণীয় হইতে পারে; সে সম্বন্ধেও আমার নিজের সন্দেহ আছে, কিন্তু সমগ্র জাতির ঐ নিয়মে বা আদর্শে কিভাবে চলা সম্ভব ?'

'কাতির পক্ষেও ঐ মত অতি উত্তমরূপে কার্যকর হইবে দেখা যার, ভারতের কর্মফল—ভারতের অদৃষ্ট অপরজাতিগুলি কর্তৃক বিজিত হওরা, কিছু আবার সময়ে ঐ-সকল বিজেতাকে ধর্মবলে জর করা। ভারত ভাহার মুসলমান বিজেতাগণকে ইভিমধ্যেই জর করিয়াছে। শিক্ষিত মুসলমানগণ সকলেই স্থাকি?—তাহাদিগকে হিন্দু হইতে পৃথক করিবার উপার নাই। হিন্দু ভাব তাহাদের সভ্যভার মর্মে প্রবেশ করিয়াছে—তাহারা ভারতের নিকট শিক্ষার্থীর ভাব ধারণ করিয়াছেন। মোগল সম্রাট মহাত্মা আকবর কার্যতঃ

<sup>&</sup>gt; Count Leo Tolstoi—ফশিরার প্রসিদ্ধ পরহিত্তরত চিন্তাশীল লেখক ও সংস্কারক।

২ আৰু সৈরদ আৰুলচের প্রতিষ্টিত মুসলমান সম্প্রদার্যবিশেব। এই সম্প্রদারের মতের সহিত বেদান্তের অবৈভবাদের অনেক মিল আছে।

একজন হিন্দু ছিলেন। আবার ইংলওের পালা আসিলে ভারত তাহাকেও জর করিবে। আল ইংলওের হতে তরবারি রহিয়াছে, কিন্তু ভাব-জগতে উহার উপবাসিতা তো নাই-ই, বরং উহাতে অপকারই হইয়া থাকে। আপনি আনেন, শোপেনহাওয়ার ভারতীয় ভাব ও চিন্তা সম্বন্ধ কি বলিয়াছিলেন। তিনি ভবিয়্রবাণী করিয়াছিলেন বে, 'অন্ধকার যুগের' পর গ্রীক ও ল্যাটিন বিজার অভ্যুদ্রে বেমন ইওরোপে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছিল, ভারতীয় ভাব ইওরোপে স্থপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হইবে।'

'আমায় ক্ষমা করিবেন—কিন্তু সম্প্রতি তো ইহার বিশেষ কিছু চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।'

যামীলী গন্তীরভাবে বলিলেন: না দেখা যাইতে পারে, কিছ এ-কথাও বেশ বলা বার বে, ইওরোপের সেই 'লাগরণের'' সময়ও অনেকে কোন চিহ্ন পূর্বে দেখে নাই, এবং উহা আসিবার পরও উহা যে আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে নাই। যাঁহারা সময়ের লক্ষণ বিশেষভাবে অবগত, তাঁহারা কিছ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একটি মহান্ আন্দোলন আজকাল ভিতরে ভিতরে চলিয়াছে। সম্প্রতি কয়েক বর্ষ ধরিয়া প্রাচ্যতত্ত্বাহুসদ্ধান অনেক দ্র অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে ইহা পণ্ডিতদের হন্তেই রহিয়াছে এবং তাঁহারা যতদ্র কার্য করিয়াছেন, তাহা লোকের নিকট শুদ্ধ নীরস বলিয়া বোধ হইতেছে। কিছ ক্রমে লোকে উহা বুঝিবে, ক্রমে জ্ঞানালোকের প্রকাশ হইবে।

'আপনার মতে তবে ভারতই ভবিশ্বতে শ্রেষ্ঠ বিজেতার আসন পাইবে! তথাপি ভারত তাহার ভাবরাঞ্জি প্রচারের জন্ত অক্তান্ত দেশে অধিক ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করে না কেন? বোধ করি, যত দিন না সমগ্র জগং আসিয়া ভাহার পদতলে পড়িতেছে, ততদিন সে অণুক্ষা করিবে!'

১ Schopenhaur—বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক। ইহার দর্শনে বেদাস্তের প্রভাব বিশেষরূপে প্রবেশ করিয়াছে।

२ Dark Ages--- ६भ->६म मेजानी, त्व ममन हेश्दरांश खळानाककादा चान्छन्न हिन ।

<sup>়</sup> ও Renaissance—পঞ্চল শতাব্দীর পর হইতে যথন ইওরোপে সাহিত্য-শিক্ষাদি-চর্চার পুনরভাূদর হর, তৎকালই ইভিহাসে এই নামে প্রসিদ্ধ।

ভারত প্রাচীন যুগে ধর্মপ্রচারকার্বে একটি প্রবল শক্তি হইরা উঠিয়াছিল।
ইংলগু প্রীইধর্ম গ্রহণ করিবার শত শত বংসর পূর্বে বৃদ্ধ সমগ্র এশিয়াকে তাঁহার
মতাবলধী করিবার জন্ত ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বর্তমানকালে চিস্তাজগৎ
ধীরে ধীরে ভারতের ভাব গ্রহণ করিতেছে। এখন ইহার আরম্ভ হইয়াছে
মাত্র। বিশেষ কোনপ্রকার ধর্ম-অবলঘনে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণের সংখ্যা খুব
বাড়িতেছে, আর শিক্তিত ব্যক্তিগণের ভিতরেই এই ভাব বাড়িয়া চলিয়াছে।
সম্প্রতি আমেরিকাতে বে লোক-গণনা হইয়াছিল, ভাহাতে অনেক লোক
আপনাদিগছক কোনরূপ বিশেষ ধর্মাবলধী বলিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিতে অধীকৃত
হইয়াছিল। আমি বলি, সকল ধর্মসম্প্রদারই এক মূল সভাের বিভিন্ন
বিকাশুরাত্র। হয় সবগুলিরই উন্নতি হইবে, নয় সবগুলিই বিনাই, হইবে।
উহারা ঐ এক সভারূপ কেন্দ্র হইতে বছ ব্যাসার্থের মতাে বাহির হইয়াছে,
এবং বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট-মানব-মনের উপধােগী সভাের প্রকাশস্ক্রণ হইয়া

'এখন আমরা অনেকটা মূলপ্রসঙ্গের কাছে আসিডেছি—দেই কেন্দ্রীভূত শত্যটি কি ?'

'মাহবের অন্তর্নিছিত ব্রহ্মণক্তি। প্রত্যেক ব্যক্তিই—দে বতই মন্পপ্রকৃতি
হউক না কেন, ভগবানের প্রকাশন্তরণ। এই ব্রহ্মণক্তি আর্ত থাকে, মাহবের
দৃষ্টি হইতে ল্কারিত থাকে। ঐ কথার আমার ভারতীর দিপাহীবিলোহের
একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। ঐ সমরে বহুবর্ব-মৌনব্রভধারী এক সন্ধাসীকে
জনৈক মৃসন্মান দারুণ আঘাত করে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে লোকে ঐ
আঘাতকারীকে ধরিয়া তাঁহার কাছে সইয়া গিয়া বলিল, 'আমিন্, আপনি
একবার বলুন, ভাহা হইলে এ ব্যক্তি নিহত হইবে।' সঁয়াসী অনেক দিনের
মৌনব্রত ভক্ক করিয়া তাঁহার শেব নিংখাদের সহিত বলিলেন, 'বৎসপণ,
ভোষরা বড়ই ভূল করিতেছ—ঐ ব্যক্তি বে সাক্ষাৎ ভগবান্!' সকলের
পশ্চাতে ঐ একম্ব বহিয়াছে—উহাই আমাদের জীবনের শিক্ষা করিবার প্রধান
বিষয়। তাঁহাকে গড়, আল্লা, জিহোবা, প্রেম বা আ্থা যাহাই বলুন না
কেন, সেই এক বছই অভি ক্রতেম প্রাণী হইতে মহত্তম মানব পর্বন্ত সমূদ্র
প্রাণীতেই প্রাণম্বরণে বিরাজ্যান। এই চিত্রটি মনে মনে ভাবুন দেখি, বেন
বর্ষেকে ঢাকা সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্ন আকারের গর্ভ করা রহিয়াছে—

ঐ প্রত্যেকটি গর্ভই এক একটি আত্মা—এক একটি মাহবসদৃশ, নিজ নিজ বৃদ্ধিশক্তির ভারতম্য অহসারে বন্ধন কাটাইয়া—ঐ বরফ ভাত্তিয়া বাহির হুইবার চেষ্টা করিতেছে !'

'আমার বোধ হয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় জাতির আদর্শের মধ্যে একটি বিশেব প্রভেদ আছে। আপনারা সন্ন্যাস, একাগ্রতা প্রভৃতি উপারে ধূব উন্নত্ত ব্যক্তি গঠনের চেষ্টা করিতেছেন, আর পাশ্চাত্য জাতির আদর্শ—সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণতা সাধন করা। সেইজস্ত আমরা সামাজিক ও রাজনীতিক সমস্তাসমূহের মীমাংসাতেই বিশেষ ভাবে নিযুক্ত; কারণ সর্বসাধারণের কল্যাণের উপর আমাদের সভ্যতার স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে—আমরা এইরূপ বিবেচনা করি।'

বামীজী থ্ব দৃচতা ও আগ্রহের সহিত বলিলেন, 'কিছ সামাজিক বা রাজনীতিক সর্ববিধ বিষয়ের সফলতার মৃলভিত্তি—মাহ্যের সাধুতা। পার্লামেণ্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ কোন আইন বারা কথন কোন জাতি উন্নত বা ভাল হয় না, কিছ সেই জাতির অন্তর্গত লোকগুলি উন্নত ও ভাল হইলেই জাতিও ভাল হইয়া থাকে। আমি চীনদেশে গিয়াছিলাম—এক সময়ে ঐ জাতিই সর্বাপেকা চমৎকার শৃত্যলাবদ্ধ ছিল, কিছ আজ সেই চীন ছত্রভল কতকগুলা সামাল্য লোকের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ—প্রাচীনকালে উন্তাবিত ঐ-সকল শাসনপ্রধালী পরিচালনা করিবার উপযুক্ত লোক বর্তমানে ঐ জাতিতে আয় জয়াইতেছে না। ধর্ম সকল-বিষয়ের মৃল পর্যন্ত থাকে। মৃলটি যদি ঠিক থাকে, ভবে অল-প্রত্যেক সবই ঠিক থাকে।'

'ভগবান্ সকলেরই ভিতর রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি আর্ড রহিয়াছেন— এ কথাটা যেন কি রকম জন্পষ্ট ও ব্যাবহারিক জগং হইতে অনেক দ্রে বলিয়া বোধ হয়। লোকে তো আর সদা সর্বদা ঐ ব্রন্ধের সন্ধান করিতে পারে না ?'

'লোকে অনেক সময় পরস্পার একই উদ্দেশ্যে কার্য করিয়া থাকে, কিন্ত ভাহা ব্ঝিতে পারে না। এটি স্বীকার করিতেই হইবে ষে, আইন গভর্নেন্ট রাজনীতি—এগুলি মানব-জীবনের চরম উদ্দেশ্য নহে। এ-সকল ছাড়াইয়া উহাদের চরম লক্ষ্যহল এমন একটি আছে— যেখানে আইন আর প্রয়োজন হয় না। এথানে বলিয়া রাখি, সন্মানী শক্টির অর্থ—বিধিনিয়মত্যাগী ব্রশ্বভ্যা- বেবী—কিংবা সন্থাসী বলিতে নেভিবাদী ব্রহ্মজানীও বলিতে পারা বার। ভবে এইরপ শব্দ ব্যবহার করিলে দকে দকে একটা ভূল ধারণা আসিরা থাকে। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ একই শিকা দিয়া থাকেন। বীশুনীই বৃত্তিরাছিলেন, নিয়ম-প্রভিণালনই উন্নতির মূল নহে, বথার্থ পবিত্রভা ও চুরিত্রই শক্তি। আপনি বে বলিভেছিলেন, প্রাচ্যদেশে আত্মার উচ্চতর বিকাশের দিকে লক্ষ্য— অবশ্ব আপনি এ-কথা বিশ্বত হন নাই বোধ হয় বে, আত্মা ছই প্রকার: কৃটস্থ চৈতন্ত, বিনি আত্মার বথার্থ বরুণ; আর আভাস চৈতন্ত, আণাততঃ বাহাকে আমাদের আত্মা বলিয়া বোধ হইতেছে।

'বোধ হয়, আপনার ভাব এই যে, আমরা আভাসের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছি, আর আপনারা প্রকৃত চৈতন্তের উদ্দেশ্যে কার্য করিতেছেন ?'

'মন নিজ পূর্ণতর বিকাশের জন্ত নানা সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। প্রথমে উহা স্থূলকে অবলঘন করিয়া ক্রমশঃ স্ক্রের দিকে বাইতে থাকে। আরও দেখুন, সর্বজনীন আতৃভাবের ধারণা মাছবে কিরপে লাভ করিয়া থাকে। প্রথমতঃ উহা সাম্প্রদায়িক আতৃভাবের আকারে আবিভূতি হয়—তথন উহাতে সমীর্ণ সীমাবদ্ধ—'অপরকে বাদ দেওয়া' ভাব থাকে। পরে ক্রমে ক্রমে আমরা উদারভার ভাবে—স্ক্রভর ভাবে পৌছিয়া থাকি।'

'তাহা হইলে আপনি কি মনে করেন, এই সব সম্প্রদার, খাহা আমরা— ইংরেজরা—এত ভালবাসি, সব লোপ পাইবে ? আপনি আনেন বোধ হয়, জনৈক ফরাসী বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে সম্প্রদার সহস্র সহস্র, কিন্তু সার জিনিস্থ্য অর।'

'এ-সৰ সম্প্ৰদায় বে লোপ পাইবে, সে-সহদ্ধে আমার কোন সংশয় নাই। উহাদের অন্তিম্ব অসার বা গৌণ কডকগুলি বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অবস্থ উহাদের মৃথ্য বা সার ভাবটি থাকিয়া যাইবে এবং উহার সাহায্যে অপর নৃতন গৃহ নির্মিত হইবে। অবস্থ সেই প্রাচীন উক্তি আপনার জানা আছে বে, একটা চার্চ বা সম্প্রদারবিশেবের মধ্যে জন্মানো ভাল, কিন্তু আমরণ উহার গণ্ডির ভিতরে বদ্ধ থাকা ভাল নয়।'

'ইংলওে আগনার কার্বের কিরুণ বিতার হইতেছে, অন্তাহপূর্বক বলিবেন কি ?' 'ধীরে ধীরে হইভেছে, ইহার কারণ আমি পূর্বেই বলিরাছি। বেবানে মূল ধরিয়া কার্ব, লেথানে প্রকৃত উন্নতি বা বিভার অবশুই ধীরে ধীরে হইনা থাকে। অবশু বলা বাহল্য বে, ষে-কোন উপায়েই হউক, এই-সব ভাব বিভাত হইবেই হইবে, এবং আমাদের অনেকের বোধ হইভেছে, এ-সকল ভাব-প্রচারের যথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে।'

### ভারত ও ইংলগু

[ 'ইखिय़ा', मखन, ১৮৯৬ ]

লওনের ইহা মরহ্মের সময়। স্বামী বিবেকানল তাঁহার মত ও দর্শনে আরুষ্ট অনেক ব্যক্তির সমক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন ও তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার সামন্ত্রিক বাসস্থান দক্ষিণ বেলগ্রেভিয়াতে গেলাম। ভারতের আবার ইংলগুকে বলিবার আর কি আছে, জানিবার জন্ত আমার আগ্রহ হইল।

স্বামীজী শাস্তভাবে বলিলেন: ভারতের পক্ষে এখানে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ কিছু নৃতন ব্যাপার নহে। যখন বৌদ্ধর্ম নবীন তেকে উঠিতেছিল—যখন ভারতের চতৃপার্যন্থ জাতিগুলিকে ভাহার কিছু শিখাইবার ছিল, তখন সম্রাট জ্পোক চারিদিকে ধর্মপ্রচারক পাঠাইলেন।

'আচ্ছা, এ কথা কি কিজাদা করিতে পারি, কেন ভারত এরপে ধর্মপ্রচারক-প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিল, আবার কেনই বা এখন আরম্ভ করিল ?'

'বন্ধ করিবার কারণ—ক্রমণ: স্বার্থপর হইরা ভারত এই তব্ব ভূলিরা গিরাছিল যে, আদানপ্রদান-প্রণালীক্রমেই ব্যক্তি এবং জাতি উভরেই জীবিত থাকে ও উন্নতি লাভ করে। ভারত চিরদিন স্থগতে একই বার্তা বহন করিয়াছে; ভারতের বার্তা স্বাধ্যাত্মিক। স্বন্ধ যুগ ধরিয়া স্ক্রের ভাব-রাজ্যেই ভাহার একচেটিরা স্বধিকার—ক্ষু বিজ্ঞান, দর্শন, গ্রায়ণাত্ম—ইহাতেই ভারতের বিশেষ স্বধিকার। প্রকৃত্তপক্ষে স্বামার ইংলতে প্রচারকার্বে স্বাগ্যন —ইংলতের ভারত-গ্রনেরই ফলস্বরূপ। ইংলতে ভারতকে স্বন্ধ করিয়া শাসন করিভেছে, তাহার পদার্থবিভা নিজের এবং আমাদের কাজে লাগাইভেছে। ভারত জগৎকে কি দিয়াছে ও দিতে পারে, মোটাম্টি বলিতে গিয়া আমার একটি সংস্কৃত ও একটি ইংরেজী বাক্য মনে পড়িভেছে।

কোন মাছৰ মরিয়া গেলে আপনারা বলেন, লে আত্মা পরিত্যাগ করিল।
(He gave up the ghost), আর আমরা বলি, লে দেহত্যাগ করিল।
আপনারা বলিয়া থাকেন, মাহুবের আত্মা আছে, তাহাতে আপনারা বেন
আনেকটা ইহাই লক্ষ্য করিয়া থাকেন যে, শরীরটাই মাহুবের প্রধান
জিনিল। কিছু আমরা বলি, মাহুব আত্মাত্মরূপ—তাহার একটা দেহ আছে।
এগুলি অবশ্র জাতীয় চিন্তাতরকের উপরিভাগের কুল্র ব্রুদ্মাত্র, কিছু ইহাই
আপনাদের জাতীয় চিন্তাতরকের গতি প্রকাশ করিয়া দিতেছে।

'আমার ইচ্ছা হইতেছে, আপনাকে শোপেনহাওয়ারের ভবিয়ঘাণীট শারণ করাইয়া দিই বে, অন্ধকার যুগের (Dark Ages) অবসানে গ্রীক ও ল্যাটিন বিভাব অভ্যুদয়ে ইওরোপে বেরূপ গুরুতর পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয় দর্শন ইওরোপে অপরিচিত হইলে সেইরূপ গুরুতর পরিবর্তন আদিবে। প্রাচ্যভন্ত-গবেষণা খুব প্রবল বেগে অগ্রসর হইতেছে। সত্যায়েষিগণের সমক্ষেন্তন ভাবস্রোতের ঘার উন্মৃক্ত হইতেছে।'

'ভবে কি আপনি বলিভে চান, ভারতই অবশেষে ভাহার বিজেভাকে জয় করিবে ?'

'হাঁ, ভাবরাজ্যে। এখন ইংলণ্ডের হাতে তরবারি—দে এখন জড়জগতের প্রভু, যেমন ইংরেজের আগে আমাদের মুসলমান বিজেতারা ছিলেন। সমাট আকবর কিন্ত প্রকৃতপক্ষে একজন হিন্দুই হইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের সলে—স্থাফিদের সলে—হিন্দুদের সহজে প্রভেদ করা যায় না। তাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে না এবং অস্তাক্ত নানা বিষয়ে আমাদের আচার-ব্যবহারের অন্থ্যরণ করিয়া থাকে। তাহাদের চিন্তাপ্রণালী আমাদের বারা বিশেষভাবে অন্থ্রঞ্জি হইয়াছে।'

'ভাছা ছইলে আপনার মডে—দোর্দগুপ্রভাপ ইংরেজের অদৃষ্টেও ঐরূপ ছইবে ? বর্তমান মৃহুর্তে ঐ ভবিশ্বৎ কিন্তু অনেক দূরে বলিয়াই বোধ হয়।'

'না, আপনি বতদ্র ভাবিতেছেন, ততদ্র নয়। ধর্মবিষয়ে হিন্দু ও ইংরেজের ভাব অনেক বিষয়ে সদৃশ। আর অন্তান্ত ধর্ম-সম্প্রদারের সঙ্গে বে হিন্দুর ঐক্য আছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যদি কোন ইংরেজ শাসনকর্তার (Civil Servant) ভারতীর সাহিত্য, বিশেষতঃ ভারতীর দর্শন সম্বদ্ধে বিলুমাত্রও জ্ঞান থাকে, তবে দেখা যায়, উহাই তাঁহার হিলুর প্রতি সহাছ্কৃতির কারণ। ঐ সহাছ্কৃতির ভাব দিন দিন বাড়িতেছে। কতকগুলি লোক যে এখনও ভারতীর ভাবকে অতি সমীর্ণ—এমন কি, কখন কখন অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে, কেবল অজ্ঞানই যে তাহার কারণ, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অ্যায় বলা হইবে না।

'হাঁ, ইহা অক্ষতার পরিচারক বটে। আপনি ইংলণ্ডে না আসিয়া বে আমেরিকায় ধর্মপ্রচারকার্যে গেলেন, ইহার কারণ কি বলিবেন ?'

'সেটি কেবল দৈবঘটনা মাত্র—বিশ্বধর্মহাসভা লগুনে না বিদিয়া চিকাগোয়
বিদয়াছিল বলিয়াই আমাকে সেধানে ঘাইতে হইয়াছিল। কিন্তু বাত্তবিক
লগুনেই উহার অধিবেশন হওয়া উচিত ছিল। মহীশ্রের রাজা এবং আর
কয়েকজন বন্ধু আমাকে সেধানে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিয়ণে পাঠাইয়াছিলেন।
আমি দেখানে তিন বংসর ছিলাম—কেবল গতবংসর প্রীম্ফালে আমি লগুনে
বক্তা দিবার জন্ম আদিয়াছিলাম এবং এই প্রীম্মেও আদিয়াছি। মার্কিনেরা
খ্ব বড় জাত—উহাদের তবিয়ৎ উজ্জল। আমি তাহাদের প্রতি বিশেষ
আদাস্পার—তাহাদের মধ্যে আমি অনেক সহাদর বন্ধু পাইয়াছি। ইংরেজদের
অপেক্ষা তাহাদের কুসংস্কার অল্প—তাহারা সকল নৃতন ভাবকেই ওজন করিয়া
দেখিতে বা পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত—নৃতনম্ব সত্বেও উহার আদর করিতে
প্রস্তুত। তাহারা খ্ব অতিথিপরায়ণ। লোকের বিশাসপাত্র হইতে সেধানে
অপেক্ষাকৃত অল্প সমন্ধ লাগে। আমার মতো আপনিও আমেরিকার শহরে
শহরে ঘ্রিয়া বক্তা করিতে পারেন—সর্বত্রই বন্ধু জুটবে। আমি বস্টন,
নিউইয়র্ক, ফিলাভেলফিয়া, বান্টিমোর, ওয়ানিংটন, ডেসমোনিস, মেমফিদ এবং
অন্তান্ত অনেক স্থানে গিয়াছিলাম।'

'আর প্রত্যেক জায়গায় শিশু করিয়া আদিয়াছেন ?'

'হা, শিশু করিরা আসিরাছি—কিন্ত কোন সমাজ গঠন করি নাই। উহা আমার কাজের অন্তর্গত নহে। সমাজ বা সমিতি তো যথেষ্টই আছে। তা ছাড়া সম্প্রদায় করিলে উহা পরিচালনার জগু আবার লোক দরকার— সম্প্রদায় গঠিত হইলেই টাকার প্রয়োজন, ক্ষতার প্রয়োজন, মুক্রবির প্রয়োজন। জনেক সময় সম্প্রদায়সমূহ প্রভূষের জন্ত চেষ্টা করিয়া থাকে, কথন কথন অপরের সহিত লড়াই পর্যন্ত করিয়া থাকে।'

'ভবে কি আপনার ধর্মপ্রচারকার্বের ভাব সংক্ষেপে এইরূপ বলা বাইডে পারে বে, আপনি বিভিন্ন ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া ভাহারই প্রচার করিতে চাহেন ?'

'আমি প্রচার করিতে চাই—ধর্মের দার্শনিক তন্ত্ব, ধর্মের বাহু অন্নষ্ঠানপ্তলির বাহা লার তাহাই আমি প্রচার করিতে চাই। সকল ধর্মেরই একটা মুখ্য ও একটা গৌণ ভাগ আছে। ঐ গৌণভাগগুলি ছাড়িয়া দিলে বাহা থাকে, তাহাই সকল ধর্মের প্রকৃত ভিত্তিত্বরূপ, উহাই সকল ধর্মের সাধারণ সম্পত্তি। সকল ধর্মের অন্তর্বালে ঐ একত্ব রহিরাছে—আমরা উহাকে গড়, আরা, জিহোভা, আত্মা, প্রেম—বে-কোন নাম দিতে পারি। সেই এক সভাই সকল প্রাণীর প্রাণরূপে বিরাজিত—প্রাণিজগতের অতি নিক্নষ্ট বিকাশ হইতে সর্বোচ্চ বিকাশ মানব পর্যন্ত সর্বত্র। আমরা ঐ একত্বের দিকেই সকলের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিতে চাই, কিছু পাশ্চান্ত্যে—ভর্ম পাশ্চান্ত্যে কেন, সর্বত্রই লোকে গৌণবিষয়গুলির দিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে। লোকে ধর্মের বাহু অনুষ্ঠানগুলি লইয়া অপরকে ঠিক নিজের মতো কাল করাইবার জন্মই পরস্পরের সহিত বিবাদ এবং পরস্পরকে হত্যা পর্যন্ত করে। ভগবস্থন্তি ও মানব-প্রীতিই যথন জীবনের যার বন্ধ, তখন এইসকল বাদ-বিসংবাদকে কঠিনতর ভাষায় নির্দেশ না করিলেও আশ্চর্ষ ব্যাপার বলিতে হয়।'

'আমার বোধ হয়, হিন্দু কথনও অন্ত ধর্মাবলম্বীর উপর উৎপীড়ন করিতে পারে না।'

'এ পর্যন্ত কথনও করে নাই। জগতে যত জাতি আছে তাহার মধ্যে হিন্দুই স্বাপেকা পরধর্মদহিষ্ণু। হিন্দু গভীর ধর্মভাবাপর বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে যে, ঈশরে অবিশাসী ব্যক্তির উপর সে অত্যাচার করিবে। কিছ দেখন, জৈনেরা ঈশর-বিশাস সম্পূর্ণ অমাত্মক বলিয়া মনে করে, কিছ এ পর্যন্ত কোন হিন্দুই জৈনদের উপর অত্যাচার করে নাই। ভারতে ম্সলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলমীর বিক্ষমে ভরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।'

'ইংলণ্ডে এই অবৈড মৃত্যাদ কিব্নপ প্রসার লাভ করিতেছে।' এগানে তো সহম্র সহস্র সম্প্রদার।' 'ষাধীন চিন্তা ও জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে ধীরে থাঁরে এগুলি লোণ পাইবে ।
উহারা গোণবিষয় অবলখনে প্রতিষ্ঠিত—সেজত অভাবতই চিন্নকাল থাকিতে
পারে না। ঐ সম্প্রদায়গুলি তাহাদের উদ্দেশ্য সাধন করিরাছে। ঐ উদ্দেশ্য
—সম্প্রদায়গুলু ব্যক্তিবর্গের ধারণাহ্যারী সন্ধার্ণ প্রাত্তাবের প্রতিষ্ঠা।
এখন ঐ-সকল বিভিন্ন ব্যক্তির সমষ্টির মধ্যে যে ভেদরূপ প্রাচীন—ব্যবধান
আছে, দেগুলি ভাঙিরা দিরা ক্রমে আমরা সর্বজনীন প্রাত্তাবে পৌছিতে
পারি। ইংলণ্ডে এই কাজ খ্ব ধীরে ধীরে চলিতেছে—তাহার কারণ সম্ভবতঃ
এখনও উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও ধীরে ধীরে এই
ভাব প্রসারিত হইতেছে। ইংলণ্ডও ভারতে ঐ কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে, আমি
আপনার দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক জাতিভেদ
ভারতের উন্নতির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। উহা সন্ধীর্ণতা ও ভেদ আনমন
করে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর একটা গণ্ডি কাটিয়া দেয়। চিন্তার উন্নতির
সঙ্গে সঙ্গে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ষাইবে।'

'কিন্তু কতক ইংরেজ—আর তাঁহারা ভারতের প্রতি কম সহামুভূতি-সম্পন্ন নন, কিংবা উহার ইতিহাস সহঙ্কে খুব অজ্ঞ নন—জাতিভেদকে মুখ্যতঃ কল্যাণকর বলিয়াই মনে করেন। লোকে সহজেই বেশী রকম ইওরোপীয়-ভাবাপন্ন হইয়া বাইতে পারে। আপনিই আমাদের অনেকগুলি আদর্শকে জড়বাদাত্মক বলিয়া নিন্দা করেন।'

'দত্য। কোন বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ভারতকে ইংলতে পরিণত করিতে ইচ্ছা করেন না। দেহের অন্তরালে যে চিন্তা রহিয়াছে, তাহা দারাই এই শরীর গঠিত হইয়াছে। স্থতরাং দমগ্র জাতিটি জাতীয় চিন্তার বিকাশমাত্র, আর ভারতে উহা দহত্র দহত্র বংদরের চিন্তার বিকাশ-ত্বরূপ। স্থতরাং ভারতকে ইওরোপীর-ভারাপর করা এক অসন্তব ব্যাপার এবং উহার জন্ত চেষ্টা করাও নির্বোধের কাজ। ভারতে চিরদিনই দামাজিক উন্নতির উপাদান বিভ্যমান ছিল; যখনই শান্তিপূর্ণ শাসনপ্রণালী স্থাপিত হইয়াছে, তখনই উহার অন্তিন্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। উপনিবদের যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত আমাদের সকল বড় বড় আচার্যই জাতিভেদের বেড়া ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য মূল জাতিবিভাগকে নহে, উহার বিকৃত ও অবনত ভারটাকেই ভাঁহারা ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতিবিভাগে অতি ক্লম্ব সামাজিক ব্যবহা ছিল—বর্তমান জাতিজেদের মধ্যে বেটুকু ভাল দেখিতে পাইডেছেন, তাহা সেই প্রাচীন জাতিবিভাগ হইডেই আদিরাছে। বৃদ্ধ জাতিবিভাগকে উহার প্রাচীন মৌলিক আকারে প্নঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেটা করিরাছিলেন। ভারত বধনই আদিরাছে, তথনই আডিডেদ ভাতিবার প্রবল চেটা হইরাছে। কিছ আমাদিগকেই চিরকাল এ কাজ করিডে হইবে—আমাদিগকেই প্রাচীন ভারতের পরিণতি ও ক্রমবিকাল-করে নৃতন ভারত গঠন করিতে হইবে; বেকান বৈদেশিক ভাব ঐ কাজে সাহায্য করে, তাহা বেধানেই পাওয়া যাক না কেন, তাহা নিজের করিয়া লইতে হইবে। অপরে কথন আমাদের হইয়া ঐ কাজ করিতে পারিবে না। সকল উর্নতিই ব্যক্তিন বা জাতি-বিশেবের ভিতর হইতে হওয়া প্রয়োজন। ইংলও কেবল ভারতকে ভাহার নিজ উদ্বার-দাধনে সাহায্য করিতে পারে—এই পর্যন্ত! আমার মতে বে-জাতি ভারতের গলা টিপিয়া বহিয়াছে, তাহার নির্দেশে বে-উর্নতি হইবে, তাহার কোন মূল্য নাই। ক্রীতন্দানের ভাবে কার্য করিলে অতি উচ্চতম কার্যেরও ফলে অবনতিই ঘটিয়া থাকে।

'আপনি কি ভারতের জাতীয় মহাদমিতি আন্দোলনের (Indian National Congress Movement) দিকে কখনও মনোবোগ দিয়াছেন ?'

'আমি বে ও-বিষয়ে বিশেষ মন দিয়াছি, বলিতে পারি না। আমার কার্য-ক্ষেত্র অন্ত বিভাগে। কিছু আমি ঐ আন্দোলন ঘারা ভবিন্ততে বিশেষ শুভফল লাভের সন্থাবনা আছে মনে করি এবং অন্তরের সহিত উহার সিদ্ধি কামনা করি। ভারতের বিভিন্ন জাতি লইয়া এক বৃহৎ জাতি বা নেশন গঠিত হইতেছে। আমার কখনও কখনও মনে হয়, ভারতের বিভিন্ন জাতি ইওরোপের বিভিন্ন জাতি অপেকা কম ব্রিচিত্র নয়। অতীতে ইওরোপের বিভিন্ন জাতি অপেকা কম ব্রিচিত্র নয়। অতীতে ইওরোপের বিভিন্ন জাতি ভারতীর বাণিজ্য-বিভারের অন্ত বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছে, আর এই ভারতীর বাণিজ্য জগতের সভ্যতা-বিভারে একটি প্রবল শক্তিরূপে কাল করিয়াছে। এই ভারতীর বাণিজ্যাধিকারলাভ মহম্মজাতির ইতিহাসে একরপ ভাগ্যচক্র-পরিবর্তনকারী ঘটনা বলিয়া নির্দেশ করা ঘাইতে পারে। আমরা দেখিতে পাই, ওলকাজ, পোর্জু সীজ, করাসী ও ইংরেজ ক্রমায়রে উহার জন্ত চেষ্টা করিয়াছে। ভিনিস্বাসীরা প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য-বিভারে ক্ষতিপ্রভার হার্যা হত্ত্ব পাশ্চাত্যে ঐ ক্ষতিপ্রশের চেষ্টা করাতেই যে আমেরিকার আবিছার হত্ত্ব, ইহাও বলা ঘাইতে পারে।

'ইহার পরিণতি কোণায় ?'

'অবশ্য ইহার পরিণতি হইবে ভারতের মধ্যে সাম্যভাব-হাপনে, সক্ষণ ভারতবাদীর ব্যক্তিগত সমান অধিকারলাতে। জ্ঞান করেকজন শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া লম্পত্তি থাকিবে না—উহা উচ্চ শ্রেণী হইতে ক্রমে নিয় শ্রেণীতে বিভ্ত হইবে। সর্বনাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিভারের চেটা চলিভেছে, পরে বাধ্য করিয়া সকলকে শিক্ষিত করিবার বন্দোবত হইবে। ভারতীয় সর্বসাধারণের মধ্যে নিহিত জগাধ কার্যকরী শক্তিকে ব্যবহারে আনিতে হইবে। ভারতের জভ্যন্তরে মহতী শক্তি নিহিত আছে—উহাকে জাগাইতে হইবে।'

'প্ৰবল যুদ্ধকুণল জাভি না হইয়া কি কেছ কথনও বড় ছইয়াছে ?'

বামীকী মৃহ্র্তমাত্র ইভন্তভ: না করিয়া বলিলেন 'হাঁ, চীন হইয়াছে।
অক্টান্ত দেশের মধ্যে আমি চীন ও লাপানে ল্রমণ করিয়াছি। আজ চীন
একটা ছত্রভন্ত দলের মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে; কিছ উন্নতির দিনে উহার
বেমন স্থান্থল সমাজব্যবহা ছিল, আর কোন আতির এ পর্যন্ত সেরপ হয়
নাই। অনেক বিষয়—বেগুলিকে আমরা আজকাল 'আধুনিক' ব'লে থাকি,
চীনে শত শত, এমন কি সহল্র সহল্র বংশর ধরিয়া সেগুলি প্রচলিত ছিল।
দৃষ্টাস্তম্বন্দ প্রতিযোগিতা-পরীকার কথা ধরুন।'

'চীন এমন ছত্ৰভঙ্গ হইয়া গেল কেন ?'

'কারণ, চীন ভাতার সামাজিক প্রথা অহবারী মাহুব তৈয়ার করিতে পারিল না। আপনাদের একটা চলিত কথা আছে বে, পার্লামেন্টের আইনবলে মাহুবকে ধার্মিক করিতে পারা বার না। চীনারা আপনাদের পূর্বেই ঐ কথা ঠেকিয়া শিবিয়াছিল। ঐ কারণেই রাজনীতি অপেকা ধর্মের আবশুক্তা গভীরতর। কারণ ধর্ম ব্যাবহারিক জীবনের মূলতত্ব লইয়া আলোচনা করে।'

'আপনি বে ভারতের আগরণের কথা বলিতেছেন, ভারত কি সে-বিবরে সচেতন ?'

'সম্পূর্ণ সচেতন। সকলে সম্ভবতঃ কংগ্রেস আন্দোপনে এবং সমাজসংস্থার-ক্ষেত্রে এই জাগরণ বেশীর ভাগ দেখিয়া থাকে, কিন্তু অপেকার্ক্ত ধীরভাবে কাক চলিলেও ধর্মবিবরে ঐ জাগরণ বাত্তবিকই হইরাছে।'

'পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের আয়র্শ এতদ্র বিভিন্ন। আমাদের আয়র্শ সামাজিক অবহার পূর্ণতা-সাধন বলিয়াই বোধ হয়। আমরা এখন এই-সকল বিষয়ের আলোচনাডেই ব্যতিবাত রহিরাছি, আর প্রাচ্যবাদিগণ দেই সময়ে পুল ভ্রতমুহের ধ্যানে নিযুক্ত। অ্বানবুদ্ধে ভারতীয় সৈভের ব্যরভার কোথা হুইতে নির্বাহ হুইবে, এই বিষয়ের বিচারেই এখানে পার্লামেন্ট ব্যস্ত। বক্ষণশীল সম্প্রভারের মধ্যে ভক্ত সংবাহপত্র মাত্রেই সরকারের অক্সায় নীরাংসার বিক্ষে খুব চীৎকার করিভেছে, কিন্ত আপনি হুরভো ভাবিভেছেন, ও-বিষয়টা একেবারে মনোধোগেরই বোগ্য নয়।'

ষামীনী সন্থার সংবাদপত্রটি লইয়া এবং রক্ষণশীল সম্প্রদারের কাগজ হইতে উদ্বতাংশসমূহে একবার চোধ বুলাইয়া বলিলেন, 'কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ ভূল ব্রিয়াছেন। এ বিষয়ে আমার সহাত্ত্তি ঘভাবতই আমার দেশের সহিত হইবে। তথাপি ইহাতে আমার একটি সংঘৃত প্রবাদ মনে পড়িতেছে—হাতী বেচিয়া এখন আর অভূশের অভ্ন বিবাদ কেন? ভারতই চিরকাল দিয়া আসিতেছে। রাজনীতিকদের বিবাদ বড় অভূত। রাজনীতির ভিতর ধর্ম চুকাইতে এখনও অনেক যুগ লাগিবে।'

'ভাহা হইলেও উহার বস্ত অভি শীর চেটা করা ভো আবশ্রক ?'

'হাঁ, জগতের মধ্যে বৃহত্তম শাসনমন্ত্র হ্বমহান্ লগুনের হালরে কোন ভাব-বীজ রোপণ করা বিশেষ প্ররোজন বটে। আমি অনেক সমন্ত্র ইহার কার্বপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকি—কিন্তুপ তেজের সহিত ও কেমন সম্পূর্ণভাবে অতি স্ক্রজম শিরার পর্যন্ত উহার ভাষপ্রবাহ ছুটিয়াছে! উহার ভাষবিভার—চারিদিকে শক্তিসঞ্চালনপ্রণালী কি অভ্ত! ইহা দেখিলে সমগ্র সাম্রাজ্যটি কত বৃহৎ ও উহার কার্য কত গুল্ভর, তাহা ব্রিবার পক্ষে সাহায্য হয়। অভাত্ত বিষয়-বিভারের সহিত উহা ভাষও ছড়াইয়া থাকে। এই মহান্ ব্রের কেক্সে কতকগুলি ভাষ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া বিশেষ প্ররোজন, বাহাতে অতি দূরবর্তী দেশে পর্যন্ত মাধানিত হইতে পারে।'

# ইংলণ্ডে ভারতীয় ধর্মপ্রচারক

[ मध्य रहेरा थकां मिछ 'একো' नामक मःवारभज, ১৮৯৬ ]

আমি প্রথমেই ঐ ভারতীয় যোগীকে তাঁহার নাম খুব ধীরে ধীরে বানান করিতে বলিগাম।

'আপনি কি মনে করেন, আজকাল লোকের অনার ও গৌণ বিষয়েই দৃষ্টি বেশী ?'

'আমার তো তাই মনে হয়—অহাত জাতিদের মধ্যে এবং পাশ্চাত্য দেশের সভ্য জাতিদের মধ্যে ধারা অপেকান্তত কম শিক্ষিত, তাদের মধ্যেও এই ভাব। আপনার প্রশ্নের ভাবে বোধ হয়, ধনী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অক্ত ভাব। বান্তবিক তাই বটে। ধনী লোকেরা হয় ঐশর্বভোগে মগ্ন অথবা আরও অধিক ধন-সঞ্চয়ের চেটায় ব্যন্ত। তারা এবং সংসারকর্মে ব্যন্ত আনেক লোকে ধর্মটাকে একটা অনর্থক বাজে জিনিস মনে করে, আর সরল ভাবেই এ-কথা মনে ক'রে থাকে। প্রচলিত ধর্ম হচ্ছে—দেশহিতৈবিতা আর লোকাচাম। লোকে বিবাহের সমন্ত্র বা কাকেও কবর দেবার সম্বেই কেবল চার্চে ধার।'

'আপনি যা প্রচার করছেন, তার ফলে কি লোকের চার্চে গভিবিধি বাড়বে ?'

'আমার তো তা বোধ হয় না। কারণ বাহ্য অনুষ্ঠান বা মতবাদের সদে আমার কোন সম্পর্ক নেই। ধর্মই যে মানবজীবনের সর্বস্থ এবং সব কিছুর ভেতরেই যে ধর্ম আছে, তাই দেখানো আমার জীবনত্রত।…আর এখানে ইংলতে কি ভাব চলছে ? ভাবগতিক দেখে বোধ হয় বে, লোগালিজম্ বা অন্ত কোনরূপ গণ্ডর, ভার নাম বাই দিন মা কেন, শীল্ল প্রচলিত হবে। লোকে অবশ্র ভাদের সাংগারিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির আকাজ্রা মেটাডে চাইবে। ভারা চাইবে—বাভে ভাদের কাজ পূর্বাপেক্ষা কমে বার, বাভে ভারা ভাল থেতে পার এবং অভ্যাচার ও যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে বন্ধ হয়। কিন্ত বদি এদেশের সভ্যভা বা অন্ত কোন সভ্যভা ধর্মের উপর, মানবের সাধুভার উপর প্রভিত্তিত না হয়, ভবে ভা বে টিকবে ভার নিশ্চরতা কি ? এটি নিশ্চর জানবেন বে, ধর্ম সকল-বিষয়ের মূলদেশ পর্যন্ত গিয়ে থাকে। বদি ঐটি ঠিক থাকে, ভবে সব ঠিক।

'কিন্ত ধর্মের সার দার্শনিক ভাব লোকের মনে প্রবেশ করিরে দেওয়া ভো বড় সহজ ব্যাপার নয়। লোকে সচরাচর বে-সকল চিন্তা করে এবং বেভাবে জীবনবাতা নির্বাহ করে, ভার সঙ্গে ভো এর জনেক ব্যবধান।'

'সকল ধর্ম বিশ্লেষণ করনেই দেখা বার, প্রথমাবহার লোকে ক্ষেত্র সত্যকে আশ্রয় ক'রে থাকে, পরে তা থেকেই বৃহত্তর সত্যে উপনীত হয়; স্থতরাং অসত্য ছেড়ে সত্যলাত হ'ল, এটি বলা ঠিক নয়। স্প্রের অভ্যালে এক বছ বিরাজমান, কিছ লোকের মন নিতান্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। 'একং সহিপ্রা বছধা বদন্তি'—সত্য বন্ধ একটিই, জ্ঞানিগণ তাকে নানারূপে বর্ণনা ক'রে থাকেন। আমার বলবার উদ্বেশ্র এই বে, লোকে সকীর্ণতর সত্য থেকে ব্যাপকতর সত্যে অগ্রসর হয়ে থাকে; স্থতরাং অপরিণত বা নিয়তর ধর্মসমূহও নিথ্যা নয়, সত্য; তবে তাদের মধ্যে সত্যের ধারণা বা অক্ষ্তৃতি অপেকারত অস্পাই বা অপক্রই—এই মান্ত। লোকের জ্ঞানবিকাশ ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। এমন কি, ভ্রোপাসনা পর্যন্ত নেই নিত্য সত্য সনাতন ব্রন্ধেরই বিকৃত্ত উপাসনা মাত্র। ধর্মের অস্তান্ত বে-সব রূপ আছে, তাহাদের মধ্যেও অরবিত্তর সত্য বর্তমান; সত্য কোন ধর্মেই পূর্ণব্রপে নেই।'

'আপনি ইংলতে এই বে ধর্মপ্রচার করতে এলেছেন, তা আপনারই উদ্ধাবিত কি না, এ কথা জিল্লাসা করতে পারি কি ?'

'এ ধর্ম আমার উত্তাবিত কথনই নর। আমি রামকৃষ্ণ পর্মহংগ নামক অনৈক ভারতীয় মহাপুক্ষবের শিক্ত। আমাদের দেশের অনেক মহাত্মার মতো তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বটে, কিন্তু অভিশয় পবিদ্যাত্মা ছিলেন এবং তাঁহার জীবন ও উপদেশ বেদান্তদর্শনের ভাবে বিশেষরূপে জন্মবারিত ছিল। বেদান্ত দর্শন বলনাম—কিন্ত এটিকে ধর্মও বলতে পারা বার, কারণ প্রকৃতপক্ষেত্র। ধর্ম ও দর্শন উভয়ই। সম্প্রতি নাইনটির সেঞ্রি পত্রের একটি সংখ্যার অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার আমার আচার্বদেবের বে বিবরণ লিখেছেন, ভা জর্প্রহপূর্বক পড়ে দেখবেন। ১৮৩৬ গ্রীষ্টাব্দে হগলি জেলার প্রীয়ামরুকের জর হয়, আর ১৮৮৬ গ্রীষ্টাব্দে তাঁর দেহত্যাগ হয়। কেশবচন্দ্র সেন এবং জন্মান্ত ব্যক্তির জীবনের উপর তিনি প্রবল প্রভাব বিন্তার করেছিলেন। শরীর ও মনের সংব্য জন্যাস ক'রে তিনি আধ্যান্থিক জগতে গভীর জন্তদ্র লাভ করেছিলেন। তাঁর মুখভাব সাধারণ মান্তবের মতো ছিল না—তাঁর মুখে বালকের মতো কমনীয়তা, গভীর নত্রভা এবং জন্তুত প্রশান্ত ও মধ্র ভাক দেখা বেত। তাঁর মুখ দেখে বিচলিত না হয়ে কেন্ট থাকতে পারত না।'

'তবে আপনার উপদেশ বেদ হইতে গৃহীত।'

'হাঁ, বেদান্তের অর্থ বেদের শেষভাগ, উহা বেদের তৃতীর অংশ। উহার নাম উপনিষদ্। প্রাচীনভাগে বে-সকল ভাব বীজাকারে অবহিত দেখতে পাওরা যার, সেই বীজগুলিই এখানে স্থারিণত হয়েছে। বেদের অতি প্রাচীন ভাগের নাম সংহিতা। এগুলি অতি প্রাচীন ধরনের সংস্কৃতে রচিত। বাবের 'নিকল্ড' নামক অতি প্রাচীন অভিধানের সাহাব্যেই কেবল এগুলি বোঝা বেতে পারে।'

'আমাদের—ইংরেজদের—বরং ধারণা, ভারতকে আমাদের কাছ থেকে আনেক শিক্ষা করতে হবে। ভারত থেকে ইংরেজরা বে কিছু শিখতে পারে, এ-সম্বন্ধে শাধারণ লোক একরণ অঞ্জ বললেও হয়।'

'ভা সভা বটে। কিন্তু পণ্ডিভেরা ভালভাবেই জানেন, ভারভ বেকে কভদ্ব শিক্ষা পাওরা বেভে পারে, আর ঐ শিক্ষা কভদ্রই বা প্রয়োজনীর। আপনি দেখবেন—মাজমূলার, মোনিরার, উইলিরাম্স, ভার উইলিরম হাণ্টার বা ভার্মান প্রাচ্যভত্তবিং পণ্ডিভেরা ভারভীর স্ক্রবিজ্ঞান (abstract science)-কে অবজ্ঞা করেন লা।'

## স্বামীজীর সহিত মাতুরায় একঘণ্টা

( 'হিন্দু', মাস্তাজ; কেব্ৰুবারি, ১৮৯৭ )

প্রশ্ন। আমার বতদ্র জানা আছে, 'জগং মিখ্যা'—এই মতবাদ এই করেক প্রকারে ব্যাখ্যাত হটয়া থাকে:

(১) অনভের তুলনার নখব নামরপের ছারিছ এত অর বে, তাহা বলিবার নর। (২) ছুইটি প্রলমের অন্তর্গত কাল অনভের তুলনার এরূপ। (৩) বেমন শুক্তিতে রম্বতজ্ঞান বা রক্ত্তে লর্পজ্ঞান প্রমাবহার সভ্য, আর ঐ জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, সেইরপ বর্তমানে এই জগতেরও একটা আপাতপ্রতীয়মান সভ্যতা আছে, উহারও সভ্যতা-জ্ঞান মনের অবস্থাবিশেষের উপর নির্ভর করে, কিছু পরমার্থতঃ (চরমে বা পরিণামে) বিধ্যা। (৪) বন্ধ্যাপুত্র বা শশশৃক বেমন মিধ্যা, অগৎও ডেমনি একটা মিধ্যা ছারামাত্র।

এই করেকটি ভাবের মধ্যে অবৈত বেদাস্কদর্শনে 'জগৎ মিখ্যা' এই মতটি কোন ভাবে গুটীত হইয়াছে ?

উত্তর। অবৈভবাদীদের ভিতর অনেক শ্রেণী আছে—প্রত্যেকটিই কিন্তু ঐপ্তলির মধ্যে কোন-না-কোন একটি ভাবে অবৈভবাদ ব্রিয়াছেন। শহর তৃতীর ভাবাস্থারী শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ—এই অগং আমাদের নিকট বেভাবে প্রভিভাত হইভেছে, তাহা দবই বর্তমান আনের শক্ষে ব্যাবহারিক ভাবে সত্য; কিন্তু যখনই মানবের আন উচ্চ আকার ধারণ করে, তখনই উহা একেবারে অন্তহিত হয়; সমূপে একটা হাণ্ দেখিয়া আগনার ভূত বলিয়া শ্রম হইভেছে। দেই সময়ের অন্ত দেই ভূতের আনটি সত্য; কারণ, বথার্ব ভূত হইলে উহা আপনার মনে বেরপ কাল করিত, বে-ফল উৎপর করিত, ইহাভেও ঠিক সেই ফল হইভেছে। বর্থনই আপনি ব্রিবেন উহা ছাণ্মাত্র, তখনই আপনার ভূতআন চলিয়া বাইবে। ছাণ্ড ও ভূত—উভয় আন একত্র বাকিতে পারে না। একটি বথন বর্তমান, অপরটি তথন থাকে না।

था। भइदिव कछक्छनि श्राद हर्ष्य छात्रिक कि गृरीछ एम नारे ?

- উ। না। কোন কোন ব্যক্তি শহরের 'লগং বিধ্যা' এই উপদেশটির মর্ম ঠিক ঠিক ধরিতে না পারিয়া উহাকে লইয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের গ্রন্থে চতুর্থ ভাবটিকে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম ও বিতীয় ভাব তৃটি কয়েক ভোণীয় অবৈত্বাদী গ্রন্থের বিশেষত্ব বটে, কিন্তু শহর প্রথলি কথনও অহুযোদন করেন নাই।
  - প্র। এই আপাতগ্রতীয়মান সত্যভার কারণ কি ?
- উ। স্বাণুতে ভূত-প্রান্তির কারণ কি ? জগৎ প্রস্কৃতপক্ষে সর্বদাই একরূপ রহিয়াছে, আপনার মনই ইহাতে নানা অবস্থা-বৈচিত্র্য স্বান্ট করিভেছে।
- প্র। 'বেদ অনাদি অনম্ব'—এ-কথার ৰাত্তবিক তাৎপর্য কি ? উহা কি বৈদিক মন্তর্মজির সহছে বৃথিতে হইবে ? যদি বেদমন্ত্রে নিহিত সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বেদ অনাদি অনম্ভ বলা হইয়া থাকে, তবে ফ্রায় জ্যামিতি রসায়ন প্রভৃতি শান্তও অনাদি অনম্ভ; কারণ তাহাদের মধ্যেও তো সনাতন সভ্য বহিয়াছে ?
- উ। এমন এক সময় ছিল, যধন বেদের অন্তর্গত আধ্যাত্মিক সভ্যসমূহ অপরিণামী ও সনাতন, মানবের নিকট কেবল অভিব্যক্ত হইয়াছে মাত্র— এইভাবে বেদসমূহ অনাদি অনম্ভ বিবেচিত হইত। পরবর্তী কালে বোধ হয় বেন অর্থকানের সহিত বৈদিক মন্ত্রগুলিই প্রাধান্ত লাভ করিল এবং ঐ মন্ত্রপ্রতিকেই ঈশরপ্রত্ত বলিয়া লোকে বিশাস করিতে লাগিল। আরও পরবর্তী কালে মন্ত্রপ্রলির অর্থেই প্রকাশ পাইল যে, ডাহাদের মধ্যে অনেকগুলি কথনও ঈশ্বপ্রস্ত হইতে পারে না; কারণ এগুলি মানবজাতিকে— প্রাণিগণকে—বত্রণাদান প্রভৃতি নানাবিধ পাপজনক কার্বের বিধান দিয়াছে, উহাদের মধ্যে অনেক 'আবাঢ়ে গর'ও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ 'অনাদি অনন্ত'---এ-কথার বথার্থ ভাৎপর্য এই বে, উহা দারা মানবজাভির নিকট বে বিধি বা সভ্য প্রকাশিত হইয়াছে, ভাছা নিভ্য ও অপরিণামী। স্থায় জ্যামিতি রদায়ন প্রভৃতি শাল্পও মানবজাডির নিকট নিভ্য অপরিশামী নিরম বা সভ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, আর সেই অর্থে উহারাও অনাদি অনস্ত। কিছ এমন সভ্য বা বিধিই নাই, যাহা বেলে নাই; আর আমি আপনাদের সকলকেই আহ্বান করিডেছি—উহাডে ব্যাখ্যাত হয় নাই, এমন কি সভ্য আছে, দেখাইয়া দিন।

প্র। অবৈতবাদীদের মৃক্তির ধারণা কিরপ ? আমার জিজাসার উদ্দেশ্ত এই—তাঁহাদের মতে কি ঐ অবস্থার জ্ঞান থাকে ? অবৈতবাদীদের মৃক্তি ও বৌধনির্বাণে কোন প্রভেদ আছে কি ?

উ। মৃক্তিতে একপ্রকার জ্ঞান থাকে, উহাকে আমরা 'ত্রীর জ্ঞান' বা অতিচেতন অবহা বলিয়া থাকি। উহার সহিত আপনাদের বর্তমান জ্ঞানের প্রজ্ঞাক আছে। মৃক্তি-অবহার কোনরূপ জ্ঞান থাকে না, বলা যুক্তিবিক্ষ। আলোকের মতো জ্ঞানেরও তিন অবহা—মৃত্ব জ্ঞান, মধ্যবিধ জ্ঞান ও চরম জ্ঞান। বখন আলোকের ম্পন্দন অতি প্রবল হয়, তখন উহার উজ্ঞ্ঞ্জা এড অধিক হর বে, উহা চক্ত্কে ধারিয়া দেয়, তার অতি কীণ্ডম আলোকে বেমন কিছু দেখিতে পাওয়া বার না, উহাতেও সেইরপ কিছুই দেখা বার না। জ্ঞান সহক্ষেও তাহাই। বৌজেরা বাহাই বলুন না কেন, নির্বাণেও ঐ-প্রকার জ্ঞান বিক্তমান। আমাদের মৃক্তির সংজ্ঞা অতিভাবাত্মক, বৌদ্ধ নির্বাণের সংজ্ঞা নাতিভাবত্যাতক।

প্র। তুরীয় ত্রন্ধ অগৎস্টির জন্ত অবস্থাবিশেব আশ্রন্থ করেন কেন ?

উ। এই প্রশাটিই অবৌজিক, সম্পূর্ণ প্রারশান্তবিদ্ধ। এক 'অবাঙ্-মনসোগোচরম্,' অর্থাৎ বাক্যের হারা বা মনের হারা উচ্চাকে ধরিতে পারা বার না। বাহা দেশ-কাল-নিমিত্তের অভীত প্রদেশে অবস্থিত, তাহাকে মানব-মনের হারা ধারণা করিতে পারা হার না; আর দেশ-কাল-নিমিত্তের অন্তর্গত রাজ্যেই যুক্তি ও অহুসন্ধানের অধিকার। তাই বদি হয়, তবে বে-বিষয় মানব-বৃদ্ধি হারা ধারণা করিবার কোন সন্ভাবনা নাই, সে-সহক্ষে জানিবার ইচ্ছা বুধা চেটা মাত্র।

প্র। দেখা বার—অনেকে বলেন, প্রাণগ্রন্থানির আপাত-প্রতীর্মান অর্থের পশ্চাতে গুল্ল অর্থ আছে। তাঁহারা বলেন, ঐ গুল্ল ভাবগুলি প্রাণে রূপকছলে উপদিই হইরাছে। কেহু কেহু আবার বলেন বে, প্রাণের মধ্যে ঐতিহানিক সত্য কিছুমাত্র নাই—উক্ততম আদর্শনমূহ ব্যাইবার জন্ত প্রাণকার কতকগুলি কাল্লনিক চরিত্রের স্টে করিরাছেন মাত্র। দৃষ্টাভ্যরূপ বিষ্ণুপ্রাণ, রামারণ বা মহাভারতের কথা ধরুন। এখন বিজ্ঞান্ত এই, বাত্তবিক কি ঐগুলির ঐতিহানিক সভ্যতা কিছু আছে, অথবা উহারা কেবল দার্শনিক সভ্যসমূহের রূপকভাবে বর্ণনা, অথবা মান্বজাতির চরিত্র নিয়মিত করিবার

অস্ত উচ্চত্য আদর্শনমূহেরই দৃষ্টাত, কিংবা উহায়া মিণ্টন হোমর প্রভৃতিত্ব কাব্যের স্থার উচ্চতাবাত্মক কাব্যমাত্র ?

উ। কিছু-না-কিছু ঐতিহাদিক সভ্য সকল পুরাণেরই মূল ভিডি। পুরাণের উদ্দেশ্র—নানাভাবে পরম সভ্য সম্বন্ধে শিক্ষা দেওরা। আর বহিত **দেওলিডে কিছুমাত্র ঐতিহাদিক সভ্য না থাকে, তথাপি উহারা বে উচ্চডম** সভ্যের উপদেশ দিয়া থাকে, সেই হিসাবে আমাদের নিকট খুব উচ্চ প্রামাণ্য গ্রহ। দৃষ্টাভত্তরপ রামায়ণের কথা ধকন-অলভ্যনীয় প্রারাণ্য গ্রহরণে উহাকে মানিতে হইলেই যে রামের স্থায় কেহ কখন যথার্থ ছিলেন, খীকার করিতে হইবে, ভাহা নহে। রামায়ণ বা মহাভারভের মধ্যে বে ধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষিত হইয়াছে, তাহা রাম বা কৃষ্ণের অভিত্ব-নাতিত্বের উপর নির্ভর করে না; স্থতবাং ইহাদের অভিত্যে অবিধাসী হইয়াও রামায়ণ-মহাভারতকে মানবজাতির নিকট উপদিষ্ট মহান্ ভাষসমূহ সহজে উচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া খীকার করিতে পারা যায়। আমাদের দর্শন উহার সভ্যভার জন্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না। দেখুন, রুফ জগভের সমকে নৃতন বা মৌলিক কিছুই শিক্ষা দেন নাই, আর রামায়ণকারও এমন কথা বলেন ना त्य, त्यमां मिल्ल यादा चार्ता छे भिष्ठे द्य नारे, अपन किंद्र छर्क তিনি শিখাইতে চান। এইটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন, এইধর্ম এই ব্যভীভ, মুসলমানধর্ম মহমদ এবং বৌদ্ধধর্ম বৃদ্ধ ব্যভীত টিকিতে পারে না, কিন্ত हिम्पूर्ध कोन व्यक्तिवित्यस्य छेभय अस्क्वास्य निर्वत करत्र ना। कोन পুরাণে বর্ণিড দার্শনিক সভ্য কভদ্র প্রামাণ্য, ভাহার বিচার করিভে হইলে ঐ পুরাণে বর্ণিত ব্যক্তিগণ বাত্তবিক্ট ছিলেন, অথবা তাঁচারা কালনিক চরিত্রমাত্র,এ বিচারের কিছুমাত্র আবশ্রকতা নাই। পুরাণের উদ্বেশ ছিল মানবলাভির শিক্ষা—আর যে-সকল ঋষি ঐ পুরাণসমূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কভকওলি ঐতিহানিক চরিত্র নইয়া ইচ্ছামত ৰত কিছু ভাল বা ৰন্দ গুণ উহাদের উপৰ আবোপ করিডেন—এইরূপে তাঁহারা বানবজাভির পরিচালনার জন্ত ধর্মের বিধান দিয়াছেন। বামায়ণে ধর্মিত দশমুধ বাবণের অভিয-একটা দশনাধাৰ্জ রাজন অবশুই ছিল-নানিডেই হইবে, এমন কি কথা আছে? দশানন নামে কোন ব্যক্তি ৰাভবিক্ট থাকুন या छेश कविकन्ननाहे रूछेक, जे हविजनशंदन जनन किए निका दरखन

হইরাছে, বাহা আমাদের বিশেষ প্রণিধানের বোগ্য। আপনি এখন কৃষ্টেক আরও মনোহরভাবে বর্ণনা করিছে পারেন, আপনার বর্ণনা আহর্দের উচ্চতার উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু পুরাণে নিবন্ধ মহোচ্চ দার্শনিক সভ্যসমূহ চিরকালই একরপ।

প্র থা বিদ্যালয় বিদ্যাল

খামীজী। আপনি সিদ্ধ (adept) বলিতে কি লক্ষ্য করিতেছেন ? সংবাদদাতা। বিনি নিজের 'গুছ' শক্তিসমূহের 'বিকাশ' করিয়াছেন।

খানীলী। 'গুল্ শক্তি কিভাবে 'বিকাশ'প্রাপ্ত হইবে, তাহা আমি ব্বিতে পারিতেছি না। আপনার ভাব আমি ব্বিতেছি, কিন্তু আমার বিশেষ ইচ্ছা বে, বে-সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে, দেগুলির অর্থে বেন কোনরূপ অনিদিষ্ট বা অম্পষ্ট ভাবের ছারামাত্র না থাকে। বেখানে বে-শব্দটি বথার্থ উপবোগী, সেখানে বেন ঠিক সেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আপনি বলিতে পারেন, 'গুল্' বা 'অব্যক্ত' শক্তি 'ব্যক্ত' বা 'নিরাবরণ' হয়। বাঁহাদের অব্যক্ত শক্তি ব্যক্ত হইরাছে, তাঁহারা ভাঁহাদের প্র্ক্রের ঘটনাসমূহ শ্বরণ করিতে পারেন। কারণ মৃত্যুর পর বে স্থা শরীর থাকে, তাহাই ভাঁহাদের বর্তমান মন্তিকের বীক্ষরূপ।

थ। चहिन्त्क हिन्त्र्यांवनची कवा कि हिन्त्र्यंत्र म्नाशांत्र चित्र्यांवी, चाव ठथान विक वर्षनाखित गांधा करत, बाचन कि छाहा छनिएछ गांवन?

উ। অহিন্দ্ৰে হিন্দু করা হিন্দ্ৰম আগতিকর জান করেন না। বে-কোন ব্যক্তি—ভিনি শৃত্ৰই হউন আর চণ্ডালই হউন—ব্যক্তণের নিকট পর্যন্ত দর্শনশাল্লের ব্যাখ্যা করিছে পারেন। অভি নীচ ব্যক্তির নিকট হইভেও— ভিনি বে-কোন ভাতি হউন বা বে-কোন ধর্মাবলবী হউন—গভ্য শিকা করাঃ বাইছে গারে। খামীজী তাঁহার এই মতের বপকে খ্ব প্রামাণ্য সংস্কৃত প্লোকসমূহ উপ্পত্ত করিলেন। এই খানেই কথাবার্তা বন্ধ হইল, কারণ তাঁহার মন্দিরদর্শনে বাইবার সময় হইয়াছিল। স্বত্যাং তিনি উপস্থিত ভত্তলোকগণের নিকট বিদার গ্রহণ করিয়া মন্দিরদর্শনে বাত্রা করিলেন।

### ভারত ও অন্যান্য দেশের নানা সমস্যা আলোচনা

[ 'হিন্দু', মাক্রাজ ; ফেব্রুআরি, ১৮৯৭ ]

শামাদের জনৈক প্রতিনিধি চিঙলপুট স্টেশনে স্বামীজীর সহিত টোনে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহার সহিত মান্ত্রাজ পর্যন্ত আদেন। গাড়িতে উভয়ের নিয়লিখিত কথোপকথন হইয়াছিল:

'ৰামীজী, আপনি আমেরিকায় কেন গেছলেন ?'

'বড় শক্ত কথা। সংক্ষেপে এর উত্তর দেওরা কঠিন। এখন আমি এর আংশিক উত্তর মাত্র দিতে পারি। ভারতের সব ভারগায় আমি ঘুরছিলুম— দেখলুম, ভারতে যথেষ্ট খোরা হরেছে; তখন অন্ত অন্ত দেশে যাবার ইচ্ছা হ'ল। আমি ভাপানের দিক দিরে আমেরিকার গেছলুম।'

'আপনি জাপানে কি দেখনেন ? জাপান উন্নতির যে পথে চলেছে, ভারতের কি তা অভুসরণ করবার কোন সম্ভাবনা আছে—মনে করেন ?'

'কোন সন্তাবনা নেই, বতদিন না ভারতের ত্রিশ কোটি লোক মিলে একটা লাভি হয়ে দাড়ায়। আপানীর মতো এমন মদেশহিতৈবী ও শিরপট্ লাভ আর দেখা বার না; আর তাদের একটা বিশেষত্ব এই বে, ইওরোপ ও অন্ত হানে একদিকে বেমন শিরের বাহার, অপরদিকে আবার ভেমনি অপরিকার, কিন্ত জাপানীদের বেমন শিরের সৌন্দর্য, তেমনি আবার ভারা ধূব পরিকার পরিছের। আমার ইছ্ছে—আমাদের যুবকেরা জীবনে অন্তঃ একবার আপানে বেড়িয়ে আদে। বাঙরাও কিছু শক্ত নয়। আপানীরা হিন্দুদের সবই ধ্ব ভাল ব'লে মনে করে, আর ভারতকে তীর্থস্বরূপ ব'লে বিশাস করে। সিংছলের বৌত্ধর্য আর আপানের বৌত্ধর্য ভের ভফাত।

ভাপানের বৌষধর্ম বেয়াভ ছাড়া ভার কিছুই নয়। সিংহলের বৌষধর্ম নাজিক্যবাদে দূবিত, ভাপানের বৌষধর্ম ভাতিক।'

'ৰাপান হঠাৎ এ-বকম ৰভ হ'ল কি ক'ৱে ? এর রহস্তা কি ?'

'আপানীদের আত্মপ্রত্যর আর ভাদের তদেশের উপর ভাগবাসা। বধন ভারতে এমন লোক জয়াবে, বারা দেশের জন্ত সব ছাড়তে প্রস্তুত, আর বাদের মন মৃথ এক, তথন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে। মাছ্য নিয়েই ভো দেশের গৌরব। শুধু দেশে আছে কি ? জাপানীরা সামাজিক ও রাজনীতিক বিষয়ে বেমন সাঁচ্চা, ভোমাদেরও বধন ভাই হবে, ভোমরাও তথন জাপানীদের মভো বড় হবে। জাপানীরা ভাদের দেশের জন্তে সব ভ্যাগ করতে প্রস্তুত। ভাইতেই ভারা বড় হয়েছে। ভোমরা যে কাম-কাঞ্চনের জন্ত সব ভ্যাগ করতে প্রস্তুত।'

'আপনার কি ইচ্ছে যে ভারত জাপানের মতো হোক ?'

'তা কখনই নয়। ভারত ভারতই থাকৰে। ভারত কেমন ক'রে জাণান বা অন্ত জাতের মতো হবে ? বেমন সঙ্গীতে একটা ক'রে প্রধান হুর থাকে, সেইরূপ প্রত্যেক জাতেরই এক একটা মুখ্য ভাব থাকে, অন্ত অন্ত ভারগুলি তার অহুগত। ভারতের মুখ্য ভাব হচ্ছে ধর্ম। সমাজ-সংস্থার এবং অন্ত সবই গৌণ। লোকে বলে হৃদর উন্মুক্ত হ'লে চিন্তার প্রবাহ আলে। ভারতের হৃদরও এক সময়ে উন্মুক্ত হবে, তথন ধর্মতরক্ষ থেলতে থাকবে! ভারত ভারতই। আমরা জাপানীদের মতো নই, আমরা হিন্দু। ভারতের হাওরাতেই কেমন শান্তি এনে দেয়! আমি এখানে সর্বদা কাজ করহি, কিন্ত এরই মধ্যে আমি বিশ্রার লাভ করহি। ভারতে ধর্মকার্ম করলে শান্তিঃ পাওরা বার, এখানে সাংসারিক কার্ম করতে গোলে শেবে মৃত্যু হর— বহুমূত্র হরে।'

'বাক জাপানের কথা। আছো, খামীজী, জাপনি আমেরিকার গিছে প্রথমে কি দেখলেন ?'

'গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ভাগই দেখেছিদুম। কেষণ মিশনরী আর 'চার্চের মেয়েরা' (church-women) ছাড়া আমেরিকানরা সকলেই বড় অতির্থিবংসল সংবভাব ও সম্ভবন্ধ ব্যক্তি।'

'চার্চের বেয়ের। কি, খামীজী ?'

'সার্কিন মেরে বখন বে করবার জন্ন উঠে পড়ে লাগে, তখন দব রক্ষ্ম সমূজতীরবর্তী সানের জারপার খ্রতে থাকে, আর একটা পুরুষ পাকড়া-বার জন্ত যক মকৌশল করবার চেটা করে। সব চেটা ক'রে বখন বিফল হয়, তখন সে চার্চে বোগ দেয়, তখন তাকে ওখানে 'ওল্ড মেড' বলে। ভালের মধ্যে জনেকে চার্চের বেজার গোঁড়া হরে দাড়ার।…একের বাদ দিলে, জামেরিকানরা বড় ভাল লোক। ভারা আমার ভালবাসভ, আমিও ভালের খ্ব ভালবাসি। আমি বেন ভালেরই একজন, এই-রক্ষ বোধ করভাম।'

'िकांशी धर्मशामा हा कि कन मांडारना, जाननात धातना ?'

আষার ধারণা, চিকাগো ধর্মহাসভার উদ্দেশ্ত ছিল—জগতের সামনে
অ-থ্রীটান ধর্মগুলিকে হীন প্রতিপন্ন করা। কিন্তু দাঁড়ালো অ-থ্রীটান ধর্মের
প্রাধান্ত। স্বভরাং থ্রীটানদের দৃষ্টিতে ঐ মহাসভার উদ্দেশ্ত দিছ হরনি। দেখ
না কেন, এখন প্যারিসে আর একটা মহাসভা হবার কথা হছে, কিন্তু রোমান
ক্যাথলিকরা, যারা চিকাগো মহাসভার উভোক্তা ছিলেন, তাঁরাই এখন যাতে
প্যারিসে ধর্মহাসভা না হর, ভার জন্ত বিশেষ চেটা করছেন। কিন্তু চিকাগো
সভা বারা ভারতীর চিন্তার বিশেষরূপ বিভারের স্থবিধা হয়েছে। ওতে
বেদান্তের চিন্তাধারা বিভার হবার স্থবিধে হরেছে—এখন সমগ্র জগৎ বেদান্তের
বন্ধার ভেনে যাক্তে। অবশ্র আনেরিকানরা চিকাগো সভার এই পরিণামে
বিশেষ স্থবী—কেবল গোঁড়া প্রোহিত আর 'চার্চের মেরেরা' ছাড়া।'

'देश्नर्थ जाननात श्राह्मकार्यत किन्नन जाना स्वरहन, वात्रीकी ?'

পৃব আশা আছে। দশ বংগরও বেতে হবে না—অবিকাংশ ইংরেজই বেদাভী হবে। আমেরিকার চেরে ইংলওে বেশী আশা। আমেরিকানরা তো দেশছ—লব বিষয়েই একটা হজুক ক'রে ভোলে। ইংরেজরা হজুগে লর। বেদাভ না বৃথলে এটানেরা ভালের নিউটেন্টামেন্টও বৃথতে পারে না। বেদাভ লব ধর্মেই যুক্তিসকত ব্যাখ্যাত্মপ। বেদাভকে ছাড়লে লহু ধর্মই কুসংভার। বেদাভকে ধরলে লবই ধর্ম হরে দাড়ার।'

'আগমি ইংমেজ-চরিত্রে বিশেষ কি গুণ দেখলেন ?'

'ইংরেজরা কোন বিষয় বিধাস করনেই তৎক্ষণাৎ কাজে লেগে বায়। ওলের কাজের শক্তি অসাধারণ। ইংরেজ পুরুষ ও বহিলার চেয়ে উন্নতত্তর

नवनांवी नांचा पृथिवीएक द्रयरक भाक्ष्या यांच ना। এই करक्षरे कारम्ब केनव আমাৰ বেশী বিখাস। অবশ্ব প্ৰথম ভাষের মাধার কিছু ঢোকানো বড় কঠিন; অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে উঠে গড়ে লেগে থাকলে তবে ভাবের মাধার একটা ভাব ঢোকে, কিন্তু একবার দিতে পারনে আর সহলে সেট বেরোর না। ইংলতে কোন মিশনমী বা অন্ত কোন লোক আমার বিরুদ্ধে কিছু বলেনি-একজনও আমার কোন রকম নিন্দে করবার চেটা করেনি। আমি त्तरथ जान्तर्य रुन्म, जिथकारण वक्ष्टे 'ठार्ड जित् हेरनर ७'व जिख्के। जाबि ८व्यतिह दय-गव मिनवती ७ (मरन चारन, छात्रा हेश्नरकत पूर निवस्थिनीज्छ । কোন ভত্র ইংরেজ তাদের সঙ্গে মেশে না। এথানকার মতো ইংলপ্তেও আভের থ্ব কড়াকড়ি। আর 'চার্চে'র সদক্ষ ইংরেলরা ভত্তশ্রেণীভূক্ত। আপনার সঙ্গে তাঁদের মতভেদ থাকতে পারে, কিছ তাতে আপনার সঙ্গে তাঁদের বন্ধুৰ হবার কিছু ব্যাঘাত হবে না। এই জন্তে আমি আমার খদেশবাসীকে এই একটি পরামর্শ দিতে চাই বে, মিশনরীরা কি, তা তো এখন জেনেছি; এখন এই কর্তব্য যে, এই গালাগালবাক মিশনরীদের মোটেই আমল না দেওয়া। আমবাই তো ওদের আছারা দিয়েছি। এখন ওদের মোটে গ্ৰাছের মধ্যে না আনাই কর্ডব্য।'

'হামীজী, আমেরিকা ও ইংলওের সমাজসংস্কার আন্দোলন কি রকম, অমুগ্রাহ ক'রে এ সম্বন্ধে কিছু বলবেন কি ?'

'গৰ সমাজ-সংখ্যারকরা, অন্ততঃ তাঁদের নেতারা, এখন তাঁদের সাম্যবাদ প্রভৃতির একটা ধর্মীয় বা আধ্যান্মিক ভিত্তি বার করবার চেষ্টা করছে—আর গেই ভিত্তি কেবল বেদান্তেই পাওয়া যায়। অনেক নেতা, যারা আমার বক্তা শুনতে আসতেন, আমার বলেছেন, নৃতন ভাবে সমাজ গঠন করতে হ'লে বেদান্তকে ভিত্তিসক্রণ নেওয়া দ্যকার।'

'ভারতের অনসাধারণ সমস্কে আণনার কি ধারণা ?'

'আমরা ভন্নানক গরীব। আমাদের জনসাধারণ গোকিক বিভার বড়ই জজ, কিছ ভারা বড় ভাল। কারণ এখানে দারিত্র্য একটা দওনীর অপরাধ ব'লে বিবেচিত হয় না। এরা তুর্গান্তও নয়। আমেরিকা ও ইংলওে অনেক সময় আমার পোলাকের দক্ষন জনসাধারণ খেলে অনেকবার আমাকে মারবার বোগাড়ই করেছিল। কিছ ভারতে কারও অসাধারণ পোলাকের দক্ষন জনসাধাৰণ থেপে গিয়ে সাৰতে উঠেছে, এ-রক্ষ কথা ডো কখন শুনিনি। অক্তান্ত স্ব বিষয়েও আমাদের জনসাধারণ, ইওরোপের জনসাধারণের চেক্ষে ঢের সভ্য।

'ভারতীয় অনসাধারণের উন্নতির জন্ত কি করা তাল বলেন ?'

'তাঁদের লৌকিক বিভা শেখাতে হবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা বে-প্রণালী দেখিরে গেছেন, তারই অহুসরণ করতে হবে অর্থাৎ বড় বড় আদর্শগুলি ধীরে ধীরে সাধারণের ভেতর সঞ্চারিত করতে হবে। ধীরে ধীরে তাদের তুলে নাও, ধীরে ধীরে তাদের সমান ক'রে নাও। লৌকিক বিভাও ধর্মের ভিতর দিরে শেখাতে হবে।'

'কিন্তু স্বামীন্দী, স্বাপনি কি মনে করেন, এ কান্ত সহতে হ'তে পারে ?'

'অবশ্য এটা ধীরে ধীরে কাজে পরিণত করতে হবে। কিছু যদি আমি অনেকগুলি মার্থত্যাগী যুবক পাই, যারা আমার সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত, তা হ'লে কালই এটা হ'তে পারে। কেবল এই কাজে বে পরিমাণে উৎসাহ ও মার্থত্যাগ করা হবে, তারই উপর নির্ভর করছে এ কাজ তাড়াতাড়ি হবে বা দেরীতে হবে।'

'কিন্তু যদি বর্তমান ছীনাবস্থা তাদের অতীত কর্মের ফল হইয়া থাকে, তবে আপনার বিবেচনায় কিভাবে সহজে এটি ঘুচবে আর আপনি কেমন করেই বা তাদের সাহায্য করবার ইচ্ছা করেন ?'

খামীলী মূহুর্তমাত্র চিস্তার অবসর না লইয়াই উত্তর দিলেন, 'কর্মবাদই অনস্কলাল মানবের খাধীনতা ঘোষণা করছে। কর্মের বারা নিজেদের হীন অবস্থায় এনেছি—এ কথা যদি সভ্য হয়, তবে কর্মের বারা আমাদের অবস্থার উন্নতিসাধনও নিশুরুই করতে পারি। আরও কথা এই, জনসাধারণ কেবল যে নিজেদের কর্মের বারাই এই হীনাবস্থা এনেছে, তা নয়। স্কুরাং তাদের উন্নতি করবার আরও স্থবিধা দিতে হবে। আমি সব আতকে একাকার করতে বলি না। আভিবিভাগ খ্ব ভাল। এই আভিবিভাগ-প্রণালীই আমরা অস্তরণ করতে চাই। আভিবিভাগ বর্ধার্থ কি, তা লাখে একজন বোঝে কিনা সন্দেহ। পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নেই, বেধানে আছ নেই। ভারতে আমরা আভিবিভাগের বধ্য দিরে আভির অভীত অবস্থার সিরে থাকি। ভারতে আমরা আভিবিভাগের বধ্য দিরে আভির অভীত অবস্থার সিরে থাকি। ভারতে আমরা আভিবিভাগের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভারতে এই আভিবিভাগ-

প্রণালীর উদ্বেশ্য হচ্ছে সকলকে ত্রাহ্মণ করা—ত্রাহ্মণই আদর্শ মাহ্মর ৷ ২দি ভারতের ইভিহাস পড়ো, ভবে দেখবে—এখানে বরাবরই নিয়জাভিকে উন্নত করবার চেটা হয়েছে। অনেক জাতিকে উন্নত করা হয়েছেও। আরও चारनक हरत। त्मार नकालहे बांधन हरत। धहे चामारनत कार्य-व्यनामी। কাকেও নামাতে হবে না—সকলকে ওঠাতে হবে। আর এইটি প্রধানত: বান্ধণদের করতে হবে, কারণ প্রভােক অভিজাত সম্প্রদায়েরই কর্তব্য নিজেদের মূলোচ্ছেদ করা। আর বত শীগগির তাঁরা এটি করেন, ততই সকলের পক্ষে মদল। এ বিষয়ে দেরী করা উচিত নয়, বিদ্যাত্র কালকেণ করা উচিত নয়। ইওরোপ-আমেরিকার জাতিবিভাগের চেয়ে ভারতের জাতিবিভাগ অনেক ভাল। অবশ্ৰ আমি এ-কথা বলি না বে, এর স্বটাই ভাল। যদি ছাভিবিভাগ না থাকত, তবে ভোষরা থাকতে কোথায়? জাতিবিভাগ না থাকলে ভোমাদের বিভা ও আর আর জিনিস কোথার থাকত ? জাভিবিভাগ না থাকলে ইওরোপীয়দের পড়বার জঞ্জে এ-দৰ শাস্তাদি কোথায় থাকত ? মুদলমানরা তো সবই নষ্ট ক'রে ফেলত। ভারতীয় সমাব্দ হিতিশীল কৰে দেখেছ ? এ সমাজ সর্বদাই গতিশীল। কখন কখন, বেমন বিজাতীয় আক্রমণের সময়, এই গতি থুৰ মৃত্ হয়েছিল, অন্ত সময়ে আবার ক্রত। আমি আমার খদেশীদের এই কথা বলি। আমি ভাদের গাল দিই না। আমি অভীতের দিকে দেখি। আর দেখতে পাই, দেশ-কাল-অবস্থা বিবেচনা করলে কোন ভাতই এর চেয়ে মহৎ কর্ম করতে পারত না। আমি বলি, ভোমরা বেশ করেছ, এখন আরও ভাল করবার চেষ্টা কর।'

'আতিবিভাগের সলে কর্মকাঞ্চের সমস্ক বিষয়ে আপনার কি মড, সামীজী ?'
'আতিবিভাগ-প্রণালীও ক্রমাগত বললাচ্ছে, ক্রিরাকাণ্ডও ক্রমাগত
বললাচ্ছে। কেবল মূল তত্ত্ব বললাচ্ছে না। আমাদের ধর্ম কি, জানতে গেলে
বেল পড়তে হবে। বেল ছাড়া আর লব শান্তই বৃগতেলে বললে বাবে।
বেলের শাসন নিভা। অক্সান্ত শালের শাসন নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত শীমাবদ্ধ।
বেসন কোন স্বৃতি এক বৃগের জন্ত, আর একটি স্বৃতি আর এক বৃগের জন্ত।
বড় বড় মহাপুক্র অবভারেরা স্বৃত্তাই আসছেন, আর কিভাবে কাল করভে
হবে, দেবিরে বাচ্ছেন। করেকজন মহাপুক্র নিয়ন্তাভির উন্নতিব চেটা ক'রে
গেছেন। কেউ কেউ, বেষন সংলাচার্য, নারীদের বেল পড়বার অধিকার

নিয়েছেন। আভিবিভাগ কখনও বেতে পারে না, ভবে মারে মারে একে
নৃতন হাঁচে চালতে হবে। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার ভেডর এমন প্রাণশক্তি
আছে, যাতে ছ্-লক নৃতন সমাজ-ব্যবস্থা পঠিত হ'তে পারে। জাডিবিভাগ উঠিরে দেবার ইচ্ছা করাও পাগলামি মাত্র। প্রাভনেরই নব
বিবর্তন বা বিকাশ—এই হ'ল নৃতন কার্যপ্রণালী।'

'হিন্দুদের কি সমাজসংখারের দরকার নেই ?'

'খুব আছে। প্রাচীনকালে মহাপুরুষেরা উন্নতির নৃতন নৃতন ব্যবহা উদ্ভাবন করতেন, আর রাজারা আইন ক'রে দেগুলি চালিয়ে দিছেন। প্রাচীনকালে ভারতে এই-রকম করেই সমাজের উন্নতি হ'ত। বর্তমান কালে এইভাবে সামাজিক উন্নতি করতে গেলে এমন একটি শক্তি চাই, বার কথা লোকে নেবে। এখন হিন্দু বাজা নেই, এখন লোকদের নিজেদেরই সমাজের সংস্থার, উন্নতি প্রভৃতির চেষ্টা করতে হবে। স্থতরাং বডদিন না লোকে শিক্ষিত হয়ে নিষেদের অভাব বোঝে, আর নিজেদের সমস্তা নিজেরাই সমাধান করতে প্রস্তুত ও সমর্থ হয়, ডভদিন আমাদের অপেকা করতে হবে। কোন সংস্থারের সময় সংস্কারের পক্ষে লোক খুব অৱই পাওয়া যায়, এর চেয়ে আর ছ:খের বিষয় কিছু হ'তে পারে না। এই জন্ত কেবল কডকগুলি কাল্লনিক সংস্থারে — ষা কখন কার্যে পরিণত হবে না, তাতে রুখা শক্তিকয় না ক'রে আমাদের উচিত একেবারে মৃল থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করা—এমন একদল লোক ভৈরি कत्रा, यात्रा नित्कारत वाहेन नित्कतारे कत्रत्। वर्षाः এর জন্তে লোকদের শিকা দিতে হবে—ভাতে ভারা নিজেদের সমস্তা নিজেরাই সমাধান ক'রে त्नत्व। जा मा इ'ला अ-नव मःकात आकाणकृत्वह (थरक वात्र। नृजन लागी হ'ল নিজেদের বারা নিজেদের উন্নতি সাধন। এটি কাজে পরিণত করতে সময় লাগবে, বিশেষভঃ ভারভবর্ষে; কারণ, প্রাচীনকালে এথানে বরাবরই রাজার জব্যাহত শাসন ছিল।'

'আপনি কি মনে করেন, হিন্দুসমাজ ইওরোপীয় সমাজের রীতিনীতি গ্রহণ ক'রে কৃতকার্য হ'তে পারে ?'

'না, সম্পূর্ণরূপে নয়। আনি বলি বে, গ্রীক মন—বা ইওরোপীয় জাভিয় বহির্থ শক্তিতে প্রকাশ পাছে—ভায় সঙ্গে হিন্দু মন নিলিড হ'লে ভারতের পক্ষে আদর্শ সমাজ হবে। উদাহরণদর্শ দেখুন, নিছামিছি শক্তিক্য, আর দিনরাও কডকওলো বাজে কাল্লনিক বিবরে বাক্যব্যর না ক'রে ইংরেজদের কাছ থেকে আঞানাত্র নেভার আবেশ-পালন, ইর্বাহীনভা, অংশ্য অধ্যবসায় ও নিজেতে অনস্ত বিশাস স্থাপন করতে শেখা আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকার। একজন ইংরেজ কাকেও নেতা বলে খীকার করলে ভাকে সৰ অবস্থায় মেনে চলবে, সৰ অৰস্থায় ভাষা আঞাধীন হবে। ভাষতে স্বাই নেতা ছ'তে চার, হকুর তালির করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিড, হকুর করবার আগে ছকুম ভাষিল করতে শেখা। আযাদের ঈর্বার অভ নেই; হিন্দুর পদমর্বাদা যত বাড়ে দ্বাও ভত বাড়ে। যতদিন না এই দ্বা খেব দ্র হয় এবং নেভার আঞাবহতা হিন্দুরা শেখে তভদিন একটা সমাজ-সংহতি হতেই পারে না, তভদিন আমরা এই-রকম ছত্তভ হয়ে থাকব, কিছুই করতে পারৰ না। ইওরোপের কাছ থেকে ভারতকে শিখতে হবে---বহি:প্রকৃতি জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইওরোপকে শিণতে হবে—অভ:-প্রকৃতি জয়। ভা হ'লে আর হিন্দু, ইওরোপীয় ব'লে কিছু থাকবে না; উভয়-প্রকৃতিক্ষী এক আদর্শ মহন্তসমাজ গঠিত হবে। আমরা মহন্তবের একদিক, ख्वा आंत्र এक दिक विकास करताह । এই छुई दिन भिनन हे एतकात । मुक्ति, या আমাদের ধর্মের মৃলমন্ত্র, ভার প্রকৃত অর্থ দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সব রকম স্বাধীনতা।'

'বাসীজী, জিয়াকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মের কি সময় ;'

'ক্রিয়াকাণ্ড হচ্ছে ধর্মের 'কিথারগার্টেন' বিভালয়। অগতের এখন বে অবস্থা, ভাতে ওটি এখনও প্রোপ্রি আবশুক। তবে লোককে নৃতন নৃতন অস্ঠান দিতে হবে। কতকগুলি চিস্তানীল ব্যক্তির উচিত, এই কাজের ভার লওয়া। প্রাতন ক্রিয়াকাণ্ডগুলি উঠিয়ে দিতে হবে, নৃতন নৃতন আচার অস্ঠান প্রবর্তন করতে হবে।'

'তবে আপনি ক্রিয়াকাণ্ড একেবারে উঠিয়ে দিতে বলেন না, দেখছি।'

না, আমার মূলমন্ত গঠন, বিনাশ নয়। বর্তমান ক্রিয়াকাণ্ড থেকে ন্তন
ন্তন ক্রিয়াকাণ্ড করতে হবে। সব বিষয়েরই অনম্ভ উন্নতির সন্তাবনা ব্যেছে—
এই আমার বিখাদ। একটা পরমাণ্র পেছনে সমগ্র জগতের শক্তি রয়েছে।
হিন্দুজাভির ইভিহালে বরাবর—কথনই বিনাশের চেটা হয়নি, গঠনেরই চেটা
হয়েছে। এক সম্প্রহার বিনাশের চেটা করেন, তার ফলে ভারত থেকে

বহিত্তি ছলেন—তাঁলের নাম বৌদ্ধ। আমাদের শহর, রামান্তল, চৈডক্ত প্রভৃতি অনেক সংখারক ছরেছেন। তাঁরা সকলেই খুব বড় দরের সংখারক ছিলেন—তাঁরা সর্বদা গঠনই করেছিলেন, তাঁরা বে দেশ-কাল অন্থসারে সমাজ গঠন করেছিলেন, সে হ'ল আমাদের কার্বপ্রণালীর বিশেষত। আমাদের আধুনিক সংখারকেরা ইওরোপীর ধ্বংসমূলক সংখার চালাতে চেটা করেন—এতে কারও কোন উপকার ছরনি, ছবেও না। কেবল একজন মাত্র আধুনিক সংখারক গঠনকারী ছিলেন—রাজা রামযোহন রায়। ছিল্মু আডি বরাবরই বেদান্তের আদর্শ কার্বে পরিণত করার চেটা ক'রে চলেছে। সোভাগ্যই ছউক, আর তুর্ভাগ্যই ছউক, সব অবহার বেদান্তের এই আদর্শকে কার্বে পরিণত করবার প্রাণপণ চেটাই—ভারতীয়দের জীবনের সমগ্র ইতিহাস। ব্যব্দ এমন কোন সংখারক সম্প্রদার বা ধর্ম উঠেছে, বারা বেদান্তের আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তারা তৎক্ষণাৎ একেবারে মৃছে গেছে।'

'আপনার এখানকার কার্যপ্রণালী কিরুপ ?'

'আমি আমার সহর কার্যে পরিণত করবার জন্ত চ্টি প্রতিষ্ঠান হাপন করতে চাই—একটি মাজাজে, আর একটি কলকাতার। আর আমার সহর সংক্ষেপে বলতে গেলে এই বলতে হয় যে, বেদাজের আদর্শ প্রত্যেকের জীবনে পরিণত করবার চেটা—তা ভিনি নাধুই হোন, অসাধুই হোন, জানীই হোন, অজ্ঞানই হোন, আমণই হোন আর চঙালই হোন।'

এইবার আমাদের প্রতিনিধি ভারতের রাজনীতিক সমস্তা সহজে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন, কিন্তু তার কোন উত্তর পাবার আগেই টেন মাদ্রান্তের এগমোর স্টেশনের প্রাটফর্মে লাগলো। এইটুকু মাত্র স্থামীজীর মৃধ থেকে শোনা গেল, ভারত ও ইংলপ্রের সমস্তাগুলিকে রাজনীতির সঙ্গে জন্মানোর তিমি ঘোর বিরোধী।

## পাশ্চাত্যে প্রথম হিন্দু সন্ম্যাসীর প্রচার

#### [ 'মাজাল টাইম্**ন', কেব্ৰুআরি, ১৮৯৭** ]

গত শনিবার আমাদের পত্তের জনৈক ভারতীয় প্রতিনিধি পাশ্চাত্য দেশে তাঁহার ধর্মপ্রচারের সফলতার বিবরণ জানিবার জন্ত আমীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিরাছিলেন। তাঁহার শিশু সাঙ্কেতিক লেখনবিৎ মিঃ গুড়উইন মহাপুক্ষের সহিত জামাদের প্রতিনিধির পরিচয় করাইরা দিলেন। তিনি তথন একথানি সোফার বসিরা সাধারণ লোকের মতো জলবোগ করিতেছিলেন। আমীজী আমাদের প্রতিনিধিকে অতি ভত্রভাবে অভ্যর্থনা করিরা পার্থবর্তী একথানি চেরারে বসিতে বলিলেন। আমীজী গৈরিক-বসন-পরিছিত, তাঁহার আকৃতি ধীর হির শাস্ত মহিমাব্যঞ্জক। তাঁহাকে দেখিরা বোধ হইল, তিনি যেন যে-কোন প্রশেষ্ট উত্তর দিতে প্রস্তুত। আমাদের প্রতিনিধি সাঙ্কেতিক-লিপি হারা আমীজীর কথাগুলি লিখিরা লইরাছিলেন, আমরা এহলে তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

আমাদের প্রতিনিধি জিঞাদা করিলেন, 'খামীজী, আপনার বাল্যজীবন সম্বন্ধ কিছু জানিতে পারি কি ?'

খানীলী বলিলেন ( তাঁহার উচ্চারণে একটু বাঙালী থাঁজ পাওয়া যার ):
কলিকাতার বিভালরে অধ্যয়নকাল হইতেই আমার প্রকৃতি ধর্মপ্রবণ ছিল।
তথনই সকল জিনিস পরীক্ষা করিয়া লওয়া আমার খভাব ছিল—শুধু কথার
আমার তৃপ্তি হইত না। কিছুকাল পরেই রামকৃষ্ণ পর্মহংসের সহিত আমার
সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল বাস করিয়া তাঁহার নিকটেই আমি
ধর্ম লিকা করি। তাঁহার দেহত্যাগের পর আমি ভারতে ভ্রমণ করিতে
আরম্ভ করিলাম এবং কলিকাতার একটি ক্তু মঠ ছাপন করিলাম। ভ্রমণ
করিতে করিতে আমি মাত্রাজে আসি, এবং মহীশ্রের খগীর রাজা এবং
বামনাদের রাজার নিকট সাহাব্য লাভ করি।

'আপনি পাশ্চান্ড্য দেশে হিন্দুধর্ম প্রচার করিতে গেলেন কেন ?'

'আমার অভিয়তা সঞ্জের ইচ্ছা ছইরাছিল। আমার মতে আমাদের আতীয় অবনতির মূল কারণ—অপরাপর আতির সহিত না মেশা। উহাই অবন্তির এক্ষাত্র কারণ। পাশ্চাড্যের ষ্ট্তি আষরা ক্থন্ও প্রশারের ভাবের তুলনামূলক আলোচনা করিবার স্ববোগ পাই নাই। আষরা ক্পর্ভুক হইরা গিরাছিলাম।'

'আপনি পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয় অনেক খানে ভ্রমণ করিয়াছেন 🎷

'আসি ইওরোপের অনেক খানে ভ্রমণ করিয়াছি—আর্মানি এবং ক্রান্সেও গিয়াছি, তবে ইংলও ও আমেরিকাতেই ছিল আমার প্রধান কার্যক্ষেত্র। প্রথমটা আমি একটু মৃশকিলে পঞ্জিছিলাম। ভাছার কারণ, ভারতবর্ষ হইতে বাঁহারা সে-সব দেশে গিয়াছেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ভারতের বিক্লমে বলিয়াছেন। আমার কিন্তু চিরকাল ধারণা, ভারতবাসীই সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেকা নীডিপরারণ ও ধার্মিক জাতি। সেজন্ত হিন্দুর সহিত অন্ত কোন ভাতিরই ঐ বিষয়ে তুলনা করাটা সম্পূর্ণ ভুল। সাধারণের নিকট হিন্দুজাতির শ্রেষ্ঠত প্রচারের জন্ত প্রথম প্রথম অনেকে আমার ভয়ানক নিশাবাদ আরম্ভ করিয়াছিল এবং আমার বিরুদ্ধে নানা মিথ্যাকথারও সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহারা বলিত, আমি জুয়াচোর, আমার এক-আথটি নয়---অনেকগুলি স্ত্রী ও একপাল ছেলে আছে। কিছু ঐ-সকল ধর্মপ্রচারক সম্ব্যে ৰতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম, ততই তাহারা ধর্মের নামে বে কভদূর অধর্ম করিভে পারে, সে-বিষয়ে আমার চোথ খুলিয়া গেল। ইংলভে এরণ মিশনরীর উৎপাত কিছুমাত্র ছিল না। উহাদের কেহই সেধানে আমার সবে লড়াই করিতে আলে নাই। আমেরিকার কেহ কেহ আমার নামে গোপনে নিন্দা করিছে গিয়াছিল, কিন্তু লোকে ভাহাদের কথা শুনিভে চাহে নাই; কারণ আমি তখন লোকের বড়ই প্রির হইরা উঠিয়াছি। বখন পুনরার ইংলতে আসিলাম, তথন ভাবিয়াছিলাম, জনৈক মিশনরী দেখানেও আমার বিক্ষে লাগিবে, কিছ 'টুখ' পত্রিকা ভারাকে চুপ করাইয়া দিল। ইংলণ্ডের সমাজবদ্ধন ভারতের জাভিবিভাগ অপেকাও কঠোরভর। ইংলিশ চার্চের সদক্ষেরা সকলেই ভন্তবংশ আভ-মিশনরীদের অধিকাংশই কিছ ভাহা নহে। চার্চের সদজেরা আমার প্রতি বুপেট সহাত্ত্তি প্রকাশ ক্রিয়াছিলেন। আমার বোধ হয়, প্রায় জিশ জন ইংলিশ চার্চের প্রচারক ধর্মবিষয়ক নানা বিষয়ে আমার সহিত সম্পূর্ণ একসত। কিন্ত দেখিয়াছি, ইংলভের প্রচারক বা পুরোহিভেরা ঐ-সকল বিষয়ে আমার সহিত সভতেক থাকা শক্তে কথন গোপনে আমার নিকাবার করেন নাই। ইহাতে আমার আনন্দ ও বিশার উভয়ই হইরাছিল। ইহাই জাতিবিভাগ ও বংশপরপারাগত শিক্ষার গুব।'

'আপনি পাশ্চাভ্য দেশে ধর্মপ্রচারে কভদূর রুভকার্ব হইয়াছিলেন ?'

'আমেরিকার অনেক লোকে—ইংলও অপেকা অনেক বেশী লোকে— আমার প্রতি সহামুভূতি প্রকাশ করিয়াছে। নিয়নাতীয় মিশনরীগণের নিদা নেখানে আমার কাজের সহায়ভাই করিয়াছিল। আমেরিকা পৌছিবার কালে আমার কাছে টাকাকড়ি বিশেব ছিল না। ভারতের লোকে আমার বেবল বাইবার ভাড়াট। মাত্র দিয়াছিল। অভি অৱ দিনে ভাছা ধরচ হইরা বার, সেজ্ফ এখানে বেমন সেখানেও তেমনি সাধারণের উপর নির্ভর कविद्यारे जागारक वान कविरा रहेबाहिन। 'मार्किरनदा वर्ड़ जाजिबिवरनन। আমেরিকার এক-ভৃতীয়াংশ লোক গ্রীষ্টান। অবশিষ্টের কোন ধর্ম নাই, অর্থাৎ তাহারা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নম্ন; কিন্তু ভাহাদের মধ্যেই বিশিষ্ট ধার্মিক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে বোধ হয়, ইংলওে আমার विट्टेक् काव हरेबाहि, छाटा शाका हरेबाहि। चात्रि विव कान मित्रेश वाहे এবং কাল চালাইবার জন্ত দেখানে কোন সহ্যাসী পাঠাইতে না পারি, ভাহা হুইলেও ইংলণ্ডের কাজ চলিবে। ইংরেজ খুব ভাল লোক। বাল্যকাল हहेट्ड डाहाटक नम्बद्र डाव ठानिया दाविट निका एक्ट्रा हत्र। हैश्ट्यटक्ट মন্তিক একটু মোটা, ফরাসী বা মার্কিনের মতো চট করিয়া লে কোন জিনিদ ধরিতে পারে না, কিছ ভারী দৃঢ়কর্মী। মার্কিন জাতির বয়স এখনও এমন হয় নাই বে, ভাহায়া ভ্যাগেয় মাহাত্ম্য বুঝিবে। ইংলও শভ শভ যুগ ধরিয়া বিলাগিতা ও ঐবর্ধ ভোগ করিয়াছে—সেক্তম্ত সেখানে অনেকেই এখন ভ্যাগের জন্ত প্রস্তুত। প্রথমবার ইংলতে গিয়া বধন আমি বফুতা দিভে আরম্ভ করি, তথন আমার ক্লাসে বিশ-ত্রিশ জন মাত্র ছাত্র আসিত। সেখান হুইতে আয়ার আমেরিকা চলিয়া যাওয়ার পরেও ক্লাস চলিতে থাকে। পরে পুনরার বধন আমেরিকা হইডে ইংলওে ফিরিয়া গেলাম, তথন আমি ইচ্ছা করিবেই এক সহত্র শ্রোভা পাইডাম। আমেরিকায় উহা অপেকাও অনেক অধিক লোডা পাইডাৰ, কাৰণ আদি আমেবিকাৰ ডিন বংগৰ ও ইংগওে ৰাজ এক ৰৎসর কাটাইরাছিলাব। ইংলতে একজন ও আবেরিকার একজন

সন্মাদী রাখিরা আসিরাছি। অক্তান্ত দেশেও প্রচারকার্বের জন্ত আমার সন্মাদী পাঠাইবার ইচ্ছা আছে।

'ইংরেজ জাতি বড় কঠোর কর্মী। তাহাদিগকে বদি একটা ভাব দিতে পারা বার, অর্থাৎ ঐ ভাবটি বদি ভাহারা বথার্থ ই ধরিয়া থাকে, ভবে নিশ্চিভ कानित्वन, উद्दा वृथा गाहेत्व ना । अत्तरभव लात्क अथन त्वत्त क्लांक्षणि निवारह ; সমূদর ধর্ম ও দর্শন এখন এদেশে রারাঘরে ঢুকিয়াছে। 'ছুঁৎমার্গ'ই ভারতের বর্তমান ধর্ম—এ ধর্ম ইংরেজ কোন কালেই লইবে না। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষদের চিন্তাসমূহ এবং তাঁহারা দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জগতে বে অপূর্ব ভব্দমূহের আবিষার করিয়াছিলেন, ভাহা প্রভ্যেক জাতিই গ্রহণ করিবে। ইংলিশ চার্চের বড় বড় মাভব্বররা বলিভেন, আমার চেটার বাইবেলের ভিতর বেদান্তের ভাব প্রবিষ্ট হুইয়া গিয়াছে। আধুনিক হিন্দুধর্ম আমাদের প্রাচীন ধর্মের অবনত ভাবমাত্র। পাশ্চাত্য দেশে আঞ্চলা বে-সকল দার্শনিক গ্রন্থ প্রণীত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে এমন একখানিও নাই, যাহাতে আমাদের বৈদান্তিক ধর্মের কিছু-না-কিছু প্রাস্থ নাই। হার্বার্ট স্পেন্সারের গ্রন্থে পর্যন্ত ঐক্নপ আছে। এখন দর্শনরাজ্যে অবৈভবাদেরই সময় আসিয়াছে। সকলেই এখন উহার কথা বলে। তবে ইওরোপের গোকেরা নিজেদের মৌলিকত্ব দেধাইতে চায়। এদিকে হিন্দুদের প্রতি ভাহারা অতিশয় দ্বণা প্রকাশ করে, কিন্তু আবার হিন্দুদের প্রচারিত সত্যগুলি লইতেও ছাড়ে না। অধ্যাপক ম্যাক্স্মূলার একজন পুরা বৈদান্তিক। তিনি বেদান্তের জন্ত যথেষ্ট করিয়াছেন। তিনি পুরর্জন্মবাদ বিখাদ করেন।'

'আপনি ভারতের পুনক্ষারের জন্ত কি করিতে ইচ্ছা করেন ?'

'আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল আতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অক্তম কারণ। বতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উদ্ভমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উদ্ভমরূপে থাইতে পাইতেছে, অভিলাত ব্যক্তিরা বতদিন না তাহাদের উদ্ভমরূপে বত্ব লইতেছে, ততদিন বঙ্কই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। ঐ-সকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্ত—রাজকররূপে—পর্সা দিয়াছে। আমাদের ধর্মলান্ডের জন্ত—শারীরিক পরিশ্রেষে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিছু এই-সকলের বিনিমরে তাহার। চিরকাল লাথিই থাইয়া আনিয়াছে। ভাষারা প্রকৃতগকে আরাদের জীভদান হইয়া আছে। ভারতের প্নক্ষবারের জন্ত আনাদিগকে অবএই কাজ করিতে হইবে। আমি যুবকগণকে ধর্মপ্রচারকক্ষপে শিক্ষিত করিবার জন্ত প্রথমে গুইটি কেন্দ্রীর শিক্ষালয় বা মঠ খাপন করিতে চাই—একটি মান্রান্ধে ও অপরটি কলিকাভার। কলিকাভারটি খাপন করিবার মতো টাকার জোগাড় আমার আছে। আমার উদ্বেভিনির জন্ত ইংরেজরাই—বিদেশীরাই টাকা দিবে।

'উদীরমান যুবকদপ্রদায়ের উপরেই আমার বিশাদ। ভাছাদের ভিভর হুইভেই আমি কর্মী পাইব। ভাহারাই দিংছবিক্রমে দেশের ষ্থার্থ উন্নতিকল্পে সমৃদন্ন সমস্তা পূবণ করিবে। বর্তমানে অন্তঠন্ন আদর্শটিকে আমি একটি স্থনিৰ্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি এবং উহা কার্যতঃ সফল করিবার জন্ত আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি ঐ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করি, ভাহা হইলে আমার পরে আমা অপেকা কোন মহন্তর ব্যক্তি জয়-গ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিবেন। আমি উহার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই সম্ভষ্ট থাকিব। আমার মতে দেশের সর্বসাধারণকে ভাছাদের অধিকার প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্তাগুলির সমাধান হইবে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতের ধর্মই শ্রেষ্ঠ, অথচ দেশের সর্বদাধারণকে কেবল কতকগুলা ভুয়া জিনিস দিয়াই আমরা চিরকাল ভূলাইয়া বাবিয়াছি। সমুখে অফুরস্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত থাকিতেও আমরা ভাহাদিগকে নালার জলমাত্র পান করিতে দিয়াছি। দেখুন না, মাদ্রাচ্ছের গ্রাজুয়েটগণ একজন নিয়জাতীয় त्नांकरक न्भर्न भर्वस कविरवन ना, किस निरम्हान निकाब महाब्राखांकरत ভাহাদের নিকট হইভে রাজকর বা অক্ত কোন উপায়ে টাকা নইডে প্রস্তুত। আমি প্রথমেই ধর্মপ্রচারকগণের শিক্ষার অন্ত পূর্বোক্ত তুইটি শিক্ষালয় স্থাপন कविष्ठ हेव्हा कवि, अथात्न नर्यमाशाविष्ठ विशा-छ्रे-हे শেখানো হইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণ এক কেন্দ্র হইতে ব্যস্ত কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িবে—এইরূপে ক্রমে আমরা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িব। আমাদের স্বাপেকা গুরুত্ব প্রয়োজন—নিজের উপর বিখাসী হওয়া; এমন কি, छगवान विवास कविवाद अपूर्व सक्ताक चाचावियान-मन्ना हहेरा हहेरा। ছুংখের বিষয়, ভারভবাসী আমরা দিন দিন এই আঅবিখাদ হারাইভেছি। সংস্থাৱকগণের বিরুদ্ধে আয়ার ঐ জম্মই এত আপন্তি। গোঁড়াদের ভাব

ষ্পরিণত হইলেও ভাহাদের নিষেদের প্রতি বিধাস খনেক বেশী। সেজজ্ञ ভাহাদের যনে ভেলও বেশী। কিন্ত এখানকার সংকারকেরা ইওরোপীয়-ণিগের হাতের পুতুল-যাত্র হইয়া ভাহাদের অহমিকার পোবকভাই করিয়া থাকে। অক্তান্ত দেশের সহিত তুলনায় আমাদের দেশের জনসাধারণ দেবভাষরণ। ভারতই একমাত্র দেশ বেধানে দারিত্র্য পাপ বনিয়া গণ্য নতে । নিয়বর্ণের ভারতবাদীদেরও শরীর দেখিতে স্থমর—ভাহাদের মনেরও কমনীরভা যথেষ্ট। কিন্তু অভিকাত আমনা ভাহাদিগকে ক্রমাগত ঘুণা করিয়া আসার দকনই ভাহারা আত্মবিশাস হারাইয়াছে। ভাহারা মনে করে, ভাহারা দাস হইরাই অন্মিরাছে। ভাষ্য অধিকার পাইলেই ভাষারা নিজেদের উপর নির্ভর করিবে এবং উঠিয়া দাড়াইবে। জনসাধারণকে ঐরূপে অধিকার প্রদান করাই মার্কিন সভ্যভার মহন্ত। ইাটুভান্ধা, অর্ধাশনক্লিষ্ট, হাতে একটা ছোট ছড়ি ও এক পুঁটলি কাপড়-চোপড় লইয়া সবে মাত্র জাহার হইতে আমেরিকায় নামিতেছে, এমন একজন আইরিশম্যানের আকৃতির সহিত কয়েক মাস আমেরিকায় বাদের পর তাহার আরুতির তুলনা করুন। দেখিবেন, তাহায় সেই সভয় ভাব গিয়াছে—দে সদর্পে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কারণ, সে এমন দেশ হইতে আসিয়াছিল, বেখানে নিজেকে দাস বলিয়া আনিত; এখন এমন ছানে আদিয়াছে, বেধানে সকলেই পরস্পর ভাই ভাই ও সমানাধিকারপ্রাপ্ত।

'বিধাস করিতে হইবে বে আত্মা অবিনাশী, অনম্ভ ও সর্বশাক্তমান্। আমার বিধাস, গুরুর সাক্ষাং সংস্পর্শে গুরুগৃহ্বাসেই প্রকৃত শিক্ষা হইয়া থাকে। গুরুর সাক্ষাং সংস্পর্শে না আসিলে কোনরূপ শিক্ষাই হইতে পারে না। আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ধরুন। পঞ্চাশ বংসর হইল ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হইরাছে, কিছু ফল কি দাঁড়াইরাছে । ঐগুলি একজনও মৌলিকভাবসম্পন্ন মান্ত্য তৈরি করিতে পারে নাই। এগুলি শুধু পরীকাকেন্দ্ররূপে দুখার্মান। সাধারণের কল্যাণের জন্ত আত্মন্ত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিক্লিভ হয় নাই।'

'মিসেল বেদ্যাণ্ট ও ধিওঞ্চি সম্বন্ধে আপনার কি মত ?'

'থিসেন বেন্যাণ্ট খুব ভাল লোক। আমি তাঁহার লগুনের লজে' বকুডা দিছে আহুত হইরাছিলাম। নাক্ষাৎভাবে তাঁহার বছকে বিশেষ কিছু জানি

১ Lodge—বঞ্চতাগৃহ

বা। তবে আমাদের ধর্ম সকলে তাঁহার জান বড় আর। তিনি একি ওবিক হইতে একটু আবটু ভাব সংগ্রহ করিরাছেন মান্ত। সম্পূর্ভাবে হিমুধর্ম আলোচনা করিবার অবদর তাঁহার হর নাই। তবে তিনি বে একজন অকপট মহিলা, এ-কথা তাঁহার পরম শত্রুও খীকার করিবে। ইংলঙে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ বজা বলিরা পরিগণিত। তিনি একজন 'সর্যাসিনী'। কিছ 'মহাত্মা' 'মুথ্নি' প্রভৃতিতে আনি বিখাসী নহি। তিনি থিওজফিক্যাল সোমাইটির সংশ্রব ছাড়িয়া দিন এবং নিজের পারে দাড়াইরা বাহা সত্য মনে করেন, তাহা প্রচার করনন।'

সমাজ-সংস্থার সহজে কথা পাড়িলে স্বামীজী বিধবা-বিবাহ সহজে নিজের মড এইভাবে প্রকাশ করিলেন, 'আমি এখনও এমন কোন জাতি দেখি নাই, বাহার উন্নতি বা শুভাণ্ডভ তাহার বিধবাগণের পতিসংখ্যার উপর নির্ভর করে।'

আমাদের প্রতিনিধি জানিতেন, কয়েক ব্যক্তি সামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত নীচের তলায় অপেকা করিতেছিলেন। স্থতরাং তিনি হে সংবাদপত্তের তরফ হইতে এইরপ উৎপীড়ন সন্থ করিতে অন্থগ্রহপূর্বক সম্মত হইরাছিলেন, সেজন্ত তাঁহাকে ধন্তবাদ দিয়া আমাদের প্রতিনিধি এইবার বিদায় গ্রহণ করিলেন।

## জাতীয় ভিত্তিতে হিন্দুধর্মের পুনর্বোধন

[ 'প্রবৃদ্ধ ভারত', সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ ]

সম্প্রতি 'প্রবৃদ্ধ ভারতে'র অনৈক প্রতিনিধি কত্কগুলি বিষয়ে দামী বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্ত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন তিনি সেই জাচার্বভারকে জিঞানা করেন—

'বাৰীজী, আপনার মতে আপনার ধর্মপ্রচারের বিশেষত্ব কি ?'

খামীলী প্রশ্ন শুনিবামাত্র উত্তর করিলেন, 'পরবৃহত্তে (aggression);
অবশ্র এই শব্দ কেবল খাধ্যাখ্যিক অর্থেই ব্যবহার করিতেছি। অন্তান্ত সমাক
ও সম্প্রদায় ভায়তের সর্কার প্রচার করিয়াছেন, কিছু বৃদ্ধের পর খানরাই

প্ৰথম ভাৰতের দীমা লঙ্গন কৰিয়া সমগ্ৰ পৃথিৰীতে ধৰ্মপ্ৰচাৰের ভয়ত্ব প্ৰৰাহিছ ক্ৰিতে চেষ্টা ক্ৰিভেছি।'

'ভারতের পক্ষে আপনার ধর্মান্দোলন কোন্ উদ্দেশ্ত সাধন করিবে বলিয়া আপনি মনে করেন ৮'

'হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিত্তি আবিদার করা এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত করিয়া দেওয়া। বর্তমানকালে 'হিন্দু' বলিতে ভারতের তিনটি সম্প্রদার ব্যায়—প্রথম গোঁড়া বা গভাহগতিক সম্প্রদায়; বিতীয় মুসলমান আমলের সংভারক-সম্প্রদায়সমূহ এবং তৃতীয় আধুনিক সংস্থারক-সম্প্রদায়সমূহ। আককাল দেখি, উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত সকল হিন্দু কেবল একটি বিষয়ে একমত—গোমাংস-ভোজনে সকল হিন্দুরই আপত্তি।'

'বেদবিখাসে কি সকলে'ই একমত নহে ?

'মোটেই না। ঠিক এইটিই আমরা পুনরায় জাগাইতে চাই। ভারত এখনও বৃদ্ধের ভাব আত্মগাৎ করিতে পারে নাই। বৃদ্ধের বাণী ভনিয়া প্রাচীন ভারত মুগ্ধই হইয়াছিল, নব বলে সঞ্চীবিত হয় নাই।'

'বর্তমানকালে ভারতে বৌদ্ধর্মের প্রভাব আপনি কি কি বিষয়ে প্রতিভাত দেখিতেছেন ?'

'বৌদ্ধর্মের প্রভাব তো সর্বয়ই জাজন্যমান। আপনি দেখিবেন ভারত কথন কোন কিছু পাইয়া হারায় না, কেবল উহা আয়ন্ত করিতে—নিজের অকীভূত করিয়া লইতে সময়ের প্রয়োজন হয়। বৃদ্ধ বজ্ঞে প্রাণিবধের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন, ভারত সেই ভাব আর ফেলিয়া দিতে পারে নাই। বৃদ্ধ বলিলেন, 'গো-বধ করিও না'; এখন দেখুন আমাদের পক্ষে গো-বধ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।'

'স্বামীনী, আপনি পূর্বে বে তিন সম্প্রদায়ের নাম করিলেন, তর্মধ্যে আপনি নিজেকে কোন্ সম্প্রদায়ভূক মনে করেন ?'

খামীজী বলিলেন, 'আমি সকল সম্প্রদায়ের! আমরাই সমাতন হিন্দু।' এই কথা বলিয়াই তিনি সহসা প্রবল আবেগভরে ও গভীরভাবে বলিলেন,

'किन हूं श्मार्शित महिल जामारित किन्नाल मध्या जार्या के महामणार पानराम,
'किन हूं श्मार्शित महिल जामारित किन्नाल मध्या मध्या माहे। छेहा शिम्मूर्य मरह,
छहा जामारित कोन नाल नाहे। छहा लाजीन जानारित जमहरमानिल अविक कुमः जान—जान नित्रतिनहे छहा जाजीन जलान्द नांशा स्ट्री किन्नारह।' 'ভাহা হইলে আপনি আসলে চান জাতীয় অভ্যুদ্ধ ?'

নিকর। ভারত কেন সমগ্র আবঁছাতির পকাতে পড়িরা থাকিবে, ভারার কি কোন যুক্তি আপনি নির্দেশ করিতে পারেন? ভারত কি বৃদ্ধিরতিহীন?—কলাকৌশলে হীন? উহার শিল্প, উহার গণিত, উহার দর্শনের দিকে দেখিলে আপনি কি উহাকে কোন বিষয়ে হীন বলিতে পারেন? কেবল প্রয়োজন এইটুকু বে, ভাহাকে মোহনিত্রা হইতে—শত শত শতালীব্যাপী দীর্ঘ নিত্রা হইতে—জাগিতে হইবে এবং পৃথিবীর সমগ্র জাতির মধ্যে ভাহাকে ভাহার প্রকৃত হান গ্রহণ করিতে হইবে।'

'কিন্তু ভারত চির্নিনই গভীর অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন। উহাকে কার্য-কুশল করিবার চেটা করিতে গেলে উহা নিজের একমাত্র সম্বল—ধর্মরূপ পরম ধন হারাইতে পারে, আপনার এরপ আশহা হয় না কি ।'

'কিছুমাত্র না। অতীতের ইতিহাসে দেখা বার বে, এতদিন ধরিয়া ভারতে আধ্যাত্মিক বা অন্ধর্জীবন এবং পাশ্চাত্যদেশে বাহ্ন জীবন বা কর্মকুশলতা বিকাশ পাইয়া আসিয়াছে। এ পর্যন্ত উভয়ে বিপরীত পথে উয়তির দিকে অগ্রসর হইতেছিল; এখন উভয়ের সন্মিলন-কাল উপস্থিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস গভীর-অন্তদ্ ষ্টিপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু বহির্জগতেও তাঁহার মতো কর্মতংপরতা আর কাহার আছে ? ইহাই রহস্ত। জীবন—সম্জের মতো গভীর হইবে বটে, আবার আকাশের মতো বিশাল হওয়াও চাই।'

খামীজী বলিতে লাগিলেন, 'আশ্চর্বের বিষয়, অনেক সময় দেখা বায়, বাহিরের পারিপার্থিক অবস্থাগুলি সমীর্ণভারে পরিপোষক ও উর্নভির প্রভিক্ হুইলেও আধ্যাত্মিক জীবন খুব পজীরভাবে বিকশিত হুইয়াছে। কিন্তু এই ছুই বিপরীত ভাবের পরস্পর একত্র অবস্থান আক্ষিকু মাত্র, অপরিহার্থ নহে। আর যদি আমরা ভারতে ইহার সমাধান করিতে পারি, তবে সমগ্র জগংও ঠিক পথে চলিবে। কারণ, মূলে আমরা সকলেই কি এক নহি?'

'বাসীনী, আপনার শেব সম্ভব্যগুলি গুনিয়া আর একটি প্রশ্ন মনে উদিত হইতেছে। এই প্রবৃদ্ধ হিন্দুধর্মে শ্রীয়াসকক্ষের স্থান কোথায়।'

স্থানীলী বলিলেন, 'এ বিষয়ের নীমাংসার ভার স্থামার নহে। স্থাম ক্থন কোন ব্যক্তিবিশেষকে প্রচার করি নাই। স্থামার নিষ্কের সীধন এই মহাত্মার প্রতি অগাধ প্রভাজতিবশে পরিচালিত, কিছ অগরে আহারই এই ভাব কডদ্র প্রহণ করিবে, ভাহা ভাহারা নিজেরাই দ্বির করিবে। বতই বড় হউক, কেবল একটি নির্দিষ্ট জীবনধাত দিয়াই চিরকাল পৃথিবীতে ঐশীশক্তি-লোভ প্রবাহিত হয় না। প্রত্যেক ব্যকে নৃতন করিয়া আবার ঐ শক্তি লাভ করিতে হইবে। আমরা কি সকলেই এক্ষরণ নহি?'

'ধন্তবাদ। আপনাকে আর একটিমাত্র প্রশ্ন জিজাসা করিবার আছে। আপনি স্বজাতির জন্ত আপনার প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য ও সার্থকডা বিশ্লেবণ করিয়াছেন। এইভাবে আপনার কর্মপদ্ধতি এখন বর্ণনা করিবেন.কি ?'

খামীজী বলিলেন, 'আমাদের কার্যপ্রণালী অভি নহজেই বর্ণিত হইতে পারে। ঐ প্রণালী আর কিছুই নহে,—কেবল জাতীয় জীবনাদর্শকে প্নংপ্রতিষ্টিত করা। বৃদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত গুনিল, হর শতালী বাইতে না বাইতে দে তাহার সর্বোচ্চ গৌরবণিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহন্ত। 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ—ঐ ত্ইটি বিষয়ে উহাকে উন্নত কলন, তাহা হইলে অবণিষ্ট বাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে। এদেশে ধর্মের পতাকা বতই উচ্চে তুলিয়া ধরা হউক, কিছুতেই পর্যাপ্ত হয় না। কেবল ইহার উপরেই ভারতের উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।'

## ভারতীয় নারী—তাহাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

[ 'প্ৰবৃদ্ধ ভারত', ডিসেম্বর, ১৮৯৮ ]

ভারতের নারীগণের অবহা ও অধিকার এবং ভাহাদের ভবিত্তৎ স্বদ্ধে বামী বিবেকনিন্দের মতামত জানিবার জন্ত হিমালয়ের একটি স্থল্য উপত্যকার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। স্বামীন্দীর নিকট বধন আমার আগমনের উদ্বেশ্য বিবৃত করিলাম, তখন ডিনি বলিলেন, 'চলুন, একটু বেড়াইয়া আসা বাক।' তথনই আময়া বেড়াইতে বাহির হইলাম।

কিছুক্ণ পরে তিনি মৌনভদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'নারীর নঘছে
আর্ব ও নেমেটিক আয়র্শ চির্দিনই স্পূর্ণ বিপরীত! সেমাইট্রের মধ্যে

ত্বীলোকের উপস্থিতি উপাসনার ঘোর বিশ্বরূপ বনিয়া বিবেচিত। তাহারের লভে ত্বীলোকের কোনরূপ ধর্মকর্মে অধিকার নাই, এখন কি, আহারের জভ্ত পক্ষী বলি দেওরাও তাহারের পক্ষে নিবিদ্ধ। আর্থনের মতে সহধর্মিণী ব্যতীত পুরুষ কোন ধর্মকার্য করিতে পারে না।'

্ৰাষি এইরপ অপ্রত্যানিত ও স্পষ্ট কথার আশ্চর্বাহিত হইরা বলিলাম, 'কিন্তু স্বামীজী, হিন্দুধর্ম কি আর্বধর্মেরই অগবিশেব মহে গু

খামীজী ধীরে ধীরে বলিলেন, 'আধুনিক হিন্দুধর্ম পোরাণিক-ভাৰবহন, অর্থাং উহার উৎপত্তিকাল বৌদধর্মের পরবর্তী। দরানন্দ সরস্বতী দেখাইরা দিরাছেন: গার্হপত্য অগ্নিডে আছ্তিদানরূপ বৈদিক ক্রিয়ার অন্থর্চান বে সহধর্মিণী ব্যতীত হুইডে পারে না, ভাহারই আবার শালগ্রামনিলা অথবা গৃহদেবতাকে স্পর্শ করিবার অধিকার নাই; ইহার কারণ এই বে, এই-সকল পূজা পরবর্তী পৌরাণিক যুগ হুইডে প্রচলিত হুইরাছে।'

'ভাহা হইলে আমাদের মধ্যে নরনারীর যে অধিকারবৈষমা দেখা যায়, ভাহা আপনি সম্পূর্ণরূপে বৌশ্বধর্মের প্রভাবসম্ভূত বলিয়া মনে করেন ?'

খানী নী বলিলেন, 'বলি কোণাও বাত্তবিকই অধিকার্বর্ম্য থাকে, সে-কেত্রে আমি ঐরপই মনে করি। পাশ্চাত্য সমালোচনার আক্মিক শ্রোতে এবং তুলনার পাশ্চাত্য নারীদের অবস্থাবৈষ্ম্য দেখিয়াই বেন আমরা আমাদের দেশে নারীদের হীন দশা অভি সহজেই মানিয়া না লই। বহু শভাবীর বহু ঘটনা-বিপর্যরের বারা নারীদিগকে একটু আড়ালে রাখিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি। এই সভাের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের সামাজিক নী্তিনীতি পরীক্ষা করিতে হইবে, স্বীজাতির হীন অবস্থা বিচার করিয়া নছে!'

'ভাহা ছইলে খামীজী, আমাদের সমাজে নারীগণের বর্তমান অবস্থার কি আপনি সম্ভট ?'

খানীজী বলিলেন, 'না, কথনই নহে। কিন্ত নারীদিগের সহতে আমাদের হলকেপ করিবার অধিকার শুধু ভাহাদিগকে শিক্ষা হেওরা পর্যন্ত; নারীগণকে এমন বোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, বাহাতে ভাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদের ভাবে নীমাংলা করিয়া লইভে পারে। ভাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার গ্রেটা ক্যাও উচিত নহে। আর অগতের অন্তান্ত কেলের রেজেদের সভো আমাদের মেরেরাও ও বোগ্যতা-ভাতে সমর্থ।' 'আপনি নারীজাতির অধিকারবৈষ্যাের কারণ বলিরা বৌদ্ধর্মের উপরে দোবারোপ করিতেছেন। জিঞাসা করি, বৌদ্ধর্ম কিরূপে নারীজাতির অবনতির কারণ হইল।'

ষাবীলী বলিলেন, 'দেই কারণের উৎপত্তি বৌদ্ধর্মের অবনতির সময় বটিয়াছিল। প্রত্যেক আন্দোলনেই কোন অসাধারণ বিশেষত্ব থাকে বলিয়াই তাহার জয় ও অভ্যুদর হয়, কিন্তু আবার উহার অবনতির সময়, যাহা লইয়া তাহার গৌরব, তাহাই তাহার গুর্বলভার প্রধান উপাদান হয়। নরশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধের সম্প্রদারগঠন ও পরিচালন-শক্তি অভ্ত ছিল, আর ঐ শক্তিতে তিনি অগৎ জয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ধর্ম কেবল সয়্যাসি-সম্প্রদারের উপযোগী ধর্ম। তাহা হইতে এই অগুভ ফল হইল যে, সয়্যাসীর ভেক্ পর্যন্ত কামানিত হইতে লাগিল। আবার তিনিই সর্বপ্রথম মঠপ্রথা অর্থাৎ এক ধর্মসভ্যেবাস করিবার প্রথা প্রবৃত্তিত করিলেন। ইহার জয় তাঁহাকে বাধ্য হইয়া নারীজাতিকে পুরুষ অপেকানিমাধিকার দিতে হইল, বেহেতু বড় বড় মঠাধ্যক্ষাও নির্দিষ্ট মঠাধ্যক্ষের অস্থমতি ব্যতীত কোন গুরুতর বিষয়ে হন্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। ইহাতে উদ্দিষ্ট আলু ফললাভ, অর্থাৎ তাঁহার ধর্মসভ্যের মধ্যে স্পৃত্যলা হাণিত হইয়াছিল, ইহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। কেবল স্বৃত্ব ভবিততে ইহার যে ফল হইয়াছিল, তাহারই জয় অস্থ্যোচনা করিতে হয়।'

'কিছ বেদে তো সন্মানের বিধি আছে ?'

'অবশ্রই আছে, কিন্তু সে-সময় ঐ বিষয়ে নরনারীর কোন প্রভেদ করা হয় নাই। যাজ্ঞবন্তাকে জনক-রাজার সভায় কিরপ প্রশ্ন করা হয়য়ছিল, ভাহা আপনার সরণ আছে তো?' তাঁহার প্রধান প্রশ্নকর্মী ছিলেন বাক্পট্ট কুমারী বাচক্রবী। সেকালে এইরূপ মহিলাকে 'ত্রহ্মবাদিনী' বলা হইভ। ভিনি বলিয়াছিলেন, আমার এই প্রশ্নহয় দক্ষ ধাছতের হন্তহিত ছইটি শাণিত ভীরের ফায়; এই হলে তাঁহার নারীত্ব সহত্বে কোনরূপ প্রশ্ন ভোলা হয় নাই। আমাদের প্রাচীন আরণ্য শিকাকেন্দ্রে বালকবালিকার যে সমানাধিকার ছিল, ভদপেকা অধিকতর সাম্য আর কি হইতে পারে? আমাদের সংস্কৃত্ব নাটকগুলি পত্ন—শকুত্বলার উপাধ্যান পত্ন, ভারপর দেখ্ন—টেনিসনের 'প্রিলেন্' হইতে আমাদের নৃত্ন কিছু শিধিবার আছে কি না।'

२ वृह्मान्नशक डेश,---अम

'আপনি বড় অভ্তক্ষণে আনাদের অভীতের মহিনা-গৌরব সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিছে পারেন।'

খানীলী শাভভাবে বলিলেন—'হা, তাহার কারণ সভবতঃ আরি লগতের ত্ইটি দিকই দেখিরাছি। আর আমি আমি, বে-আতি দীভা-চরিত্র স্টিকরিরাছে—'ঐ চরিত্র বদি কার্রনিকও হয়, তথাপি খীকার করিতে হইবে, নারীআতির উপর দেই আতির বেরপ শ্রুভা, অগতে তাহার তুলনা নাই। পাশ্চাভ্য মহিলাদের অন্ত আইনের বে-সব ব্যুবাধন আছে, আমাদের দেশের লোক দে-সব আনেও না। আমাদের নিশ্রুই অনেক স্বোব আছে, আমাদের সহালে অনেক অন্তারও আছে, কিন্তু এই-সকল উহাদেরও আছে। আমাদের এটি কবন বিশ্বত হওয়া উচিত নয় বে, সমগ্র অগতে প্রেম কোমলতা ও সাধুতা বাহিরের কার্বে ব্যক্ত করিবার একটা সাধারণ চেটা চলিয়াছে, আর বিভিন্ন আতীর প্রথাগুলির বারা বতটা সম্ভব ঐ-ভাব প্রকাশ করা হইয়া থাকে। গার্হয় ধর্ম সহন্দে আমি এ-কথা অসকোচে বলিতে পারি বে, অন্তান্ত দেশের প্রথাসমূহের নানাভাবে অধিকত্র উপবোগিতা রহিয়াছে।'

'ভবে স্বামীন্ধী, স্বামাদের মেরেদের কোনরূপ সমস্যা স্বাদী স্বাছে কি— বাহার মীমাংশা প্রয়োজন ?'

'অবশ্বই আছে—অনেক সমস্তা আছে—সমস্তাশুলিও বড় গুরুতর। কিন্তু এমন একটিও সমস্তা নাই, 'শিক্ষা' এই মন্ত্রবলে বাহার সমাধান না হইডে পারে। প্রকৃত শিক্ষার ধারণা কিন্তু এখনও আমাদের মধ্যে উদিত হয় নাই।'

'ভাছা হইলে আপনি প্রকৃত শিক্ষার কি সংজ্ঞা দিবের ?'

খামীজী দ্বাং হাসিরা বলিলেন—'আমি কথন কোন-কিছুর সংজ্ঞা নির্দেশ করি না। তথাপি এইভাবে বর্ণনা করা বাইতে পারে বে, শিক্ষা বলিতে কতকগুলি শব্দ শেখা নহে; আমাদের বৃদ্ধিগুলির—শক্তিসমূহের বিকাশকেই শিক্ষা বলা বাইতে পারে; অথবা বলা বাইতে পারে—শিক্ষা বলিতে ব্যক্তিকে এমন ভাবে গঠিত করা, বাহাতে ভাহার ইচ্ছা স্বিব্যে ধাবিত হয় এবং সফল হয়। এই ভাবে শিক্ষিতা হইলে ভারতের কল্যাণ্যাধনে সমর্থ নির্ভীক মহীর্দী নারীর অভ্যুদ্য হইবে। ভাঁহারা স্ক্র্মিজা, দীলা, অহল্যাবাদ ও মীরাবাদি-এর পদার-অভ্যুদ্যে ইব্রে। ভাঁহারা স্ক্র্মিজা, দীলা, অহল্যাবাদ ও মীরাবাদি- ভগবানের পাদপদ্মস্পর্লে যে বীর্ষ লাভ হয়, উাহারা সেই বীর্ষ লাভ করিবেন, স্বভরাং তাঁহারা বীরপ্রস্বিনী হইবার বোগ্যা হইবেন।'

'ভাহা হইলে স্বামীনী, শিক্ষার ভিতর ধর্যশিক্ষাও কিছু থাকা উচিত, স্থাপনি মনে করেন।'

খামীজী গন্তীরভাবে বলিলেন, 'আমি ধর্মকে শিক্ষার ভিতরকার সার জিনিস বলিয়া মনে করি। এটি কিছ মনে রাখিবেন খে, আমি আমার নিজের বা অপর কাহারও ধর্মসহছে মতামতকে 'ধর্ম' বলিতেছি না। আমার বিবেচনার অক্যান্ত বিষয়ে বেমন, এ বিষয়েও তেমনি শিক্ষাত্রী ছাত্রীর ভাব ও ধারণাহ্রখায়ী শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিবেন এবং তাহাকে উন্নত করিবার এমন সহজ্ব পথ দেখাইরা দিবেন, যাহাতে তাহাকে খুব কম বাধা পাইতে হয়।'

'কিন্ত ধর্মের দৃষ্টিতে যাহারা অন্ধর্চর্যকে বাড়াইয়া জননী ও সহধর্মিণীর সম্বন্ধ ভ্যাগ করেন, এবং অন্ধর্চারিণীদিগকে উচ্চাসন দেন, তাঁহারা নারীর উন্ধৃতিতে নিশ্চয় স্পষ্ট আঘাত করিয়াছেন।'

খামীজী বলিলেন—'আপনার শারণ রাথা কর্তব্য বে, ধর্ম বদি নারীর পক্ষে ব্রহ্মনিকে উচ্চাসন দিয়া থাকে, পুরুষজাতির পক্ষেও ঠিক তাহাই করিয়াছে। আরও আপনার প্রশ্ন শুনিয়া বোধ হইতেছে, এ বিষয়ে আপনার নিজের মনেও বেন একটু কি গোলমাল আছে। হিন্দুধর্ম মানবাত্মার পক্ষে একটি—কেবল একটি কর্তব্য নির্দেশ করিয়া থাকেন,—অনিত্যের মধ্যে নিত্যবন্ধ সাক্ষাৎ করিবার চেষ্টা। কিন্ত ইহা কিরপে সাধিত হইতে পারে, তাহার একমাত্র পন্থা নির্দেশ করিতে কেহই সাহসী হন না। বিবাহ বা ব্রহ্মচর্ব, ভাল বা মন্দ, বিভা বা মূর্যতা—বে-কোন বিষয় ঐ চরম লক্ষ্যে লইয়া ঘাইবার সহায়তা করে, ভাহারই সার্থকতা আছে। এই বিষয়ে হিন্দুধর্মের সহিত্য বৌদ্ধর্মের বিশেষ প্রভেদ বর্তমান। কারণ বৌদ্ধর্মের প্রধান উপদেশ—বহির্দ্ধর্মের বিশেষ প্রভেদ বর্তমান। কারণ বৌদ্ধর্মের প্রধান উপদেশ—বহির্দ্ধর্মের সাধিত হইতে পারে। মহাভারতের সেই অরবয়ন্ধ বোসীর কথা আপনার কি মনে পড়ে? ইনি ক্রোধজাত ভীত্র ইচ্ছাশক্তিবলে এক কাক ও বকের দেহ ভঙ্ম করিয়া নিজ বোগবিভৃতিতে স্পর্ধান্ধিত হইয়াছিলেন, ভারপর নগরে গিয়া প্রথমে কর্য পতির শুন্ধানারিদী এক নারীর সহিত্য পরে ধর্মব্যাধের সহিত্য

তাহার সাক্ষাৎ হইন--বাহারা উভরেই কর্তব্যনিষ্ঠারণ সাধারণ মার্গে থাকিয়া তত্তান লাভ করিয়াছিলেন ?''

'ভাহা হইলে আপনি এদেশের নারীগণকে কি বলিতে চান ?'

'কেন, আমি পুক্ষগণকে বাহা বলিয়া থাকি, নারীগণকে ঠিক তাহাই বলিব। ভারত এবং ভারতীয় ধর্মে বিশাস কর, তেজখিনী হও, আশায় বৃক্ বাধো, ভারতে জন্ম বলিয়া লক্ষিত না হইয়া উহাতে গোরব অহতের কর, আর অরণ রাখিও, আমাদের অপরাপর জাতির নিকট হইতে কিছু লইতে হইবে বটে, কিছ জগতের অক্তান্ত জাতি অপেকা আমাদের অপরকে দিবার জিনিস সহস্ত্রওণ বেশী আছে।'

# हिन्दूधर्मत्र मीमाना

[ 'প্রবৃদ্ধ ভারত', এপ্রিল, ১৮৯৯ ]

আমাদের প্রতিনিধি লিখিতেছেন, অন্তথ্যবিল্যীকে হিন্দুধর্মে আনা সম্বন্ধে আমা বিবেকানন্দের মতামত জানিবার জন্ত সম্পাদকের আদেশে স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ষাই। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমরা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের পোন্তার নিকট নৌকা লাগাইয়াছি। স্বামীজী মঠ হইতে নৌকার আদিয়া আমার সহিত কথাবার্তা কহিতে আদিলেন। প্রসাবক্ষে নৌকার ছাদে বিসরা তাঁহার সহিত কথোপকথনের স্থবোগ মিলিল।

আমিই প্রথমে কথা বলিলাম, 'বামীজী, বাহারা হিন্দুধর্ম ছাড়িয়া অন্ত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদিগকে হিন্দুধর্মে পুনগ্রহণ-বিষয়ে আপনার মতামত কি আনিবার জন্ম আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদিয়াছি। আপনার কি মত, তাহাদিগকে আবার গ্রহণ করা বাইতে পারে ?'

সামীনী বলিলেন, 'নিশ্চর। তাহাদের অনারাসে গ্রহণ করা যাইতে পারে, করা উচিতও।'

১ মহাভারত, বনপর্ব, ধর্মবাধ উপাধান ; এই গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডে 'কর্মবোগে' গলটি বিবৃত।

তিনি মৃহুর্তকাল গভীরভাবে চিন্তা করিয়া বলিতে আছে করিলেন—
'আর এক কথা তাহাদিগকে প্নপ্রহণ না করিলে আরাদের সংখ্যা করণ: হ্রাস পাইবে। বখন মৃসলমানেরা প্রথমে এদেশে আসিরাছিলেন, তখন প্রাচীনত্র মৃসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে ভারতে ৬০ কোটি হিন্দু ছিল, এখন আমরা বিশ কোটিতে পরিণত হইরাছি। আর, কোন লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু বে একটি লোক কম পড়ে তাহা মর, একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়!

'ভারপর আবার হিন্দুধর্মভ্যাগী মৃদলমান বা প্রীষ্টানের মধ্যে অধিকাংশই ভরবারিবলে ঐ সব ধর্ম গ্রহণ করিছে বাধ্য হইরাছে, অথবা যাহারা ইভিপূর্বে ঐরপ করিয়াছে, ভাহাদেরই বংশধর। ইহাদিগের হিন্দুধর্মে ফিরিয়া আসিবার পক্ষে নানারপ আপত্তি উত্থাপন করা বা প্রভিবন্ধকভা করা স্পষ্টভই অস্তায়। আর যাহারা কোনকালে হিন্দুসমাজভুক্ত ছিল না, ভাহাদের সম্বন্ধেও কি আপনি জিঞ্জাদা করিয়াছিলেন? দেখুন না, অভীভকালে এইরপ লক্ষ লক্ষ বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে আনা হইয়াছে আর এখনও সেরপ চলিতেছে।

'আমার নিজের মত এই বে, ভারতের আদিবাদিগণ, বহিরাগত জাতিসমূহ এবং মৃদলমানাধিকারের পূর্ববর্তী আমাদের প্রায় সকল বিজেত্বর্গের পকেই ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। শুধু ভাহাই নহে, পুরাণসমূহে যে-সকল জাতির বিশেষ উৎপত্তির বিষয় কথিত হইরাছে, ভাহাদের সম্বন্ধেও ঐ কথা থাটে। আমার মতে ভাহারা অগ্রধর্মী ছিল, ভাহাদিগকে হিন্দু করিয়া লওয়া হইরাছে।

'বাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু এখন হিন্দুসমান্তে ফিরিয়া আসিতে চায়, ডাহাদের পক্ষে প্রায়শ্চিত-ক্রিয়া আৰশ্যক, ডাহাডে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহাদিগকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছিল—বেমন কাশ্মীর ও নেপালে অনেককে দেখা বার, অথবা বাহারা কখন হিন্দু ছিল না, এখন হিন্দুসমান্তে প্রবেশ করিতে চার, ডাহাদের পক্ষে কোনরূপ প্রায়শ্চিত-ব্যবস্থা করা উচিত নহে।'

শাহসপূর্বক জিজাসা করিলাম, 'খামীজী, কিন্ত ইহারা কোন্ জাতি হইবে ? তাহারের কোন-না-কোনরূপ জাতি থাকা আবশুক, মতুবা তাহারা ক্ষন বিশাল হিন্দুসমাজের অধীভূত চ্ইছে পারিবে না। হিন্দুসমাজে তাহাদের মধার্থ হান কোধার ?'

খানীণী ধীরভাবে বলিলেন, 'বাহারা পূর্বে হিন্দু ছিল, ভাহারা অবশ্র ভাহাদের জাভি ক্লিরিয়া পাইবে। আর বাহারা নৃতন, ভাহারা নিজের জাভি নিজেরাই করিয়া লইবে।'

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন, 'শারণ রাখিবেন, বৈক্ষবদমান্তে ইতিপূর্বেই এই ব্যাপার ঘটিরাছে এবং অহিন্দু ও হিন্দুধর্মের বিভিন্ন জাতি হইতে যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিরাছিল, সকলেই বৈক্ষব সমাজের আপ্রয় লাভ করিরা নিজেদেরই একটা জাতি গঠন করিরা লইরাছিল, আর সে জাতি বড় হীন জাতি নহে, বেশ ভত্ত জাতি। রাষাত্রক হইতে আরভ করিয়া বাঙলাদেশে প্রীচৈতন্ত পর্যন্ত সকল বড় বড় বৈক্ষব আচার্যই ইহা করিয়াছেন।'

আমি জিজাসা করিলাম, 'এই নৃতন বাহারা আসিবে, ভাহাদের বিবাহ কোথার হইবে ?'

यांगीको दित्रভारि वनिरमन, 'এখন व्ययन চनिष्डरक, निरम्पन मर्थारे।'

আমি বলিলাম, 'ভারপর নামের কথা। আমার বোধ হয়, অহিন্দু এবং বে-সব স্থর্মভ্যাসী অহিন্দু নাম লইয়াছিল, ভাহাদের নৃতন নামকরণ করা উচিত। ভাহাদিগকে কি আভিস্চক নাম বা আর কোনপ্রকার নাম দেওয়া বাইবে?'

স্বামীন্সী চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, 'প্রথা নামের অনে্কটা শক্তি আছে বটে।'

কিন্ত তিনি এই বিষয়ে জার অধিক কিছু বলিলেন না। কিন্ত তারপর আমি বাহা জিল্লাসা করিলাম, ভাহাতে তাঁহার আগ্রহ বেন উদীপ্ত হইল। প্রশ্ন করিলাম—'ঘামীজী, এই নবাগন্তকগণ কি হিন্দুধর্মের বিভিন্নপ্রকার শাখা হইতে নিজেদের ধর্মপ্রণালী নিজেরাই নির্বাচন করিয়া লইবে অথবা আপনি তাহাদের জন্ত একটা নির্দিষ্ট ধর্মপ্রশালী নির্বাচন করিয়া দিবেন ?'

ৰামীজী বলিলেন, 'এ-কথা কি আবার জিজ্ঞানা করিতে হয় ? তাহারা 'আপনাপন পথ নিজেরা বাহিরা লইবে। কারণ নিজে নির্বাচন করিরা না লইলে হিন্দুধর্মের মূলভাবটিই নট করা হয় । আমালের ধর্মের সার এইটুকু বে, প্রভাকের নিজ নিজ ইট-নির্বাচনের অধিকার আছে।' শাষি এই কথাট বিশেষ মৃল্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম। কারণ শাষার বোধ হর, শাষার সম্পন্থ এই ব্যক্তি সর্বাপেকা বৈজ্ঞানিকভাবে ও সহামুভূতির দৃষ্টিতে হিন্দুধর্মের সাধারণ ভিদ্তিসমূহের আলোচনার অনেকদিন কাটাইরাছেন আর ইট্ট-নির্বাচনের খাধীনভারণ তত্তি এত উদার বে, সমগ্র জগৎকে ইহার শস্তভূ ক্তি করা বাইতে পারে।

### প্রশোত্তর

5

#### [ মঠের দৈনন্দিন লিপি হইতে সংগৃহীত ]

- প্র। গুরু কাকে বলতে পারা যায়?
- উ। বিনি তোমার ভূত ভবিশ্বং ব'লে দিতে পারেন, তিনিই তোমার শুক্ত। দেখ না, আমার শুক্ত আমার ভূত-ভবিশ্বং ব'লে দিয়েছিলেন।
  - প্র। ভক্তিলাভ কিরূপে হবে ?
- উ। ভক্তি তোমার ভিতরেই রয়েছে, কেবঁদ তার উপর কাম-কাঞ্চনের একটা আবরণ পড়ে আছে। ঐ আবরণটা দরিয়ে দিলে দেই ভিতরকার ভক্তি আপনিই প্রকাশিত হয়ে পড়বে।
- প্র। আপনি ব'লে থাকেন, নিজের পারের উপর দাঁড়াও; এখানে নিজের বলতে কি বুঝব ?
- উ। অবশ্র পরমাত্মার উপরই নির্ভর করতে বলা আমার উদ্দেশ্য। তবে এই 'কাঁচা আমি'র উপর নির্ভর করবার অভ্যাস করলেও ক্রমে তা আমাদের ঠিক আয়গার নিয়ে বার, কারণ জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই মারিক প্রকাশ বই আর কিছুই নর।
- প্র। যদি এক বন্ধই যথার্থ সভ্য হয়, ভবে এই বৈভবোধ—যা সদাসর্বদা সকলের হচ্ছে, ভা কোথা থেকে এল ?
- উ। বিষয় যথন প্রথম অফুড়ত হয়, ঠিক দে-সময় কখন বৈভবোধ হয় না। ইক্রিয়ের সংখ বিষয়-সংযোগ হ্বার পর যথন আমরা সেই জানকে

বৃদ্ধিতে আর্চ করাই, ভধনই বৈভবোধ এগে থাকে। বিষয়াহভৃতির সময় বদি বৈভবোধ থাকভ, ভবে জ্বের জাতা থেকে সম্পূর্ণ বভষরণে এবং জাতাও জ্বের থেকে বভষরণে অবস্থান করতে পারত।

- প্র। সামধ্রসূর্ণ চরিত্রগঠনের প্রকৃষ্ট উপায় কি ?
- উ। থাদের চরিত্র সেইভাবে গঠিত হয়েছে, তাঁদের সঙ্গ করাই এর সর্বোৎক্রট উপায়।
  - প্র। বেদ সহছে আমাদের কিরূপ ধারণা রাখা কর্তব্য ?
- উ। বেদই একমাত্র প্রমাণ—ক্ষরতা বেদের যে অংশগুলি বৃক্তিবিরোধী সেগুলি বেদ-শব্দবাচ্য নহে। অক্তান্ত শান্ত মথা পুরাণাদি—ডভটুকু গ্রোহ্য, যভটুকু বেদের অবিরোধী। বেদের পরে জগভের যে-কোন স্থানে যে-কোন ধর্মভাবের আবির্ভাব হয়েছে, তা বেদ থেকে নেওয়া বুঝতে হবে।
- প্র। এই যে সভ্য ত্রেভা দাপর কলি—চারিযুগের বিষয় শাল্তে পড়া যায়, ইহা কি কোনরূপ জ্যোভিষশাল্তের গণনাসমত অথবা কাল্লনিক মাত্র ?
- উ। বেদে তো এইরপ চতুর্গের কোন উল্লেখ নেই, এটা পৌরাণিক যুগের ইচ্ছামত কল্লনামাত্র।
- প্র। শব্দ ও ভাবের মধ্যে বাস্তবিক কি কোন নিত্য সমন্ধ আছে, না বে-কোন শব্দের দারা বে-কোন ভাব বোঝাতে পারা দার । মাহ্ব কি ইচ্ছামত দে-কোন শব্দে যে-কোন ভাব জুড়ে দিয়েছে ?
- উ। বিষয়টিতে অনেক তর্ক উঠতে পারে, দির সিদ্ধান্ত করা বড় কঠিন।
  বোধ হয় বেন, শব্দ ও ভাবের মধ্যে কোনরূপ সম্বদ্ধ আছে, কিছু সেই সম্বদ্ধ
  বে নিত্য, তাই বা কেমন ক'রে বলা যায়? দেখ না, একটা ভাব বোঝাতে
  বিভিন্ন ভাবায় কত রক্ম বিভিন্ন শব্দ রয়েছে। কোনরূপ স্থা সম্বদ্ধ থাকতে
  পারে, যা আমরা এখনও ধরতে পার্ছি না।
  - প্র। ভারতের কার্যপ্রণালী কি ধরনের হওয়া উচিত ?
- উ। প্রথমত: সকলে বাতে কাজের লোক হয় এবং ডাদের শরীরটা বাতে সবল হয়, ডেমন শিক্ষা দিছে হবে। এই রক্ষ বারো জন প্রদানংহ জগৎ জয় করবে, কিন্তু লক্ষ ক্ষ ভেড়ার পালের ঘারা ডা হবে না। বিতীয়ত: বত বড়ই হোক লা কেন, কোন ব্যক্তির আদর্শ অন্তকরণ করতে শিক্ষা দেওরা উচিত নয়।

প্রা। রাষক্ষ মিশন ভারতের প্রক্ষণানকার্বে কোন্ অংশ গ্রহণ করবে।
উ। এই মঠ থেকে সব চরিত্রবান্ লোক বেরিরে সমগ্র জগথকে
আধ্যান্ত্রিকভার বভার প্রাবিভ করবে। সঙ্গে সঙ্গে অস্কান্ত কিবরেও উর্মিড
হ'তে থাকবে। এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রির ও বৈপ্রকাতির অস্ক্যুদ্র হবে,
শূরকাতি আর থাকবে না। ভারা বে-সব কাল এখন করছে, সে-সব

প্র। মাছবের জন্মান্তরে কি প্রাদি নীচবোনি হওয়া সভব ?

যমের বারা হবে। ভারতের বর্তমান অভাব—ক্ষত্রিয়পক্তি।

উ। খুব সম্ভব। পুনর্জন্ম কর্মের উপর নির্ভর করে। বদি লোকে শশুর মতো কান্ধ করে, তবে সে শশুযোনিতে আকৃষ্ট হবে।

প্র। মাহ্ব আবার পশুযোনি প্রাপ্ত হবে কিরুপে, তা ব্রুতে পারছি না। ক্রমবিকাশের নিয়মে সে বধন একবার মানবদেহ পেরেছে, তখন সে আবার কিরুপে পশুযোনিতে জন্মাবে ?

উ। কেন, পশু থেকে বদি মান্থ্য হ'তে পারে, মান্থ্য থেকে পশু হবে না কেন ? একটা সম্ভাই তো বাস্থবিক আছে—মূলে তো সবই এক।

প্র। কুওলিনী বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ আমাদের স্থলদেহের মধ্যে আছে কি ?

উ। শ্রীরামরুফদেব বলতেন, বোপীরা বাকে পদ্ম বলেন, বাশুবিক ভা মানবের দেহে নেই। যোগাভ্যাদের ছারা ঐগুলির উৎপত্তি হয়ে থাকে।

প্র। মৃতিপ্রার বারা কি মৃক্তি লাভ হ'তে পারে ?

উ। মৃতিপ্ৰায় বারা সাক্ষাৎভাবে মৃক্তি হ'তে পারে না—তবে মৃতি
মৃক্তিলাভের গৌণ কারণস্বরূপ, ঐ পথের সহায়ক। মৃতিপ্রার নিলা করা
উচিত নয়, কারণ অনেকের পকে মৃতি অবৈভঞান উপলব্ধির অন্ত মনকে
প্রস্তুত ক'রে দেয়—ঐ অবৈভঞান-লাভেই যানব মৃক্ত হ'তে পারে।

প্র। আমাদের চরিত্রের সর্বোচ্চ আদর্শ কি হওরা উচিত ?

উ। ভাগ।

প্র 1 আগনি বলেন, বৌদ্ধর্য তার হায়বন্ধণ ভারতে খোর অবনতি আনরন করেছিণ—এটি কি ক'লে হ'ল ?

উ। বৌৰেষা প্ৰভোক ভাৰতবাদীকে দলাদী বা দলাদিনী কৰবাৰ চেষ্টা কৰেছিল। সকলে ভো ভাৰ ভা হ'ভে পাৰে না। এইভাবে বে-দে ভিস্ হওয়াতে তাদের ভেতরে ক্রমণঃ ত্যাগের ভাব কমে আসতে লাগলো।
আর এক কারণ—ধর্মের নামে ডিফাড ও অন্তান্ত দেশের বর্মর আচার-ব্যবহারের
অন্তক্ষরণ। ঐ-লব আরগায় ধর্মপ্রচার করতে গিয়ে তাদের ভেতর ওদের দ্বিত
লব আচারগুলি ঢুকল। তারা শেষে ভারতে দেগুলি চালিরে দিলে।

- প্র। মারা কি অনাদি অনত ?
- উ। সমষ্টিভাবে ধরলে অনাদি অনম্ভ বটে, ব্যষ্টিভাবে কিছ সাম্ভ।
- প্র। মারা কি?
- উ। বন্ধ প্রকৃতপক্ষে একটি মাত্র আছে—তাকে জড় বা চৈতক্ত বে নামেই অভিহিত কর না কেন। কিছ ওদের মধ্যে একটি ছেড়ে আর একটিকে ভাবা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব। এটাই মায়া বা জ্ঞান।
  - প্র। মৃক্তি কি?
- উ। মৃক্তি অর্থে পূর্ব স্বাধীনতা—ভালমন্দ উভরের বন্ধন থেকেই মুক্ত হওরা। লোহার শিক্তাও শিক্তা, সোনার শিক্তাও শিক্তা। শীরামকফদেব বলতেন—পায়ে একটা বাঁটা ফুটলে সেই কাঁটা ভূলতে আর একটা কাঁটার প্রোজন হয়। কাঁটা উঠে গেলে ফুটো কাঁটাই ফেলে দেওয়া হয়। এইরপ সংপ্রবৃত্তির ঘারা অসংপ্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতে হবে, ভারপর কিছ সংপ্রবৃত্তিগুলিকে পর্যন্ত হবে।
  - প্র। ভগবৎরূপা ছাড়া কি মৃক্তিলাভ হ'তে পারে ?
- উ। মৃক্তির সংখ ঈশরের কোন সমন্ধ নেই। মৃক্তি আরাদের ভেতর আগে থেকেই রয়েছে।
- প্র। আমাদের মধ্যে যাকে 'আমি' বলা যায়, তা যে দেহাদি থেকে উৎপন্ন নম্ন, তার প্রমাণ কি ?
- উ। অনান্ধার মতো 'আমি'ও দেহমনাদি থেকেই উৎপন্ন। প্রকৃত 'আমি'র অভিনের একমাত্র প্রমাণ প্রভাক্ষ উপলব্ধি।
  - প্র। প্রকৃত জানী এবং প্রকৃত ভক্তই বা কাকে বলা বায় ?
- উ। প্রকৃত জানী ডিনিই, বাঁর ক্ষয়ে অগাধ প্রেম বিজ্ঞান আর বিনি সর্বাবহাতে অবৈভত্তর সাক্ষাৎ করেন। আর ডিনিই প্রকৃত ভক্ত, বিনি জীবাত্মাকে প্রসাত্মার সঙ্গে অভেদ ভাবে উপলব্ধি ক'রে অভরে প্রকৃত জান-সন্দার হরেছেন এবং সক্ষকেই ভালবানেন, সকলের জন্ত বাঁর প্রাণ

- কাঁদে। জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে বে একটির পক্ষপাতী এবং ক্ষপরটির বিরোধী, সে জ্ঞানীও নর, ভক্তও নয়—চোর, ঠক।
  - প্র। ঈশবের সেবা করবার কি দরকার ?
- উ। যদি ঈশবের অন্তিম একবার স্বীকার ক্র, তবে তাঁকে সেবা করবার যথেষ্ট কারণ পাবে। সকল শাল্পের মতে ভগবৎসেবা অর্থে স্থরণ। যদি ঈশবের অন্তিমে বিখাসী হও, তবে তোমার জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁকে স্মরণ করবার হেতু উপস্থিত হবে।
  - थ। मात्रावान कि व्यविज्वान (शतक किছू व्यानाना ?
- উ। না—একই। মান্নাবাদ ব্যতীত অবৈতবাদের কোন ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।
  - প্র। ঈশর অনম্ভ; তিনি মাম্বরণ ধরে এতটুরু হন কি ক'রে ?
- উ। সত্য বটে ঈশ্বর অনন্ত, কিন্তু তোমরা বেভাবে অনন্ত মনে ক'রছ অনন্ত মানে তা নর। তোমরা অনন্ত বলতে একটা খুব প্রকাণ্ড জড়সন্তা মনে ক'রে ভলিয়ে ফেলছ। ভগবান্ মান্ত্যরূপ ধরতে পারেন না বলতে তোমরা ব্যছ—একটা খুব প্রকাণ্ড জড়ধর্মী পদার্থকে এডটুকু করতে পারা যার না। কিন্তু ঈশ্বর ও-হিসাবে অনন্ত নন—ভাঁর অনন্তম্ব চৈডন্ডের অনন্তম্ব। স্তরাং ভিনি মানবাকারে আপনাকে অভিব্যক্ত করলেও ভার স্বরূপের কোন হানি হয় না।
- প্র। কেছ কেছ বলেন, আগে সিদ্ধ হও, ভারপর ভোমার কার্বে অধিকার ছবে; আবার কেছ কেছ বলেন, গোড়া থেকেই কর্ম করা উচিত। এই ছটি বিভিন্ন মতের সামঞ্জ কিরণে হ'তে পারে ?
- উ। ভোষরা ঘট বিভিন্ন জিনিসে গোল ক'বে ফেলছ। কর্ম মানে মানবজাভিন্ন, সেবা বা ধর্মপ্রচারকার্য। প্রকৃত প্রচারে অবশু সিদ্ধ পুরুষ ছাড়া আর কারও অধিকার নেই। কিন্তু দেবাতে সকলেরই অধিকার আছে; ভুধু ভা নয়, বভক্ষণ পর্যন্ত আমরা অপরের সেবা নিচ্ছি, ভভক্ষণ আমরা অপরকে সেবা করতে বাধ্য।

2

### [ ব্ৰুকলিন নৈতিক সন্তা, ব্ৰুকলিন, আমেরিকা ]

প্র। আপনি বলেন, সবই ম্ললের জন্ত; কিন্তু দেখিতে পাই, অগতে অমলল ছংথ কট চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত বহিয়াছে। আপনার ঐ মতের সদে এই প্রত্যাক্ষর ব্যাপারের আপনি কিভাবে সামঞ্জ করিবেন ?

উ। যদি প্রথমে আপনি অমদদের অন্তিম্ব প্রমাণ করিতে পারেন, তবেই
আমি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি। কিন্তু বৈদান্তিক ধর্ম অমদদের অন্তিম্বই
বীকার করে না। অথের সহিত অসংযুক্ত অনস্ত হংগ থাকিলে তাহাকে অবশ্য
প্রকৃত অমদদ বলিতে পারা ধার। কিন্তু যদি সাময়িক হংগকট হৃদরের
কোমলতা ও মহত্ব বিধান করিয়া মাহ্যুবকে অনস্ত অথের দিকে অগ্রসর করিয়া
দেয়, তবে তাহাকে আর অমদদ বলা চলে না—বরং উহাকেই পর্ম মদদ
বলিতে পারা যায়। আমরা কোন জিনিসকে মদ্দ বলিতে পারি না, বতক্ষণ
না আমরা অনস্তের রাজ্যে উহার পরিণাম কি দাঁড়ার, তাহার অম্পন্ধান করি।

ভূত বা পিশাচোপাসনা হিন্দুধর্মের অঙ্গ নহে। মানৰঞ্চাতি ক্রমোরতির পথে চলিরাছে, কিন্তু সকলেই একরপ অবস্থার উপস্থিত হইতে পারে নাই। সেইজ্য দেখা যার, পার্থিব জীবনে কেহু কেহু জ্যান্ত ব্যক্তি অপেকা মহন্তর ও পবিত্রতর। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার বর্তমান উর্বতিক্ষেত্রের সীমার মধ্যে নিজেকে উরত করিবার ক্ষোগ বিভ্যমান। আমরা নিজেদের নই করিতে পারি না, আমরা আমাদের আভ্যন্ত্রীণ জীবনীশক্তিকে নই বা তুর্বল করিতে পারি না, কিন্তু উহাকে বিভিন্ন দিকে পরিচালিত করিবার খাধীনতা আমাদের আছে।

- প্র। জাগতিক জড় পদার্থের সভ্যতা কি কেবল আমাদের নিজ মনেরই করনা নছে ?
- উ। আমার মতে বাহ্ জগতের অবশ্রই একটা সতা আছে—আমাদের
  মনের চিন্তার বাহিরেও উহার একটা অতিত্ব আছে। সমগ্র প্রশক্ষ চৈতন্তের
  ক্রমবিকাশরূপ মহান্ বিধানের বণবর্তী হইরা উরতির পথে অগ্রগর হইতেছে।
  এই চৈতন্তের ক্রমবিকাশ অড়ের ক্রমবিকাশ হইতে পৃথক্, অড়ের ক্রমবিকাশ
  চৈতন্তের বিকাশপ্রণালীর প্রতীক্ষরণ, কিন্তু ঐ প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে
  পারে না। আমরা বর্তমান পার্থিব পারিপার্থিক অবহার বন্ধ থাকার এখনও

অধণ্ড ব্যক্তিত্ব-পদবী লাভ করিতে পারি নাই। বে-অবধার আমাদের অভরাত্মার পরমলক্ষণসমূহ প্রকাশার্থে আমরা উপযুক্ত বন্ধ্রণে পরিণত হই, যতদিন না আমরাসেই উচ্চতর অবস্থা লাভ করি, ততদিন প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-লাভ করিতে পারিব না।

প্র। বীশুনীটের নিকট একটি জন্মান্ধ শিশুকে আনিয়া তাঁহাকে জিলানা করা হইরাছিল: শিশুটি নিজের কোন পাপবশতঃ অথবা তাহার পিতামাতার পাপের জন্ম অন্ধ হইরাজনিয়াছে?—আপনি এই সমস্থারকিরপ মীমাংসা করেন?

ত । এ সমস্থার ভিতর পাপের কথা আনিবার কোন প্রয়োজন তো দেখা বাইতেছে না; তবে আমার দৃঢ় বিশাস—শিশুটির এই অন্ধতা তাহার পূর্বজন্মকত কোন কার্বের ফলন্বরপ। আমার মতে এইরপ সমস্থাগুলি কেবল পূর্বজন্ম স্থীকার করিলেই ব্যাখ্যা করা বাইতে পারে।

প্র। আমাদের আত্মা কি মৃত্যুর পর আনন্দের অবহা প্রাপ্ত হয় ?

উ। মৃত্যু কেবল অবস্থার পরিবর্তন মাত্র। দেশ-কাল আপনার মধ্যেই বর্তমান, আপনি দেশকালের অন্তর্গত নহেন। এইটুকু জানিলেই ষ্থেষ্ট ষে, আমরা ইহলোকে বা পরলোকে বতই আমাদের জীবনকে পবিত্রতর ও মহন্তর করিব, ততই আমরা সেই ভগবানের সমীপবর্তী হইব, বি<u>নি সম্পর আধ্যাত্</u>যিক সৌনর্<u>গ ও অনম আনন্দের কেলম্বর</u>প।

9

### [ हि। द्विष्टिद्वर्थ ट्रिक्ट्रित क्वांत, वन्हेन, व्याद्मितिका ]

প্র। বেদাভ কি মুসলমান ধর্মের উপর কোনরূপ প্রভাব বিভার করিয়াছিল।

উ। বেদান্তের আধ্যাত্মিক উদারতা মৃসলমান ধর্মের উপর বিশেষ প্রভাব বিতার করিরাছিল। ভারতের মৃসলমান ধর্ম অক্তান্ত দেশের মৃসলমান ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কেবল যথন মৃসলমানেরা অপর দেশ হইতে আসিরা ভাহাদের ভারতীর সধর্মীদের নিক্ট বলিতে থাকে বে, ভাহারা কেমন করিয়া বিধর্মীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া রহিয়াছে, তথনই অশিক্ষিত গোড়া মুসলমানের দল উত্তেজিত হইয়া দাখাহালামা করিয়া থাকে।

- প্র। বেদান্ত কি কাডিভেদ দীকার করেন ?
- উ। ভাতিভেদ বৈদান্তিক ধর্মের বিরোধী। ভাতিভেদ একটি সামাজিক প্রথা, ভার ভাষাদের বড় বড় ভাচার্ধেরা উহা ভাতিবার চেটা করিরাছেন। বৌদ্ধর্ম হইতে ভারন্ত করিয়া সকল সম্প্রদারই ভাতিভেদের বিহুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু বড়ই এরপ প্রচার হইরাছে, ভড়ই ভাতিভেদের নিগড় দূঢ়ভর হইরাছে। ভাতিভেদ রাজনীতিক ব্যবস্থাসমূহ হইতে উৎপন্ন হইরাছে মাত্র। উহা বংশপরস্পরাগত ব্যবসানী সম্প্রদারগুলির সমবান্ন (Trade Guild)। কোনরূপ উপদেশ ভাপেকা ইওরোপের সহিত বাণিজ্যের প্রতিবোগিতার ভাতিভেদ বেশী ভাতিরাছে।
  - প্র। বেদের বিশেষত্ব কি?
- উ। বেদের একটি বিশেষত্ব এই বে, যত শাস্ত্রগ্রহ আছে, তর্মধ্যে একমাত্র বেদই বার বার বলিয়াছেন—বেদকেও অভিক্রম করিতে হইবে। বেদ বলেন, উহা কেবল অজ্ঞা শিশু-মনের জন্ম লিখিত। পরিণত অবস্থায় বেদের গণ্ডি ছাড়াইয়া যাইতে হইবে।
  - প্র। আপনার মতে—প্রত্যেক জীবাত্মা কি নিত্য সত্য ?
- উ। জীবসন্তা কতকগুলি সংস্কার বা বৃদ্ধির সমষ্টিশ্বরূপ, আর এই বৃদ্ধিসমূহের প্রতি মূহুর্তেই পরিবর্তন হইতেছে। স্বতরাং উহা কখন অনস্কলনের জন্ম সত্য হইতে পারে না। এই মারিক জগৎপ্রপঞ্চের মধ্যেই উহার সত্যতা। জীবাত্মা চিন্তা ও স্থতির সমষ্টি—উহা কিরপে নিত্য সত্য হইতে পারে ?
  - প্র। বৌদ্ধর্য ভারতে লোপ পাইল কেন ?
- উ। বৌদ্ধর্ম ভারতে প্রকৃতপক্ষে লোপ পার নাই। উহা কেবল একটি বিপুল লামাজিক আন্দোলন মাত্র ছিল। বুদ্ধের পূর্বে বজ্ঞার্থে এবং অক্সান্ত কারণেও অনেক জীবহত্যা হইত, আর লোকে প্রচুর মন্ত্রপান ও মাংস ভোজন করিত। বুদ্ধের উপদেশের ফলে মন্ত্রপান ও জীবহত্যা ভারত হইতে প্রায় লোপ পাইরাছে।

[ আমেরিকার হার্ডকোর্ডে 'আয়া ঈবর ও ধর্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তার শেবে গ্রোভৃর্ক কয়েকটি প্রশ্ন করেন, সেই প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর নিম্নে প্রদন্ত হইল।]

শ্রোত্রন্দের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি বলিলেন—যদি প্রীষ্টার ধর্মোপদেষ্টাগণ লোককে নরকারির ভয় না দেখান, তবে লোকে আর তাঁহাদের কথা মানিবে না।

- উ। তাই বদি হয় তো না মানাই ভাল। যাহাকে ভয় দেখাইয়া ধর্মকর্ম করাইতে হয়, বান্তবিক তাহার কোন ধর্মই হয় না। লোককে তাহার আহ্বী প্রকৃতির কথা কিছু না বলিয়া তাহার ভিতরে যে দেবভাব অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিষয় উপদেশ দেওয়াই ভাল।
- প্র। প্রভূ (ষীভ্ঞীষ্ট) 'স্বর্গরাজ্য এ জগতের নহে'—এ কথা কি অর্থে বলিয়াছিলেন ?
- উ। তাঁহার বলিবার উদেশু ছিল যে, অর্গরাজ্য আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। রাহদীদের ধারণা ছিল যে, এই পৃথিবীতেই অর্গরাজ্য বলিয়া একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। যীশুর সে ভাব ছিল না।
- প্র। আপনি কি বিখাদ করেন, আমরা পূর্বে পশু ছিলাম, এখন মানব হইরাছি ?
- উ। আমার বিখাদ, ক্রমবিকাশের নিয়মাছদারে উচ্চতর প্রাণিদম্হ নিয়তর জীবসমূহ হইতে আসিয়াছে।
- প্র। আপনি কি এমন কাহাকেও জানেন, বাঁহার পূর্বজন্মের কথা মনে আছে ?
- উ। আমার এমন করেক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, বাঁহারা আমাকে বলিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্বজন্মের কথা শ্বরণ আছে। তাঁহারা এমন এক অবহা লাভ করিয়াছেন, বাহাতে তাঁহাদের পূর্বজন্মের শ্বতি উদিত হইয়াছে।
  - প্র। আপনি এটের কুশে বিদ্ধ হওয়া ব্যাপার কি বিশাস করেন?
- উ। এট ঈশবাৰতার ছিলেন—লোকে তাঁহাকে হত্যা করিতে পারে নাই। যাহা তাহারা কুশে বিদ্ধ করিয়াছিল, তাহা একটা ছারামাত্র, মরীচিকাম্বরূপ একটা ভ্রাম্ভিমাত্র।

প্র। যদি ভিনি এরণ একটা ছারাশরীর নির্মাণ করিতে পারিভেন্, ভাহা হইলে ভাহাই কি সর্বাণেকা শ্রেষ্ঠ অলৌকিক ব্যাপার নহে ?

উ। আমি অলোকিক ঘটনাসমূহকে সভ্যলাভের পথে সর্বাপেক্ষা অধিক বিল্ল বিল্লা মনে করি। বুজের শিশ্বপণ একবার ভাঁহাকে ভথাকথিভ অলোকিক ক্রিয়াকারী এক ব্যক্তির কথা বলিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি স্পর্ণ না করিয়া খ্ব উচ্চহান হইতে একটি পাত্র লইয়া আসিয়াছিল। কিন্ত বুজদেবকে সেই পাত্রটি দেখাইবামাত্র তিনি তাহা লইয়া পা দিয়া চূর্ণ করিয়া কেলিলেন, আর তাহাদিগকে অলোকিক ক্রিয়ার উপর ধর্মের ভিত্তি নির্মাণ করিছে নির্মেষ করিয়া বলিলেন, সনাভন ভন্তসমূহের মধ্যে সভ্যের অন্তেরণ করিছে হইবে। তিনি তাহাদিগকে যথার্থ আভ্যন্তরীণ জ্ঞানালোকের বিষয়, আত্মতন্ব, আত্মতাতির বিষয় শিকা দিয়াছিলেন—আর ঐ আত্মত্রোতির আলোকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র নিরাণদ পদ্বা। অলোকিক ব্যাপারগুলি ধর্মপথের প্রতিবন্ধক মাত্র। দেগুলিকে সমুখ হইতে দুর করিয়া দিতে হইবে।

প্র। আপনি কি বিশাস করেন, যীও শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন?

উ। যীও শৈলোপদেশ দিয়াছিলেন, ইহা আমি বিশাস করি। কিছ

এ বিষয়ে অপরাপর লোকে বেমন গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন, আমাকেও
তাহাই করিতে হয়; আর আমি ইহা জানি যে, কেবল গ্রন্থের প্রমাণের
উপর সম্পূর্ণ আছা করা বাইতে পাবে না। তবে ঐ শৈলোপদেশকে
আমাদের জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিলে আমাদের কোন বিপদের
সম্ভাবনা নাই। আধ্যাত্মিক কল্যাণপ্রদ বলিয়া আমাদের প্রাণে বাহা
লাগিবে, তাহাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। বৃদ্ধ প্রীষ্টের পাঁচ শত
বংসর পূর্বে উপদেশ দিয়া পিয়াছেন। তাঁহার বাক্যাবলী প্রেম ও আশীর্বাদে
পূর্ণ। কখনও তাঁহার মুখ হইতে কাহারও প্রতি একটি অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত
হয় নাই। তাঁহার জীবনে কাহারও অভভ-অম্ধ্যানের কথা ওনা বায় না।
জরপুরু বা কংফুছের মুখ হইতেও কখন অভিশাপ-বাণী নির্গত হয় নাই।

### [ ব্রুকলিন সভার পরিশিষ্ট হইতে সংগৃহীত ]

- थ। आश्वाद भून(मंद्रशादन-त्रवसीत्र हिन्तू मछवानि किन्नभ ?
- উ। বৈজ্ঞানিকদের শক্তি বা জড়-সাতত্য (Conservation of Energy or Matter) মত বে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত। এই মতবাদ আমাদের দেশের জনৈক দার্শনিকই প্রথম প্রকাশ করেন। এই মতবাদের দার্শনিকেরা স্কটি বিখাস করিতেন না। 'স্কটি' বলিলে ব্যার—'কিছু না' হইতে 'কিছু' হওরা। ইহা অসম্ভব। বেমন কালের আদি নাই, তেমনি স্কটিরও আদি নাই। ঈশর ও স্কটি বেন হুইটি রেখার মতো—উহাদের আদি নাই, অন্ত নাই—উহারা নিত্য পৃথক্। স্কটি সম্বন্ধ আমাদের মত এই: উহা ছিল, আছে ও থাকিবে। পাশ্চাত্য-দেশীরগণকে ভারত হইতে একটি বিষয় শিখিতে হইবে—পরধর্ম-সহিম্পুতা। কোন ধর্মই মন্দ নহে, কারণ সকল ধর্মেরই সারভাগ একই প্রকার।
  - প্র। ভারতের মেয়েরা তত উন্নত নহেন কেন ?
- উ। বিভিন্ন যুগে ধে সব অসভ্য জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল, প্রধানতঃ ভাহার জন্মই ভারতমহিলা অমূরত। কতকটা ভারতবাসীর নিজেরও দোব।
- এক সময় আমেরিকায় স্বামীজীকে বলা হইয়াছিল, হিন্দুধর্ম কথনও অভাধর্মাবলধীকে নিজধর্মে আনয়ন করে না, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন: বেমন প্রাচ্যভূতাগে ঘোষণা করিবার জন্ত বুজের বিশেষ এক বাণী ছিল, আমারও তেমনি পাশ্চাত্যদেশে ঘোষণা করিবার একটি বাণী আছে।
- প্র। আগনি কি এদেশে (আমেরিকায়) হিন্ধর্মের ক্রিয়াকলাপ অমুষ্ঠানাদির প্রবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন ?
  - উ। আমি কেবল দার্শনিক তত্ব প্রচার করিতেছি।
- প্র। আপনার কি মনে হয় না, বদি নরকের ভয় লোকের মন হইতে অপসারিত করা হয়, তবে তাহাদিগকে কোনরূপে শাদন করা যাইবে না ?
- উ। না; বরং আমার মনে হয়, ভয় অপেকা হাদরে প্রেম ও আশার সঞ্চার হইলে সে তের ভাল হইবে।

# তথ্যপঞ্জী

# তথ্যপঞ্জী

#### স্বামি-শিশ্তা-সংবাদ

গ্রন্থ-পরিচয়: ভূমিকা ভাইবা।

ব্যক্তি-পরিচন্ন: ৭ম খণ্ডে ত্রষ্টব্য।

## পৃষ্ঠা পঙ্ক্তি

- 'প্রথমবার বিলাত হইতে'—খামীজী বিলাত হইতে ফিরিয়া ১৮৯৭ খৃঃ
  ১৫ই জাত্ত্থারি কলখোর, ২৬শে জাত্ত্আরি ভারতের মাটিতে
  (রামনাদে)প্রথম পদার্পণ করেন এবং মাল্রাজে কিছুদিন অবস্থানের
  পর ১৬ই ফেব্রুআরি কলিকাতা পৌছান।
- ৫ ১০ শ্রীরামকৃষ্ণ-স্টোত্ত: শিশ্ব-রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণাতত্তবমালা' পুত্তিকার ১৮৯৫ থ্য: ক্ষেত্রত্তারি মালে রচিত প্রথম স্টোত্ত।
- % মিরর: 'Indian Mirror' ইংরেজী দৈনিক, ১৮৬১ খৃঃ কেশব সেন
  কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত। মনোমোহন ঘোষ ইহার প্রথম সম্পাদক।
  পরে নরেজ্রনাথ সেন ইহার সম্পাদক হন। 'মিরর' প্রথমে পাক্ষিক
  পত্র ছিল, পরে উহা সাপ্তাহিকে পরিণত হয় এবং ১৮৭১ খৃঃ হইতে
  উহা দৈনিকে রূপান্তরিত হয়। স্বামীজী বিদেশে থাকাকালে তাঁহার
  সম্বন্ধে সংবাদ ঐ পত্রিকায় প্রান্ধ প্রকাশিত হইত।
- ১০ ১০ কর্মবাদ: হিন্দান্তমতে পূর্বজন্মের কর্মফল ইহজীবনের এবং এই জীবনের কর্মফল ভবিশ্বৎ জীবনের স্থপত্থ নিয়ন্ত্রিত করে।
- ১০ ২৭ চতু: দাধন: ১। নিত্যানিত্যবন্ধবিবেক (কোন্টি সত্য, কোন্টি অসত্য—এই বিচার); ২। ইহামূত্রফলভোগবিরাগ (ইহলৌকিক ও অর্গাদির ফলভোগে অনাসক্তি); ৩। শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি (বহিরম্বর ইক্রিয়-সংবম প্রভৃতি); ৪। মুমূকুত (মৃক্তি পাইবার ইচ্ছা)।
- ১১ ১৬ হাইড়লিক ব্রিজ—হুগলি নদী ও বাগবাজার থালের সংযোগস্থলে রেলওয়ে ব্রিজ। সেই সময়ে ঐ সেতৃটি সম্ভবত অল-শক্তিতে চালিত হুইত, এখন উহা মোটর-চালিত।
- ১৫ ১৪ 'করতলামলকবং'—হন্তবিত আমলকীর মতো ম্পাষ্ট, সম্পূর্ণ আরত্তে।
- ১৫ ২২ গীতগোবিন্দ-জন্মদেব: প্রান্ন শাতশত বৎসর পূর্বে বর্তমান বীরভূষ

জেলার অন্তর্গত অন্তর নদের তীংবর্তী কেন্দ্রিব বা কেন্দ্রি-নিবাদী সংস্কৃত কবি অয়দেব। তিনি পৌড়াধিণতি লক্ষণদেনের সমসাময়িক। তাঁহার কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য 'গীতগোবিন্দম্' পরবর্তী কালের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেংশা বোগাইয়াছে।

- ১৭ ৬ 'এই তে। ইতিহাদ বদছে'—বদ্ধ, ইন্দো-চীন, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশে হিন্দুগণ উপনিবেশ ও দাম্রাদ্ধ্য দ্বাপন করিয়াছিলেন। স্বর্ণদীপে শৈলেজরাজ্ঞগণ পৃটাদের অটম শতকে বিহাট দাম্রাদ্ধ্য দ্বাপন করেন। মালয় উপদ্বীপ এবং দমগ্র ইন্দোনেশিয়া ( যব, বলী, স্থাত্রা, বর্নিও প্রভৃতি ) দ্বীপে ইহা বিভৃত ছিল। পৃটান্দের দিত্রীয় বা তৃত্রীয় শতকে আনাম (Annam) দেশে একটি হিন্দুরাদ্ধ্য দ্বাপিত হয়। তাহার রাজধানী ছিল চম্পা। থেমর দেশে (কান্বোডিয়ার) কৌণ্ডিয়া নামে এক ব্রাদ্ধণ বাদ্ধ্য হাপন কংনে, উহা উত্তর কালে কম্বুজ নামে বিখ্যাত। এই-দকল দেশে দভ্যভার আলোক ভারতীয় ঔপনিবেশিক ও রাজগণই আনিয়াছিলেন। ম্বন্ধীপে বর্বুর (Barabudur), কান্বোডিয়ার আংকোর ভাট (Angkar Vat), ব্লাদেশে পাগান (Pagan) নামক স্থানে 'আনন্দ' মন্দির প্রভৃতি এখনও তাঁহাদের সভ্যতা ও শিল্পকায় উৎকর্বের সাক্ষারণে বর্ত্যান।
- ২১ ১৭ 'ভদাকারকারিড'—ইটের স্বরূপতা-প্রাপ্তি, যাহার বিষয় চিন্তা করা যায়—তাহারই মতো হইয়া যাওয়া।
- ২৩ ২ 'কাল ১৮৯৭ (१)'—পুরাতন পঞ্জিকা হইতে জানা যায় বে, ইহা ১৮৯৭ না হইয়া ১৮৯৮ হইবে। এই পরিচ্ছেদে বণিত পূর্ণগ্রাদ স্ব্গহণ ১৮৯৮ খৃঃ ২২ জালুমারি মধ্যাহের পর হইয়াছিল।
- ২৫ ১১ 'পরাঞ্চি থানি ব্যতৃণথ স্বয়স্ক্:'—কঠোপনিষদ্ ২।১।১; ইন্দ্রিয়গুলিকে বহির্থী করিয়া শুরী বেন আমাদিগকে হিংদা করিয়াছেন; ইন্দ্রিয়-গুলিকে অন্তর্ম্থী করিলে তবে মন্তরাত্মার দর্শন হয়।
- २७ २> 'बः बः लाकः प्रत्ना गःविछाडि'--प्रुक उपनिवन, २।>•
- ২৮ ৭ ছুইটি ইংরেজ মহিলা-মিদেস সেভিয়ার ও মিস মূলার।

- ৩০ ৮ 'লোকসংগ্রহের জন্ত'—লোকসকলকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্মে প্রবিভিত করা এবং তাহাদিগকে অধর্ম হইতে রক্ষা করার নাম 'লোকসংগ্রহ'।—দ্রট্টব্য গীতা, ৩।২০, শাংকর ভাত্ত।
- ৩০ ২৮ 'শিয়া-হ্রিতে লাঠালাটি'—শিয়াগণ আলি ও আলির সন্থানগণকৈ হলরত মহম্মদের উত্তরাধিকারী এবং থলিফা বলিয়া মানেন। স্থারীরা মনে করেন, বিনি নির্বাচিত হইবেন তিনিই থলিফা হইবেন; ওাঁহারা আলি ও তাঁহার সন্তানদের থলিফা বলিয়া স্বীকার করেন না। এই লইয়াই বিরোধ এবং কারবালার হত্যাকাণ্ডে ইহার মর্মান্তিক পরিণতি। মহরম পর্ব ভাহারই বার্ষিক অফুঠান।
- ৩২ > জেন্দাবেন্তা: (Zend-Avesta) অরগুই-প্রবর্তিত পারদীকদের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। ইহার প্রথম অংশ প্রাচীন আবেন্তান ভাষায় ও শেষ অংশ জেন্দ বা পহলবী ভাষার লিখিত। শুভ ও অশুভ-এই তুই শক্তির নিয়ত সংগ্রামই এই ধর্মমতের প্রধান তত্ব।
- ৩৪ ২২ 'কর্ন এয়ালিশ খ্রীটের ব্রাহ্ম সমাত্র'—উত্তর কলিকাভার 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাত্র'। ছাত্রাবস্থায় 'নবেজনাথ' এখানকার সদস্য ছিলেন।
- ৩৪ ২৫ 'মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী তপদ্বিনী মাতা'—গদাবাল, মহারাষ্ট্রদেশীয়া বিত্যী মহিলা, রাজবংশীয়া কতা—ব্যাসীরানীর পার্ষে
  থাকিয়া যুদ্ধ করেন, পরে নেপালে কিছুকাল তপত্তা করিয়া
  কলিকাতায় আসেন। দেশে ধর্মভাবহীন ও হিন্দুধর্মবিরোধী
  শিক্ষা দেখিয়া ১৮৯৩ খঃ বালিকাদের জন্ম বিভালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
  বিভালয়টি এখন কৈলাস বস্থু পুরাতন স্থুকিয়া) খ্লীটে অবস্থিত।
- ৩৬ ৪ গার্গী: বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত এন্ধবাদিনী, বচফু ঋষির কন্তা;
  খনা—জ্যোতির্বিং নারী, বিক্রমাদিত্য সভার জ্যোতিষশাস্ত্র-বেতা
  মিহিরের পত্নী বলিয়া প্রাসিদ্ধ; লীলাবতী—গণিতশাস্ত্রে অশেষ
  পারদ্শিনী, ভাষরাচার্বের কন্তা বলিয়া কথিত।
- ৩৯ ৮ সায়ন বা সায়নাচার্ব: বেদের ভাত্তকার, দাকিণান্ত্যের চোলবংশীয়
  বুক্তা রাজার মন্ত্রী বা সেনাপতি বলিয়া খ্যাত—ইহার অপর নাম
  বিভারণ্য মুনি।

- ৩০ ৩ 'ম্যাক্সমূলর-এর মৃদ্রিত বছসংখ্যার সম্পূর্ণ ঝথেন'—প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ ও ভারতীয় ধর্মের অহুরাগী এই জার্মান পণ্ডিতের সম্পাদিত 'ঝথেন'
  (Sacred Books of the East Series) আজ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য সংস্করণ।
- ৪০ ৭ 'East India Company…নগদ দিয়েছিল'—বহুল্পনসাধ্য প্রাচীন বৈদিক প্র্থির পাঠোজার এবং তাহার প্রকাশনার জয় ভারতের তৎকালীন শাসন-কর্তৃপক্ষ ইট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এশিয়াটিক গোসাইটির মাধ্যমে যথেট্ট অর্থব্যর করেন।
- ৪৫ ২৬ 'মৃকাশাদনবং'—নারদভক্তিস্ত ৭।৫২। বোবা ব্যক্তি যেরপ কোন রসমৃক্ত বস্তু আশাদ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইলেও মৃথে কিছু ব্যক্ত করিতে পারে না, সেইরপ বন্ধতত্ত্বের স্বাদ—অনির্বচনীয় আনন্দ লাভ করিলেও সিদ্ধ সাধক মৃথে কিছু বলিতে পারেন না।
- ৪৬ ১৬ 'মৃক্তি: করফলায়তে'—বিবেকচ্ড়ামণি, ১৮৫। মোক্ষ করতলস্থ ফলবৎ স্পষ্ট হয়, অর্থাৎ সিদ্ধ সাধক সর্বদা অন্থভব করেন, তিনি সর্বপ্রকার বন্ধনবিহীন, নিত্য মুক্ত।
- ৫২ ৯ পরমপুরুষার্থ: পুরুষের প্রয়োজনীয় চতুর্বর্গ—ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষকে 'পুরুষার্থ' বলে। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শনে পুরুষের (মাহ্রষ বা সাধকের) চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য মোক্ষকে 'পরম পুরুষার্থ' বলা হইয়াছে।
- ৫৬ ১২ গোভিল গৃহ্বত্ত : গোভিল-কৃত স্বৃতিগ্রন্থ—গৃহস্থের ধর্মকর্ম-বিবাহাদি-বিষয়ক।
- ৬২ ১৪ 'ক্লামীজী ষতদিন না পুনরায় বিলাত গমন করিয়াছিলেন'—১৮৯৯ খৃ: ২০ জুন স্বামীজী বিভীয়বার পাশ্চাত্য অভিম্থে যাতা করেন, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা সঙ্গে যান।
- ৬৪ ৮ 'নর ও নারায়ণ নামে'—শ্রীমন্তাগবতে উক্ত শ্রীভগবানের ব্যবভার হুই ধবি, ইহারা ব্দগৎকল্যাণে বদরিকাশ্রমে তপস্থা করেন।
- ৬৫ ২৭ 'ত্ৰোধনও বিশক্ষণ দেখেছিলেন, অৰ্জুনও'—কুক্লফেজের বৃদ্ধের প্রাকালে শ্রীকৃষ্ণ সন্ধির প্রভাব লইয়া গেলে ত্রোধন তাঁহাকে

বন্দী করিতে উন্ধন্ত হন। ভগবান তথন ভাঁহাকে বিশ্বরূপ দর্শন করান। ছর্বোধন মনে করেন, উহা ভেলকি। কিন্তু মুদ্দের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ শরীরে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্ন তদাভচিত্তে স্তব করিয়াছিলেন।—(গীতা, ১১শ অধ্যায়)।

- ৬৯ ১৭ 'হংখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে'— গিরিশচন্দ্র খোষ রচিত শ্রীরামরুফের জন্মতিথি-সম্বদীয় সঙ্গীত।
- १১ ৫ 'নীলাম্ববাব্র বাগানে'—বেলুড়ে বর্তমান মঠবাড়ি প্রভিষ্ঠিত হইবার পূর্বে (১৮৯৮ খৃ: ১৩ কেব্রুআরি হইতে) বেলুড়ে নীলাম্বর-মুখোপাধ্যায়ের গলাতীরম্ব বাগানবাড়ি ভাড়া লওয়া হয়। নীলাম্বর বাবু কাশ্মীরের দেওয়ান (१) ছিলেন। বাড়িটি বেলুড় মঠের দক্ষিণে অবস্থিত।
- ৭৬ ৭ কত মণি পড়ে আছে চিস্তামণির নাছ হ্রারে'—কমলাকাস্ত-বিরচিত মাতৃসঙ্গীত 'আপনাতে আপনি থেকো মন'—এই গানের শেষ চরণ। নাছ বা নাচহুয়ার—সদর দরজা।
- ৭৫ ২২ 'পঞ্চম পুরুষার্থ' : ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ--এই চারিটি পুরুষার্থ ; ভক্তিশাস্ত্র-মতে পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম বা পূর্ণ নির্ভরতা।
- ৭৫ ২৫ 'ঠাকুরের সেই গোহত্যা পাপের গর'—বাগানের ফুলগাছ নই করার জনৈক আন্ধণ একটি গরু হত্যা করে। গোহত্যার পাপ তাহাকে স্পর্ণ করিতে আদিলে আন্ধণ বলে, 'হন্তের অধিপতি দেবতা ইদ্রকে পিয়া ধর।' সব কথা শুনিয়া ইদ্র আন্ধণকে পরীক্ষা করিতে আদিলেন, বাগানটির খ্ব স্থাতি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাগান কে করিয়াছে?' আন্ধণ জানাইল, 'আমি করিয়াছি।' 'গরু কে মারিয়াছে?'—জিজ্ঞাসা করার আন্ধণ ইদ্রের ঘাড়ে দোব চাপাইবার চেষ্টা করে। ইদ্র বলেন, বে বাগান করিয়াছে, সেই গরু মারিয়াছে। অর্ধাৎ কর্তৃত্ববোধ থাকা পর্যন্ত ও অশুভ তুই কাজেরই দারিম্ব গ্রহণ করিতে হইবে।
- ৮২ ২৩ জীবমুক্ত অবস্থা: শরীর থাকাকালেই মুক্ত অবস্থা-লাভের নাম 'জীবমুক্তি'। শরীর ভ্যাগের পর যে মুক্তি, ভাহা 'বিদেহ মৃক্তি'।

### পুঠা পঙ্জি

- ৬৩ :৩ 'মজলো আমার মন্ত্রমরা কালীপদ-নীলকমলে'—রচরিতা সাধক কমলাকান্ত।
- ৮৪ > গুরুগোবিন্দ: গুরুগোবিন্দ শিধদিগের দশম গুরু। তাঁহার সমরে
  শিধপণ মহাপরাক্রান্ত জাতিরূপে গঠিত হইরাছিল। এইব্য এই গ্রন্থাবলীর ৫ম খণ্ডে—পু: ২৬৭
- ৮৭ ১৫ 'মাজাজে বখন মন্মথবাৰুর বাড়ীতে ছিলাম'—পরিব্রাজক অবস্থার
  ১৮১২ খৃঃ ভিদেমর মাদে মাজাজের ডেপুটি একাউণ্টেণ্ট জেনাবেল
  মন্মথনাথ ভট্টাচার্য স্বামীদীকে পণ্ডিচেরি হইতে মাজাজে লইয়া
  আদেন। ১৮৯৩ খৃঃ ১০ই ফেব্রুমারি পর্যন্ত স্বামীদী মাজাজে
  অবস্থান করেন।
- ৮৮ ১৭ 'কাকতালীরের স্থায়'—স্থায়শান্তের প্রাসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। গাছে কাকটি বসিবার সঙ্গে তালটি পড়িল, লোকের ধারণা হইল, গাছে কাকটি ৰদাই বুঝি ভাল পড়িবার কারণ; বান্তবিক ভাহা নহে।
- ৯০ ১৬ 'হিন্দুধৰ্ম কি । ব'লে একটা বাঙলার নিধতুম'—'হিন্দুধৰ্ম ও শ্ৰীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধ 'ভাববার কথা' পুস্তকে সন্নি:বশিত। ত্রঃ এই গ্রহাবলীর ষষ্ঠ খণ্ডে পুঃ ৩
- ৯৭ > অইাধ্যাদ্ধী পানিনি: ব্যাকরণের পাণিনিস্ত্র আট অধ্যায়ে বিভক্ত।
  মহর্ষি পতঞ্চলি-কৃত ইংগর ভার 'মহাভার' নামে পরিচিত।
- ১০০ ৪ 'অনাবৃত্তিঃ শকাৎ': বেদাস্তস্ত্র, ৪।৪।২২; মৃক্তপুরুষের পুনরাবৃত্তি (সংসারে পুনর্জন্ম) হয় না।
- ১০১ ১৪ পঞ্চলীকার: 'পঞ্চলী' প্রীমদ্ ভারতীতীর্থ ম্নীশব বিরচিত। 'ভত্ববিবেক', 'ভূতবিবেক', 'পঞ্চলোষবিবেক', 'বৈত বিবেক', 'মহাকাব্যবিবেক' প্রভৃতি 'পঞ্চল" প্রিচ্ছেদে বর্নিত বেদান্তের বিশিষ্ট
  প্রকরণ গ্রন্থ। সামীদীর উদ্ধৃতিটি পঞ্কোষবিবেক-এর ৪০-সংখ্যক
  স্পোক।
- ১১৯ ২৬ 'গল্কাতের হাতে পড়ে'—রোমক সাম্রাক্ষ্যের ধ্বংদের অক্তর্য কারণ গল্-প্রভৃতি বর্বর জাতিদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ। গলেরা কেণ্টজাতির সমগোত্রীয়; কালক্রমে ভাহারা ফ্রান্সে বদবাস করিতে থাকে।

জুনিয়দ সীজার তাহাদিগকে পরাজিত করেন; কিন্ত তাঁহার মৃত্যুর পর তাহারা আবার মাধা তুলিতে সমর্থ হয়।

- ১১৯ ১৩ ডাফ্রইনের ক্রমবিকাশবাদ: চার্লস্ রবাট ডাফ্রইনের 'Origin of Species' গ্রন্থে বনিত ক্রমবিকাশবাদে (Theory of Evolution) নিয়হবের প্রাণী হইতে উচ্চন্তরের প্রাণীতে ক্রম-পরিণতির কথা আলোচিত হইরাছে।
- ১৩০ ২৭ 'দল্লাপ্যদল্লাক্সকাব্যিকা নো'— বিবেক্চ্ডামণি, ১১৩। মালা সং
  অসৎ বা উভন্ন ভাব-মিশ্রিত অস্ত কোন পদার্থও নহে। ইংাকে
  'অনির্বচনীয়বাদ' বলে।
- ১৩১ ৮ 'ঠাকুরের সেই মৃতি-মৃটের গল্প'—গল্লটি 'কথামৃতে' আছে। এক ব্রাহ্মণ তাঁহার মোট বহিবার অক্ত একজনকে সঙ্গে লন। তিনি জানিত্বেন না, ঐ ব্যক্তি মৃতি। কিছুদ্র গিল্লা ভাহার কোন আনাচার লক্ষ্য করিলা ব্রাহ্মণ বলিলেন 'তুই মৃতি নাকি রে!' তখন সেই মৃটে বলিল, 'ঠাকুর মশাই, ভবে আমি চললাম।' ব্রাহ্মণ বলিলেন, 'কি হ'ল রে!' সেই মৃটে-ক্রপী মৃতি বলিল, 'আমার বে চিনে ফেলেছেন!'
- ১৩৯ ১৪ 'क পएर दिन वा नीखर'—विटवक हुडांमनि, ४०১
- ১৪১ ১ 'ন ( মৃক্তি: ) দিধ্যতি ত্ৰহ্মশতান্তরেহপি'—বিবেকচ্ড়ামণি, ৬
  - 8 'न थरनन न ८५कामा छारश्रीनरक'—दिकवरनाभिनियम्, ७
- ১৫২ ২৩ 'আহারভ:ছা সন্বওছিঃ সন্বওছো গ্রুবা স্বৃতি, স্তিলভে সর্বগ্রহীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।—ছান্দোগ্য উপ., ৭।২৬:২; নারদ-সন্ধ্যার-সংবাদ।
- ১৫৬ ১৪ 'বৈদিক কল্প, গৃহ্ন ও শ্রেভিস্ত্র'—কল্পত্র: (১) গৃহ্নস্থল—শ্বতি-অবগদনে গৃহস্থদের অস্ত্রভিদ্ন ধর্ম; (২) শ্রেভিস্ত্র—বেদের কর্ম-কাওবিষয়ে নির্ধারণ।
- ১৫৬ ১৫ রখুনন্দনের শাসন—শাধ্নিক বহদেশে প্রচলিত যুক্তিবারা প্রতিষ্ঠিত
  বিখিব্যবস্থা। মিতাক্ষরার শাসন—বাঙ্গা ব্যতীত ভারতের অপর
  প্রদেশে প্রচলিত স্থতির শাসন।
  মন্ত্র্তির শাসন—'মন্ত্রংহিভা'ই আর্যসংস্কারের বিধিব্যবস্থার মূল গ্রন্থ।

- ১৬০ ১৩ 'গিরি গণেশ আমার শুভকারী'—দাশর্থি রায়-রচিত আগমনী গান।
- ১৬৬ .৬ নড়ালের রায় বাবু—বশোহর জেলার নড়াইলের জমিদার। এখন কানীপুরে ইহাদের বসবাস।
- ১৭৩ ৫ 'পান্দিক পত্ৰ বাহির করিবার প্রস্তাব'—'উঘোধন' পত্রিকা বাঙলা
  ১৩০৫, ১লা মাঘ প্রথমে পান্দিক পত্রিকা হিদাবে প্রকাশিত হয়।
  ১০ম বর্ষ ১৩১৪, মাঘ হইতে ইহা মাসিক পত্রিকারণে প্রকাশিত
  হইতেছে।
- ১৭০ ১০ 'পজের প্রস্তাবনা'—স্বামীনী লিখিত 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রস্তাবনা
  'বর্তমান সমস্তা'; দ্র:—এই গ্রন্থাবলীর ৬৳ থণ্ডে পৃ: ২০।
- ১৭৯ ১৩ শুদ্ধাবৈতবাদ: এখানে আচার্যশংকরের অবৈতবাদই বুঝিতে হইবে। ১৮০ ৬ 'আব্রহ্মশুদ্ধ পর্যস্ত'—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্যস্ত, অর্থাৎ বিশ্বস্থাতর
- চরাচর সব কিছু। ১৮০ ২৬ 'এথনি খাল কেটে জল আনতে'—অনাবৃষ্টিকালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চাষীর
- খাল কাটিয়া জমিতে জল আনার গন্ধটি শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন।
- ১৮১ ২১ 'মনটাকে মারতে হবে'—মনের বহিম্থী বৃদ্ভিকে প্রশমিত করিতে হইবে। উত্তরাখণ্ডের সাধুদের মধ্যে প্রচলিত স্থক্তি: মনকো মারো, তনকো জারো।
- ১৮৩ ৫ 'ন্তিমিত সলিলরাশি প্রধামাধ্যাবিদীনন্'—নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা, দ্বির সাগরের তরজ-রহিত অবস্থার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। বিবেকচুড়ামণি, ৪১৭
- ১৮৫ ২১ 'বিনিহস্তাসদ্গ্রহাৎ'—আত্মলানহীন ব্যক্তি অসত্যবস্ত গ্রহণ করিয়া বিনষ্ট হয় ৷—বিবেকচ্ডামণি, ৪
- ১৮৭ ৮ 'প্যারিস প্রদর্শনী'—ক্র: এই গ্রন্থাবলীর ৬ঠ খণ্ডে পৃ: ৪৭।
- ১৯২ ৯ 'পরমধন দে পরশমণি'—কমলাকান্তের গান 'আপনাতে আপনি থেকো মন'-এর ৩য় পঙক্তি।
- ১৯৪ ৭ ঢাকার মোহিনীবাব্র বাড়িতে—ঢাকার অনিদার মোহিনীমোহন দাসের বাড়িতে খামীজীর থাকিবার ব্যবহা হয়।

- ১৯৪ ২৪ 'হ-র জী'—ঢাকার হরপ্রসর মজুমদার মহাশরের জী।
- ১৯৫ ১৩ কটন সাছেব: ভারতহিতিবী শুর হেনরী কটন ভৎকালে আসামের চীফ কমিশনার ছিলেন।
- ১৯৫ ২১ 'শহরদেবের নাম'—জাসামে ভক্তি-জান্দোলনের পুরোধা ঐশহর-দেব বা 'হছরদেব', ঐচিচতক্তদেবের সমসাময়িক।
- ১৯৯ ২৩ 'বৌদ্বযুগেই স্ত্রীমঠ'—বৌদ্ধযুগেই প্রথম স্ত্রীমঠ স্থাণিত হয়; শিশু
  আনন্দের অহুরোধে ভগবান বুদ্ধ অহুমতি দেন। তাঁহার পালনকর্ত্রী মাতৃ-ধদা মহাপ্রজাপতি গৌডমী স্ত্রীমঠের প্রথম অধ্যক্ষা হন।
- ২০২ ১২ 'ধে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলা হয়েছে'—মিদেস সেভিয়ার, মিসেস ওলি বুল, মিস নোবল প্রভৃতি স্বামীজীর কাজে সহায়তা করিবার জন্ম ভারতবর্ষে আনিয়াছিলেন।
- ২১১ ২৬ 'क्रि. সি. কেমন নৃতন ছন্দে'— শ্রীরামকক্ষের পরম ভক্ত ও নাট্যকার
  গিরিশচন্দ্র ঘোষ ( স্বামীক্রী তাঁহাকে তাঁহার ইংরেক্রী নামের
  আতক্ষর অহযারী G. C. বলিয়া ডাকিতেন) অমিত্রাক্ষর ছন্দ নৃতন রূপে তাঁহার নাটকে ব্যবহার করেন। এই নৃতন ছন্দ 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত।
- ২১৫ ১৮ শ্রীবাসকৃষ্ণন্তবমালা: স্বামীজী-রচিত শ্রীবাসকৃষ্ণের আরাত্রিক ন্তোত্র— "ওঁং ব্লীং ঋতং স্বসচলো" ইত্যাদি। ত্র:—৬র্চ খণ্ডে পৃ: ২৫৩
- ২১৬ ১১ 'ঠাকুরের কথা সাপচলা, আর সাপের ছিরভাব'—একই সাপ, যেমন কথন চলে, আবার কথনও নিজিন্ন হইরা কুওলী পাকাইরা পড়িয়া থাকে, দেইরূপ একই ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুণরূপে প্রতিভাত হন। যথন ভিনি স্টি ছিডি প্রলম্ন করেন, তথন তাঁহাকে দিবর বা সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। যথন ভিনি এ-স্বের উর্ধ্বে শুদ্ধস্বরূপে অবহিত, তথন তাঁহাকে নিগুণ ব্রহ্ম বলা হয়।
- ২২৩ ১ 'এক শ্রেণীর বেদান্তবাদীদের ঐরপ মত আছে'—ব্যষ্টিগত মৃক্তি যথার্থ মৃক্তি নয়, সমষ্টিগত মৃক্তিই মৃক্তি—বৈদান্তিক অপ্লয়দীক্ষিতের মত।
- ২২৫ ১০ 'রযুনন্দনের অটাবিংশতিভদ্ধ'—প্রচলিত শ্বতিগ্রন্থ; তিথিতত্ব প্রায়শিত প্রভৃতি ক্রিয়াকাও আলোচিত।

- ২২৭ ১৮ 'সংস্কৃত ভাষার একটি স্বৰ্'—শরৎচক্র চক্রবর্তী-রচিত শ্রীগ্রীরামরুক্ষান্ত-স্থবমালা ( ১ম সংস্করণ ) পৃত্তিকার স্বাইম স্থব— শ্রীরামরুক্ষরালীলা-স্থোত্তম্'।
- ২৩১ ১০ 'আমি কিছুদিন গানীপুরে পাওহারী বাবার সন্ধ করি'—দ্র: পত্রাবদীতে ঐ প্রসন্ধ, এবং ১ম খণ্ডে 'পঙ্হারী বাবা' প্রবন্ধ।

### স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে

- ২৬৩ ৬ 'নদীতীরে বেলুড়ের কুটী:র'—মঠের জমিতে পূর্ব হইতেই কয়েকটি বাড়ি হিল, ভাহার একটিতে মিলেদ বুল বাদ করিতেন। স্বামীজী ও অক্সান্ত সন্মাদীরা তথন অল্লগ্রে দক্ষিণে গলাতীরে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানে থাকিতেন।
- ২৬৫ ১০ 'স্বামীজীর অষ্ট্রবর্ষব্যাপী ভ্রমণের'— শ্রীরামক্তফের ডিরোভাবের পর
  ১৮৮৬ খৃঃ অগস্ট হইতে ১৮৯৩ খৃঃ ৩১ মে আমেরিকা যাত্রা পর্যন্ত কয়েক বংসর স্বামীজী সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন।
- ২৬৮ ১ 'আমাদের তিনজন'—মিদ ম্যাকলাউড (জয়া), মিদেস বুল (ধীগামাতা) ও মার্গারেট (নিবেদিতা)।
- ২৬৮ ৩ 'একজনকে ব্রহ্মচর্ষরতে দীক্ষিত করেন'—মিদ্ মার্গারেট নোবল;
  ১৮৯৮ খৃ: ২ণশে মার্চ তারিখে দীক্ষাগ্রহণের পর তাঁর নাম হয়
  'ভগিনী নিবেদিতা'।
- ২৬৮ ১০ 'দায়রণে প্রাপ্ত দেই মহৎকার্য'—'শিবজ্ঞানে জীবদেবা' এবং জগতের হিত হইবে এইরূপ কার্য; শ্রীরামক্তক্ষ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার হারা স্বামীজী এই মহৎকার্বের স্কুচনা করিয়া গিয়াছেন।
  - ২৬৮ ১০ 'তখনকার রাজনীতিক গগন···একটা ঝড়ের স্চনা'—প্রেগ প্রতিরোধের জন্ত ব্রিটিশ দৈনিক নিয়োগ এবং তাহাদের কার্বকলাপের ফলে দেশে আত্ত্বের কৃষ্টি হয়। পুনার প্রেগ কমিশনার মিঃ র্য়াও (Rand) ও অপর একজন মিঃ আয়ার্স্ট (Lt. Ayerst) দামোদর চাপেকর নামক এক দেশপ্রেমিক ভরুপের হত্তে নিহত হয়।

২৬৮ ২২ 'মহামারী দেখা দিয়েছিল এবং অনসাধারণকে সাহদ দিবার অন্ত

- ব্যবহাও চলি:ভছিল'—১৮৯৮ খৃঃ কলিকাতার প্রেণ মহামারী দ্র করিবার জন্ত স্বামীজী ও ভগিনী নিবেদিভার জনগেবাম্লক প্রচেষ্টা জনসাধারণের মন হইতে আভঙ্ক দ্র করিয়াছিল।
- ২৬৯ ৩ 'একটি বড় দল'—দাজিলিং হইতে ফি রিয়া ১১ই মে ১৮৯৮ খামীলী করেকজন গুরুলাতা এবং মিদেস গুলি বুল, মিস্ ম্যাকলাউড ও নিবেদিভাসহ আলমোড়া যাত্রা করেন। সঙ্গে কলিকাভাছ আমেরিকান কনসাল জেনারেলের পত্নী মিদেস প্যাটারসনও ছিলেন। জ্বইয় খামী শ্রহানন্দ প্রণীত 'অতীতের শ্বতি'—পৃ: ১০৫।
- ২৭০ ২৭ ক্যাপ্টেন দেভিয়ারের গৃহে'— দেভিয়ার দশতি সেই সময়
  আলমোড়ায় লালা বদীশার বাগান-বাড়িতে কিছুদিন অবহান করেন।
  স্বামীজীও স্বাহ্যলাভের জন্ম এস্থানে কিছুদিন ছিলেন।
- ২৭১ ৩ 'দীকিতা এক ইংরেজ মহিল।'—ভগিনী নিবেদিতাই একমাত্র দীকিতা ইংরেজ মহিলা। অপর গুইজন মিদেস বুল ও মিস্ম্যাকলাউড ছিলেন আমেরিকান।
- ২৭৩ ১০ মাটিসিনি (১৮০৫-৭২): উনবিংশ শতান্দীর গোড়াতেই ইতানীর
  চিত্থাবীর জোনেফ মাটিসিনির আবির্ভাব হয়। ফগানী লেধকগণের
  রচনাবলী ও রোমের অতীত ইতিহাস তাহার মনে খাধীনতাম্পৃহা
  উদ্দীপ্ত করে। ছাত্রাবহাতেই তিনি একটি গুপ্ত সম্প্রদায়ে যোগ
  দেন এবং অগ্রীয় সাম্রাজ্যের অধীনতা হইতে ইতালিকে উদ্ধার
  করিবার জন্ম আধীবন সংগ্রাম করেন।
- ২৭৩ ১৬ 'সাধ্বেশে বর্ষ্যাপী ভ্রমণ'— শিষাদ্ধী ও তংপুত্র শাহদী কৌশলে ফলের ঝুড়িতে আয়গোপন করিয়। আগ্রা হইতে পলায়ন করেন, সাধ্বেশে বহুতীর্থ ভ্রমণ করিয়া ১৬৬৬ খৃঃ শেষভাবে গৃ:হ পৌছান।
- ২৭৪ ২২ 'ছাগৰিশুর জন্ত প্রাণ দিতে উত্তত'—বৃদ্ধদেবের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, অতঃপর বিখিদার তাঁর রাজ্যে পশুবদি বন্ধ করিয়া দেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'বৃদ্ধচুরিত' নাটকে এটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।
- ২৭৫ ৩ 'ক্লপদী অম্বপাদী'—বৈশাদীর বারবনিতা। ভগবান বৃহদের বৈশাদীতে আদিলে তাঁহার অক্সান্ত ভক্তদের সহিত অম্বপাদী তাঁহাকে দর্শন

করিতে আদে এবং তাহার পতিতা-জীবনের ইতিহাস ব্যক্ত করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়। ভগৰান বৃদ্ধ তাহাকে অভয় দিয়া নব জীবনের পথ প্রদর্শন করেন।

- ২৭৫ ১৩ পারক্ষের বাব-পদ্বিগণ (Babists): ১৮৪৪-৪৫ খৃ: মির্জা আলি
  মূহমদ নামক এক পঞ্চবিংশভিবর্ধীয় যুবক এক নৃতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা
  করেন। তাঁহার মতাবলম্বিগণ বাবপন্থী (Babist) নামে পরিচিত।
  তাহারা হজরত মহম্মদকে ভগবানের আদিষ্ট ব্যক্তি ও কোরানকে
  ভগবানের বাণী বলিয়া স্থীকার করিলেও কোরান যে ভগবানের
  শেষ বাণী, তাহা মানে না। ১৮৫০ খৃ: পারসীক সরকার তাঁহাকে
  সর্বসমক্ষে গুলি করিয়া নিহত করে। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার
  মতাবলম্বিগণ 'আজালি' (Azali) এবং বহাই (Bahai) এই তুই দলে
  বিভক্ত হয়। বহাইগণ পাশ্চাত্যদেশে এবং ভারতবর্ষে ধর্মপ্রচার
  করে। এখনও এ-সব স্থানে বহু বাবপন্থী আছে।
- ২৭৬ ১৮ 'এই তুই ব্যক্তি এবং শ্রীরামক্বফ কর্মিয়াছেন'— রাজা রামমোছন রায় হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে, ঈশ্বচজ্র বিভাগাগর মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে এবং শ্রীরামকৃষ্ণ হুগলি জেলার কামারপুক্র গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভিনটি গ্রাম আরামবাগ অঞ্চলে কয়েক মাইলের মধ্যে অবস্থিত।
- ২৭৭ ২৬ ডেভিড হেরার: ১৭৭৫ খৃঃ স্কটল্যাণ্ডে হেরারের জন্ম হয়। ১৮০০ খৃঃ ঘড়ির ব্যবসা করিতে কলিকাতায় আসেন। ১৮২০ খৃঃ ঘড়ির ব্যবসা বিক্রয় করিয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে লোকহিতত্রতে আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি এদেশে ইংরেজী শিক্ষার অস্তুতম প্রবর্তক ও অন্বিতীয় ছাত্রদরদী।
- ২৭৮ ১১ 'পুরাতন শিক্ষক স্কটন্যাগুবাসী হেন্টিগাহেব'—জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজে অধ্যয়নকালে অধ্যক্ষ Rev. W. Hastie সাহেবের নিকট নরেজনাথ দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহার নিকট তিনি শোনেন সমাধি অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে হইলে দক্ষিণেশরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকটে ষাইতে হইবে।
- ২৮৪ ৩ 'বৈঞ্বগৰ কল্পনামূলক গীতিকাব্যের পরাকার্ছা'—ছিন্দীভে স্থরদাস,

মীরাবাদ প্রভৃতির ভন্তন, দান্দিণাত্যে আলোয়ারদের ভক্তিমূলক গান, এবং বাঙ্গায় বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী একযোগে দ্বরপ্রীতি এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে।

- ১৮৭ ১০ 'কাশীর সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর কথা'—১৮৮৮ খৃঃ ভীর্থপর্যটনকালে কাশীর 
  ত্র্গাবাড়ির নিকট একদল বানর স্বামীজীকে তাড়া করে। এক বৃদ্ধ
  সন্ন্যাসীর নির্দেশে স্বামীজী ত্রিয়া দাঁড়াইলে বানরগুলি পলায়ন
  করে। এইথানেই স্বামীজী শিক্ষালাভ করেন: 'Face the brute'
  —পশুশক্তির সমুখীন হও, পিছন ফিরিওনা।
- ২৮৭ ১৭ 'ইহাই বুদ্ধের জন্মভূমি'—হিমালয়ের পাদদেশ তরাই অঞ্ল, ষ্থার্থ জন্মভূমি কপিলাবান্ত এথান হইতে বহুদ্রে।
- ২৮৮ ৮ চন্দ্রগুপ্তর আবির্ভাব: আত্মানিক খৃইপূর্ব ৩২২ নন্দবংশের ধ্বংস
  সাধন করিয়া মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন।
  পঞ্জাব ও সিন্ধু হইতে গ্রীক বিভাড়ন, সেকেন্দার সাহের
  (Alexander the Great) অন্ততম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি সেলিউকাসের
  ভারতাক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া সীমান্তের গ্রীক-বিন্ধিত প্রদেশগুলির
  প্নরধিকার এবং ভারতবর্ষে এক স্থার-প্রসারী সাম্রাজ্য ভাপন
  প্রভৃতির জন্ম চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।
- ২৮৮ ১১ 'বেথানে বিজয়ী সেকেন্দর প্রভিহত হইয়াছিলেন'—গ্রীকবীর সেকেন্দর সাহের ভারত-অভিযান বে একেবারেই সহজ্ঞসাধ্য হয় নাই, পরস্ক পদে পদে প্রভিক্ষ হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ ভাহা প্রমাণ করিয়াছেন। গ্রীক ঐতিহাসিক-বর্ণিত 'পোরাস' (Porus) অর্থাৎ পুরু ঝিলাম ও চিনাব নদীন্বয়ের মধ্যবর্তী এক ক্ষুত্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। সেকেন্দর সাহের বিক্ষকে তাঁহার যুদ্ধ ও শৌর্ববীর্ষের পরিচয় স্থবিদিত।
- ২৮৮ ১৩ গান্ধার ভার্ম্ব: তকশিলার ধ্বংসাবশেষ ও আফগানিছানের প্রাচীন স্থানগুলিতে এই ভাস্কবের নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃদ্ধমৃতি ও বৌদ্ধমৃণের স্থাপত্যসমূহ ইহার অন্তর্গত। গান্ধার ভাস্কর্থের কলাকৌশল গ্রীক-শিল্প হইতে গৃহীত বলিয়া ইহাকে ইন্দোগ্রীক

ভারুণ বলা হয়। কুশান্ত্রে চীন, তুকী হান ও দ্র প্রাচ্যের দেশগুলিতে এই শিল্প ছড়াইয়া পড়ে।

- ২৯৬ ১৮ বীর চেৰিজ থাঁঃ মোদল সদার চেজিজ থাঁ (১:৬২-১২২৭) নিজের

  আহাবিখাস, কটসহিষ্টা ও সাহসের বলে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর
  হইতে পশ্চিমে রুক্ষসাগর পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেন। মধ্য
  ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি আক্রমণ করেন এবং দিলীতে
  ইলত্তমিসের রাজ্তকালে পঞ্জাব পর্যন্ত আসিয়াছিলেন। চীনা
  ভাষার cheng-sze শব্দের অর্থ 'শ্রেষ্ঠ বোদা'। বাল্যকালে
  তাঁহার নাম ছিল তেম্চিন।
- ২৯৭ ৩ 'প্রবৃদ্ধ ভারত' মায়াবতীতে নবপ্রচিত্তিত আশ্রমে স্থানান্তরিত—
  মাসাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী 'প্রবৃদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক
  রাজম্ আয়ারের মৃত্যু হয় ১৮২৮ খৃঃ জুন মাসে। ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের
  সাহায্যে আলমোড়া জেলায় মায়াবতী অঞ্চলে এক সাহেবের
  চা-বাগানের জমি ও গৃহ ক্রীত হইলে ১৮৯৯ খৃঃ মার্চ মাসে অবৈত
  আশ্রম স্থাপিত হয়। ভখন স্থামীজীর নির্দেশে মান্তাজ হইতে প্রবৃদ্ধ
  ভারতের কার্যালয় অবৈত আশ্রমে স্থানান্তরিত হয়। স্থামীজী তাহার
  শিক্ত স্থামী স্থরপানন্দকে অবৈত আশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ ও প্রবৃদ্ধ
  ভারত' পত্রিকার সম্পাদক করিয়া পাঠান।
- ২৯৮ ২৪ 'রামরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রতারণা করিবার পরামর্ণ'— তুলনীয়: 'তুচ্ছং ব্রহ্মপদং পরবর্সম্ব: কুড:'।
- ৩০০ ১০ 'তাঁহার এক শিক্যা'—এই শিক্ষা নিঃদলেহে নিবেদিভা স্বয়ং, কারণ তিনিই একমাত্র আমেরিকাবাদিনী নহেন।
- ৩০৫ ২৩ 'হকেমানের নিংহাদন'—তথ্ত-ই হুলেমন পর্বত।
- ৩০৭ ১৪ জান্টিনিয়ান (৪৮৩-৫৬৫): জান্টিনিয়ান স্থানিষ্ক প্রাচ্য বোষক সমাট (Eastern Roman Emperor); তাঁহার রাজবকাল ৫২৮ হইতে ৫৬৫ খৃ:। আইন দংস্কারকরূপে তিনি বিশেষ প্রাদিষ্কি লাভ করিয়াছিলেন।
- ৬০৮ ৪ কাৰ্বকলাণ ও পতাবলা: Acts of Apostles এবং Epistles of

- নামাহ্যায়ী রাষ্ট্রগুক হুরেজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রভিষ্ঠিত, অধুনা 'হুরেজনাথ কলেজ' নামে পরিচিত।
- ৩৩৫ ২ বলভাচার্ব সম্প্রদায়: শুদ্ধাবৈতবাদী, ইহারা মারা স্বীকার করেন না।
- ৩৩৬ ২০ 'টমাস আ কেম্পিসের Imitation of Christ'—দ্র: এই গ্রন্থাবদীর বর্চ থণ্ডে স্বামীজীর অহবাদ 'ঈশাহসরণ'।
- ৩৪৩ ১৪ 'গণেশের আদন'—মহাভারতের লিপিকার গণেশের ভূমিকা লেথক গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ লিপিকারের আদন গ্রহণ করিলেন।
- ০৪৩ ২৬ 'ডেলদার্ট ব্যায়াম'—কোন যন্ত্রপাতির দাহাষ্য ব্যতিরেকে হাত-পা চালনা করিয়া ভারদাম্য (balance) বজার রাখিয়া শারীরিক ব্যায়াম, ঐ সময় কিছুদিন আলমবাজার মঠে খ্ব চলিয়াছিল। ত্রঃ 'স্থতিকথা' (স্বামী অধ্তানন্দ) পঃ ২০২।
- ৩৪৭ ১২ 'দমটানা ইত্যাদি বই আর কিছু নয়'—পূরক-কুন্তক-রেচক ইত্যাদি প্রাণায়ামের প্রাথমিক অভ্যাসকেই এথানে লক্ষ্য করা হইয়াছে।
- ৩৪৮ ২৬ ব্রহ্মস্ত্রের ভাষা: শহর, রামামুক্ত, মধ্ব, বল্লভ, নিম্বার্ক, ভাষ্কর, শ্রীকণ্ঠ প্রভৃতি নিক্ষমত প্রতিষ্ঠার কম্ম ব্রহ্মস্ত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন।
- ৩৫২ ৯ শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় : বরানগরে একটি বিধ্বাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।
  ১৮৯৫ থৃ: প্রথমদিকে ভারতীয় বিধ্বাদের অবস্থা সম্বন্ধে ক্রকলিন
  রমাবাদ সার্কেলের সহিত স্বামীজীর মতভেদ হইলে স্বামীজী
  ক্রকলিনে ভারতীয় নারীদের বিষয়ে একটি বক্তৃতা দেন এবং সংগৃহীত
  অর্থ শশিপদবাব্র বিধ্বাশ্রমে দান করেন। ত্রঃ স্বৃতিক্থা ( স্বামী
  অর্থগুনিন্দ্র ) পৃঃ ১৮৮।
- ৩৫৫ ৯ 'কলিকাতায় ত্ইটি মাত্র বক্তৃতা'—প্রথম স্বকৃতা রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রাক্তি স্তিনন্দন-সভায়, বিতীয়টি স্টার বিয়েটারে প্রদন্ত।
- ৬৬৪ ২৬ Utilitarian (উপৰোগিতাবাদী): বেছাম, মিল, হাৰ্বাট স্পেলার
  প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত 'Utilitarianism'-এর সমর্থক। 'Greatest good for the greatest
  number' অর্থাৎ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিষাণ ক্ষের
  ব্যবস্থাই এই মডের লক্ষ্য।

- ৩৭৩ ২৪ 'ও রণে বঞ্চিত গোবিন্দদাস'—গোবিন্দদাস ঐচৈতশ্ব-পরবর্তী যুগের বৈশ্বৰজ্ঞ ও পদাবলীকার। তিনি ঐচিতজ্ঞের মহিমা ও রূপ কর্মনার আবাদ করিয়া কবিতার বর্ণনা করিতেন। ঐচিতন্যের সাক্ষাৎ দর্শন পান নাই বলিয়া অনেক পদের শেবে গোবিন্দদাস এই ধরনের আক্ষেপ করিয়াছেন।
- ৩৮৪ ১৪ '৯৩টা মূল দ্রব্য (93 elements)'—স্বামীজীর এই আলোচনার পর
  অর্ধ শতালী কালের মধ্যে বৈজ্ঞানিকগণ আরও কয়েকটি মূল দ্রব্য
  আবিষ্কার করিয়াছেন। অবশ্য ইলেক্ট ন-তত্ত্ব পরমাণু-তত্ত্বের ধারণা
  আমূল পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে।
- ৬৭০ ৮ 'জ্ল ভার্নের Scientific novels'—Jules Verne, (১৮২৮-১৯০৫)। 'Five weeks in a Balloon', 'Journey to the Centre of the Earth', 'Round the World in Eighty Days', 'Three Thousand Leagues under the Sea', প্রভৃতি বিজ্ঞানমূলক করনাশ্রমী উপস্থাসের বিখ্যাত ফরাসী রচয়িতা।
- ৩৭০ ৯ কার্লাইন (১৭৯৫-১৮৮১): স্কটন্যাণ্ডের প্রতিভাশানী নেথক। Sartor Resartus: ১৮৩৩ খৃ: বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর তীব্র কটাক্ষপূর্ণ এবং দার্শনিক ও নৈতিক আদর্শবাদের পক্ষে নিখিত গ্রন্থ।
- তি ২৭ জন স্বাট মিল (১৮০৬-৭৩): অর্থনীতি, ধর্ম, স্তায়দর্শন, রাজনীতি ও সমাজতত্ব-বিষয়ক বিভিন্ন গ্রন্থ-প্রণেতা। ১৮৬৫ খঃ হইতে তিনি বুটিশ পার্লামেন্টের সদস্য হন।
- ৩৮৮ ৪ 'চার্বাকের দৃশ্যদত্য মত'—চার্বাক সম্প্রদায় প্রত্যক্ষকেই সত্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের মতে 'ভস্মীভূতক্ত দেহক্ত পুনরাগমনং কুতঃ ?'
- ৪-২ ২২ 'গৌরাঙ্গের পেট ভরায়'---এখানে গৌরাজ-শব্দের অর্থ শ্বেডকায় ইংরেজ।
- ৪০৫ ২০ 'দিখন নিরাকার চৈড়ন্তবর্ষণ, গোপাল অতি হংবোধ বালক'—
  দ্বিদ্যালন্ত বিভাসাগর বালক-বালিকাদের শিক্ষার অন্ত 'বোধোদর',
  'বর্ণপরিচর' প্রভৃতি পৃত্তক রচনা করেন। এ-স্কল পৃত্তকে তিনি
  দ্বিদ্যালয়ৰ ধারণা দেওয়ার অন্ত লিখিয়াছেন, 'দ্বিদ্য নিরাকার

চৈতক্তবরূপ'; হ্বোধ বালকের আনর্শ বারাও বালকেরা নিরীছ গোবেচারী হয়। এই ধরনের শিক্ষা বারা বালকবালিকানের প্রকৃত চরিত্র গঠিত হয় না—ইহাই স্বামীনীর স্কৃতিমৃত।

- ৪১৩ ১৪ 'বিতীয়বার মার্কিনে বাইবার উত্তোগ'—৬২ পু: তথ্যপঞ্চী দ্র:
- ৪২২ ৬ 'পাঁচভাবে সাধনের কথা'—শান্ত, দান্ত, সধ্য, বাৎসন্য ও মধুর—এই পঞ্চাবের সাধন।
- ৪৩০ ২১ 'থেরাপুত্ত : বৌদ্ধদের এক সম্প্রদায়, 'ছবিরপুত্তের' অপশ্রংশ।

#### কথোপকথন

- ৪৩৭ ১৯ মহীশ্রের রাজা: ১৮৯২ খৃ: শেষভাগে পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী মহীশুরের রাজপ্রাসাদে কিছুকাল অবস্থান করেন।
- ৪৪০ ১২ প্রাচ্যতন্ত্বামুসন্ধান : ইওরোপীয় পণ্ডিতমহলে প্রাচ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা 'Oriental research' নামে পরিচিত।
- ৪৫১ ২ 'ফ্র্নান যুদ্ধে ভারতীয় সৈশ্ব'—১৮৮২ থু: 'আরবিপাশার' বিজ্ঞান্ত দমন করিয়া ইংরেজগণ মিশরের প্রকৃত প্রভূ হন। কিছু স্থ্যান প্রদেশে মাহদি আখ্যাধারী এক মুসলমান নেতা তাহার শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তাহাকে দমন করিতে বাইয়া ব্রিটিশ সেনাপতি গর্ডন নিহত হন। অবশেষে ১৮৯৮ থু: কর্নেল কিচেনার ওম্বারমানের যুদ্ধে মাহদির সেনাদ্লকে পরাভূত করিয়া স্থ্যানকে ইংরেজ শাসনাধীন করে। এই যুদ্ধে ভারতীয়দের সম্বতির অপেক্ষা না রাখিয়া ভারতীয় সৈশ্য ব্যবহৃত হয়।
- ৪৫৮ ১ মিণ্টন ও হোমর: 'Paradise Lost', 'Paradise Regained' প্রভৃতি কাব্য প্রণেতা ইংবেজ কবি মিণ্টন । 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' এই হুই প্রাচীন গ্রীক মহাকাব্য হোমর-রচিত।
- ৪৬২ ২৪ নিউ টেস্টামেণ্ট: বাইবেলের বে অংশ গ্রীষ্টশিশ্ব বা প্রেরিত পুরুষদের ছারা রচিত, তাহাই 'নিউ টেস্টামেণ্ট' নামে পরিচিত। বাইবেলের প্রথমাংশ হিক্রভাবার; শেষের কিছু অংশ গ্রীকভাবার রচিত।
- ৪৫৪ ১৬ বাবের 'নিকড': বাব্ধ বৈদিক শবার্থবোধক শাল্পকার, নিকজ নামে বেদাক গ্রন্থের প্রণেতা। নিকজ সর্বপ্রাচীন প্রামাণ্য বৈদিক অভিধান।

- 86¢ २> अध्वाहार्य: दिख्वालिय ट्यांड चाहार्य।
- '৪৬৭ ১৯ কিন্তারগার্টেন বিভালয়: জার্মান ভাষায় 'কিন্ডারগার্টেন' শব্দের জীর্থ
  'শিশুদের উন্তান' (Garden of children)। Fredrich
  Froebel (ফ্রেড্রিক ফ্রবেল) নামক জনৈক শিক্ষাবিদ্ ১৯শ শতাব্দীর
  মধ্যভাগে শিশুশিক্ষার এক নৃতন পদ্ধতি আবিদ্ধার করেন।
  চিত্তবিনোদনকারী ধেলনা, থেলা ও গান-বাজনার মধ্য দিয়া
  শিশুশিক্ষার এই পদ্ধতি 'কিন্ডারগার্টেন' নামে পরিচিত।
- ৪৭১ ২৯ 'ইংলণ্ডে একজন ও আমেরিকায় একজন'— ১৮৯৭ খৃঃ পাশ্চাভ্য হইতে ভারতে ফিরিবার সময় স্বামীজী আমেরিকায় স্বামী সারদানন্দকে ও ইংলণ্ডে স্বামী অভেদানন্দকে রাধিয়া আদেন।
- ৪৭৪ ১৫ 'সে এমন দেশ হইতে আসিয়াছিল'—তৎকালীন পরাধীন দেশ আয়র্লতের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।
- ৪৭৫ ৫ 'মহাত্মা', 'কুথুমি' প্রভৃতিতে আমি বিখাসী নহি'—থিওসফিগণ 'মহাত্মা' প্রভৃতিতে বিখাসী।
- ৪৭৮ ১৮ 'হিমালয়ের একটি স্থন্দর উপত্যকা'—স্বামীজী সেই সময় স্বাস্থ্যলাভের জন্ম স্থালমোড়ায় লালা বদ্রীশার 'টমসন হাউদে' ছিলেন।
- ৪৭৯ ৮ দয়ানন্দ সরস্বতী: আর্বসমান্তের প্রতিষ্ঠাতা।
- ৪৮০ ২১ প্রধান প্রশ্নকর্তী—জনকের সভায় এই গার্গী বাজ্ঞবন্ধ্যের সহিত ব্রন্ধতত্ত্ব আলোচনা করেন। বচফু ঋষির কক্তা বলিয়া তাঁহাকে বলা হইত বাচফ্রবী।
- ৪৮০ 'ফেরিন্ডার মতে'—পারসীক ঐতিহাসিক ফেরিন্ডা কাম্পিরান সাগরের উপকৃষত্ব আজাবাদ শহরে আফুমানিক ১৫৭০ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৫৮০ খৃঃ বিজাপুরে যান এবং বিতীয় আদিল শাহ কর্তৃক ভারতের ইতিহাস-প্রণয়নে নিযুক্ত হন। তাঁহার প্রণীত ভারত-ইতিহাস জেনারেল ত্রিগ্স্ কর্তৃক 'History of the Rise of Mohometan Power in India' নামে ইংরেজীতে জন্দিত হইরাছে। ১৬১১ খৃঃ বিজাপুরে ফেরিন্ডার মৃত্যু হয়।

# নিৰ্দেশিকা

অথগ্ৰানন্দ, খামী--৮০ व्यक्तिवन--७३८ **অাপ্তপুরুষ—১**০১ **অতুলবাব্—৩৯**৭ আপ্তবাক্য---১৩৯ चनुष्टेवान---८৮२ ष्यदेषज्ञांक----२४७, २१२, ७६१, ४७८, 800, 892, 820 **बा**र्हे—8•७ অধৈতবাদী---১৭৯ **ष्ट्रदेशनम्, यागी**—२७४, ७८७ व्यक्तिश्—२४४ অধিকারিভেদ--৩০ **অন্তর্বিবাহ**—৪২০, ৪২৪ অনকারযুগ—৪৪০, ৪৪৫ २४१, ८१७ অর্সত্র — ১২৬ অপরোক্ষাহ্মভৃত্তি—৫৯, ১০১, ১৩৯ 'অৰাঙ্মনসোগোচরম্'—১১ **983** 'অভিজানশকুম্বলম্'—৫ অমরকোষ, ( পাঃ টীঃ )— ৩১০ অমরনাথ – ৮৯, ৩০২, ৩১৫-১৬, ৩১৮ আহ্রিয়ান—৩১১ 'অর্ধনারীশরন্তোত্রম্'—২৬৬, অর্মাজ্দ্—৩১১ অশেক---২৯৬ षष्ट्रीशाषी-गानिन खः 'ইণ্ডিয়া'—৪৪৪ অহল্যাবাঈ---৪৮১ অহং-ভাব---ঃ৮ षरिःग|-->१० আইরিশস্যান—৪৭৪ 930

আকবর—২৭৩, ৩২৬, ৪৩৯, ৪৪৫ আগ্রা—২৪০, ২৭২-৭৩ আচার্য—৩৫৯ আত্মান—৮৮, ১৯৭, ৪৬৬ আত্মতব—৫০, ৫৬ আথা—৫৯, ৪৪১, ৪৪৭
আথপুন্নৰ—১০১
আথবাৰ্য—১৩৯
আব্নৈয়দ, আব্লচ—৪৩৯
'আমি', আমিত—৫৯
আঠি—৪০৬
আঠগণ—২৮৮
আলমৰাজার—১০, ২৭, ২৯, ৩০, ৪৭,
৫৫, ৭১, ৫৩১, ৩৪২
আলমোড়া—২৬১, ২৬৩, ২৭০ ২৭২,
২৮৫, ৫৫৩
আলাসিলা পেক্মল—৮৭, ৮৮, ৩৩৩,
৩৪২
আলেকজান্তিয়া—৩০৭
আলেকজেন্দার—৩৮১
আল্ম-চতৃষ্টয়—৫১
আহিমান—৩১১

ইওরোপ—৪৭০, ৪৭২
'ইণ্ডিয়া'—৪৪৪
'ইণ্ডিয়ান মিরর'—৬৩১ ৩৫২
ইন্দ্র-বিরোচন-সংবাদ—(পা: টী:) ৭
ইসলামাবাদ—৩০৫, ৩১২, ৩১৫,
৩২০
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—৪০

**ঈশা---**১৪৬, ২৫১, ৩০৯

'ঈশাহুসরণ'—৩৬৬

ঈশাহিধর্ম—৩০৬-০৮

উশর—কোটী ২৫**০ ; -লাভ** ১৫

উইলিয়াম্স, মোনিয়ার—৪৫৪
উত্তকামও—২৮০
উত্তর (য়াম) চরিত—১৬২
'উলোধন'—৯৪, ১৭৩-৭৫, ৩৩১, ৩৪৭
উপনয়ন—৫৬
উপনিষদ—২৫, ৩২, ৪৮, ৫১, ২৪৫,
২৪৭, ৩০০, ৪৫৪; ঈশ ৫৮,
৩৪০; কঠ ১৪, ৫৬, ৯৬, ১১৬,
১৩২, ৩৪০-৪১; কেন ৩৪০;
রহদারণ্যক ৫৯, ১১০, ২৯০, ৩৪৫,
৪৮০; মৃগুক ১৫, ১৩০, ১৮০,
১৮২, মেতাম্বতর ৩৪২
উপযোগবাদী—৩৬৪
উপায়, উদ্বেশ্য—২৬
উমা—২৬৭, ২৯৯; –মহেশ্বর ২৬৫

ঋষেদ—৪৩, ২৮৮ ; -সায়নভান্ত ৩৯ 'ঋষি' শব্দের অর্থ—৪০

'একমেবাধিতীয়ম্.'—১৩৮ 'একো'—৪৫২ এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা—১৯২, ২০৯

'ওঁ'কার—৪১, ৪২ ওয়াশিংটন—৪৪৬ 'ওয়েন্টমিনন্টার গেকেট'—৪৩৩

কংফুছে — ৪৯৫
কটন—চীফ কমিশনার ১৯৫
কর্ম—১৬, ১৮৩, ২০৭, ৩৫৮-৫৯,
৩৮২; -বাদ ৪৬৪
কর্মবোপ—৮২, ১৬১-৬২, ৩৪৬, ৪১৫
কাম-কাঞ্চন—৬৭, ১৪১, ১৪৮, ৩৫৮
কামাধ্যা—১৯৫

কার্পেন্টার, এভওরার্ড—৩৬৮
কার্লাইল—৩৭০
কার্লাস—৫, ১৬, ৪০৬
কার্লায়ট—২২৭, ২৯৪
কার্লায়ট—২২৭, ২৯৪
কার্লাশুলা—২১৫-১৬
কার্লাপুর বাগান—১০, ১১, ১৮, ৬৫, ৯৯, ১১১, ৩৩৪, ৩৯০
কার্লার—৮৯, ২৬১, ২৬৩, ২৮২, ২৮৯, ২৯৬, ৩০৩, ৩১০, ৩১৬;
উপভ্যকা ২৯৩-৯৫; -এর মহাবাজা ৩২৩
কিভি—৩৩৩, ৩৪২

কীর্তন—৩৯৯, ৪২৯ 'কুমারসম্ভবম্'—২৯৯ কুলকুগুলিনী—২৪২-৪৩ কুপা—৬৬, ৬৭, ১৪৮, ২৩০, ৪৮৯ ( শ্রী )কৃষ্ণ—১৫, ১৬, ১৪৫-৪৬, ১৮৫,

२१८, २४७, ७०४, ७२९, ७७८, ७८१-८४, ४४७-४८, ४२८, ४८४-८३

কৃষ্ণকুমারী—৩২৬-২৭
( ঐ )কৃষ্ণচৈতন্ত —৩৫৯
কৃষ্ণলাল ব্ৰন্ধচারী—২২৬
কেশবচন্দ্ৰ সেন—৪৫৪
কোরান—৩৮২; -পাঠ, ৩০৭
কোলাপুরের ছত্রপতি—৩৭৪; রানী,

ক্যাথলিক ধর্ম—৩০৭ ক্রমবিকাশবাদ—১১০, ৪৮৮, ৪৯৪ ক্রিশ্চান সায়েন্টিস্ট—৪৩৪ ক্রিয়াকাণ্ড—ঈশাহি ও বৌদ্ধর্মের ৩০৬

ক্ৰীট দীপ—৩০৭, ৪৩০

ক্ষত্রিয়—২৭২ ক্ষীরভবানী—৯০, ২৯৭

ধনা—৩৬, ৩৮ খান্ত—ত্তিবিধ দোষ ১৫৩ থেতড়ির রাজা—২৬**>**, ৩৭৪ ঞ্রীষ্ট—২৮৩, ৩০৭, ৪৫৮; -ধর্ম ৪৫৮

기막!--- 92. গৰাধর-অথতানন্দ স্বামী ড্রঃ গণতভ্ৰ—৪৫৩ গাৰীপুর—২৩১ গান্ধার-ভান্ধর্য-২৮৮ গাৰ্গী—৩৬, ২০০, ২০৩ গিরিশচন্দ্র ঘোষ—১১, ২৮, ৪৩-৪৬, \$3, \$9, \$b, 90, b0, b0, \$60, २७१, ७२१, 830 গীতগোবিন্দ—'১৫, ১৬, গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্, ১৬, ৪৯, ৬৭, ১২৭, 50t, 562, 36t, 200, 28t, २**%, २१७, २**৮**%, २**२२, ७००, 080, 089-8b, 090, 0b2-b0 ৪১৪-১৫, ৪২৪ ; -ডছ ৩৪৭ গুডউইন—১৪, ২৮০, ২৮৪, ৩৩৩, ৪৬৯ প্রক—৫৬, ৩৫৯, ৪৮৬ ;-ছক্তি ২৫, ৪৫ গুরুগোবিদ্দ-৮৪, ৮৫ গৃহুস্ত্ৰ (গোভিল)—৫৬ গোরকিণী সভা—৮

চণ্ডী—২০১ চতুষুৰ্গ—৪৮৭ চজ্ৰগুণ্ড—২৮৮ চাতুৰ্ণ্য-বিভাগ—১৫৪ চাক্লচজ্ৰ মিত্ৰ—৩৩৬ চার্চ অব্ ইংলও—৪৬৩
চার্বাক—৩৮৮
চিকাগো—৬৩; ধর্মহাসভা ৩৬১,
৩৬৯, ৪৩৫, ৪৩৭, ৪৪৬, ৪৬২
চীন (দেশ)—৪৫•
চেপিজ ঝা—২৯৬
(এজী) চৈতক্সচরিভাম্ত—৬৭, ২৭৫
(জী) চৈতক্সচরিভাম্ত—৬৭, ২৭৫
২৭৫, ৩২৪, ৩২৫, ৪২৭-৪৮৫

'ছুঁচোৰধকাৰ্য'—২১১ 'ছুঁৎমাৰ্গ'—৪৭২, ৪৭৬

জগদীশচন্দ্ৰ বন্ধ—৩৮৪ 'লগরাথকেত্র'—১১৫; জগরাপদেব 286 জ্ব-সেণ্ট, ৩০৮ জনক--রাজা, ১৯৮, ৩০১, ৪৮০ चत्रष्ट्रे---७১১, ८२० **जत्र**तिय--> १ বাভি-88>, -বিচার ৩৭৬; -বিভাগ 868-66 **জাত্যস্তর্প**রিণাম—২১ জার্মানি--৪৭০ ব্যক্তিনিয়ান---৩০ ৭ জাপান—৪০৬ ; ইহার বৌদ্ধর্ম ৪৬০ আহাদীর---৩১৫ জি. সি.—গিরিশচন্দ্র ঘোষ জঃ बिरहांना--- 883, 889 'জীৰনীচতুষ্টয়'—৩০৮ জীবন্মজি—৮২ बीवरमवा--- 8७

জুল ভার—৩৭০

(जमार्यक्रा---७२

**বৈ**নগ্ৰ—৪৩**৯**, ৪৪৭

জান—মুখ্য ও গৌণ ১৪২ জানকর্মসমূচ্যয়—১৮৪, ২০৬ জানবোগ—৩৪৬

টডের 'রাজস্থান'—৩২৪
টমাস আ কেম্পিস—২৯৯, ৩৩৬\_
টলস্টম্ব—৪৩৯
'টাইম্ব'—৩৬২ টোল—৪০৩ টোল—৪০৩ টেনিসন 'প্রিকোস্'—৪৮০ 'টুণ্ড' ( পত্রিকা )—৪৭০

ভালহদ,—৩০২, ৩২৭
ভাকইন—১১৮
ভিকেন্স চার্স—৩৬৬
ভেলসার্ট ব্যায়াম—৩৪৩
ভেলমো্নিস—৪৪৬

ভথ্ৎ-ই-হলেমান—২৯৮
তন্ত্ৰ—২০১, ৪১৮;-সাধনা, ৪১৭
তপৰিনী মাজা—ঃ৪-৩৬
তমোগুণ—১৪৯; ইহার লক্ষণ ১৫২
তাজমহল—২৭২
তালসেন—৩২৬
ত্রীয় অবস্থা—৩২৪
'ত্রীয় আন'—৪৫৭
ত্রীয়ানন্দ, স্বামী—৫, ১৯, ৪২১
ত্লসীদাস—৯৫, ২২৪
ত্যারলিক—৩১৯
তাগ—২৫, ৪৭, ৪৯, ১৩৫, ২২৮,
২৮২, ৩৫৮, ৪৮৮; -বৈরাগ্য
৫১
তর্ক—৪৫

बिखनांडींड, यांगी—১१०—१८, ७७७

ত্ৰিপুটিভেদ---১৮২

থিওজিক্যান সোনাইটি—৪৬৪ থীব্স্, থিবেইড—৩•৭ থেরা, থেরাপিউটি—৩•৭-০৮ থেরাপুত্ত সম্প্রদায়—৪৩•

দক্ষিণেশ্বর ( কালীবাড়ি ), ২৭, ১৬৮, ১৬৮, ২৫১, ৩৩৭ **एख, माहेटकन मध्यमन---२**>>->२ मथीिि--- ८७ দরিত্রনারায়ণ দেবা—২৩৫ मर्जिनिः—६६, २७৮, २१७ দাশুভাব---২১৯ ত্ৰ্গাচরণ নাগ (মহাশয়)—৫, ৩১, ৫০, ee, 68, 69, 585-582, 562, **১**৯৪, ১৯৬, ২৪৭, ২৪৯ ত্তিক—১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২৭৭ **দেওভোগ—**১৪১ 'দেবতার ভর'—৮৫, ৮৬ 'দেবদেবীমূর্তির' পূজা—২৬ দেশ—৪২৩, **৪৫**৭ ;-কাল ১৩১ ; -কাল-নিমিত্ত ৬৬ ;-কাল-পাত্ৰ-**८७**ए ७११-१৮ **दिन्नी कांब**—>88, ১৫७ দ্বিজ্বাতি---৮০ বৈভজান—৬৮৬

ধর্ম—৩৫৮-৫৯, ৩৬২, ৩৭৩, ৩৭৭, ৪৬৭ ধর্মঘট—১০৮ ধর্মপাল—৩৯৭-৯৮ ধর্মব্যাধ—৪৮২ ধ্যান—২৫, ১৮২ ;-ধারণা ৬২, ৬৬ শ্রুপদ—৩৯৯

নচিকেভা—৫৬, ১৪৪, ২১৭, ৩৪০-৪১ নবগোপাল ঘোষ—৬০, ৭০

नव्यक्तान-२१७ নরক---৪৯৬ नरतन, नरतल-चात्रीको खः নরেজনাথ মিত্র—৬২ नरब्रक्षनाथ रमन---७७२, ७৫२ 'নাইনটিছ সেঞ্রি' ( পত্রিকা )—৪৫৪ নামকীর্তন-৪২৯ नांबज्ञ --- ३७०-७३, ३१२, ४९६ 'নারদীয়া ভজি'—২৫২ নিউ ইয়র্ক—৪৪৬ নিউ টেস্টামেণ্ট—৪৬২ निजानम, चामी—89, ১৬৭, ७८२ निर्तिष्ठा, छशिनी-->>৮, ১৩৬, २७२, २५५, २७७, ७५७, ७२५ 'নিমাই-সন্ন্যাস' নাটক—২৬৭ নিমিত্ত---৪২৩, ৪৫৭ नित्रक्षन, नित्रक्षनानम स्वामी---२ २-७১, ২৩২-৩৩ 'নিক্জ,'—৪৫৪ নিৰ্বাণ—বৌদ্ধ, ৪৫৭ निर्जन्नानम, चामी-81, ১৬1, २১७, নীলাম্বর বাব্র বাগান—৭১, ৭৭,৩৯৭ 'নেভি নেভি'—২১ নেপল্স্—৩৽৭ নেপোলিয়ন—২৯৬ নৈনীতাল-২৬১, ২৬০, ২৬৯, ২৭৬ নোবল, মিদ—নিবেদিতা ত্রঃ স্থাবারীন-৩০৯ ক্তারশান্ত—২৪৭

পওহারী বাবা—২৩১-৩২, ২৮০-৮১ পঞ্চতরণী—৩১৭ পঞ্চানী—১০১ পঞ্চানী—২৮

পড়ঞ্জলি---১২০, ৬৪৯ পরমপুরুষার্থ-৬৭ পরশুরাম-- ৪১০ পরাভজি—৪৯ পল, সেণ্ট— ৩০৮-০৯ পশুপতি বহুর বাটী—৩৩৩ পাণিনি- ১৭ পাণ্ডেন্ছান মন্দির—৩০৩ ; ৩০৫ পাতঞ্চল দর্শন--১২০ প†প—৫৮, ৩৬৭, ৪২২ 'পিক্**উইক্ পেপ**†র্স'—৩৬৬ **পুনর্জন্ম--- १৮৮ ;-বাদ ৪৭**২ পুনরুথান--৩০৯ পুরাণ---৫১, ৩৮২, ৪৫৭-৫৮ পুরুষকার—৬৭, ১৪৮ পূর্বজন---৪৫৯, ৪৯২ পূৰ্ববন্ধ—৬৪, ১৯৩ পোর্ট সৈয়দ—৩০৭ পৌরোহিন্ড্য--৩৽ ৭ প্রকাশানন্দ, স্বামী---২৫, ৪৭, ৭০, ৩৪৫ প্রটেস্টান্ট ধর্ম—৩০৭ প্রতাপদিংহ—৩২৬ 'প্রবৃদ্ধ-ভারত' ( পত্তিকা )—২৯৭, 890, 896, 860 'প্রবৃদ্ধ ভারতের প্রতি' ( কবিতা )— 239 প্রমদাদাস মিত্র—৩৪৭ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়—৫, ৯৬, ৯৭

-এর বাটী—৩৯৭ প্রেম—১৪৩, ৪২৮, ৪৪১, ৪৪৭ প্রেমানন্দ, খামী—২৪, ১০২, ১১১, ১৬৯, ১৭১, ২০৭-০৯, ২২১, ২৪৫-৪৬, ৬৪২, ৩৪৬-৪৭, ৬৪৯-৫০, ৪২১ শ্যারিস প্রদর্শনী—১৮৭, ৪৬২ করাসী—৪৪৯ ফিসাডেলফিয়া—৪৪৬ ফেরিডা—৪৮৪ ফ্রাড—৪৭০

'বন্ধবাদী' ( পত্ৰিকা )—৩৩১ वद्रानगद मर्ठ---२८৮, २८२, ७७७; वर्गाव्यय—80; 'धर्य ১১৫ বলরাম বহু--১১, ২৩, ৩৬, ৬৮, ৬০, २**%, 800, 830, 820, 828;** -বাটী ৬২ বন্ধভাচার্য সম্প্রদায়—৩৩৫ বশিষ্ঠ-অক্সছভী---৩৯ বা**ইবেল**—৩২, ৩৮২, ৪৭২ ৰাৰ-পশ্বিগণ---২৭৫ वांगांहांब-->>৫, ১৫७, २०১, २৮৯ বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী---১৬৬ 'বিভামন্দির'—১২৫ বিভাসাগর—২৭৬; ঈশরচক্র ৪০৫ 'বিবেকচ্ডামণি'—৫, ৬, ১১ विश्रनानम, चाशी--७३७, ७८० वित्रकानम, चामी—( পान्नीका ) ८१ ; विवार-वाना-७१, ७१२, विथवा-२११, 8१৫ বিশিষ্টাবৈতবাদী--> ৭৯ বিষ্ণুবাণ-৪৫৭ 'বীরবাণী'—পা: টা:—৯৩, ১৮৯, ২৮৪; ब्बटमव-२२, ००, ०>, >>৪, >>०, ১**৪৬**, ২৫১, ২৭৪, ২৮৩, ৩০৮, ৩১১, 882, 844, 894,894, 640, 824 386, 66 **€47**—७२, 83, 88, €3, ७€9, ७€৮,

orb, 868, 866, 861, 669;

ইহার অর্থ ৪০ ; বিশেষৰ ৪৯৩

(4718-4), 868, 862, 860, 86b; অবৈত ৩১, ৪৫৫; অধিকারীর नक्ष ১०-১১; -धर्म १; -ऋख **১৮७ ; -७ म्मनमान ४२**२ (वन्ष्--- ৮३, ३७, ३४, ३०६, ३५०, ১২৪, ১৭০; -মঠ ১৩৩, ১৩৭, seo, see, suo, suu, sab, ১৮৬, ১৯২, ১৯৯, २०१, २১७, 239, 228, 200, 209, 285, 28¢, 2¢8, 260, 29¢, 860, তুর্গোৎসব ২২৬; রামকৃষ্ণদেবের मह्मदम्ब २२१, २२४, २७७ বেস্থাণ্ট, মিদেদ -- ৪৭৪-৭৫ বৈরাগ্য—১৪০, ১৪১, ১৮২, ৩০২, ৬৮৯ ; -উপনিষদের প্রাণ ৫০ देवखव धर्म-- ১৫১ (वोक्थर्य—२२, ৫०, ৫১, ১৫১, २०७, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৪৪৪, ৪৬৮, ৪৭৬, ৪৮০, ৪৮৮, ৪৯৩ ব্ৰহ্ম---৪১, ৪৩, ৪৫, ৬৪, ১৪৩, ৪৩৬ ; -জ্ঞান ৪৯, ৪০৪; তুরীর ৪৫৭; প্রত্যক্ ৪২ ; -বিছা ২৮৩, ২৯• ; -विविषिया ১৮०, ১৮১; -শক্তি <sup>-</sup> ব্ৰহ্মচৰ্য—৪৭, ২৭২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৯৫, ४०४, ४२१, ४৮२ ; - भौजन २३०; -আভাম ১২৫ 'ব্ৰহ্মৰাদিন্' (পত্ৰিকা)—৩৫৪ ব্ৰহ্মসূত্ৰ—২৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫• ( পা: টী: ) ; -ভান্ত ২৪৫ बन्नानम, चात्री-७२, ৮৯, ১৭৫, २১०, 285, 282, 539 ব্রাত্য— ৭৭, ৭৮ ভক্তি—১৬, ৪৯, ১৮৩, ২৮২, ৩০৩,

oer, 822, 808, 856; **Gua**i ৬৭'; জানমিলা ৪২৯; পরা ১৪৪ ; म्**या ७ (शी**व ১৪२ ভাগবত---২৪৫ ভাব--- ८५ ; मध्य-मधानि ১৪৫ ভারতচল্র—২১১ ভারত, ভারতবর্ধ—৩১১, ৪•১ ; অথ:-পতনের কারণ ২০০-০১; জন-সাধারণের উন্নতি ৪৬৩-৬৪; নারীর অবহা ৪৭৮-৮৩; নৃতন কাৰ্যপ্ৰণাদী ১৩৪; তাহার পুনরভ্যুখান পরিকল্পনা ৪৭২-৭৩; বর্তমান শক্তিহীনতা ১২ ; প্রদা ও আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব ১০৬

মধ্বাচার্য-- ৪৬৫ मञ्च—५৫১, ১৫৪, ১৫৭, २००, ७०७; -সংহিতা ২০০ (পাঃ টী);-শ্বতি ১৫৬ **मर्मा**—७०, २৮७, ७०৮, ८८৮ 'মহাত্মা'—৪৭৫ মহাপ্রভূ—৪২৭ মহাবাক্য---২১৪ মহাভারত—৫১, ৩০০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৮০-৮৪ ( পা: টী: ) মহাভাষ্য – ৩৪৯ (এ) এটা কুরানী—২২৬, ২২৭, ২৬৮ 'মাজাস টাইম্স্'—৪৬৯ 'মার'—২৬ ; 'মারব্বিৎ'—৩১• মান্টার মহাশয়-মহেজনাথ 48 ৩৩৬, ৪২১ ় মান্না—১০২, ৪২২, ৪২৩, ৪৮৯ संशिवान-820

মারাবভী—২৯৭
মিতাকরা—১৫৬
'মিরর'—'ইভিয়ান মিরর' জ:
মিল, জন স্টু রাট—৬৮৫; ৪২৩
মিন্টন—৪৫৮
মীরা, মীরাবাঈ—৩৮, ৩২৪-৫, ৪৮১
মৃক্তি—১৫, ৪৯, ১৯৭, ৪৬৭, ৪৮৯;
ভাবৈতবাদীর—৪৫৭, ব্যক্তিগত ও
সকলের ২২২
মুসলমান ধর্ম—৪৫৮
'মেঘদ্ড'—১৬, ৪০৬
মেঘনাদবধকাব্য—২১১, ২১২
মৈত্রেয়ী—২০০
ম্যাক্স্ম্লার— ৩৯, ৪৫৪, ৪৭২
ম্যাট্সিনি—২৭৩

যাজবদ্ধা— ১৫৪, ১৫৭, ৪৮০;- মৈজেরী-সংবাদ ৩৪৫ বাস্ক—৪৫৪ বীশু, বীশুগ্রীই—১১২, ৪৩০, ৪৪৩, ৪৯২, ৪৯৪ বোগানন্দ, স্বামী—১৯, ২৪, ৩৮, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৭, ৮৭, ৮৮, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৯৭, ৪২১

রঘুনন্দন— ৫৬, ১৫৬, ২১৬, ২২৫, ২২৬
রঘুবংশ—৩৫
রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্র—১৮৬
রাধাক্ত্য—২৬৫, ৩০৪
রাধাপ্রেম—৪২৮
(এ)রামক্ত্য—অনস্কভাব্যর ৬২, ৬৩,
২৪৮; অবভারত্ব ৬৫, ১৪৬, ৩৫০;
উৎসবের পকরিয়না ২২০; ওস্তাদ

यांनी २८৮ ; बदगारनव २१, २৮,

৭৭, ৭৮, ৪১১; ত্যাগীর বাদশা ২৫১; পূর্ণ জ্ঞানময় ২৮৪; ভাব-वाष्ण्यव वाष्ण २५; यहानमदशाहार्व ২২, ২৫১; শভ্যতার সংঘোপসাধক २०; छव २১६; खांब ६ (এ)রামক্বঞ্চ মিশন—৩৮, ১৭৩ ; ইহার উদ্দেশ্য ৬১, ৬২ সীলমোহর ১৯০ त्रामकृष्णनम चामी--- ६२, २२७, ७८८ त्रोमोञ्च—२৫১, ४७৮, ४৮৫, ७ 'আহার' ১৫২ রামপ্রসাদ--২২০ तांगरमार्व नांत्र ( तांका )--२१७, ४७৮ রামলাল-দাদা---৬৩৭ রামানন্দ রায়---২৭৫ त्राचात्र्य--- 809, 80৮ রামেশ্বর---৩৭৬ त्राममणि, त्रामी--२१ (त्रनात केमाकोवनी--४०৮

শক্ষাচার্য—৬, ৫৯, ১০১, ১১৪, ১৩৯, ১৮০, ১৯৭, ২০৬, ২২৭, ২৫১, ৩৪৯, ৩৮৮, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৬৮; ও আহার' ১৫২; ও বেদের ধ্বনি ২৮৯
শর্চক্র চক্রবর্তী—৩৩৯, ৩৫৯
শশিপদ বন্দ্যো—৩৫২
শিবাজী—২৭৫
শিবাজী—২৭৫
শিবাজী—২৭৬
শিবাজী—১৯, ২৫৬, ২৫৭, ৩৩৬, ৩৩৪, ৩৯৮
শিলং—১৯৫, ১৯৯
শিল্পক্রা—১৮৬-৯২

भिद्या-स्त्री-- ७०

ভক, ভকদেব—৬৪, ২৭৬
ভদানন, খাষী—২৫, ৫৭, ৫৮, ৩৫৭
শেষনাগ—৩১৭
শোপেনহাওয়ার—৪৪০, ৪৪৫
শ্রীনগর—৯০, ২৯৬, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬,
৩০২, ৩০৩, ৩২০, ৩২১, ৩২৪
শ্রীভান্ত—৩৫৪
শ্রীম—'মাস্টার মহাশর'-ল্র:

সঙ্ঘমিত্তা—৪৮১ স্ত্যকাম--৪০৩ मनानम, चामी--- 8७ সনাতন গোস্বামী—৩২৫ ( পা: টী: ) সন্ন্যাস—৪৭, ৩৫৩, ৪৩৮ ; পরমপুরুষার্থ—৫২ क्षेत्रां अन् - ४३, ६० नमांशि-- ५०, ४२, ५४७, ७३०; নিরোধ ১০০; নির্বিকল্প ৪২, ৯৯, ٥٥٥, ٥٥٥ माकारान-२१२ 'দান্ডে টাইম্দ্' (পত্তিকা)—৪৩৭ শাবিত্রী—৩৬, ৩৮, ২০৩ সাম্যবাদ--৪৬৩ गांत्रगांनन, चांत्री--१२, २৫৪, २৫৫, २०४, ७२१ 'দাহিত্যকল্পজন'—৩৩৬ সায়ন ৩১, ৪০ नार्था पर्मन-- ১১৯ সিকাই---৮৫, ৮৭, ৮৮, ৩২২ मोजा--०७, ७৮, २०० रूपीत बन्नाती—'क्नानम नाती' छः হ্ৰ কি—8৩≥, ৪৪৫ ऋरवाध---२८৮ च्रांधानम, चामी--७४२ স্থবদাস--২৮৭

- St. Paul & others. এটের জীবন ও বাণীর পর এই গুলির মাধ্যমেই এটিধর্ম প্রচারিত হয়।
- ৩০৮ জীবনীচতুইর: বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের প্রথমাংশে বীশুঞ্জীটের জীবন এবং উপদেশ বর্ণিত হইরাছে। এগুলি ম্যাথ্য, মার্ক, লুক এবং জনের রচিত, Gospel (গদ্পেল) নামে অভিহিত। প্রথম তিনজনের রচিত গ্রন্থকে Synoptic Gospels বলা হয়।
- ৩০৮ ৫ সেণ্ট জন: জন গালিল প্রদেশের এক ধীবরের পুত্র। মাতা সালোমা ঈশাজননী মরিরমের ভগ্নী ছিলেন। ঈশার মহিমা উপলব্ধি করিরা ২৫ বৎসর বয়সে জন তাঁহার শিক্ত হন। বীশুর মৃত্যুর পর জন জেকজালেম ও পরে মধ্য এশিরার ধর্মপ্রচার করেন। তাঁহার লিখিত জীবনী ও ব্যাখ্যা 'Gospel according to St. John' নামে বিখ্যাত।
- ৩০৮ ৭ সেন্ট পল (৩-৬৭ ?): খুটের মৃত্যুর তিন বংসর পরে সাইলেসিয়া প্রে। প্রেম সালের জন্ম হয়। তিনি এক মধ্যবিত্ত কার্চ-ব্যবসায়ীর প্রে। প্রথম জীবনে তিনি এটবিংঘরী ছিলেন এবং এটের শিক্ত ও ভক্তদের উপর নির্বাতন করিতে তিনি জেলসালেম জাসিতেছিলেন। পথে জলোকিকভাবে এটের জাদেশ পাইয়া তিনি পূর্ব সংকয় পরিত্যাগ করেন এবং এটে বিখাসী হইয়া 'পল' নামে পরিচিত হন। বছ নির্বাতন সহু করিয়া তিনি এটধর্ম প্রচার করেন। এটে-বিংঘরী রোমান সম্রাট নীরো তাঁছাকে ঘাতকের ছারা নিহত করেন। পলের এক একটি পরে পাশ্চাত্যে প্রচারিত এটধর্মের সভ্তম্বরূপ।
- ৩০০ ১১ 'জানবৃদ্ধ হিলেল…'—ইছদী ধর্মোপদেষ্টা; তাঁহার জন্ম আহ্মানিক
  খৃ: পৃ: ৭০ অন্ধে, মৃত্যু আহ্মানিক ১০ খৃ:। তিনি ডেভিডের
  বংশজাত ছিলেন। তাঁহার উপদেশসমূহের সজে বীশুপ্রীষ্টের উপদেশবিদীর অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। বখা তিনি বলিতেন: My
  abasement is my exaltation. What is unpleasant to
  thyself, that do not do to thy neighbours. Judge not
  thy neighbour until thou art in his place. ইডাদি।

- ৩২৪ ২৫ ঐতিচতন্ত্র-প্রচারিত 'নামে ক্লচি জীবে দরা'—ঐতিচতন্ত্রদেব 'নামে ক্লচি' (ভগবানের নাম ও কীর্তনে আগ্রহ), 'জীবে দরা' (মাছ্য ও জন্তান্ত জীবের প্রতি দরা প্রকাশ করা) এবং বৈষ্ণব-সেবা (বিষ্ণুভক্ত অর্থাৎ ভগবদহ্যাগী ব্যক্তিকে প্রজাপূর্বক পরিচর্বা)—এই আদর্শ প্রচার করিয়াছিলেন।
- ৩২৫ ১৫ 'শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষরূপে বিরাজিত'—গোড়ীর বৈশ্ববধর্মে মধ্রভাবের সাধক নিজেকে প্রকৃতি বা স্ত্রীরূপে করনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকৈ
  পতিরূপে পাইবার জন্ম চেষ্টা করেন। বৈশ্ববদের মতে একমাত্র
  শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর সব প্রকৃতি।
- ৩২৩ ৮ 'নদীতটে একখণ্ড জমি ছিল'—বিলাম নদীর তীরে একখণ্ড জমি কাশ্মীরের তদানীস্কন রাজা স্বামীজীকে দিতে চাহিয়াছিলেন। উক্ত জমিতে সংস্কৃত-চর্চার জন্ম একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার ইচ্ছা স্বামীজীর ছিল।
- ৩২৪ ১৮ টডের রাজস্থান: টড সাহেবের লেখা 'Annals of Rajasthan'
  গ্রন্থ ১২৮০ সালে বাংলা ভাষার অন্দিত হয়। তারাবাঈ, মীরাবাঈ,
  কৃষ্ণকুমারী, চণ্ড প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের বহু গ্রন্থের কাহিনী টডের
  রাজস্থান হইতে গৃহীত। উনবিংশ শতাব্দীর নৃতন শিক্ষার শিক্ষিত
  বাঙালীরা তাহাদের জাতীয় ভাবের প্রেরণা হিসাবে রাজপুতানার
  কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা অনেকাংশেই এই পুস্তকের
  সাহায্যে।
- ৩২৭ ৬ 'আমেরিকার রাজদৃত ও তাঁহার পত্নীর আভিথ্য'—কলিকাডাস্থ আমেরিকার কনসাল জেনারেল মিঃ প্যাটারদন ও তদীয় পত্নী।

#### স্বামীজীর কথা

- ৩৩২ ১৩ প্রীযুক্ত নরেজনাথ সেন: Indian Mirror নামক ইংরেজী দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক; কলিকাভায় স্বামীলীর অভিনন্ধনের অপ্ততম প্রধান উভোক্তা ছিলেন।
- ৩৩২ ২৬ রিপন কলেজ: ভারতের বড়লাট উদার-প্রকৃতি লর্ড রিপনের

স্ব্যেজনাথ সেন—৪১৯
স্থ্যেশ মিজ—২৬৮
সেকেম্বর—২৮৮, ২৯৬
সেভিয়ার, ক্যাপ্টেন—২৭০
সেভিয়ার দশান্তি—৩৩৩, ৩৩৪
সোনমার্গ—৩০২
সোলালিজন্—৪৫৩
শোলার, হার্বার্ট—৪২৩, ৪৭২
স্ক্রপানন্দ, স্বামী—২৯৭
সামীজী (বিবেকানন্দ )—'অথণ্ডের

भाका (निरंकिनिक )—'क्थर एउन थाक' ७८ ; क्यन में छ दान निर्माण १८ दान १८ दान १८ दान १८ दान १८ दान विषय १८

নিরমাবলী ৩৪২-৪৪; মঠের
ন্তন অমিতে প্লা ১১০; শ্রীরামক্রম্-মন্ধিরের পরিকরনা ১৯০;
ক্রম্ভতির অমুবাদ ২৮৬; সদীত
সম্বদ্ধে ১৬০, ৩৯৮; স্র্যাস-প্রসম্বে
৪৮-৫৪; স্তীমঠ ১৯৯; স্তীমাত্রে
মাতৃভাব ২০৪; স্তীশিক্ষা ৩৩-৩৮,
২০৫, ৪২৬

হ্নমোহনবাব — ৩৪০
হরপদ মিত্র — ৩৬০
হরপদ মিত্র — ৩৬০
হরপদ মিত্র — ৩৬০
হাণ্টার, ভার উইলিয়ম — ৪৫৪
হিংলা ও অহিংলা — ১৫১ হিন্দু ৪৫৫, ৪৬০, ৪৭৬; হিন্দুধর্ম ৫০,
৪৩৯, ৪৫৮, ৪৫৯; হিন্দুধর্ম তাগীদের প্রত্রহিণ ১৮৩
হিলেল — ৩০৯
হেন্তি লাহেব — ২৭৭; ২৭৮
হোমর — ৪৫৮
হ্যামলেট — ৩১০
য়াহ্নী — ৪৯৪